उद्यासका अनीकु एन

म्मीलाक्याद्वासम्बद्धाः । स्थापारम्

# মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

### শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
শুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সব্দ ২০৩১১ কর্ণভরালিস ষ্টাট, কলিকাতা।

# প্রকাশক— শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় শুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্ত্র্ ২০০১১, কর্ণগুয়ালিস্ খ্রীট্, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ সূন ১৩৪২ সাল

মূল্য—পাঁচ টাকা ডাকযোগে—ছয় টাকা

### শ্রীমান্ মহারাজকুমার সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী দীর্ঘায়নিরাপংস্থ,—

প্রাণভরা মেহ আর অঞ্চলি ভরিয়া আশীর্কাদ তোমারি লাগিয়া বৎস, আনিয়াছি করিয়া সঞ্চয়; নয়ন-আনন্দ জ্যোতি, জীবনের পরিপূর্ণ সাধ! হে কুমার, জন্মমাত্র এ হৃদয় করিয়াছ জয়।

দিক্পালের শুভইচ্ছা নিরাময় আনে বায়্ভরে', ব্রাহ্মণের নান্দীপাঠে অকল্যাণ দ্রে সরে যায়, স্থ্য চন্দ্র গ্রহ তারা কল্লারম্ভে কুলাচার করে; দেবতার আশীর্কাদ-পুশ্প-বৃষ্টি ঝরিছে মাথায়।

পুণ্যবলে পিতামহ দীর্ঘ-আয়ু করেছে তোমায়, আপন স্ক্রুতি তব দিনে দিনে বাড়াবে গৌরব; পিতৃকুল ধক্ত হ'বে, মাতৃকুল ক্বতার্থ প্রভায়, কীর্ত্তির অমান ফুল দিকে দিকে ছড়াবে সৌরভ।

আশিস্ করিয়া তোমা নবান্ধরশ্রাম হর্কাদলে

এ মহামানব-গাথা উৎসর্গিম্ন ও কর-কমলে !

নিত্যমন্বলাকাজ্জী— সাবিত্ৰী-কাকা

দানের অক্ষরবট—স্থুশীতল মধুর ছারার থর রৌজ্রতাপ হ'তে রক্ষিল যে সেহমমতার; রাখিল সে যাত্মপর্শে, দরিজের ছিন্ন ঝুলি ভরি' ভিক্ষার তণ্ডুলকণা স্বর্গথণ্ডে রূপান্তর করি। কর্মণা-উজ্জ্বল হাস্তে আলোকি' সে জীবযাত্রা-পথ পরিশ্রান্ত পথিকের পুরাইল সর্ব্ব মনোরথ। তর্দিনের সহচর, বিপর্যায়ে সদা বরণীয়, দরিজের চিরবন্ধু, পুণ্যপ্রোক, প্রাভঃস্করণীর।

### নিবেদন

মহারাজ মণীক্রচক্রের জীবনের দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যে অতি বিশ্বরের বস্ত উদাহরণ আছে, ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের চরিত্রের মত তাঁহার চরিত্রের মধ্যে হর্লভ উপাদানেরও অভাব নাই কিন্তু তিনি তাঁহার সহজবোধ্য জীবনের মধ্যে পূর্ব্বাপর এমনি একটি ভাবধারা অব্যাহত রাথিয়া গিয়াছেন যে, নাটকীয় সংহতিতে তাহার কোনওরপ রূপান্তর সম্ভব নহে। প্রাত্যহিক জীবন-যাপনের মধ্যে মান্তবের সহিত মান্তবের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন চরিত্র ও বিবিধ কার্য্য-কারণের ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষের আসল রূপটি আমাদের চোথে সহজেই ধরা পড়ে। লোকসম্পর্কে মণীক্রচন্দ্রের ব্যক্তির নিজের প্রাধান্তে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল,—অফুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি, পালন ও পরিচালন ছিল তাঁছার প্রতিদিনের নিয়মিত কর্ম-স্চি। কর্ম-পদ্ধতির মধ্যে বৈচিত্র অবশ্রই ছিল, নিতা নৃতন প্রেরণাও ছিল প্রচুর, অব্যাহত কর্ম্ম-স্রোতের ধারাবাহিকভারও অভাব ছিল মা ;— সেগুলি মহং জীবনের দৈনন্দিন লিপির মত যেমন বিচিত্র তেমনি স্থলর। তাই মহারাজ মণীক্রচক্রের জীবনের ঘটনাগুলি আমি দিনের পর দিন লিপিকারের মত সাজাইয়া গিয়াছি; মহতের চরিত্র বুঝিবার পক্ষে দৈনন্দিন निপि-পাঠই আমি প্রশন্ত বলিয়া মনে করি। রাইট অনারেবল এইচ, এইচ, অ্যাসকুইথ বলিয়াছেন—

"The Most illustrious men are created, not so much by the rounded and measured story of their lives, as by a single act or incident or sentence which stands out from the pages, whether of the best or of the most inadequate biography."

মেঘ ও রৌদ্রের থেলায় মানুষের জীবন বর্ণ-বৈচিত্রো স্থানর দেখায়,
মহারাজ মণীক্রচন্দ্রের জীবনও তাই স্থানর সে জীবনের সৌন্দর্য্য ও মাধ্র্য্য লেথকের কোনও বিশিষ্ট মতামতের প্রভাবে পাছে মান বা অতিরঞ্জিত হয় সেচক্ত অধিকাংশ স্থালে তাঁহারই কার্য্যকলাপের মধ্য দিয়া তাঁহার প্রকৃত পরিচয় দিবার চেষ্টা হইয়াছে। সে চেষ্টা কতদূর সফল হইয়াছে তাহার বিচার করিবেন বান্ধালা দেশের পাঠকপাঠিকাগণ।

স্থকবি প্রীযুক্ত শৌরীক্সনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে উপাদান সংগ্রহে আংশিক ভাবে সাহায্য করিয়া স্বর্গীয় মহারাজ বাহাত্রের প্রতি তাঁহার আশৈশব শ্রন্ধার পরিচয় দিয়াছেন। এই গ্রন্থসিয়বিষ্ট ছবিগুলির অধিকাংশই কাশিমবান্ধার এটেট্-ফটোগ্রাফার শ্রীযুক্ত বিভৃতি ভূষণ মল্লিক মহাশয় কর্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' তাঁহাদের 'বিবরণী' পুস্তক ব্যবহার করিতে দিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। ইহাঁদের প্রত্যেকেই আমার ধন্থবাদের পাত্র।

আমার অক্কৃত্রিম স্থল প্রীতিনিলয় মহারাজ শ্রীশচক্র নন্দী এম-এ, এম-এল-দি, মহোদয়ের ঐকাস্তিক ইচ্ছা ও উৎসাহ, সর্ক্রিষয়ে সহামুভূতি ও সাহার্যা না পাইলে এ প্রকার বৃহৎ গ্রন্থপ্রকাশে আমি কথনই সমর্থ হইতাম না। স্বর্গাত কীর্তিমান্ পিতার প্রতি ইহা যোগ্য পুত্রের অবশু কর্ত্রব্য তাহা জানি, তব্ও গাহার সম্বন্ধ ও প্রেরণায় আজ "মহারাজ মণীক্রচক্র" প্রকাশিত হইল—তাঁহাকে আমার সক্তিজ ধন্তবাদ জানাইতেছি।

বিনীত— শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

## বিষয়-সূচী

| •                        |              |               |       |                          |
|--------------------------|--------------|---------------|-------|--------------------------|
| বিষয়                    |              |               |       | পৃষ্ঠা                   |
| স্চনা                    |              |               |       | 5/•                      |
| কাশিমবাজারের প্রাচী      | ৰ ইতিহাস     |               |       | ۶.                       |
| দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত ( কা  | छ मूमि )     | •••           | •••   | 8                        |
| মহারাজ লোকনাথ            | •••          | •••           | •••   | २१                       |
| রাজাবাহাত্রর হরিনাথ      | •••          | •••           | •••   | ২৮                       |
| রাজাবাহাত্র কৃষ্ণনাথ     | •••          | •••           | •••   | ೨೪                       |
| মহারাণী স্বর্ণমন্ত্রী    | •••          | •••           | •••   | 84                       |
| মহারাজ মণীক্রচক্র (      | পূৰ্কাভাদ )  |               | •••   | <b>6</b> 8               |
| বাল্য জীবন               | •••          | •••           | •••   | 44                       |
| रयोवत्न मनीक्य वावू ( की | বন-সংগ্রাম ) | •••           | •••   | 99                       |
| অদৃষ্টের আহ্বান          | •••          | • • •         | •••   | >∘¢                      |
| পরিবর্তনের পথে           | •••          | •••           | •••   | >>>                      |
| সৌভাগ্য-স্চনায়          | •••          | •••           | •••   | >>9                      |
| সৌভাগ্যের সিংহদ্বারে     | •••          | •••           | • • • | ><•                      |
| সৌভাগ্য-তোরণে            | •••          |               | •••   | ۶२¢                      |
| त्राय-त्रिःशंत्राटन      | •••          | •••           | •••   | 254                      |
| সন ১৩•৬-                 | –১৩৽৭ সা     | লর কথা        | •••   | >0.                      |
| সন ১৩০৮-                 | –১৩২৯ সা     | লর কথা        | •••   | > <b>⊅¢</b> —₹8₹         |
| ভাগ্যচক্রে               |              |               |       |                          |
| मन ১৩৩०-                 | –১৩৩৬ সাং    | লর কথা        | •••   | <b>२</b> 8७—२ <b>२</b> ० |
| মনুয়াছের মহাতাপদ        |              |               |       | <b>২৯</b> 8              |
| জীবন-স্মৃতি              |              |               |       | ২৯৭                      |
| ছু:খের জীবন              |              |               |       | <b>ミ</b> ある              |
| স্বৈধ্যাক সকলে প্র       | _            | ग्रतीस-स्वीति |       |                          |

নণীক্রচক্র ও যোগেক্রনারায়ণ

দানপ্রবৃত্তির উদারতা, পরত্বংথকাতরতা, শিক্ষাপ্রার্থীর প্রতি অমুকম্পা, দীনের কূটীরে মহারাজ, দরিদ্রবন্ধ মহারাজ, কথার মামুষ মহারাজ, সহজ্ঞ জীবনের মাধুর্যা, একটা দিনের স্মৃতি, সেহপ্রবণ প্রভু, কোমলে-কঠোরে, কর্ম্মচারীর প্রতি করুণা, আশ্রিত-রক্ষক মহারাজ, ছন্মবেশে কার্য্য-পরিদর্শন, কুপ্রবৃত্তির প্রতি ঘুণা, সেহ-অধীর পিতা, তুচ্ছের সম্মান, বিস্থান্থরাগ, পুস্তক-প্রীতি, মাতৃভাষার প্রতি অমুরাগ, স্ক্র্ম আইন-জ্ঞান, উদারতা, স্প্রটাদিতা, ভাবুকতা ও সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, কর্ত্তব্য-সম্পাদনে কঠোরতা, বিনয়-নম্রতা, ক্ষমাশীলতা, বন্ধুপ্রীতি, অন্ধজনে দয়া, বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর প্রতি অমুরাগ, অনাড্রন্থর জীবন, সংগ্রমী মণীক্রচন্দ্র, ভগবানে নির্ভরতা।

#### মূদ্রাকর প্রমাদ

- (ক) ১২৮ পৃঠার মুদ্রিত 'মাতামহীর' 'বার্ষিকী' দশ হাজার টাকার ছানে 'মাসিক' ও ১৩৪ পৃঠার 'হরকুক্রীর বাৎসরিক ১০,০০০, টাকা'র ছানে 'মাসিক ১০,০০০, টাকা' হইবে।
- ( ধ ) ১০০ পৃষ্ঠায় মৃদ্রিত হেমেক্রনাথের স্থানে হেমচক্র ও হেমেক্রচক্রের স্থানে হেমেক্রনাথ হইবে।
- (গ) ২৫৯ পৃঠার ৩র লাইনে মুদ্রিত "ৰাণীনতার ইতিহাস" এর স্থানে "সভ্যতার ইতিহাস" হইবে।

## পরিশিষ্ট-সূচা

### ( "উপাসনা" মণীশ্র-স্মৃতি-সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত )

| বিষয়                           |         | <b>গে</b> খক                  | পৃষ্ঠা |
|---------------------------------|---------|-------------------------------|--------|
| উদার চরিত্র মহারাজ              | াীযুক্ত | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর             | . •    |
| মহারাজ মণীস্ত্রচন্দ্র           | ,,      | যতীক্রমোহন বাগ্চী             | 8      |
| মহারাজ ভার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী | ,,      | হেমেক্সপ্রসাদ ঘোষ             | ৬      |
| মহামানব (কবিতা)                 | ,,      | সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় | 8 ¢    |
| মহারাজ মণীক্রচক্র               | ,,      | খ্যামাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়     | 75     |
| মহারাজ (কবিতা)                  | ,,      | যতীক্রনাথ সেন গুপ্ত           | ₹¢     |
| জনসেবক মণীন্দ্রচন্দ্র           | ,,      | প্রতিভারঞ্জন রায়             | २৮     |
| আমাদের মহারাজ                   | ,1      | অতৃশচক্র দত্ত                 | ৩২     |
| রাজর্ষি-প্রয়াণ (কবিতা)         | "       | শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচাধ্য       | ৩৭     |
| সর্বত্যাগী মণীন্দ্রচন্দ্র       | ,,      | নৃত্যগোপা <b>ল</b> সরকার      | લ્હ    |
| মণীক্স-প্রয়াণে (কবিতা)         | ,,      | নজকুল ইস্লাম                  | 85     |
| মহারাজ মণীক্র নন্দী             | ,,      | ষ্ধীকেশ চক্রবর্ত্তী           | ۶۵     |
| রাজ্যি মণীক্রচক্র               |         | শ্রীমতী নৃসিংহদাসী দেবী       | ¢9     |
| মণীন্দ্র-বিয়োগে (কবিতা)        |         | কাদের নওয়াজ                  | ¢b     |
| হরিদ্বারের পথে                  | ,,      | সাবিত্রীপ্রসন্ম চট্টোপাধ্যায় | •••    |
| যাজ্ঞিক (কবিতা)                 | ,,      | কুমুদরঞ্জন মল্লিক             | 98     |
| শ্বতি-তর্পণ                     |         | শ্রীমতী নিরুপমা দেবী          | 9¢     |
| মহাত্মা মণীক্রচক্র (কবিতা)      | 99      | যতীক্সপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য     | ۹۵     |
| বিশ্বস্থস্প মণীক্রচক্র          | ,,      | বিভৃতিভৃষণ ভট্ট               | b. •   |
| মহাকালের শ্রীমন্দিরে (কবিতা)    | ,,      | কালিদাস রায়                  | ь¢     |
| মহারাজ বিয়োগে                  | ••      | অনন্তকুমার সালাল              | ৮৬     |

| বিষয়                                                                 | পৃষ্ঠা         |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| ১৬০ পৃষ্ঠার পরিশিষ্ট                                                  |                |
| প্রাদেশিক সাহিত্য-সন্মিলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ                           | وم             |
| প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মিলন—প্রথম অধিবেশন—সন ১৩১৪ সাল                   | 24             |
| অভার্থনা-সমিতির সভাপতি মহারাজ মণীক্রচক্রের অভিভাবণ                    | > > >          |
| বন্দীয় সাহিত্য-সন্মিলনের জমা থরচ \cdots ···                          | > 0 %          |
| সাহিত্য-সন্মিলনের প্রস্তাবিত সভাপতিগণের পত্রাবলী ···                  | > • ৬          |
| ১৮৭ পৃষ্ঠার পরিশিষ্ট                                                  |                |
| ঐতিহাসিক নিথিলনাথ রাম মহাশন্ত্রের প্রবন্ধের উদ্বতাংশ · · ·            | 222            |
| व्यक्तमञ्ज मतकात महाभाषात व्यवस हहेट उँक्रु छ                         |                |
| "মুর্শিদাবাদে বাঙ্গলা সাহিত্যের চর্চ্চা ও অফুশীলন" · · ·              | 220            |
| আচার্য্য রামেক্সস্থলরের প্রবন্ধ হইতে মহারাজ মণীক্ষচক্র ও              |                |
| মহারাজকুমার মহিমচক্র সম্পর্কে মস্তব্য                                 | >>6            |
| সা <b>ম</b> য়িক পত্ৰ হইতে উদ্ধৃত                                     |                |
| স্বৃতি-তর্পণ (ভারতের সাধনা) ··· ···                                   | >>1            |
| মহামূভব মণীক্সচক্স (প্রবাসী) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | <b>&gt;</b> >> |
| <b>शत्रत्मा</b> टक भनी <del>खाठखा नन्नी</del> (वाश्मात वांनी) ··· ··· | ১২৩            |
| महात्रांक मगीत्क्रहतः (नवनिकः) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | ১২৩            |
| পরলোকে কাশিমবাজারের মহারাজ ( সঞ্জীবনী )                               | >>8            |
| মহারাজ মণীক্রচক্র (আনন্দ বাজার) ··· ··                                | <b>&gt;</b> २१ |
| পরলোকে রাজর্ষি ভার মণীক্রচক্ত নন্দী                                   |                |
| কে, সি, আই, ই (স্বায়ন্ত শাসন) ···                                    | >>>            |
| পরলোকে মহারাজ মণীজ্রচক্ত (ঋত্বিক) · · ·                               | 200            |
| মহারাজ মণীক্রচক্র নন্দী বাহাহর (হিতবাদী)                              | 208            |
| শোকাছির বাস্থলা · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 | > > 6          |
| সম্পাদকীয় আলোচনা (শক্তি) ··· ···                                     | 285            |
| পরলোকে মহারাজ মণীজ্ঞচক্ত (বেণু) ··· ··                                | >6.            |
| মহারাক মণীক্রচক্র (দৈনিক বন্ধমতী) ··· ···                             | >6>            |

| বিষয়                                           |                    |             |             | <b>शृ</b> |
|-------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| Death of Maharaja of (                          | Cossimbazar        | (The S      | tatesman )  | >68       |
| Editorial Comment ( T                           | he Statesma        | n)          |             | >69       |
| Maharaja of Cossimbaz                           | ar ·               |             |             | i         |
| ( Editorial, The Am                             | iritabazar F       | Patrika )   |             | >60       |
| In Memorium ( Editor                            | ial, Liberty       | )           | •           | >69       |
| The Carnegie of Benga                           | l (Tribute         | paid by     |             |           |
|                                                 | The Corpor         | ration of   | Calcutta. ) | 147       |
| A letter from His Exce                          | ellency the (      | Governor    | of Bengal   | ১৬৩       |
| Editorial Comment ( T                           | he Basumat         | <b>i</b> )  |             | >48       |
| The late Maharaja Sir<br>Kasimbazar ( <i>La</i> |                    |             |             | >66       |
| ৩৫ পৃষ্ঠার পরিশিষ্ট—                            | ( ) )              |             |             |           |
| भूर्निनावान मचानभावी                            | •••                |             | •••         | ५ १२      |
| ৩৬ পৃষ্ঠার পরিশিষ্ট—                            | ( ২ )              |             |             |           |
| ভান্ধরের সম্পাদক গৌরী                           | শক্তর ভট্টাচার্য্য |             | •••         | ১৭৩       |
| মহারাজের সাহিত্য-সে                             | ব                  |             |             |           |
| সাহিত্যে ভাববিপ্র্যয়                           | •••                |             | •••         | 39¢       |
| <u> এিৰিবেকানন্দ-উৎসবে</u>                      | • • •              | •••         | •••         | >>¢       |
| যৌবনের আদর্শ                                    | •••                | •••         | •••         | >> •      |
| গিরিশচক্র •••                                   | •••                | •••         | •••         | 726       |
| <b>সংগৃহীত</b>                                  |                    |             |             |           |
| মণীক্স-শ্বতি                                    | শ্রীযুক্ত বে       | ৰবেক্সনাথ ব | হ           | २०२       |
| শোকাষ্টক                                        |                    |             |             | २०१       |

## চিত্ৰ-সূচী

| <b>ा</b> वस्त्र                                         |                      |       | পৃষ্ঠ |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------|
| ञीमगीक्राठक ननी                                         | •••                  |       | ١,    |
| ইংরাজ রেসিডেন্সি                                        |                      |       | 3     |
| ওয়ারেণ হেষ্টিংস্, মিসেস্ হেষ্টিংসের সমা                | ধি—কাশিমবাজার        | •••   | ь     |
| কাশিমবাঞ্চার রাজবাটী— ঞোড়াস <sup>*</sup> াকো           | •••                  | •••   | >4    |
| কাশিমবাঞ্চার রাজবাটী—জোড়াসাঁকো (                       | অভ্যন্তর )           |       |       |
| জ্যেষ্ঠপ্রাতা উপেন্দ্রচন্দ্র, কৈশোরে মণীন্দ্রচয         | · · ·                | •••   | 86    |
| চিতামূলে মহারাণী স্বর্ণময়ী                             | •••                  |       | a e   |
| স্বর্গীর বিষ্ণুচরণ সেন                                  | •••                  |       | 92    |
| পুত্রকন্সাসহ মণীক্রবাবু                                 | •••                  |       | b.    |
| योवत्न मणीव्यवाव्                                       |                      | •••   | ьь    |
| कानिमवाञ्चात्र त्रांकश्चामान, रेमनावान तांच             | क्रवांनि             |       | ৯৬    |
| কাশিমবাজার হাউস—কলিকাতা,                                |                      |       |       |
| ব্যাঞ্জেটিয়া হাউ                                       | দ—কাশিমবাজার         |       | > 08  |
| দেবেন্দ্ৰনাথ, জ্ঞানেন্দ্ৰনাথ, মণীক্ষচন্দ্ৰ, ললিং        | 55 <b>37</b>         | •••   | 225   |
| মহারাজ মণীক্রচক্র                                       | •••                  |       | 25 0  |
| সপার্বদ মহারাজ মণীজ্রচক্র (১৩০৭)                        | •••                  | •••   | ১৩৬   |
| মহারাজকুমার মহিমচন্দ্র, মহারাজকুমার কী                  | ীর্ত্তিচন্দ্র ···    | •••   | 288   |
| <b>জো</b> ৰ্চ <b>জামাতা ধৰ্মদাস, দ্বিতীয় জামাতা</b> নী | রোদচন্দ্র · · ·      | •••   | >@2   |
| প্রথম বন্দীয় সাহিত্য-সন্মিলন (১৩১৪)                    |                      | •••   | ১৬০   |
| সপার্বদ মহারাজ মণীক্রচক্র (১৩১৫)                        |                      | •••   | 264   |
| বিভোৎসাহী মণীব্রচক্র                                    |                      | •••   | ১৭৬   |
| বহরমপুর ক্লফনাথ কলেজ, বহরপুর ক্লফনা                     | থ ক <i>লেজ</i> স্কুল | • • • | 728   |
| গৌড়রান্সর্বি মণীক্রচক্র                                | •••                  |       | >25   |

| বিষয়                                                       |               |       | পৃষ্ঠা      |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------|
| মহিমচক্রের সমাধি-প্রতিষ্ঠা                                  | •••           | •••   | २००         |
| মোটর ছর্বটনার পর                                            | •••           | •••   | २०৮         |
| <ul> <li>রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাত্বর সি, আই, ই,</li> </ul> | •••           | •••   | २১७         |
| হতীয় জামাতা সত্যেক্সনাথ, চতুর্থ জামাতা বিজয়চক্র           | Ŧ .           | •••   | <b>২</b> ২৪ |
| দৌহিত্রগণ—বন্মালী, অনিলচক্র, বিষয়চক্র, স্থধীক্র            | र्नाथ,        |       |             |
| অরণকুমার, কল্যাণ                                            | <b>কু</b> মার | •••   | २७२         |
| Manindra Chandra Nandy                                      | •••           | •••   | ₹8•         |
| বহরমপুরে মহাত্মা গান্ধী                                     | •••           | •••   | ₹8₽         |
| নানবীর মণ <del>ীক্রচন্ত্র</del>                             | •••           | •••   | २৫७         |
| নহারাক মণীব্রচন্ত্র, মহাত্মা গান্ধী, অধ্যক্ষ ভূষণচন্ত্র     | •••           | •••   | 268         |
| মহারাজকুমার শ্রীশচক্র নন্দী এম-এ, এম্-এল-সি                 | •••           | •••   | २१२         |
| পিতামহ মণীক্রচক্র, পৌত্র সোমেক্রচক্র                        | •••           | •••   | 500         |
| শ্রীশচন্দ্র, অণিমাপ্রভা, মণীক্রচক্র, সোমেক্রচক্র            | •••           | •••   | २৮৮         |
| चीमगी ऋह खाननी                                              | •••           | •••   | २३७         |
| লালগোলার মহারাজ                                             |               |       |             |
| রাও যোগেন্দ্র নারায়ণ রায়, সি, আই, ই,                      | •••           |       | ७५२         |
| মহারাজ औশচন্দ্র নন্দী                                       | •••           | •••   | ०२৮         |
| মহারাজকুমার দোমেশ্রচন্দ্র                                   | • • •         | • • • | ૭૯૨         |
| মহারাজ মণীক্রচক্র                                           | •••           | ••    | OF8         |
|                                                             |               | পরিণি | नेष्ठ शृक्ष |
| তরঙ্গময়ী গঙ্গা—হরিদার                                      | •••           | •••   | ₩8          |
| প্রথম বন্ধীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি কবীন্দ্র র           | বীজ্ৰনাথ,     |       |             |
| অভার্থনা-সমিতির সভাপতি মহারাজ মণীক্রচক্র                    | •••           | •••   | 36          |
| অস্তিম শরানে মণীক্রচক্র                                     | •••           | •••   | ১৩৬         |
|                                                             |               |       |             |

আপন মর্য্যাদা ভাদি' জনে জনে হায়
অঞ্জলি ভরিয়া স্থেথ যে জন বিলায়,
তুচ্ছ করি' সিংহাসন ধূলায় নামিয়া
গোষ্ঠীস্থথ অমুভবে দরিদ্রে ডাকিয়া
সসম্মানে নিজ পাশে; মানের আসন
কে তাহারে দিতে পারে হে মহারাজন্?

নিত্য-উৎসারিত প্রাণ,—পুণ্য মহিমার তুমি ত চাহনি পূজা প্রতিদানে তা'র। আপনি পূজারী বেশে দরিদ্রের ঘরে, গৈরিকে আবরি' দেহ পাছ্য-অর্ঘ্য করে, সকল পূজার আগে অবারিত প্রাণ নরে নারায়ণ ভাবি' করিয়াছ দান।

মানবে পৃজিয়া তাই দেবতার হাতে সিদ্ধির নির্মাল্য পে'লে মরণ-প্রভাতে ।

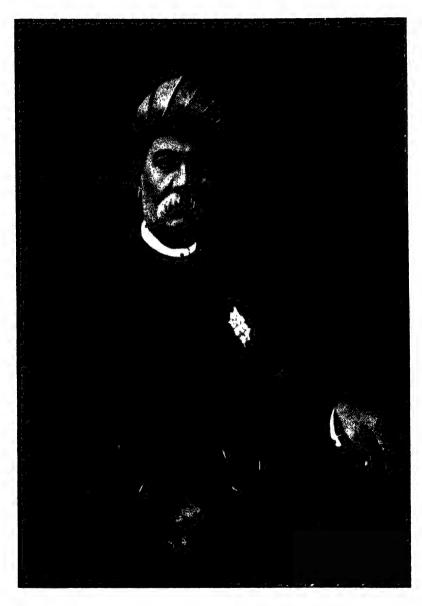

The time my tags

### সূচনা

একসগুতি বর্ষ পূর্ব্বে একদিন অপরাক্ত বেলায়, উদ্বেগ ও আগ্রহের মধুর যৃত্ত্বণা, আশা ও প্রত্যাশার অধৈর্য্য আবেগ প্রশমিত করিয়া, আনন্দকোলাহলের মধ্যে, জন্মজন্মান্তরের অদৃশ্য অন্ধকার ভেদ করিয়া একটি নবজাত শিশু জ্যৈষ্ঠের মেঘমুক্ত অম্লান আলোকের দিকে প্রথম নয়ন মেলিয়া চাহিয়াছিল।—এ যেন যুগ যুগাস্তের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য আপনার মধ্যে আহরণ করিয়া একটি অফুট কোরকের পরিপূর্ণ বিকাশ।—আলোকের মুখ চাহিয়া ধীরে ধীরে দলে দলে গন্ধ-সুষমার অপূর্ব্ব পরিণতি।

সে দিন সেই জন্মতিথির পবিত্র ক্ষণে—ললাটলিখন পূর্ণমাত্রায় রাজযোগের সূচনা করিল,—বাঙ্গলার অলিখিত ইতিহাসের বীরপ্রসিদ্ধি করায়ত্ত করিয়া মহারাজ মণীব্রুচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করিলেন। সেদিন দেশ জাতি ও ধর্মের কল্যাণে এই সদ্যপ্রসূত নব কুমারের জীবনে সাধনার যে বীজটি উপ্ত হইল, উত্তরকালে লোকচক্ষুর সম্মুখে তাহাকেই পত্রপূপ্প ও ফলে স্মুশোভিত হইয়া এক অতি আশ্চর্য্য কল্পর্কুরূপে বিরাজ করিতে দেখিলাম।

দশহরার পুণ্য পর্ব্বাহে এই পৃথিবীর আলো বাতাসের সঙ্গে যাঁহার প্রথম পরিচয়, তিনি যেন সেদিনের মুক্তি-স্নানে ভবিশ্বৎ জীবনের দশবিধ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া আসিলেন;—অক্ষয় পুণ্য অর্জ্জন করিয়া যিনি ধরিত্রী-মাতার ক্রোড়ে জন্মলাভ করিলেন, তিনি আজীবন অপূর্ব্ব সাধনার দ্বারা এই দরিজ দেশে ত্যাগ ও দানধর্ম্মের যে স্থমহান্ ব্রত উদ্যাপন করিয়া গেলেন—তাহা শুধু আপনার ভবিশ্বৎ বংশীয়দের নয়, সমগ্র দেশবাসীর সম্মুখে আদর্শরূপে বিরাজ করিবে।

কর্ম্মের বৈচিত্র্যে তাঁহার জীবন ছিল স্থন্দর, উদারতার সৌন্দর্য্যে তাঁহার হৃদয় ছিল মহনীয় ;—আচারে ও আচরণে, বিচারে ও বিবেচনায়,

দাক্ষিণ্যে ও অমায়িকতায় মণীব্রুচন্দ্র ছিলেন বাঙ্গালী সমাজের মুকুটমণি। সংসার-সমরাঙ্গনে যুধ্যমান সৈনাধ্যক্ষের স্থায় আঘাত ও আক্রমণ তাঁহাকে অক্লাস্তভাবে সহু করিতে দেখিয়াছি, আজ তাঁহার তিরোধানের পর তাঁহার চারিদিকে যে বিপুল অবকাশের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে তাঁহাকে আজ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেব-বিগ্রহরূপে দেখিতে পাইতেছি। বিগত দিনের কর্ম্মে পরিপূর্ণ সফল দিনগুলির পার্ম্বে বিফল দিবসের নিরানন্দ স্মৃতি আজ হয়ত আমাদের প্রাণে বেদনার সঞ্চার করিতেছে কিন্তু মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের যে দুঃখ ও বেদনা নৈরাশ্য ও নিরানন্দ তাহা ত তাঁহার নিজের জন্ম নহে— তাহাত তাঁহাকে কোনও দিন স্পর্শও করে নাই—করিতে পারেও না। তিনি যে সর্বাংসহা ধরিত্রীর মত বহুজানের ও বহু জীবনের বাধা ও ব্যর্থতার গুরুভার বহন করিয়া গিয়াছেন:—এ যেন তাঁহার জীবন-প্রদীপে ব্যথার আরতি! এ বড় স্থন্দর! বড় মনোহর! আজ সে আরতির দীপ নির্বাপিত,—কিন্তু এই গভীর শোকের মধ্যেও দেখিতেছি—জীবন-দহনের ধুপতি হইতে সৌরভরাশি এখনও দিকে দিকে বিকীর্ণ হইতেছে।

মণীব্রুচন্দ্রের জীবনে বিলাসের বিন্দুমাত্র চিহ্ন ছিল না,—ভোগস্থের লেশমাত্র স্পর্শ বা আড়ম্বরের কণামাত্র অবকাশও কখনও সে
জীবনকে বিকৃত করিতে পারে নাই। প্রাচুর্য্যের মধ্যে, স্থংথর অফুরস্ত প্রলোভনের মধ্যে দেবছল ভ পবিত্র জীবন যাপন করিয়া তিনি সকলের
নমস্ত হইয়া গিয়াছেন। পরের যে হঃখ-বেদনা. শরণাগতের যে
বিপদ্-বিপর্যায়, অফুগতের যে নৈরাশ্ত-নিরানন্দ তাহাতেই তাঁহার অন্তর
ব্যথিত, হৃদয় বিচলিত হইত।—সময়ে সময়ে তাঁহার ললাটে যে
ছিন্টিস্তার কৃষ্ণ-রেখা দেখা দিত, তাহা ত তাঁহার নিজের কৃতকর্ম্মের জন্তা
নহে;—এ যেন আকাশের গায়ে দূরসঞ্চারী মেঘ্মালা—তৃষ্ণার্ত্ত
জনপদের হাহাকারে ব্যথিত, আসয় ছুর্য্যোগ-সম্ভাবনায় মলিন,—
অথচ সে মালিতা আকাশের নহে। বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও তিনি আজীবন গচ্ছিত ধনের স্থাসরক্ষক ও প্রজার প্রতিনিধি রূপে জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন—

> "তোমারে করিল বিধি ভিক্স্কের প্রতিনিধি রাজ্যেশ্বর দীন উদাসীন, পালিবে যে রাজধর্ম জেনো তাহা মোর কর্ম, রাজ্য ল'য়ে র'বে রাজ্যহীন।"

—শিবাজী-গুরু রামদাস স্বামীর মত কোন্ গুরু তাঁহার মন্তকে এমনি অমোঘ আশীর্কাদ বর্ষণ কবিয়াছিলেন তাহা জানি না, কোন্ উৎস হইতে তিনি আত্মদমনের এই অপরাজেয় শক্তি লাভ করিয়াছিলেন তাহাও অবগত নহি, কিন্তু রাজা হইয়া এমন সন্ন্যাসধর্ম পালনের উজ্জ্বল উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

পরের বিক্ষোভ ও অভাবের জ্বালা তিনি প্রান্ধচিত্তে আপন বক্ষেধারণ করিয়া গিয়াছেন ;—তাই পরত্বঃখনোচনের গুরু দায়িত্ব যিনি তাঁহার মাথায় তুলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা বহন করিবার শক্তিও দিয়াছিলেন তিনি। গৃহের স্থুখ, স্বস্তি ও শাস্তি সে ত তাঁহার ছিল না,—সংসার-জীবনের অবসর ও বিশ্রাম সেও ত তাঁহার জীবনে ঘটে নাই,—নিজেকে ত্যাগ করিয়া পরের কল্যাণের জক্য তাঁহার যে কর্ম্ময় জীবন, তাহাতে একদিকে যেমন কৃতকর্ম্মের পূর্ণ পরিতৃপ্তি আছে, অক্যদিকে তেমনি সংঘাত-বিগ্রহের অবসাদ এবং নৈরাশ্যও আছে;—সেই চিরচঞ্চল যুধ্যমান জীবনই ত তিনি হাস্তমুখে বিধাতার হাতে আশীর্কাদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিজয়ী বীর মণীক্রচক্র আজ চিরনিদ্রায় অভিভূত, কিন্তু মনুষ্যুত্বের যে পরমাদর্শ তিনি বাঙ্গালী জাতির সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন তাহা অনির্কাণ আহিতাগ্রির স্থায় আমাদের সংসার-আশ্রমে চিরদিন পরম শ্রদ্ধায় সংরক্ষিত হইবে।

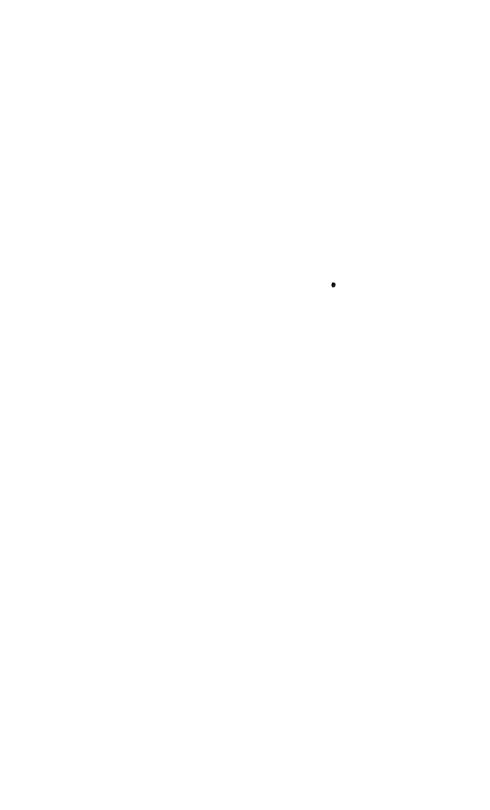



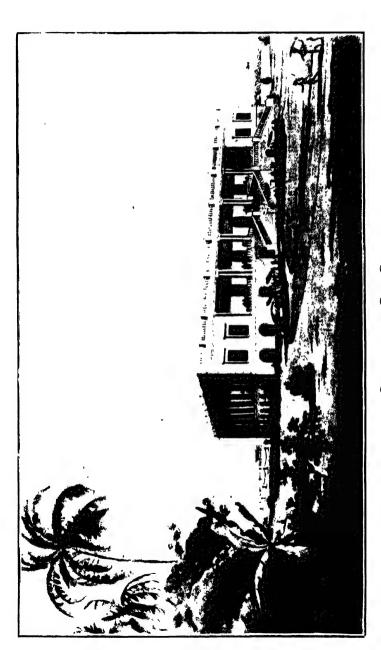

## মহারাজ মণীক্রচক্র

## কাশিমবাজারের প্রাচীন ইতিহাস

বাঙ্গলার মুসলমান-রাজধানী মুর্শিদাবাদ হইতে সাত মাইল দূরে অবস্থিত কাশিমবাজারই কাশিমবাজার রাজবংশের রাজধানী। এই কাশিমবাজারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেশমের সর্বভাষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্র অবস্থিত ছিল। রামপুর বোয়ালিয়া, মালদহ এবং নিকটস্থ অস্থান্ত জেলায় রেশম-গুঁটি হইতে নাটাইয়ে সূতা জড়াইবার কারখানা (বামুক) গুলি সবই কাশিমবাজারের অধীন ছিল। গুঁটিপোকা পালনের জন্ম বিখ্যাত স্থানসমূহে উক্ত কারখানাগুলি পরিচালিত হইত। সহস্র সহস্র লোক কাশিমবাজারে অবস্থিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য-প্রতিনিধির (Commercial Resident) নিকট হইতে কারখানাসমূহে গুঁটিপোকা সরবরাহ করিবার জম্ম টাকা দাদন লইত। মহাজন রেশমী কাপড় চোপড় আনিয়া পরিবর্ত্তে বরাদ্দ টাকা পাইত। রেশমের কারখানা গুলির সহিত ব্যবসায় সম্পর্কে আসিয়া মুর্শিদাবাদের বর্ত্তমান বনিয়াদী বংশের অনেকেরই প্রভূত অর্থাগমের স্টুচনা হইয়াছিল।

#### মহারাজ মনীক্রচক্র

কাশিমবাজার এপ্টেটের স্থাপয়িতা কাস্তবাব্র সময় কাশিমবাজার সহরটি কয়েক মাইল অবধি বিস্তৃত এবং সমৃদ্ধিশালী ছিল বলিয়া জানা যায়। মহাজন, গদীওয়ালা, সাহুকার বা ব্যাঙ্কার ও নানা ব্যবসায়ীর আবাসস্থল রূপে কাশিমবাজার প্রধানতঃ ব্যবসায়ের স্থান বলিয়াই পরিগণিত হইত। এখানকার অধিবাসির্ন্দ অধিকাংশই হিন্দু ছিল এবং তাহাদের তৎকালীন সংখ্যা আনুমানিক এক লক্ষ ধরা যাইতে পারে। তাহারা প্রধানতঃ বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী ছিল বলিয়া একদিকে যেমন ক্রেয়-বিক্রেয়ের কলরব চলিত, তেমনি অন্তদিকে পথে পথে সংকীর্ত্তনের সঙ্গে মৃদঙ্গ ও করতাল বাজে সমগ্র ব্যবসায়ের কেন্দ্রটি মুখ্রিত হইয়া উঠিত।

দৈর্ঘ্যে চার মাইল এবং প্রস্থে তিন মাইল এই সহরটি পরস্পর সংলগ্ন অট্টালিকায় এমন ভাবেই পরিপূর্ণ ছিল যে, সহজেই ছাদে ছাদে সারা সহরটি ঘুরিয়া আসা যাইত। প্রায় শতাধিক সাহুকার বা ব্যাঙ্কার এখানকার টাকা-পয়সার 'লেনদেন' করিত। কাশিমবাজারের পার্শ্ববর্ত্তী কালকাপুর ওলান্দাজগণের ও ফরাসডাঙ্গা ফরাসীগণের রেশম-কুঠির সদর আফিস ছিল। স্থানে স্থানে সমাধিক্ষেত্র, ভগ্ন প্রাচীর ও ধ্বংসাবশেষ অট্টালিকা এখনও ইহার সাক্ষ্য দিতেছে।

১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীই প্রথমে এখানে ব্যবসায় করিতে আগমন করেন। তিন বৎসর পরেই কামান দ্বারা সংরক্ষিত তুর্গসদৃশ এক বিশাল কুঠি নির্মিত হইল।—বিশেষ বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে তোপধ্বনি করিবার জন্ম নদীতীরে চব্বিশটি কামান স্থাপিত হইল। ইংরাজ বণিকদের এই কুঠির এখন আর কোনও চিহ্নই নাই—রাজপ্রাসাদের সন্নিকট, দক্ষিণে হেষ্টিংস-পত্নীর সমাধি, ১০০ বিঘা আন্দাজ জমি পড়িয়া আছে, ইহাকে এখন কোম্পানীর হাতা (Residency Hata) বা হাতার বাগান বলা হইয়া থাকে। স্বর্গীয় মহারাজ মণীক্রচক্র স্বর্থনে উক্ত কুঠির স্মৃতি-চিহ্ন রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন।

#### কাশিমবাজারের প্রাচীন ইতিহাস

ভাটপাড়া, বামুনগাছি, চুনাখালি প্রভৃতি স্থান কাশিমবাজারের সহরতলী বলিয়া পরিচিত ছিল। এখন পর্যান্ত চুনাখালি উৎকৃষ্ট আত্রের জম্ম প্রসিদ্ধ এবং মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় চালানি আম 'চুনাখালির আম' বলিয়া স্থপরিচিত। এই স্থানগুলি পূর্বেব ভাগীরথী নদীর বাঁকের উপর অবস্থিত ছিল—কিন্তু শতাধিক বংসর পূর্ব্বে সোজা ভাবে ত্বই বাঁকের মুখ মাঝামাঝি কাটিয়া দেওয়াতে নদীর গতিমুখ অহ্য দিকে ফিরিয়া যায় এবং উক্ত স্থানগুলি অন্তর্ভু মিতে আসিয়া পড়ে। ইহার ফলে মহামারীর আকারে যে জরের প্রাত্রভাব হয়, ভীষণতায় ও মৃত্যু-সংখ্যায় একমাত্র গৌড-ধ্বংসকারী মহামারীর সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে। বর্দ্ধমানেও এই জ্বরের প্রকোপ দেখা গিয়াছিল। কয়েক বংসরের মধ্যেই কাশিমবাজারের তিন ভাগ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শববাহীর একান্ত অভাব বশতঃ সেই মহামারীর সময় মৃতের অন্ট্রেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিবার উপায় ছিল না; মৃতদেহ গোযানে বহন করিয়া শাশানে লইয়া যাইতে হইয়াছিল। এইরূপে ব্যবসায় বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল, সমৃদ্ধিশালী কাশিমবাজার নগরের ধ্বংস হইয়া গেল।

আজিকার দিনে কাশিমবাজারের বিরল পল্লীবাসগুলি, ধ্বংসাবশিষ্ট অট্টালিকাশ্রেণী ও রোগজীর্ণ কঙ্কালসার মৃষ্টিমেয় অধিবাসিগণকে দেখিলে তথনকার দিনের সেই ধ্বংস-লীলার চিত্র মানসপুটে ভাসিয়া উঠে।

কিন্ত কান্তবাবুর সময় কাশিমবাজার প্রবহমাণ ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত ছিল বলিয়া স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি ও বাণিজ্য-প্রসিদ্ধিতে বাঙ্গলার অক্সতম প্রধান নগর বলিয়া পরিগণিত হইত।

১৭৮৫ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটে কাশিমবাজারের বন্থার কথা বিরত আছে, দেখিতে পাওয়া যায়।

১৭৮৭ সালে কাশিমবাজারে একবার ভীষণ ঝড় (Cyclone) হইরাছিল,—কলিকাতার গেজেটে প্রকাশ যে, মেজর ও মিসেস্ ডান্

#### মহারাজ মনীক্রচক্র

সেই ঝড় জলে "কাশিমবাজার নদীতে" ("Cassimbazar river")
নিমজ্জিত হইয়াছিলেন।

এরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, কালী নন্দী কান্তবাবুর পূর্ববপুরুষ। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মন্ত্রেশ্বরের অধীন রিপী গ্রাম বা সিজনা গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল—কিন্তু তিনি কাশিমবাজারসংলগ্ন শ্রীপুরে আসিয়া বসবাস করেন। তিনি রেশম, স্মুপারি এবং তুলার মিশ্রিত সূতায় প্রস্তুত কাপডের ব্যবসায় করিতেন। এক সময়ে এই প্রকার কাপডের ব্যবসায় বিশেষ উন্নত ছিল, এখন আর তাহা নাই। কালী নন্দীর তুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠের পুত্র রাধাকৃষ্ণ নন্দী পূর্ব্বপুরুষের মত রেশমের ব্যবসায় করিতেন এবং তাঁহার একখানি স্থপারি ও মুদিখানার দোকান ছিল। অস্থান্ত দ্রব্যের মধ্যে তিনি ঘুঁড়ি বিক্রয় করিতেন এবং নিজেও তিনি অতি স্থন্দরভাবে ঘুঁড়ি উড়াইতে পারিতেন, এজন্ম তাঁহাকে লোকে "थिनका" विन्छ। এই রাধাকৃষ্ণ খলিফাই কৃষ্ণকান্ত নন্দী ওরফে কান্ত-বাবুর পিতা। কাস্তবাবুর আরও চারিটি ভাই ছিল। পিতৃপুরুষের ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন এবং বর্ত্তমান কাশিমবাজার রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ মিঠাইয়ের দোকানটি যে জমিতে অবস্থিত সেখানেই নাকি তাঁহার মুদিখানার দোকান ছিল। মনে হয় এই জন্মই তাঁহাকে "কান্ত মুদি" বলা হইত।

অখ্যাত লোকের সম্ভান হইয়াও তিনি নিজের কর্মকুশলতা, অধ্যবসায় এবং মনুষ্য-প্রকৃতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার বলে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিলেন। শুধু বৃদ্ধিমন্তা নহে, কৃটবৃদ্ধি ও ব্যবসায়ের ক্ষমতাতেই তিনি সংসারক্ষেত্রে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি মানুষ্ধের কর্মপ্রবৃত্তির উৎস কোথায় তাহা জানিতেন, তাহার ফলে সকলের উপর তাঁহার প্রভাবও হইয়াছিল আশাতীত।

অসীম দূরদর্শিতার ফলে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এক।দন—

#### কাশিমবাজারের প্রাচীন ইতিহাস

"বণিকের মানদণ্ড— দেখা দিবে রাজদণ্ড রূপে—"

—ভারতে ইংরাজ জাতির অভ্যুত্থান অবশ্যস্তাবী, অতএব সে জাতির সহিত সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইলে তাঁহার উন্নতিও অনিবার্য্য।

শাসক ও শাসিতের সহিত সমানভাবে মিশিবার স্থযোগ পাইয়া তিনি পরস্পরের মধ্যে বিরোধ বাধাইবার স্থযোগ পাইতেন। নিজের স্বার্থসিদ্ধির পক্ষে তাঁহার এই প্রকার চেষ্টা যে অনেক স্থলে ফলবতী হুইয়াছিল, তাহা মনে করিবার কারণ আছে।

কান্তবাবু বাঙ্গলা লেখাপড়া মোটামুটি রকম জানিতেন, ফারসীও কিছু কিছু জানিতেন এবং ইংরাজিতে কথাবার্ত্তা বলিবার ও বুঝাইবার ক্ষমতা থাকাতে কোম্পানীর কাছে তাঁহার বিশেষ স্থ্রবিধাও হইয়াছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, তিনি নাকি ছই হাজার ইংরাজি শব্দ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। তখনকার দিনে ইউরোপীয়গণের নিকট বক্তব্য বিষয়্ম বোধগম্য করিয়া দেওয়া দেশীয় লোকের পক্ষে একটা মস্ত বাহাত্থরির কাজ ছিল। বড় বড় কুঠির বেনিয়ানদের ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজি ও স্বর্রিত অপূর্ব্ব ভাষায় সাহেবদের সহিত কথা কহিবার বিষয় লইয়া অনেক মজার মজার গল্প আছে। এই বেনিয়ানদের মধ্যে কেহ কেহ প্রভূত অর্থ রাখিয়া গিয়াছেন।

কাশিমবাজার-কারখানায় কাস্তবাবু শিক্ষানবিশ হইয়া প্রবেশ করেন এবং রেশমব্যবসায়ের প্রাথমিক স্ত্র অবগত হইতে না হইতেই তাঁহাকে মহরার পদে নিযুক্ত করা হয়। অবশেষে কেরাণীর (Writer) পদে উন্নীত হইরা তিনি সেই সূত্রে তদানীস্তন কাশিমবাজারের বাণিজ্ঞ্য-প্রতিনিধি ওয়ারেন হেষ্টিংসের সংশ্রবে সর্ববদা গতায়াত করিবার স্থাব্যোগ পান।

যদিও নবাব-সরকারের অনুমতিক্রমে কাশিমবাজারে রেশমকুঠি স্থাপিত হইয়াছিল, তত্রাচ সিরাজউদ্দৌলা তথাকার বিশেষ লাভজনক

ব্যবসায়ের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন,—পূর্ব্বে নবাব আলিবর্দ্ধী খাঁরও এ বিষয় কডা নজর ছিল। সিরাজউদ্দোলা বাণিজ্য-প্রতিনিধি ওয়ারেন হেষ্টিংসের নিকট হইতে টাকা আদায় করিবার জন্ম তাঁহাকে গ্রেফ্তার করিবার সংকল্প করিলেন। কুঠি ঘেরাও করিয়া হেষ্টিংসকে কয়েদীরূপে মূর্শিদাবাদে পাঠান হইল। কিন্তু হেষ্টিংস পলাতক হইলেন। ঠিক সেই সময়েই কলিকাতার তথাকথিত অন্ধকুপ-হত্যা সংঘটিত হইল। হেষ্টিংসকে পুনরায় ধরিবার জন্ম নবাব তাঁহার অশ্বারোহিগণকে এবং বার জন খাসবর্দ্দারকে আদেশ দিলেন। হেষ্টিংসের জীবন বিপন্ন হইয়া উঠিল। মাথা বাঁচাইয়া সম্মুখ যুদ্ধ করিবারও উপায় ছিল না। অতি নিকটেই কাস্তবাবু থাকিতেন, কাস্তবাবুর নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিলে তিনি কোনও গদি, দোকান বা অপর কোন প্রকাশ্য স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিতে নিষেধ করিলেন; কারণ তিনি জানিতেন, হেষ্টিংসের সন্ধান করিবার জন্ম গুপ্তচরের অভাব নাই। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আপনার গৃহে হেষ্টিংসকে আশ্রয় দিতে স্বীকৃত হইলেন। এইরূপে পলাতক হেষ্টিংস ইংরাজ হইয়াও বাঙ্গালী কান্তবাবুর গ্যহে সসম্মানে আশ্রয় পাইলেন।

কান্তবাবু ইহাতেও নিশ্চিন্ত হইতে না পারিয়া বহু কষ্টে নৌকাযোগে হেষ্টিংস সাহেবকে কলিকাতায় পোঁছাইয়া দিয়া নিজে স্বস্তি বোধ করিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভূতপূর্ব্ব বাণিজ্য-প্রতিনিধি ও তাঁহার কেরাণী পরস্পর পরস্পরকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। কাশিমবাজারের ভবিশ্বত ইতিহাসের বীজ্ব এইভাবে রোপিত হইল।

্রেষ্টিংস ্যদি কলিকাতার ফিরিয়া কোনও বড় চাকুরী পান, তবে আশ্রয় লাভের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ, কাস্তবাবৃর ভবিষ্যত উন্নতির জন্ম চেষ্টা করিবেন, তাঁহাকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। পাছে কাস্তবাবৃকে ভূলিয়া যান, এই জন্ম তিনি উপযুক্ত সময়ে দাখিল করিতে অমুরোধ

করিয়া একখানি লিখিত স্মারক-পত্রও তাঁহাকে দিয়া গিয়াছিলেন। হেষ্টিংসের পলায়ন সম্পর্কে প্রায় একই রকমের আর একটি বিবরণ পাওয়া যায়ঃ—

"নবাব সিরাজউদ্দৌলা যখন কলিকাতা আক্রমণ করেন সেই সময় হেষ্টিংস মুর্শিদাবাদে ছিলেন। এই সময় কলিকাতার গভর্ণর ড্রেক ও অত্যান্ত ইংরেজগণ কলিকাতা হইতে পলাইয়া ফলতায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। হেষ্টিংস তাঁহাদিগকে নবাব সরকারের যাবতীয় সংবাদ গোপনে গোপনে প্রেরণ করিতেন। ক্রমে এই সংবাদ নবাবের কর্ণগোচর হয়। হেষ্টিংস নবাবের ভয়ে পলাইয়া কান্তবাবুর বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তখন কান্তবাবু "কান্তমুদী" ছিলেন। নবাব হইতে ঘোষণা হইয়াছিল, যে হেষ্টিংসকে আশ্রয় দিবে, তাহার প্রাণণণ্ড হইবে। কান্ত প্রাণদণ্ডের ভয় করিলেন না। \* \* \* হেষ্টিংসকে কান্তের আশ্রয়ে পান্তা ভাত ও চিংড়ি মংস্থ খাইয়া ক্লুরির্বত্তি করিতে হইয়াছিল। পরে হেষ্টিংস কান্তবের একখানি নিদর্শন-পত্র দিয়া বলিয়াছিলেন— "ঈশ্বর যদি কখন দিন দেন, তাহা হইলে আমি তোমার যথাসাধ্য প্রত্যুপকার করিব।" \*

এই বিষয় লইয়া "রসসাগর" কৃষ্ণকান্ত ভাছড়ী পরে কৃষ্ণনগরে "হেষ্টিংস ডিনার খান কান্তের ভবনে" এই সমস্থার এইভাবে পূরণ করিয়াছিলেন ;—

"হেষ্টিংস সিরাজভয়ে হয়ে মহাভীত, কাশিমবাজারে গিয়া হন উপনীত। কোন্ স্থানে গিয়া আজ লইব আশ্রয়, হেষ্টিংসের মনে এই নিদারুণ ভয়।

মহারাণী স্বর্ণময়ী—বিহারিলাল সরকার

কাস্তমুদি ছিল তাঁর পূর্ব্বে পরিচিত,
তাহারি দোকানে গিয়া হন উপস্থিত।
নবাবের ভয়ে কাস্ত নিজের ভবনে,
সাহেবকে রেখে দেয় পরম গোপনে।
সিরাজের লোক তাঁর করিল সন্ধান,
দেখিতে না পেয়ে শেষে করিল প্রস্থান।
মৃদ্ধিলে পড়িয়া কাস্ত করে হায় হায়,
হেষ্টিংসে কি খেতে দিয়া প্রাণ রাখা যায়?
ঘরে ছিল পাস্তা ভাত, আর চিংড়ি মাছ,
কাঁচা লক্ষা, বড়ি পোড়া, কাছে কলাগাছ।
কাটিয়া আনিল শীঘ্র কাস্ত কলাপাত,
বিরাজ করিল তাহে পচা পাস্তা ভাত;
পেটের জালায় হায় হেষ্টিংস তথন
চর্ব্য হায় লেহু পেয় করেন ভোজন।

স্থ্যোদয় হল আজ পশ্চিম গগনে, হেষ্টিংস ডিনার খান কান্তের ভবনে।"

একদিকে ক্লাইভ সদৈত্যে এই কাশিমবাজার অভিমুখেই যাত্রা করিতেছিলেন, অক্সদিকে সিরাজউদ্দোলা তাঁহাকে প্রতিরোধ করিবার জক্য প্রভূত সৈক্সবল লইয়া পলাশী অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। মধ্য পথে মীরজাফর নবাবকে পরিত্যাগ করিবার কথা দিয়াও সসৈত্যে ক্লাইবের সহিত যোগদান করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। ক্লাইব অবিলম্বে যুদ্দসম্পর্কে মন্ত্রণা সভা আহ্বান করিলেন—সে সভায় অধিকাংশের মতে, নিরপেক্ষ থাকিয়া অত্যস্ত সতর্কতার সহিত বাহির হইতে সমস্ত ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিবার নীতি গৃহীত হইল। কিন্তু ক্লাইব তাঁহাদের সকলের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া, বহুতর বিপদাপদ্ সত্ত্বেও যুদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। উনচ্ছারিংশ সৈক্যবাহিনী



মিসেম্ হেষ্টিংসের সমাধি-কাশিমবাজার



७घारतम् ८५ष्टिश्म

তাঁহার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া, তাঁহার নেতৃত্বে নিজেদের শেষ রক্তকণা পর্য্যস্ত বিসর্জন দিতে বদ্ধপরিকর হইল।

ইহার পর পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বের যে অপূর্ব্ব নাট্যাভিনয় হইয়া গেল, ঐতিহাসিক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন।

পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফরের দরবারে ইপ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর তরফ হইতে ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেষ্টিংস প্রতিনিধি ( Agent ) নিযুক্ত হইলেন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে কলিকাতা কাউন্সিলের সদস্য পদে নিযুক্ত করা হইল।

কোম্পানীর তদানীস্তন উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণের মধ্যে বেনামীতে কার-কারবার চালাইবার প্রথা ছিল। এই প্রকার কারবার তাঁহার। একজন প্রতিনিধি বা এজেন্ট ( Agent )এর মারফতে চালাইতেন। কাস্তবাবু ও তাঁহার ভ্রাতা নুসিংহবাবু একযোগে হেষ্টিংসের ব্যবসায় চালাইতেন। ১৭৬৪ খুষ্টাব্দে বিলাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি তথায় চারি বংসর অবস্থান করেন। দরিদ্র আত্মীয় স্বজনের সাহায্য করিতেই হেষ্টিংস একপ্রকার কপদ্দিকশৃত্য অবস্থায় বিলাতে যান। বিলাত হইতে ১২০০০ বার হাজার টাকা ঋণ-স্বরূপ চাহিয়া হেষ্টিংস কান্তবাবুকে পত্র লিখিলেন—কিন্তু অত টাকা ঋণ দিবার সঙ্গতি তখন কান্তবাবুর হয় নাই। ইহাতে হেষ্টিংস তাঁহাকে অবিশ্বাস করিলেন না বা তাঁহার ্প্রতি রাগান্বিত হইলেন না বরং তাঁহার এতাদৃশ অবস্থার জন্ম হুঃখ বোধই করিলেন। ১৭৬৯ খুষ্টাব্দে তিনি মাদ্রাজ কাউন্সিলের সদস্যরূপে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসেন এবং ১৭৭২ খুষ্টাব্দের প্রারম্ভে বাঙ্গলার গভর্ণররূপে মিঃ কার্টিয়ারের স্থলাভিষিক্ত হইয়া ডাকিয়া পাঠান। বহুলোক নিজেকে কাস্তবাবু বলিয়া পরিচয় দিয়া হেষ্টিংসের সম্মুখীন হইল। হেষ্টিংস সকলের মুখাবয়ব পরীক্ষা করিয়া বৃঝিলেন যে, ইহারা সকলেই কাস্তবাবু সাজিয়া নিজেদের মিথ্যা পরিচয় দিতেছে। কাস্তবাবু ও তাঁহাতে কি কথা হইয়াছিল

তাহা কেহই বলিতে পারিল না। অবশেষে আসল কাস্তবাবু উপস্থিত হইয়া হেষ্টিংস-প্রদত্ত স্মারক-লিপি দাখিল করিলেন। হেষ্টিংস সাহেব স্বীয় হস্তলিপি চিনিতে পারিয়া তাঁহাকে সানন্দে তাঁহার দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন।

শুনিতে পাওয়া যায় যে, জমিদারী-সংক্রান্ত কার্য্যে দখল না থাকায় কান্তবাবুর একজন সাহায্যকারীর প্রয়োজন হয়। স্কুতরাং তিনি সমব্যবসায়ী বেনিয়ান হিসাবে কান্দি বংশের আদি পুরুষ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের সাহায্য গ্রহণ করেন। গঙ্গাগোবিন্দ বাঙ্গলার নবাব নাজিমের অধীনে বুজরত বা সেট্লমেন্টের (Settlement) কার্য্য করিতেন। এই সময় তিনি ব্রিটিশ সরকারের অধীনে বীরভূমের সর্দ্ধার আমিন হিসাবে কাজ করিতেছিলেন। তিনি যখন কান্তবাবুর সহিত যোগদান করেন তখন তিনি সাধারণের নিকট দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ বলিয়া পরিচিত। তিনি ফারসী ভাষা ও জমিদারী সেরেস্তার হিসাব কার্য্যে বিচক্ষণ ছিলেন বলিয়া তাঁহার পৃষ্ঠপোষক বন্ধু কান্তবাবুকে বিশেষ রূপেই সাহায্য ক্রিতে পারিয়াছিলেন। সর্ব্বদা কান্তবাবুর সান্নিধ্যে বাস করিবার উদ্দেশে তিনি নাকি সৈদাবাদ অঞ্চলে একটি বাড়ী নির্মাণ করেন,—সে বাড়ী তখন লালা বাবুর বাড়ী বলিয়া পরিচিত ছিল। ইহার মূলে বিশেষ কোনও ঐতিহাসিক তথ্য আছে বলিয়া মনে হয় না, কারণ কান্তবাবুর সমসাময়িক হিসাবে দেওবান গঙ্গাগোবিন্দের নাম শুনিতে পাওয়া যায় না। তবে বর্ত্তমান সৈদাবাদ রাজবাটী যে জমিতে অবস্থিত, সেখানে শিবদয়াল লালা নামে একজন প্রতিপত্তিশালী ধনী ব্যবসায়ী বাস করিতেন। সম্ভবতঃ এই শিবদয়াল লালার নামেই উহা লালাবাবুর বাড়ী বলিয়া পরিচিত ছিল।

দেওয়ান হইবার সময় হইতে কাস্তবাবুর সৌভাগ্যের স্ত্রপাত হইল—বিত্ত ও সম্মান করায়ত্ত হইতে লাগিল—তিনি কয়েকটি

সমৃদ্ধিশালী জেলার সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া বসিলেন। লোকে তাঁহার উপদেশপ্রার্থী হইয়া উপকৃত হইত। ওয়ারেন হেষ্টিংসের স্থায় শক্তিমান শাসনকর্ত্তার শুধু যে শাসন বিষয়েরই তিনি পরামর্শদাতা ছিলেন তাহা নহে—তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের কার্য্যাবলীতেও দেওয়ান কৃষ্ণকাস্তের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যাইত। মহামতি এড্মাণ্ড বার্ক সত্যই বলিয়াছিলেন—

"Whoever has heard of Mr. Hastings' name with any knowledge of Indian connection has heard of his *Banian* Kanta Babu. Wherever the Governor went on important missions his faithful Counsellor and friend followed him."

অর্থাৎ ভারতবর্ষ সম্পর্কে যে কেহ মিঃ হেষ্টিংসের নাম শুনিয়াছেন, তিনিই তাঁহার বেনিয়ান কান্তবাবুর নামও শুনিয়াছেন। যেখানেই হেষ্টিংস কোনও প্রয়োজনীয় কার্য্যোপলক্ষে যাইতেন, তাঁহার বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা ও বন্ধু কান্তবাবুও তথায় তাঁহার অনুসরণ করিতেন।

হেষ্টিংসের কার্য্যকালে 'বাবুর' চাকুরীর সম্মান এবং কদর বহুগুণে বর্দ্ধিত হয়। নায়েব স্থবাদার মহম্মদ রেজাখাঁ পদচ্যুত হইলে শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তন ও পুনর্গঠনের জন্ম হেষ্টিংস মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখনকার দিনে সৈন্ম বিভাগ ইংরাজ দ্বারা এবং আভ্যন্তরীণ শাসনব্যাপার নায়েব স্থবাদার—কার্য্যতঃ যিনি নবাব ছিলেন—তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হইত। হেষ্টিংস্ এই দ্বৈতশাসনের উচ্ছেদপ্রয়াসী হইলেন। নবাব স্থবাদারের উপর বিচারের এবং রাজম্ব আদায়ের ভার অর্পিত ছিল। মহম্মদ রেজাখাঁর পদচ্যুতিতে হেষ্টিংস শাসনব্যাপারের এই নিয়মবহির্ভূত অবস্থা দূর করিবার স্থযোগ পাইলেন। কান্তবাবু হেষ্টিংসের সহিত মুর্শিদাবাদ আসিলেন এবং পরিবর্ত্তন বিষয়ে তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন। দেশের মধ্যে ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত স্থাপিত হইল। মোটামুটিভাবে জমির মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া পাঁচ বৎসরের

ওয়াদায় ইজারা দেওয়া হইল। নায়েব স্থবাদারের পদ এবং তাহার বাংসরিক তিন লক্ষ টাকা বেতন, নবীন নবাবের অভিভাবিকা মীরজাফরের বিধবা পত্নী মণিবেগম, মহারাজ নন্দকুমারের পুত্র নবনিযুক্ত দেওয়ান কুমার গুরুদাস, খালসার "রায়রায়াণ" (Rai-Rayan) রাজা রাজবল্লভ এই তিন জনের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। সরকারী দপ্তর সমগ্র বিভাগ ও আফিস সহ কলিকাভায় স্থানাস্তরিত হইল।

ইংরাজ-শাসনের প্রাথমিক অবস্থায় শাসনপদ্ধতির পরিবর্ত্তনে দেওয়ান কৃষ্ণকাস্তের পরামর্শের প্রভাব যথেষ্ট লক্ষিত হয়। যে ইংরাজ-রাজ্যের আইন ও শাসন-ব্যবস্থার কথা সমগ্র সভ্য জগতে স্থপরিচিত তাহার স্চনায় কাশিমবাজার এপ্টেটের স্থাপয়িতা কৃষ্ণকাস্তের বৃদ্ধি ও পরামর্শের আধিপত্য দেখিয়া বাঙ্গালী জাতির শ্লাঘা করিবার যথেষ্ট হেতু আছে; কিন্তু ভাগ্যের কঠিন পরিহাস এই যে, আজ দেড়শত বংসরের উপর হৃদ্মূল্য অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াও অভিভাবকদের কাছে এ জাতির নাবালকত্ব ঘুচিল না।

রাজস্ব বিভাগের পুনর্ব্যবস্থা [১] করিবার সময় বড়লাট বাহাত্বর পরিষদের (Council) সহিত একমত হইয়া স্থির করিলেন যে, কোনও পত্তনি বা ইজারার বন্দোবস্ত এক লক্ষ টাকার উপর হইবে

[১] "১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর উপাধি-সম্বল সমাটের নিকট হইতে ক্লাইভ বাংলা, বিহার ও উড়িয়ার দেওয়ানী (রাজস্ব আদারের ভার) গ্রহণ করিলেন, কিন্তু ফৌজদারী ও পুলিশ ইংরাজের ক্রীড়া-পুতৃল নবাবের অধীনেই রহিল। রাজস্ব আদারের বন্দোবস্ত দেশীয় কর্ম্মচারীদের হাতেই ছিল; কিন্তু ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী নিক্ষেই সেই ভার গ্রহণ করিল এবং দেওয়ানীর সঙ্গে স্থাজদারী ও পুলিশ ক্রনশঃ তাহাদের হাতে আদিয়া পড়িল। কার্যাতঃ কোম্পানীই বাংলা দেশ শাসন করিতে লাগিল। এই সময় হইতেই ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশ ইংরাজ-শাসনের অন্তর্ভুক্ত হইতে লাগিল এবং অন্তান্থ রাজার। জ্ঞাতিকলহন্ধনিত হর্ম্বলতা হেতুইংরাজ-রাজের সার্ম্বভৌমিক অধিকার শ্বীকার করিতে বাধ্য হইল।"

না এবং কোনও বেনিয়ান বা পদস্থ কর্মচারী জমি ইজারা দিতে পারিবে না বা কোনও পত্তনিদারের জামিনও হইতে পারিবে না। কিন্তু এই স্বপ্রণীত আইনের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া হেষ্টিংস সাহেব বাংসরিক ১৩ লক্ষ টাকার ইজারা কান্তবাবুকে মঞ্জুর করিলেন। এই প্রকার বে-আইনী ও গহিত কার্য্যের জন্ম তিনি "কোর্ট অব্ ডিরেক্টরস্" (Court of Directors) [২] কর্ত্তক বিশেষভাবে নিন্দিত হইলেন এবং ইহার অব্যবহিত পরেই এই কার্য্য পার্লামেন্টের অনুসন্ধানের বিষয় হইয়া পড়িল। [৩] পার্লামেন্টে যথন ওয়ারেন হেষ্টিংস অভিযুক্ত হন, তখন তাঁহার বিরুদ্ধে ১৫ দফার অভিযোগে উক্ত বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায়ঃ—

- [২] "রাণী এলিজাবেথের অনুমতি পত্রে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে নিজেদের কার্য্য পরিচালনার জক্ত একটি "কোট" স্থাপন করিবার হুকুম দেওয়া হইয়াছিল। এই কোটের একজন সভাপতি এবং চবিবশ জন নির্বাচিত সভ্য নিযুক্ত হইত। প্রতি বৎসর নৃতন নির্বাচন হইত। সপ্তদশ শতান্ধীর শেষভাগে এই শাসন-যন্ত্র একটি "অংশীদার-সভা" (General Court of proprietors) ও ডিরেক্টর সভায় (Court of Directors) পরিণত হয়। প্রতি বৎসর অংশীদারগণ কর্ত্বক চবিবশ জন ডিরেক্টর নির্বাচিত হইত। কিন্তু অংশীদারগণের সভা ইচ্ছা করিলে ডিরেক্টর সভা প্রবর্ত্তিত যে কোন নিয়ম বাতিল করিতে পারিত।"
- ্র "কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা থারাপ হইতে লাগিল অথচ তাহার কর্মচারীরা প্রভৃত ধন সম্পত্তি লইরা দেশে ফিরিতে লাগিল। ক্লাইভের যুদ্ধজয়, ভারত প্রত্যাগত ধনমদমত্ত ইংরাজের উদ্ধত্য এবং কোম্পানীর আর্থিক অবনতি এই তিন কারণে প্রথমতঃ পার্লিয়ামেণ্টের দৃষ্টি এই দেশের প্রতি আরুষ্ট হইল এবং ইট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্য্যপ্রণালী পরীক্ষা করার জন্ম পার্লিয়ামেণ্ট কর্ভৃক একটি কমিটি গঠিত হয়। তাহারই অমুসন্ধানের ফলে ১৭৭০ খুষ্টাব্দে (লর্ড নর্থের মন্ত্রীত্বের সময়) কোম্পানীর কার্য্য স্কচারুক্রপে পরিচালনার জন্ম "রেগুলেটিং আ্যাক্ট" ( Regulating Act of 1773 ) প্রবর্গ্যিত হয়।"

[১] [২] [৩] ভারতপরিচয়—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

"The said Governor General did permit and suffer his own banyan or principal black steward named Kanta Babu to hold farms in different Parganas or to be security for farms to the amount of thirteen lakks of rupees per annum; and that after enjoying the whole of those farms for two years, he was permitted by Warren Hastings to relinquish two of them which were unproductive."

—অর্থাৎ উক্ত গভর্ণর জেনারেলই তাঁহার নিজের প্রধান বেনিয়ান কাস্তবাবুকে বিভিন্ন পরগণায় ইজারা দিয়াছিলেন,—যে কোনও ইজারাদারের জন্ম বাংসরিক ১৩ লক্ষ টাকার জামিন হইবার অনুমতি দিয়াছিলেন এবং লাভ নাই বলিয়া তুই বংসর পরে তুইটি ইজারা ওয়ারেন হেষ্টিংসই ছাড়িয়া দিবার অনুমতি দিয়াছিলেন।

যাহা হউক এই অভিযোগ সম্পর্কে হেষ্টিংস নির্দ্দোষ বলিয়া ঘোষিত হন \* কিন্তু ইহাতে কোনও সন্দেহই নাই যে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কান্তবাবু অনেকগুলি বিশেষ আয়ের জমিদারীর ইজারাদার ছিলেন।

১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে হেষ্টিংস যখন বিদ্রোহী রাজা চ্যৈতসিংহকে শাস্তি দিবার জন্ম কাশী যাত্রা করেন, কান্তবাবু তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। এই সময়ে কান্তবাবু একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য বীরোচিত কার্য্য করেন।

<sup>\*</sup> পূর্ব্বোক্ত রেগুলেটিং আর্ক্ট (Regulating Act) অমুসারে "গভর্ণর জেনারল নিজের মন্ত্রী-সভার অধিক সংখ্যক সভ্যের সম্মতি ভিন্ন কোন কান্ধ করিতে পারিতেন না। মন্ত্রী-সভাও গভর্ণর জেনারল উভরেই বিলাতে কোম্পানীর ডিরেক্টর সভার অধীনে অথচ পার্লিয়ামেন্টের নিকট ভারত শাসনের জন্ম গভর্ণর জেনারল ও তাহার মন্ত্রী-সভাই দায়ী। এই অসম্ভব সম্বন্ধস্ততে গঠিত শাসন প্রণালীর দোষ পদে পদে ধরা পড়িতে লাগিল। অন্থায় ও অত্যাচারের জন্ম পার্লিয়ামেন্ট যথন ওয়ারেন হেষ্টিংসকে বরথান্ত করিবার ছকুম দিলেন তথন ডিরেক্টর সভা এই আজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া হেষ্টিংসকে গভর্ণর জেনারল পদে বাহাল রাখিলেন। এই প্রকার অনিয়ম দূর করিবার জন্ম মি: পিট (Mr. Pitt) ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে আর একটি আইন প্রেপ্তত করেন।" ভারত পরিচয়—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

রাজপ্রাসাদ অধিকৃত হইলে সৈন্তগণ ও কর্মচারিবৃন্দ রাণীদিগের ধনরত্ব লুঠনের অভিপ্রায়ে অন্তঃপুরে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে। কান্তবাবু তাহাদের এই অসামরিক ও অমান্ত্র্যিক আচরণের প্রতিবাদ করিয়া গমনপথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়ান। কিন্তু তাঁহাব এই প্রতিবাদে বর্ব্বর সৈন্তগণ আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল; তখন তিনি রাণীদের পক্ষাবলম্বন করিয়া হেষ্টিংসকে বিশেষ অন্তরোধ সহকারে জানাইলেন যে, ভারত-নারীগণের অন্তঃপুরের বাহিরে যাইবার নিয়ম নাই, তাহাদিগকে তিনি হেষ্টিংসের অধীন কাণ্ডজ্ঞানহীন সৈত্তগণের হাতে নিষ্ঠুরভাবে অমর্য্যাদা ও গ্লানিভোগ করিতে দিতে পারিবেন না।

কান্তবাব্র অন্ধরোধ ও যুক্তি প্রদর্শনে ফল হইল—হেষ্টিংস স্বয়ং সৈম্মগণকে নিরস্ত হইতে আদেশ দিলেন; রাণীরা নিষ্কৃতি পাইলেন এবং কাস্তবাব্ শিবিকার ব্যবস্থা করিয়া রাণীগণকে রাজপ্রাসাদ হইতে অপেক্ষাকৃত নিরাপদস্থানে পাঠাইয়া দিলেন। এই শৌর্য্যে মুগ্ধ হইয়া রাণীগণ তাঁহাদের অঙ্গ হইতে রত্মালঙ্কার উন্মোচন করিয়া কাস্তবাব্কে উপহার দিলেন এবং তিনি তাঁহাদের নিকট হইতে লক্ষ্মীমন্তের নিদর্শনস্বরূপ লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা, রামচন্দ্রী মোহর, একমুখী রুদ্রাক্ষ, দক্ষিণাবর্ত্ত শন্ধ প্রভৃতি লাভ করিলেন। হিন্দুদিগের পরমারাধ্য এই মহার্ঘ্য সামগ্রীগুলি এখনও পর্য্যস্ত কাশিমবাজার রাজবাটীতে স্করক্ষিত আছে। তদ্যতীত তিনি একটি স্ববৃহৎ দালানের পাথর আনিয়া কাশিমবাজারের বাটীতে রক্ষা করেন। ইহাই অধুনা কাশ্মিবাজার রাজপ্রাসাদের ''সঙ্গীন দালান" নামে প্রখ্যাত। পাথরের চমৎকার কারুকার্য্য দেখিলে মনে হয়, উহা যেন সম্প্রতি খোদিত হইয়াছে।

কাশী হইতে ফিরিয়া আসিবার পর ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে হেষ্টিংস গভর্ণর জেনারেলের পদে উন্নীত হইয়া গাজীপুর ও আজিমগঞ্জে অবস্থিত ১০০০০ দশ হাজার টাকা আয়ের জায়গীর কাস্তবাবুকে প্রদান করিলেন এবং তদানীস্কন খেতাব-খয়রাতী নবাব নাজীমের নিকট হইতে

কাস্তবাব্র পুত্র লোকনাথের নিমিত্ত ''মহারাজা বাহাছর" এই উপাধি
মঞ্জ্র করাইয়া লইলেন। কাস্তবাব্ নিজের জন্ম প্রাপ্ত জায়গীরের
অন্তর্গত একটি পরগণাকে ''কান্তনগর" এই নামে অভিহিত করাইয়া
নিজে ''দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত" নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। দেওয়ান
কৃষ্ণকান্ত নামে আর একজন কৃতী পুরুষও মুর্শিদাবাদে ভাগ্য-লক্ষ্মীর
কৃপালাভ করিয়াছিলেন। ইনি বহরমপুরের স্থাসিদ্ধ জমিদার সেন
বংশীয়দের আদি পুরুষ দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত সেন।

দেওয়ান কৃষ্ণকান্তকে জায়গীর প্রদানকালে যে সনন্দ দেওয়া হইয়াছিল তাহার অমুলিপি নিম্নে দেওয়া হইল—

The Victorious Emperor Shah Alam, the devoted Farzand Sadat Mand Amir-ul Mumalik Itimad-uddaula, Warren Hastings, Bahadur Jaladat Sinh Governor General for his Son Loknath.

To the present and future Matsaddis of the affairs of Government and Zamindars and Chaudhris and Kanungos and mukadams and tenants and cultivators of Pargana Ghazipur purchased by Government situated in Subah Allahabad; be it known, that Jagir Mauzas to the amount of ten thousand rupees are at present settled upon Dewan Krishna Kanta Nandi by way of an altamgha donation to enable him to defray the expense of the worship of the Thakur from the commencement of the autumn season in Adiyal 1189 One Thousand One Hundred and Eighty nine Fasli, according to the Zamin, so that he may take possession thereof and hold control over the same and he and his descendants apply the produce thereof to defray the necessary expense of the worship of the Thakur. It behoveth that you consider the aforesaid original mauzas and increase thereof to be free and exempt from being liable to charge and alteration, as well as from all the Diwani contributions and Government demands and not deviate from his advice for the welfare of the tenants and inhabitants and the cultivation of



কাশিমবাজার রাজবাটী—জোড়াসাঁকো



কাশিমবাজার রাজবাটী—জোড়াসাঁকো ( অভ্যস্তর )

the land, nor require a new sanad every year. The conduct that the abovenamed is to observe is this, that he shall take and use the produce of the original lands and increase thereof, he and his descendants, without participation or partner, and pray for the wlefare of Government and continue the tenants and inhabitants pleasure and thankfully adopting salutary measures and exert himself strenuously for the increase of cultivation and augmentation of duties and exercise no oppression or injustice towards the inhabitants of that place by any means and take care of the public roads, that passengers may pass and repass in full confidence and suffer nobody to commit any prohibited act or drunkenness, and refrain from levying any of the branches of revenue that have been discontinued. Consider this to be express and act as written above. Date, the twenty-seventh of Safi, year 26th of the Reign, corresponding with the 10th January 1785, English year.

রংপুর—বাহারবন্দ, দিনাজপুর—যোগসাহী, রাজসাহী—আমরুল, নদীয়া—মেহেরপুর ও পলাশী, \* পুরুলিয়া,—চোটা বালিয়াপুর, গাজীপুর,—বালিয়া ও জয়গোয়ার প্রভৃতি প্রধান প্রধান জমিদারী লইয়া কাশিমবাজার এটেট সংগঠিত হইল। ইহা ছাড়া মালদহ, বগুড়া, পাবনা পর্যান্ত কান্তবাবুর জমিদারী বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

পরগনা রাহারবন্দের জমিদারীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও লাভজনক— সমগ্র রংপুর জেলা ব্যাপিয়া এই জমিদারী এবং ইহার বাৎসরিক আয় খরচখরচা বাদ ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ছিল।

তথন কাশিমবাজার এস্টেটের সর্ব্বসাকল্যে আয় ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা,—জমি হইতে আয় প্রায় ৪ লক্ষ টাকার কাছাকাছি। এই জমিদারীর কতকাংশ কাস্তবাবুর নিজের নামে ছিল এবং কতকাংশে তিনি তাঁহার পুত্রের নাম পত্তন করাইয়া লইয়াছিলেন।

বিখ্যাত পলাশীর যুদ্ধকেত্র কাশিমবাজার এটেটের অন্তর্গত।

হেষ্টিংস পুণ্যবতী রাণী ভবানীর বাহারবন্দ পরগনার জ্বমিদারী একপ্রকার বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া কান্তবাবুকে দিয়াছিলেন। কান্তবাবুর খাতিরে হেষ্টিংস যে আরও অনেক প্রচলিত আইন লজ্মন করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। হেষ্টিংসের অন্তগ্রহে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ও বাহারবন্দ হইতে অধিক হারে রাজস্ব দিতে হয় নাই। হেষ্টিংসের আদেশে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের প্রবর্ত্তিত বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাহাল রহিল। কাশিমবাজার এটেট এখনও পর্যাম্ভ অপেক্ষাকৃত স্বল্প হারে রাজস্ব দিবার স্মবিধা ভোগ করিতেছে।

ধনসম্পদ অর্জনের প্রতি স্থতাত্র মোহ, প্রতিষ্ঠা লাভের জন্ম দ্বিধা-হীন আচরণ, স্বার্থরক্ষাকল্লে কৃট নীতির আশ্রয় গ্রহণ দেওরান কৃষ্ণকান্তের জীবনে লক্ষিত হইলেও তিনি বহুগুণের আধার ছিলেন—দ্য়া মমতা, সহামুভূতি এবং পুরুষোচিত তেজও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। (১)

"কান্তবাবু অস্থায়রূপে ''বাবত" না লইয়া প্রজাপালন করিতে লাগিলেন, তাঁহার জমিদারীতে প্রজাগণ মহাস্থথে বাস করিতে লাগিল। বাহিরবন্দ নামক নবপ্রাপ্ত জমিদারী কিন্তু অত সহজে কান্তবাবুর শাসন মানিয়া লইল না। সেখানে প্রজাগণ সক্লেই ধনী, অনেকের বাডীতেই

(১) সেহিমত পুর্নিমন্ত কান্ত বাব্ ছিল।
প্রধান পুত্রকে জেহি ইম্বরে সম্পিল।
জগতের নাথ তাহে প্রছন্ন হইল।
পুর্নিজলে কান্ত বাবু মহারাজা হৈল।
কান্ত বাবুর পিতা ছিল অন্তবাবু নাম।
পুত্র পুর্নে হৈল তার বৈকঠেতে ধাম।

\*
রাজা হৈল কান্ত বাবু দোয়ানি পরগণা
সহজে আদায় কৈল মূলুকের খাজানা
মূলুকে ফিরিল কান্তবাবুর দোহাই।
জাহার সমো পুর্নিমন্ত রাজা কেহ নাই

হাতী আছে, তাহারা সকলে বিজোহী হইয়া বসিল। প্রজাশাসন করিতে কান্তবাবু সনৈত্যে সাজিয়া গেলেন এবং বিশ দিনে বাহারবন্দ অধিকার করিলেন। প্রজাগণ তথাপি বশ মানিল না দেখিয়া প্রাচীন প্রথামত তাহাদের ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া দিলেন। তখন প্রজাগণ বশ মানিল এবং তিন সনের বাকী খাজনা একেবারে আদায় হইয়া গেল।" (২)

কোম্পানীর আমলের শাসন পদ্ধতির কথা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। এইবার এই সময়কার মুদ্রা-ইতিহাস সংক্ষেপে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না; তদ্ধারা দেশের তদানীস্তন আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধেও একটা সাধারণ ধারণা করা যাইবে।

ছটি রাই তেরকলম ছিল কপাল উপরে।
রাজা হৈল কান্ধবাবু সন বাহার্ত্যরে॥
এগারো সত্ত বাহার্তরে হৈল জমিদার।
ইম্বর প্রচ্ছের হৈল কপালে তাহার॥
সর্ব্ব রাজার হুই আনা নির্মায় না জানি।
ভূমের নাম হৈল কান্ধবাবুর দোয়ানি॥
ভূম পায়া মোহারাজা করাএ পরোআনা।
আপন নামে কান্তনগর করিল পরগণা॥
কান্তনগর পরগণা কান্ধবাবুর নাম।
মানিল পরজা সব করিয়া গের্মাম॥

(২) এক মূলু ক পাইল রাজা নামে বাহিরবন্দ। কহিলে রাজ্যের বাক্য ধনিতে লাগে ধন্দ॥ বরো থল রাজ্য সেহি থল তার প্রজা। থাজানা না দেএ কাথো নাহি মানে রাজা॥ এথোক রাইঅতের জমা ছই চারি হাজার। কুঞ্জর আছেন বার্দ্ধা ফিলখানার মাঝার॥

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সর্ব্ব প্রথম ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ৩৫ আইন অমুসারে মুদ্রাপ্রচলন প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। এই আইন অমুসারে মুদ্রিত রোপ্য ও স্বর্ণ মুদ্রাকে Sicca বলা হইত। এই আইনের ২নং উপধারায় মুদ্রার ওজন ও কি গুণ থাকিলে অবিমিশ্র বা খাঁটি বলা যাইতে পারে তাহার বর্ণনা দেওয়া হয়। এই সময় এই আইন অমুসারে মুদ্রিত সোনা রূপার টাকার শতকরা ৯৮ ভাগ খাঁটি ধাতু থাকিত।

বোম্বাই এবং মান্দ্রাজের মুদ্রার সহিত বিনিময়-হার ঠিক রাখিবার জন্ম ওজন ও খাঁটি ধাতুর পরিমাণ নির্দিষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে ১৮১৮ সালে ১৪নং আর একটি আইন পাশ প্রবর্ত্তিত হইল। খাঁটি ধাতুর পরিমাণ শতকরা ৯৮ হইতে ৯২ নির্দিষ্ট হইল—অন্থ বিষয়ে ১৭৯৩ সালের ৩৫ আইনই বলবং রহিল।

কাহার পুষ্করির জল কেহ নাহি থাএ।
কাহার জাঙ্গাল দিয়া কেহ নাহি জাএ॥
যুকি বিনে ছথি নএ সে রাজ্যের প্রজা।
কেহত মানিতে নারে কাস্তবাবুক রাজা॥
না মানে রাজাকে আর না দেএ থাজানা।
সকলে মিলিয়া করে ঘরে ঘরে মানা॥
হজ্যতি হেকাতি বিনে নাহি জানে আর।
রাজাথে জবাব দেএ না মানি তোমার॥
এতেক যুনিঞা রাজা ক্রেক্কে হুতাশন।
লক্ষর সাজিয়া তথন করিল গমন॥
\*

হস্তি যোরা লোক লম্বর সাজিয়া বিস্তর। বাহিরবন্দে গেল রাজা করিতে সমর॥

লিথিলা দিলাসা (১) রাজা প্রজাদিগের তরে। (১) আশাপূর্ণ পত্র হুরে থাকি জ্বাব লিখে না মানি তোমারে॥

১৮৩৩ সালে আইনের আরও পরিবর্ত্তন হয়—কিন্তু ১৭৯৩ সালের মুক্তা-মূল্য ( value of coins ) ১৮৩৩ সাল পর্য্যস্ত বলবং থাকে।

১৮৩৬ সালের ১৩ আইনে ১৭৯৩ সালের আইন অনুসারে মুক্তিত টাকার (sicca) মুজা-মূল্য রদ হইয়া গেলেও ভূমিকর হিসাবে ট্রেজারীতে ওজন দরে ঐ মুজাসমূহ গ্রহণ করা হইবে বলিয়া কোম্পানী ঘোষণা করেন। এই মূল্যানিরূপণ প্রথা ১৯১৩ সাল পর্য্যস্ত প্রচলিত ছিল। ১৮৩০ ও ১৮১৩ সালে নিরূপিত মুজা-মূল্যের পার্থক্য এই যে—১৮৩০ সালের আইন অনুসারে ওজনে মুজা লওয়া হইত এবং ১ তোলায় ১ টাকা জমা বলিয়া ধরা হইত। ১৮১৩ সালের আইনে মুক্তিত টাকা প্রচলিত রৌপ্যের মূল্য অনুসারে নিরূপিত মুজা-মূল্যে গ্রহণ করা হইত।

না দিব থাজনা আরু না মানি তোমার। ভালাই চাহ ফিরি জাহ ঘরে আপোনার ॥ অতিবাদ করে। জদি বুঝিবেন সেসে। প্রাণ লৈঞা পলাইয়া জাইতে নারে দেসে॥ এতেক যুনিয়া রাজা গোস্বা নাহি হএ। বিস রোজ রৈল তথা বসত নাহি পাএ॥ হক্ত্যতি হেকাতি বিনে কিছু নাহি জানে। প্রজা বলি মহারাজার দয়া হএ মনে !! বারে বারে এহি রূপে দেএত জবাব॥ ষুনিঞা রাজার মনে বরো হৈল তাপ॥ হাজির না হল প্রজা রৈল স্থানান্তরে। রাজা বলি কেই নাহি গনিল তাহারে। জতেক পরজা কারো লাগ্য না পাইয়া। মহা ক্ৰৰ্ছে অগ্নি রাজা দিল লাগাইয়া॥ পুরিরা রাজ্যের বর কৈল ছারখার। প্রজারে ধরিয়া কৈল উচিত তাহার ॥

in the

মুর্শিদাবাদী মূদ্রা গভর্গমেন্ট ট্রেজারীতে উপস্থিত করা হইলে— শতকরা ৯৮ ভাগ খাঁটি রৌপ্য আছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইত। আইন অনুসারে মুর্শিদাবাদী মুদ্রা ট্রেজারী গ্রহণ করিতে বাধ্য ছিল।

১৯০৫ সালে বর্জমানরাজ ৫ লক্ষ, কলিকাতা-নিবাসী মিঃ ডি, এন সিংহ ৫০০০, ১৯০৮ সালে ভুমরায়ন রাজ ৩৭০,০০০, নেপাল দরবার ১৯২০ সালে ২৩ লক্ষ মুর্শিদাবাদী মূ্দ্রা বিক্রয়ার্থ প্রদান করেন। \*

> > ্ ১—২ ]—কান্তনামা

\* Mr. G. L. Hart, Bullion Registrar Calcutta, Mint. in his evidence in the Inter-provincial Counterfeit coins gang case, which is being tried before the special Magistrate at Allahabad said on the 21st april 1932:—

"East India Company promulgated its first coinage under Regulation 35 of 1793. All coins, gold and silver coined under this regulation were designated *sicca*. Section 2 of this Regulation prescribed the weight and purity of coins. Purity of the gold and silver coins under this Regulation was 98 per cent.

In 1818 the East India Company passed another Regulation (No. 14) by which all coins under the previous Regulation were altered in weight and purity in order to bring them into line whith those coined at Madras and Bombay. Purity was reduced from 98 per cent to 92 per cent. In all other respects Regulation 35 of 1793 remained in force.

In 1833, under Act 7 of the year, there was a further change in the weight of coin, purity remaining the same as fixed by Regulation 14 of

গভর্ণর নিযুক্ত হইবার অব্যবহিত পরেই হেষ্টিংসের সদর আফিস হইল কলিকাতায়—কান্তবাবৃও সর্বাদা তাঁহার নিকট যাহাতে বাস করিতে পারেন তজ্জ্য কলিকাতায় আসিলেন। এই সময় তিনি কলিকাতায় জোড়াসাঁকোতে বিশাল প্রাসাদত্ল্য অট্টালিকা নির্মাণ করিলেন। এখনও এই বাড়ী আপার চিংপুরের উপরে জীর্ণ অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই গৃহেরই হল কামরায় রাজা কৃষ্ণনাথ আত্মহত্যা করেন—সেক্থা প্রসঙ্গক্রমে আসিবে।

হেষ্টিংসের সময় কাস্তবাব্র প্রতিপত্তি নানাদিক্ দিয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ''কোম্পানীর বিচারালয়সমূহে জাতিঘটিত কোন তর্ক উপস্থিত

1818. Throughout all these changes the East India Company fixed the value of coins of the 1793 Regulation in relation to the subsequent regulations, so that the 1793 coinage remained legal tender up to the last change in 1833. By Act 13 of 1836 coins coined under the Regulation of 1793, namely, sicca rupees were demonetized, but the East India Company declared that these coins should be received in the collection of land revenues at public treasuries by weight. This valuation remained in force till February 1913, when the Comptroller-General of the Government of India modified the rates at which the Government could accept these coins. This Regulation had now been embodied in the Resource Manual for the guidance of treasury officials.

There were only two officials to whom power had been granted by the Government of India to strike specimen coins of the East India Company, that is, coinsges made under the Regulations of 1793, 1818, and 1833. Such specimens were to be given only to coin collectors. The two officials were the Masters of Calcutta and Bombay Mints and they were the only officers in possession of the original punches and dies handed over by the East India Company to the Crown.

The difference between the valuation fixed by the Act of 1830 and that of 1813 was that in the first case coins were received by weight and paid for at a rupee a tola, while by the 1913 Regulation coins were received at their bullion value calculated on the merket price of the silver obtaining at the time. If Murshidabadi coins were presented at a Government treasury, the valuation was based on the assumption that

হইলে কাস্তবাব্র উপর তাহার বিচারভার অর্পিত হইত। \* \* ধনে ও মানে 'কাস্ত মৃদি' কালক্রমে 'দেওয়ান কৃষ্ণকাস্ত' নামে অভিহিত হইয়া আভিজাতা-গৌরব লাভ করিতে লাগিলেন।

কান্ত বাবুর একাধিক বিবাহ কিন্ত তাঁহার সর্ববশেষ স্ত্রী ক্ষুত্মণির কেবল একটিমাত্র সন্তান হইয়াছিল।

১৭৮৫ সালে হেষ্টিংস অবসর গ্রহণ করিলে কান্তবাবু তাঁহার আদরের স্থান কাশিমবাজারে ফিরিয়া আসিলেন। মৃত্যু আসন্ন বুঝিতে পারিয়া তিনি ধর্মকর্মে মন দিলেন এবং অল্প দিন পরেই তীর্থ পর্য্যটন মানসে পুরীধাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কান্তবাবু লোকজন সহ পুরীধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—এমন একজন ধনী লোকের আগমনে পাণ্ডারা পুলকিত হইয়া উঠিল। তাহারা ভাবিল এই ধার্দ্মিক দানশীল বাবুর নিকট হইতে বহু অর্থলাভ করা যাইবে। কিন্তু যখন তাহারা শুনিল তিনি জাতিতে 'তিলি' তখন তাহারা তাঁহাকে তৈল-ব্যবসায়ী সামাস্ত কলু মাত্র ভাবিয়া নিরাশ হইয়া পড়িল। পাণ্ডাদের বিশ্বাস হইল যে, জাতিব্যবসায়ের জন্ত ব্রাহ্মণকে কোনও দান করিবার অধিকার তাঁহার নাই। সেই জন্ত তিনি "আটকে" (১) বাঁধিবার জন্ত প্রভূত অর্থ দান করিতে চাহিলে, পাণ্ডারা তাঁহাকে জানাইল যে, তিনি নীচ শুদ্জাতি, দান করিতে পারেন না, কেন না নীচ জাতি বলিয়া তাঁহার দান গ্রহণীয়

the coins contained 98 per cent of pure silver. Under the Resource Manual rule a treasury was bound to accept Murshidabadi coins for sale.

The Burdwan raj tendered five lakhas and Mr. D. N. Singh of calcutta 5,000 of these Murshidabadi coins for sale in 1905. The Dumraon raj tendered 370,000 in 1908 and in 1920, the Nepal Durbar offered twenty-five lakha."

<sup>\*</sup> মূর্লিদাবাদ-কাহিনী-- শ্রীনিথিলনাথ রার

<sup>(</sup>১) পুরীতে দরিদ্র সেবার জন্ম অন্নদান।

নহে। কাস্তবাবু এই সন্ধট হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্ম নবন্ধীপ, ত্রিবেণী প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিত-সমাজের নিকট যাহাতে তিনি পুরীতে দান করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা চাহিয়া পত্র লিখিলেন। পণ্ডিতমণ্ডলী একবাক্যে কাস্তবাবুর অমুকৃলে যুক্তি দেখাইয়া মত প্রকাশ করিলেন যে—তুলাদণ্ডধারী তৌলিক অর্থাৎ তিলি সাধারণ কলু নহে, জব্যাদি ওজন করিবার জন্ম 'তৌল' তুলাদণ্ড ধারণ করে বলিয়া তাহারা ঐ আখ্যা পাইয়াছে—তিলি বাক্যটি তৌলিক হইতে আসিয়াছে।

তুলাদণ্ড ধরা এবং জিনিসপত্র ওজন করা সকল ব্যবসায়ী ও মহাজনের পেষা বলিয়া তিলি জাতি উচ্চ শ্রেণীর শৃদ্র হিসাবে নবশাকের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে এবং সেই জন্মই দান করিবার অধিকার তাহাদের আছে।

বঙ্গীয় পণ্ডিত সমাজের মীমাংসা উড়িয়্যাবাসী পাণ্ডারা চূড়াস্ত বলিয়া গ্রহণ করিল। কান্তবাবু 'আটকে' বন্ধন এবং ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবার অধিকার পাইলেন। তখনকার দিনে কান্তবাবুর জীবনে এই উল্লেখযোগ্য ঘটনা তাঁহার স্বজাতিগণ প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করিতেন। যে কোনও ধনাঢা তিলিকে তাঁহার জাতি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কান্তবাবুর স্বজাতি বলিয়া পরিচয় দিতেন। শুনা যায়, সে সময় একমাত্র ব্রাহ্মণ ও কায়ন্ত্রদিগের মধ্যে নথ (নাকের অলঙ্কার) ব্যবহাত হইত কিন্তু কান্তবাবু তাঁহার স্বজাতীয় মহিলাদিগের মধ্যে এই নথের ব্যবহার প্রচলন করেন।

প্রতিবেশীদিগের প্রতি কাস্তবাব্র বিশেষ অন্থরাগ ছিল এবং তাহাদের স্থ্য-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্ম তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। একজন কলু তাঁহার প্রতিবেশী ছিল—তাঁহার বন্ধুগণ তাহাকে বিতাড়িত করিবার পরামর্শ দিলে তিনি বলিয়াছিলেন—আমি তাহা পারিব না, কলুর মুখ আমি প্রত্যেকদিন সকালেই দেখিতে পাই,—তাহার সানিধ্যের জন্মই আমার সোভাগ্যের উদয় হইয়াছে।

#### মহারাজ মণীস্রচক্র

কাশিমবাজার এস্টেটের স্থাপনকর্ত্তা অস্তৃত লোক ছিলেন। অল্পশিক্ষিত হইয়াও আইন এবং শাসন-কার্য্যের মূলনীতি ও খুঁটিনাটি বিষয়
বুঝিবার মত তীক্ষ বৃদ্ধি তাঁহার ছিল। রাজনীতিবিশারদ না
হইয়াও তিনি রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন এবং শাসকবর্গকে উপদেশ দিবার
মত ক্ষমতা তাঁহার ছিল।

দেওয়ান কৃষ্ণকাস্ত নন্দী তাঁহার পুত্র 'মহারাজা' লোকনাথ নন্দীকে উত্তরাধিকারী রাখিয়া ইংরাজি সন ১৭৮৮ সালে ইহলোক ত্যাগ করেন।

# মহারাজ লোকনাথ

মৃত্যুকালে রুঞ্চকান্ত তাঁহার পুত্র মহারাজ লোকনাথের জন্ম একটি বিশাল জমিদারী রাখিয়া যান। সেই জমিদারী গতানুগতিকভাবে অসংখ্য অংশে বিভক্ত না হইয়া সম্পূর্ণভাবে বর্ত্তমান উত্তরাধিকারীর হাতে আসিয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ এ পর্য্যস্ত উত্তরাধিকার স্বত্রে কেবলমাত্র একজনের হাতেই সম্পত্তির অধিকার বর্ত্তাইয়াছে।

লোকনাথ বহু সমারোহে পিতৃপ্রাদ্ধ করিলেন। সেরপ প্রাদ্ধ ইতিপূর্ব্বে কেহ করে নাই। ইহার পরে মাতৃপ্রাদ্ধে রাজা নবকৃষ্ণ বার লক্ষ এবং দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। মণীক্রচক্রের সময়ে রাণী হরস্থানরীর দানসাগর প্রাদ্ধিও এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কান্তবাব্র জীবনকালে তিনি পুত্রকে জমিদারী কার্য্যে বেশ স্থাশিক্ষিত করেন—সেই শিক্ষার ফলে লোকনাথের জমিদারীর আয় বৃদ্ধি হয়,— কিন্তু বেশী দিন তিনি রাজ্যস্থ ভোগ করিতে পারেন নাই। মহারাজ্ব লোকনাথ ত্রয়োদশ বর্ষ মাত্র কাশিমবাজার এপ্টেটের মালিক ছিলেন,—শেষ ছয় বংসর এক তুরারোগ্য ব্যাধির আক্রমণে তিনি কোনও বৃহৎ কার্য্য করিতে সমর্থ হন নাই। সন ১২১১ সালে (ইং ১৮০৪) মহারাণী স্থসারময়ীকে অঞ্জলে ভাসাইয়া, এক বংসরের শিশু-পুত্র কুমার হরিনাথকে উত্তরাধিকারী রাথিয়া তিনি পরলোক গমন করেন। \*

পুর্নিমন্ত লোকনাথ রাজা বিদিত ভ্বনে।
 তিন লক্ষ মহর দান কৈল গুরুর স্থানে॥
 অর্প্পান বস্ত্রদান করেন বিস্তর।
 রক্ষত কাঞ্চন দিল ই দান অপর॥

--কান্তনামা

# রাজা বাহাতুর হরিনাথ

হরিনাথের নাবালক অবস্থায় জমিদারীর কার্য্য কোর্ট অব ওয়ার্ডস (Court of Wards) কর্ত্তক পরিচালিত হয়। (১)

সন ১২২৭ সালে (ইং ১৮১৮) হরিনাথ সাবালক হইয়াই সর্ব প্রথম হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাকল্পে ১৫,০০০ টাকা দান করেন। এই দান এবং অস্থাস্থ সংকার্য্যে অর্থব্যয়ের জন্ম লর্ড আমহাষ্টের নিকট

- (২) নাবালক রাজা হৈল কিছু নাহি জানে।

  দয়ামায়া কিছু নাহি বুঝে প্রজা স্থানে॥

  \* \* \*

  রাজা নাহি পাটের পরে প্রজার নাহি যুক।

  ছল করি বাবত লএ প্রজাক দিয়া ছক॥

  \* \* \*

  আমলা হাওলাত করি হৈল বাকিপারা (ক)।

  রাইঅতের বদনাম করি লইল ইজারা॥

  রাজার লোকসান করি প্রজার করে দোস।

  ডৌলের (খ) বাক্য গনিল করি জমিদার খোস।

  \* \*

  বন্দবন্তি ভৌল মিলানি নান্হান বাবত লএ।

  ফওত ফেরহার (গ) কতো হৈল পরগণাএ॥
- (ক) আমলাগণ সরকারে প্রদের থাজনা নিজেরা রাইরতের নিকট হইতে হাওলাত স্বরূপ লইরা সরকারের হিসাবে বাকী দেথাইতে লাগিল।
- . (খ) দাখিলা না দিয়া এবং মাথা পিছু না ধরিয়া আন্দাজে মোটের উপর কোন এলাকা হইতে খাজনা আদায় করার নাম ডৌল আদায় করা। গ্রামের মাতব্বরগণ জরুরী কাজের জয় জমিদারকে ডৌল আদায় করিয়া দেয় এবং পরে কোন প্রজার কত দিতে হইবে নির্দিষ্ট করিয়া দেয়।
  - (গ) বিবাদ হান্সামা এবং হস্ত পরিবর্তন।

হইতে ইংরাজি ১৮২৫ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে 'রাজা বাহাছর' এই খেতাব প্রাপ্ত হন।

হরিনাথ সাবালক হইয়া (২) প্রজাপালনে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন বলিয়া জানা যায়।

সাবালক হইবার অব্যবহিত পরেই তাঁহার জ্ঞাতি শ্যামাচরণ নন্দী ও রামচরণ নন্দীর সহিত দীর্ঘকালব্যাপী প্রভূত ব্যয়সাপেক্ষ এক মোকর্দ্দমায় তিনি লিপ্ত হইয়া পড়েন। সমগ্র সম্পত্তির অর্দ্ধেকের উপর দাবী করিয়া এই মোকর্দ্দমা স্থপ্রীম কোর্টে দায়ের হয়। এই প্রকার ক্লেশদায়ক মোকর্দ্দমা-সংক্রান্ত ছন্চিন্তা ও অশান্তির জন্ম দেশের কাজ করিবার অবসর তাঁহার ঘটে নাই—সাধারণের হিতকর কার্য্যের কতক-শুলি সংকল্প তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। অবশেষে এই মোকর্দ্দমা তাঁহারই অমুকুলে খারিজ হইয়া যায়।

রাজা হরিনাথ সঙ্গীতের বিশেষতঃ কবির গানের অত্যস্ত অমুরাগী ছিলেন। শুধু নিজের বাড়ীতে কবির গান শুনিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইত না—কাহারো বাড়ী কবির গান হইতেছে শুনিতে পাইলে তিনি তথায় উপস্থিত হইতেন।

কবির গান সাধারণতঃ ঘটনা বিশেষকে লক্ষ্য করিয়াই রচিত হইয়া ঢোল বাজনার সহিত তুই পক্ষের দ্বারা গীত হইয়া থাকে। তুই দল সেই সময়ের জন্ম পরস্পার পরস্পারের প্রতিপক্ষ হিসাবে কখনও আক্রমণ কখনও বা আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া চলে। রাত্রি শেষে তাহারা

(২) সাবালক হৈয়া জখন পাটে হৈল রাজা।
পুর্বামতে পালন কৈল জতেক পরজা॥
মহাধার্ম্মিক রাজা হৈল কি কহিব তার।
বাবত বলি করা করি না নিল প্রজার॥

[ :>--२ ]-- कांखनामा

সাধারণতঃ অশ্লীল গানের মধ্য দিয়া গালাগালি করিয়া থাকে—এই গানের নামই "খেউড়" কবি।

হারু ঠাকুর, নীলু পাট্নী, যজ্ঞেশ্বরী ( স্ত্রী কবি ), পরান সিং, ভোলা ময়রা, রাম বস্থু, বলা বোষ্টম, চিস্তামণি ( চিন্তে ময়রা ), এন্টনি সাহেব, \* ঠাকুরদাস চক্রবর্তী, রুফ্মোহন ভট্টাচার্য্য, গদাধর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি এই সময়ে কবির দলের দলপতি ছিলেন। ক্রিয়া কর্ম্ম উপলক্ষেরাজা হরিনাথের নিকট হইতে ইহাঁদের নিয়মিত বায়না হইত।

\* এণ্টনি সাহেবের পরিচয় এস্থলে অপ্রাসন্ধিক হইবে না। সাহেব হইরাও এণ্টনি বাঙ্গলার কবি বলিয়া খ্যাতি-লাভ করিয়াছিলেন এবং সে সময় নিজে কবি-দলের দলপতি হইয়া গান গাহিয়া বেড়াইতেন। এণ্টনি জাতিতে পর্ভ্,গীজ— তাঁহার পিতা চন্দননগর নিবাসী একজন প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি ছিলেন। এণ্টনি ও অক্সান্ত কবিওয়ালাদের অল্লাধিক পরিচয় অম্বিকাচরণ গুপু লিখিত 'উপাসনা'য় প্রকাশিত 'সঙ্গীতে সাহিত্য' ও 'কোম্পানী রাজত্বে বাঙ্গালা সাহিত্য' প্রবদ্ধে গাওয়া যায়।

এণ্টনি অন্ন বয়দে এক ব্রাহ্মণ যুবতীর প্রণয়াসক্ত হইয়া তাহাকে কুলতাাগিনী করার ফরাসভালায় আর তাঁহার বাস করা হইল না। ব্রাহ্মণ-পত্নীকে (বিবাহ করিয়াছিলেন কিনা সে থবর আমরা জানিনা তবে এণ্টনির পত্নী বলিয়া অনেকে উল্লেখ করিয়াছেন) লইয়া তিনি ভদ্রেখরের দক্ষিণে গলাতীরবর্ত্তী গোরুটীতে বাস করেন। অত্যাপি এণ্টনির বাস-বাটীর ধবংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। শুনা যায় ব্রাহ্মণবনিতা ক্লেছামুরাগিণী হইলেও হিন্দুর বারত্রত দোল হুর্গোৎসবাদিতে অনাসক্ত ছিলেন না। এণ্টনির বাড়ীতে হুর্গোৎসবে মূর্ত্তি-পূজা হইত; পূজা উপলক্ষে নাচগান হইত। এণ্টনি বালালী পত্নীর সহবাসে বেশ বাললা শিথয়াছিলেন। পূজার সময় এণ্টনির বাড়ীতে কবির গান হইত। শুনিতে শুনিতে এন্টনির কবির গানে অমুরাগ জন্মে, তিনি নিজেই কবির দল বাঁধিয়া ছানে স্থানে কবি গাহিয়া বেড়াইতেন। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্মণ সদে দোয়ার বায়েন লইয়া এন্টনি ধৃতি চাদরে আসরের নামিতেন, তাহাতে তাঁহার বৈধভাব ছিলনা। প্রথম কিছুদিন গোরক্ষনাথ নামে একজন বালালী তাঁহার দলে গান বাঁধিয়া দিতেন, শেবে সাহেব নিজেই গান বাঁধিয়া দিতেন, ছড়া কাটাইতেন, ওত্তাদকে যাহা করিতে হর

ত্বলৈ, রুগ্ন পিতার সন্তান হইয়াও হরিনাথ নিজে বলিষ্ঠ ছিলেন।
বাঙ্গালী জাতিকে বলিষ্ঠ করিয়া তুলিতে তাঁহার যত্ন ও অর্থব্যয়ের ক্রিটি ছিল না। তিনি খেলাধূলা ভাল বাসিতেন। তাঁহার ব্যায়ামাগারে অবিরাম তরবারি ও মল্লক্রীড়া চলিত। তিনি বহু সংখ্যক
বরকন্দাজ ও কুন্তিগীর নিযুক্ত করিয়াছিলেন কিন্তু তাহারা প্রায়ই
ম্যালেরিয়া জ্বের অকর্মণ্য হইয়া পড়িত বলিয়া তাঁহাকে আবার নৃতন
লোক বাহাল করিতে হইত। এক সময়ে যুক্ত প্রদেশ হইতে কতকগুলি
লোক রাজসরকারে চাকুরী গ্রহণ করিল। রাজার ইচ্ছা নৃতন লোকের

সবই করিতেন। এন্টনির একটি গানও এখন আর সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না—প্রাচীন কবিওয়ালাদের গান থাঁহারা কিছু কিছু জানেন তাঁহারাও সকলে এন্টনির প্রা গান জানেন না। ছই একটী নমুনা পাওয়া যায়—

> আমি ভজন সাধন জানিনে মা জেতে হই ফিরিন্সী। যদি দয়া করে' রুপা কর মা শিবে মাতন্সী॥

একবার রাম বস্থ এক আসরে এন্টনীকে গালি দিয়া বলেন—
সাহেব, মিথ্যে তুই রুষ্ণপদে মাথা মুড়ালি,
ও তোর পাদরী সাহেব শুন্তে পেলে
তোর গালে দিবে চুণ কালী।

এন্টনি তৎক্ষণাৎ তার উত্তর দিলেন—

থুষ্টে আর ক্বফে কিছু ভেদ নাই রে ভাই—
তথু নামের কেরে মাকুষ কেরে

এও ত কোথাও শুনি নাই।

আমার খোদা যে, হিন্দুর হরি সে

ঐ দেখ শ্রাম দাড়িয়ে রয়েছে—

আমার মানব জন্ম সফল হ'বে

বদি রাকা চরণ পাই॥

সহিত পুরাতন লোকের বল পরীক্ষা হয়। পুরাতন লোকগুলি বলিল
— হুজুর, তিনমাস সময় দিন, তাহার পর উহাদের সহিত লড়াই করিব।
অর্থাৎ তিনমাসে জরে ভূগিয়া তাহারা তাহাদেরই মত রুগ্ন হইয়া
পড়িলে তাহাদের সহিত বল পরীক্ষা করা কঠিন হইবে না এই
উদ্দেশ্যই বোধ হয় এইরূপ আর্জ্জি পেশ হইয়াছিল।

শিক্ষা-বিস্তারে রাজা হরিনাথের বিশেষ আগ্রহ ছিল। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সাহায্যকল্পে রাজা হরিনাথ ১৫ হাজার টাকা দান করিয়া ছিলেন একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। রাজা হরিনাথের সময়েই কাশিমবাজারে সংস্কৃতশিক্ষার বিশেষ উন্নতি হয়। বহু চতুষ্পাঠীতে

যজ্ঞেশরী—[স্ত্রী কবি ] ইনি ভোলা মন্তরা, নীলু ঠাকুর প্রাভৃতির সমকাল-বর্ত্তিনী—ইহাঁর নিজের কবির দল ছিল, আপনি আসরে গিন্না গান বাঁধিতেন, গায়কদিগকে গাওয়াইতেন: তাঁহার রচনার সামান্ত্রমাত্র পরিচয় পাওয়া যায়—

অনেক দিনের পরে, সথা তোমারে
দেখতে পেলাম চোখেতে,
ভাই বল দেখি তোমার সথার সংবাদ
ভাল ত আছেন প্রাণেতে।
তার মনে ত নাই অধিনীরে
তার মনে ত নাই অধিনীরে
নবীনার প্রাণধন, হরে তিনি এখন
ভেসেছেন স্থখসাগরে—
ভাল স্থখে থাকুন তিনি তাতে ক্ষতি নাই,
আমার ফেলে গেলেন কেন শাঁথের করাতে,
ব'লো ব'লো প্রাণনাথেরে
বিচ্ছেদকে তার ডেকে নে যেতে
বিদি থাকে ধার, না হর ভংধই আসব তার
কেন তিসিল করে পোড়া মসিল বরাতে।

বিভিন্ন জেলা হইতে ছাত্রগণ সমাগত হইত। পণ্ডিতদিগের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন—কৃষ্ণনাথ স্থায়পঞ্চানন। কেবল স্থায়শাস্ত্রে নয়, স্মৃতি শাস্ত্রেও স্থায় পঞ্চানন মহাশয়ের গভীর জ্ঞান ছিল। ইহাঁর স্থায়শাস্ত্র-শিক্ষা হইয়াছিল নবদ্বীপ হইতে—তংকালে ইনি প্রথম শ্রেণীর নৈয়ায়িক বলিয়া বিবেচিত হইতেন। নিভূল এবং সহজবোধ্য বলিয়া ইহাঁর ব্যবস্থা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

রাজা হরিনাথ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। তিনি সর্বাদা ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণগণের সাহচর্য্য ভাল বাসিতেন। ফার্সী লেখা পড়ায় তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল—জমাথরচের জ্ঞানও তাঁহার মন্দ ছিল না।

পুত্র কৃষ্ণনাথ, কন্থা গোবিন্দ স্থন্দরী এবং পত্নী রাণী হরস্থন্দরীকে রাখিয়া হরিনাথ সন ১২৩৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসে (১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে) পরলোক গমন করেন। হরিনাথের মৃত্যুর পর হইতে ৭২০০ টাকা মাসহারায় রাণী হরস্থন্দরী কলিকাতার বাড়ীতে অবস্থান করিতে থাকেন।

আমার হল উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়েতে,
তিনি প্রাণ লয়ে হে হলেন স্বতন্তর
মদন তা বুঝে না, বল্লে শুনে না
আমার ঠাই চাহে রাজকর;
দেখি পাপ দেশের পাপ বিচার
দোহাই আর দিব কার
সদা প্রাণ দহে কোকিলের স্বরেতে।

# রাজা বাহাতুর কৃষ্ণনাথ

রাজা হরিনাথের মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্র কৃষ্ণনাথ ষোল বংসরের নাবালক মাত্র। বিষয় কোর্ট অফ ওয়ার্ডস (তখনকার Board of Revenue) এর অধীনে আদিল। কৃষ্ণনাথের শিক্ষার ব্যবস্থার কোনও ক্রটীই হইল না। প্রথমতঃ তাঁহাকে এক দেশীয় শিক্ষকের দ্বারা বাঙ্গলা, ইংরাজী ও ফার্সী ভাষা শিক্ষা দেওয়া চলিতেছিল পরে ইংরাজি শিক্ষা দিবার জন্ম দিগম্বর মিত্রকে তাঁহার গৃহশিক্ষকের পদে নিযুক্ত করা হইল। দিগম্বরবাবু তখন মিঃ রাশেলের অধীনে মুর্শিদাবাদে আমীনের কাজ করিতেছিলেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কোন্নগরে দিগম্বরের জন্ম হয়়। ইহাঁর পিতার নাম শিবচরণ মিত্র। তিনি কলিকাতায় শ্রামপুকুরে থাকিতেন, সেখান হইতে দিগম্বর হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। দিগম্বরের শিক্ষকতার কিছুদিন পরে বার্ড অফ রেভিনিউ (Board of Revenue) এর নির্দেশ অনুসারে ফার্সী ভাষা শিক্ষা বন্ধ করিয়া পদ ও বংশ মর্য্যাদার অনুরূপ ইংরাজি শিক্ষা দিবার জন্ম ল্যাম্ব্রিক (Lambrick) নামক এক ইংরাজকে নিযুক্ত করা হইল।

মূর্শিদাবাদের কালেক্টর মিঃ ষ্টিয়ারের (Mr. Steer) অধীনে কৃষ্ণনাথকে অতি কঠিন এবং অন্তায় শাসনের মধ্যে রাখা হইয়াছিল। বিভাগীয় কমিশনার মিঃ হকিন্স্ (Mr. Hawkins) এই শাসন হইতে কৃষ্ণনাথকে মুক্ত করিয়া বিশেষ সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন।

কৃষ্ণনাথ শুধু যে সাধারণ ইংরাজি লেখাপড়া জানিতেন তাহা নহে, ইংরাজদিগের সহিত অবাধে মেলামেশা করার দরুণ তিনি খুব ক্রত ইংরাজিতে কথাবার্ত্তাও বলিতে পারিতেন।

কৃষ্ণনাথ নাবালক অবস্থাতেই ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে 'Murshidabad News' নামে একথানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। স্বল্পকালস্থায়ী হইলেও মফঃস্বলে এই প্রকার ইংরাজি সংবাদপত্রপ্রকাশ সম্পূর্ণ অভিনব এবং ত্বংসাহসের কার্য্য সন্দেহ নাই।

কুষ্ণনাথ ইংরাজ সমাজে মিশিতে ভাল বাসিতেন। ইংরাজ বন্ধু ও পরিচিত ব্যক্তিগণের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট আতিথেয়তা ছিল।

সন ১২৪৭ সালে (১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে) কৃষ্ণনাথ সাবালক হইয়া—
গৃহশিক্ষক দিগম্বরবাবৃকে তাঁহার ম্যানেজার নিযুক্ত করিলেন।
১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে অ্যকলণ্ডের শাসনকালে তিনি "রাজাবাহাত্বর" উপাধি
প্রাপ্ত হন। তাঁহার নাবালক অবস্থায় বহু লক্ষ টাকা জমিয়া যায়—
সাবালক হইয়া তিনি তাহা স্বাধীনভাবে থরচ করিতে আরম্ভ করেন।
টাকার মমতা তাঁহার ছিল না—তিনি কোন দিনই মিতব্যয়ী ছিলেন
না। সাবালক হইয়া চারি বংসরের মধ্যে তিনি একচল্লিশ লক্ষ টাকা
ব্যয় করেন। ভাল ঘোড়া ও কুকুর তাঁহার অত্যম্ভ প্রিয় ছিল।
তিনি শিকার-প্রিয় ছিলেন, এ বাবদেও তাঁহার বহু অর্থ ব্যয় হইত।
মালদহ এবং পার্শ্ববর্তী অক্যান্স স্থানে তিনি শিকার করিতে যাইতেন—
বহুসংখ্যক লোক লক্ষর তাঁহার সঙ্গে থাকিত। এই সময় তাঁহার
বন্ধাবাস রাজধানীর স্থায় প্রতীয়মান হইত এবং তিনি যখন রাত্রে
বন্ধ্বান্ধব এবং সঙ্গিগণ সহ রাজকীয় ভাবে আহারে বসিতেন, তখন
সে স্থান অপূর্বব আলোকমালায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিত।

বাঙ্গলা ১২৩৮ সালে স্বর্ণময়ীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়—তখনও কৃষ্ণনাথ নাবালক। শুনিতে পাওয়া যায় অপরূপ সৌন্দর্য্যে স্বামী স্ত্রী উভয়ে উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন \*।

রূপের ছটাতে খর হইল উজ্ঞাল।
 সোবর্ধ পুতলি তত্ব করে ঝলমল॥

"ভাস্করের" সম্পাদক গৌরীশক্কর ভট্টাচার্য্য—সাধারণতঃ যিনি গুড়গুড়ে (থর্বাকৃতি) ভট্টাচার্য্য বলিয়া পরিচিত—এক সময়ে খুব তীব্র ভাষায় কৃষ্ণনাথকে তাঁহার অসংষম ও অমিতাচারের কথা লইয়া আক্রমণ করেন। অবিলম্বে তাঁহাকে জবাবদিহি করিতে বলা হইল। মানহানি করার অপরাধে ভট্টাচার্য্য স্থপ্রিম কোর্টে অভিযুক্ত হইয়া তুই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন।

বাড়ীতে বসিয়া লেখাপড়া শিক্ষার জন্ম, বিভালয়ের শিক্ষায় মামুষের যে মানসিক ও নৈতিক সংযম শিক্ষা হয়— কৃষ্ণনাথ তাহা হইতে বঞ্চিত ছিলেন। সমপাঠীদের সহিত স্বাধীনভাবে মিশিবার স্থাোগ পান নাই বলিয়া—ভাঁহার অধীন ব্যক্তিবর্গের ভাগ্যনিমন্তা যে একমাত্র তিনিই—এ ধারণা ভাঁহার মনে আজীবন বন্ধমূল ছিল। এই জন্ম তাহাদের সম্পর্কে তিনি সব সময় নিজের মেজাজ ঠিক রাখিতে পারিতেন না। কিন্তু 'বদমেজাজী' রাজা কৃষ্ণনাথেরও খোস মেজাজের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

একদিন দোল যাত্রার রাত্রে কৃষ্ণনাথ নেশায় মশগুল হইয়া অন্দর
মহলে ফিরিবার পথে উপর হইতে দেখিলেন যে, নাটমন্দিরে যাত্রা
হইতেছে এবং স্থুদীর্ঘ শুল্রকেশসমন্বিত শাশ্রুস্থুশোভিত নারদমূনি বীণাযন্ত্র
বাজাইয়া গান করিতেছেন। নারদমূনির সাজসজ্জা দেখিয়া রাজার
ভারি মজা লাগিল। তিনি সে কালের প্রচলিত হিন্দী ভাষায় সঙ্গের
হরকরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

বদনে জ্বলএ সসি প্রথক ছই ভূক।
ললাট উপরে রবি বিরাজিত চার ॥
পূর্গ্নিমার চন্দ্র জিনি জেন মুথসাজ।
কমল বিকসিত জেন সরবরের মাজ॥

—কান্তনামা

"হরকরা—উম্নো কোন্ হ্রায় ?"

হরকরা। -- "ছজুর-- উয়ে। নারদমুনি হায়।"

রাজা। আচ্ছা হায়। অউর মুনি হায়?

হরকরা। হাঁ, হুজুর, হাায়।

রাজা। বোলাও।

হরকরা তখন চাকর দিয়া সেখানেই চেয়ার আনাইয়া রাজার বসিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া যাত্রাওয়ালাদের সাজ্বরে তাড়াতাড়ি উপস্থিত হইল এবং অধিকারী মহাশয়কে বলিল—

"রাজা সাহেবের নারদ মুনি দেখিতে বড় ভাল লাগিয়াছে কিন্তু তিনি আর একজন মুনি দেখিতে চান।" সে পালায় আর কোনও মুনির ভূমিকা না থাকিলেও রাজার মনস্তুষ্টির জন্ম আর একজনকে মুনির চুল দাড়ী প্রাইয়া আস্বের বাহির করা হইল।

হরকরা দেখিল রাজার আনন্দের সীমা নাই ;— তাহাকে দেখিয়া রাজা আবার বলিলেন—

"অউর মুনি বোলাও"—হরকরা ইঙ্গিত করিল। এক মিনিটের মধ্যে আর এক মুনি আসরে হাজির হইল। রাজা আরক্তিম নেত্রে ঈষং চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"অউর বোলাও"—

অধিকারীর অবস্থা তখন কাহিল—আর ত তাহার ভাণ্ডারে পাকা দাড়ী গোঁফ ও চুল নাই। রাজা যেমন মুনি দেখিরা খুসী হইয়াছেন, তেমনি 'অউর মুনি' না দেখাইতে পারিলে বিগ্ড়াইতেও তাঁহার বেশীক্ষণ লাগিবে না; কথায় বলে—"রাজা না গোঁজা।" এইরপ ভাবিয়া শেষে একেবারে জোণাচার্য্য, রূপাচার্য্য, সন্ন্যাসী ও ব্যাধ প্রভৃতির কটা কটা চুল, দাড়ি, গোঁফে কিঞ্চিৎ পরিমাণ ফুল খড়ির গুঁড়া মিশাইয়া সাদা ও গেরুয়া কাপড় পরাইয়া একেবারে আট দশ জন বিবিধ প্রকার মুনি সঙ্গে লইয়৷ অধিকারী মহাশয়্ম স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্রের চুল দাড়ী পরিয়৷ আর

এক মুনি সাজিয়া উদ্ধ দৃষ্টিতে অন্তরে হুর্গা নাম জপিতে জপিতে রাজার প্রতি চাহিয়া তারস্বরে গান জুড়িয়া দিলেন—মুনিরা সব তাহার দোহারকি দিতে লাগিল। রাজা খুসী হইয়া নগদ এক শত টাকা পুরস্বারের হুকুম দিয়া অন্দরে চলিয়া গেলেন।

এই প্রকার রাজোচিত দিলদরিয়া ভাব তাঁহার ছিল। কোমলে কঠোরে সংমিশ্রিত অসংযত জীবনের মধ্যে এই প্রকার সহাদয়তার দৃষ্টাস্ত বিরল ছিল না।

সুসংযত মন না থাকিলেও জনসাধারণের উপকারার্থে নিজ হইতে উপায় উদ্ভাবন করা এবং তাহা কার্য্যকরী করিবার যথেষ্ট ক্ষমতা তাঁহার ছিল। বিভাশিক্ষা যে মানুষের পক্ষে একাস্ত প্রয়োজন এবং তাহার ফল যে বিধাতার শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ স্বরূপ তাহা তিনি উপলব্ধি করিতেন এবং সেইজন্ম শিক্ষা-বিস্তার-কল্পে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টাও করিয়া গিয়াছেন। যাঁহাদের আমুকুল্যে তৎকালে শিক্ষার বিস্তার হইতে দেখা গিয়াছে—তাঁহাদের সহিত ব্যবহারেই তাঁহার গুণগ্রাহিতার পরিচয়্ব পাওয়া যাইত।

ইংরাজি শিক্ষার অগ্রাদৃত ডেভিড হেয়ারের মৃত্যু হইলে তিনি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনের ইচ্ছা পূর্ব্ব হইতে অনুমান করিয়া, মৃতের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্ম মেডিকেল কলেজে একটি সাধারণ সভার আহ্বান করেন। সেই সভায় তিনি বিশেষ অগ্রণী ভাবে কার্য্য করেন এবং ডেভিড হেয়ারের একটি মর্ম্মরমূর্ত্তি নির্মাণের প্রস্তাব সমর্থন করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক টাকার চাঁদা দেন।

কৃষ্ণনাথ বিছোৎসাহী ছিলেন, মাতা ও স্ত্রীর জন্ম যৎসামান্ত নাসহারার বন্দোবস্ত রাখিয়া তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার নামে কাশিমবাজারের নিকটস্থ বাঞ্জেটিয়ায় একটি বিশ্ববিভালয় স্থাপনের জন্ম উইল করিয়া গভর্ণমেন্টের হাতে দিয়া যান।

কৃষ্ণনাথের রাজকীয় বিধি-ব্যবস্থা এবং রাজার মত চাল-চলন তাঁহার

অমাত্য ও বিভিন্ন কর্ম্মচারী পরিবেষ্টিত দরবার ও রাজ-সেরেস্তার বর্ণনা হইতে অনেকটা বৃঝিতে পারা যায়। [১]

তাঁহার সভায় বিভিন্ন শাস্ত্রে স্পণ্ডিত খ্যাতনামা সভাপণ্ডিতগণের সমাবেশ হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে তিনি নিজে বিভান্থরাগী ও শিক্ষিত ছিলেন। [২] তাঁহার সম্পত্তির আয়ে একটি বিশ্ববিভালয় স্থাপনের প্রস্তাব যে তাঁহার মৃত্যুকালীন উইলে উল্লিখিত ছিল, তাহা হইতেই বুঝা যায়—তিনি শিক্ষাবিস্তারের সদিচ্ছা আজীবন পোষণ করিয়া গিয়াছেন।

[১] শ্রীরাধানাথ বাবু নাম

করেন দিওান কাম

হএ সেহি পেস্কার দিওান।।

নাজির গঙ্গাধর ঘোষ

জে নামে ইশ্বর খোস্ব

ত্বৰ্গাচরণ বাবু জেহি

সিরিস্তার মান্বিক সেহি

সেহি সে রাজার সিরিস্তাদার॥ সভা করি বৈসে রাজা পাটের উপরে মস্তক উপরে ছত্র ধরে ত নফরে

[২] শ্রীরাম যুক্ষর তর্ক্য পঞ্চানক্ষ ভূসন পণ্ডিত প্রধান।
আসিয়া সভাতে বৈসে রাজা বিগুমান॥
শ্রীভোবানি সঙ্কর শ্রীগুরুদাস পণ্ডিত মহাসএ।
আসিয়া সভাতে বৈসে বোলে জএ জএ॥
আসম পুরান আদি গিতা ভাগবত।
চৈতর্গ্য চরিতাত্রত জানে সভার তত্য॥
মহা ধার্ম্মিক পণ্ডিত সব থাকে দরবারে।
বেদ উচ্যারন করে রাজার গোচরে॥

\*

রাজ ছত্র মাথে রাজা পাটে থাকে বিস।

--কান্তনামা

তারাগণ মর্দ্দে জেন পুর্নিমার সিন।

বলবান, শিক্ষামুরাগী, শিক্ষিত, বিজ্ঞোৎসাহী, প্রভূত্বপ্রিয় কৃষ্ণনাথের মধ্যে অভিজাতবংশোচিত অধিকাংশ গুণই দেখিতে পাওয়া যায়।

কৃষ্ণনাথ তাঁহার ভ্তাবর্গের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন—এই অনুরাগের মাত্রা এতই অধিক পরিমাণে ছিল যে, তিনি তাঁহার খানসামাকে উইলস্থিত বিশ্ববিত্যালয় ফণ্ডের ট্রাপ্টি করিয়া যান এবং বর্জমান জেলার চেটিয়া বেলিয়াপুরের কয়লাখনির বিশাল সম্পত্তি নামমাত্র নজর লইয়া তাহাকে বন্দোবস্ত করিয়া দেন। এই ঘটনাতেই আদালতের ধারণা হয় যে, উইল প্রণয়ন কালে তাঁহার মস্তিক্ষের স্থিরতা ছিল না। কিন্তু শুধু যে সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানকারী ভ্তাবর্গই তাঁহার প্রিয় ছিল তাহা নহে, যে কর্ম্মচারী বা আমলা তাঁহাকে সংপরামর্শ দিয়া নির্ভূল পথ নির্দ্দেশ করিতে পারিত, তিনি তাহার গুণের প্রশংসা করিয়া যথাযোগ্য পুরস্কার দিতে কুন্ঠিত হইতেন না। গুণের মর্য্যাদা করিয়াই তিনি তাঁহার শিক্ষক ও ম্যানেজার দিগম্বর মিত্রকে এক লক্ষ মুদ্রা দান করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণনাথপ্রাদন্ত দানের এক লক্ষ টাকা লইয়া দিগম্বর নীল ও রেশমের ব্যবসায় আরম্ভ করেন। প্রথমবার ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও পরে লাভের টাকাতে তিনি চব্বিশ পরগণা, যশোহর, বাখরগঞ্জ ও কটক জেলায় জমিদারী ক্রেয় করিলেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। পরে উহার সভাপতিও হইয়াছিলেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সংক্রামক জ্বরের কারণ অমুসন্ধান উদ্দেশ্যে যে কমিশন বসে তিনি তাহার সদস্য হন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে উড়িয়্মার ছভিক্ষের সময় দিগম্বর গভর্গমেন্টকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি একাদিক্রমে তিনবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালীদিগের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম কলিকাতার 'সেরিফ' পদে অধিষ্ঠিত হন।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জাতুয়ারী তিনি সি, আই, ই, উপাধি পান।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল তাঁহার মৃত্যু হয়। ঠিক এই সময়েই তিনি 'রাজা' উপাধি লাভ করেন। জমিদারী ও রাষ্ট্রনীতিতে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি উত্তর কালে হিন্দুসমাজের একজন সম্ভ্রান্ত বাজি বলিয়া স্থপরিচিত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণনাথের উক্তলক্ষ মৃত্রা দানই ঝামাপুকুরের মিত্র পরিবারের প্রভৃত অর্থ-সম্পদের ভিত্তি স্বরূপ বলিয়া মনে হয়।—যোগ্যের যথোচিত সম্মান স্বরূপ এই প্রকার প্রভৃত অর্থ দানের মধ্যে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই গুণোৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়।

সাধারণ আন্দোলনে কৃষ্ণনাথ তুইবার বিশেষভাবে যোগদান করিয়া-ছিলেন। ইংরাজি শিক্ষার প্রবর্ত্তক ডেভিড্ হেয়ারের স্মৃতিরক্ষা কল্পে যে সভা আহুত হইয়াছিল—কৃষ্ণনাথ তাহার অন্যতম অগ্রণী হইয়া যে এককালীন দান করিয়াছিলেন সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। জমিদারী সন্ত্বের "লাখরাজ" (Resumption question) বা পুন্র্র্যুহণ বিষয়ে রাজা কৃষ্ণনাথের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তৎকালীন জমিদার সভা, স্থানীয় গভর্ণমেন্টের 'লাখরাজ' স্বন্ধ সম্বন্ধে অবিবেচনাও অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছিলেন—রাজ সরকারে আবেদনও করা হইয়াছিল। এই আবেদন অগ্রাহ্য হইলে ইংলগুন্থিত কর্ত্বপক্ষের নিকট আবেদন জানাইবার এবং লগুনস্থিত লর্ড ক্রহাম (Lord Brougham) প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সহিত্ত সহযোগ স্থাপন করিবার জন্ম টাউন হলে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় রাজা কৃষ্ণনাথ বক্তৃতা করিয়া একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বহু সদ্গুণ থাকিলেও তিনি অত্যম্ভ 'বদ্মেজাজী' ছিলেন। অভিযোগে প্রকাশ পায় যে, রাজার একটি মূল্যবান্ হাতঘড়ী হারাইয়া যাওয়ায় তিনি তাঁহার জনৈক ভত্তের উপর সন্দেহ করিয়া তাহাকে ভীষণভাবে প্রহার করেন এবং অবশেষে

তাহাকে দোষ কবুল করাইবার জন্ম নানাভাবে কঠোর যন্ত্রণা দেওয়া হয়, ইহার ফলে হতভাগ্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শবব্যবচ্ছেদেও প্রমাণিত হইল যে, প্রহারের ফলেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তদানীস্তন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বেল (Mr. Bell) গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করিলে কৃষ্ণনাথ জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে মাতা হরস্থনরীর নিকট পলাইয়া যান। পুত্রের হাতে ভ্ত্তের শোচনীয় মৃত্যুর কথা শুনিয়া রাণী হরস্থনরী পুত্রের মুখদর্শনও করিলেন না। তথাকথিত বন্ধুর দল আশ্বাস দিল যে, টাকায় সব চাপা পড়িয়া যাইবে। বন্ধুগণ এই প্রকারে আশা ও ভীতির ছবি হত্যাকারীর চোখের সম্মুখে ধরিয়া তাঁহার উত্তপ্ত মস্তিক্ষ আরও উত্তপ্ত করিয়া তুলিল—তাহাদের কথাবার্ত্তায় কৃষ্ণনাথের কল্পনাতে ভীতি ও অপমানের ছবি ক্রমশঃ আরও স্পান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল।

ম্যাজিট্রেটের এই আদেশ শুধু যে কঠোর তাহা নহে, সে সময় এপ্রকার বিধি-ব্যবস্থা বিদ্বেষ্যূলক বলিয়া সাধারণ কর্তৃক বিবেচিত হইয়াছিল। বিচারের পূর্ব্বে সাধারণ কয়েদীর মত কলিকাতা সহর হইতে মুর্শিদাবাদের ফোজদারী আদালতে আনীত হইবার লজ্জা ও গ্লানির কথা মনে হইবার সঙ্গে সঙ্গে রাজা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। অবশেষে যাহাকে এড়াইতে তিনি চোরের ন্যায় পলাতক হইয়াছিলেন সেই পুলিশ তাঁহারই দারদেশে আসিয়া হানা দিল।—এক মুহূর্ত্বে জীবন তাঁহার কাছে একান্ত হর্ভর বলিয়া মনে হইল,—মনে হইল,—পুলিশের হাতে আত্মসমর্পণ অপেক্ষা আত্মহত্যা শতগুণে বাঞ্কনীয়; হাতের কাছেই গুলিভরা পিন্তল ছিল—নিমেষের মধ্যে কৃষ্ণনাথ পিন্তলের গুলিতে সমস্ত গ্লানি ও অপমানের ভয় হইতে চিরজীবনের মৃত মুক্তিলাভ করিলেন।

ইংরাজি ১৮৪৪ সালের ৩১শে অক্টোবর তিনি আত্মহত্যা করেন— এই আত্মহত্যা সম্পর্কে স্থানীয় সংবাদ পত্র 'মূর্শিদাবাদ হিতৈষী'তে নিম্নলিখিত বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছিল—

'গোপাল দফাদার নামে রাজা কুঞ্চনাথের অধীন কোন লোক মূল্যবান জব্যপূর্ণ কয়েকটি বাক্স চুরী করার সন্দেহে তাঁহার ভূত্যবর্গ কর্ত্তক প্রস্তুত হয়। গম্ভীর সিং নামে তাঁহার কোনও সিপাহি তজ্জ্য অভিযুক্ত হইয়াছিল। সেই মোকদিমায় রাজা কৃষ্ণনাথও অভিযুক্ত হন। মুর্শিদাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেট বেল সাহেব রাজাকে ধৃত করিবার জন্<mark>ত</mark> নাজির ও আরও কতিপয় লোক পাঠান, কিন্তু তাহারা কাশিমবাজার রাজবাটী হইতে রাজাকে ধৃত করিতে সমর্থ না হওয়ায় বহরমপুরের ভেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ চক্রমোহন চট্টোপাধ্যায় রাজাকে ধরিবার জন্ম কাশিম-বাজার রাজবাডী ঘেরাও করেন। রাজা ধরা দিলে, তাঁহাকে ৫০ হাজার টাকা জামিনে খালাস দেওয়া হয়। এই চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় দারকানাথ ঠাকুরের ভাগিনেয়, তিনি তাঁহার সহিত বিলাত গমন করিয়াছিলেন। বড বংশের সহিত সম্পর্ক থাকায় তিনি কিছু দাস্তিক প্রকৃতি হন, এই জন্ম রাজা কৃষ্ণনাথকে যথোচিত সম্মান না করিয়া তিনি তাঁহাকে বিশেষরূপ লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করিতে উল্লোগী হইয়া-ছিলেন। রাজা কাশিমবাজার হইয়া কলিকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে পলায়ন করেন। ইতিমধ্যে গোপাল দফাদারের মৃত্যু হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট্ তাঁহাকে কলিকাতা হইতে থানা-বথানা চালান হইয়া বহরমপুরে আসিবার জন্ম ওয়ারেউ জারি করেন। রাজা সেই অপমান সহা করিতে না পারিয়া পিস্তলের দারা আত্মহত্যা করেন। তাঁহার মৃত্যুর পুর্ব্বের পত্রে জানা যায় যে, তিনি গোপালের প্রতি অত্যাচার ব্যাপারে সংস্থ ছিলেন না। তাঁহার সেই পত্রপাঠ করিলে নেত্র অশ্রুজলে পূর্ণ হইয়া উঠে, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।—

I Sree Rajah Chrisnonath Roy \* write. I part with the desire of life solely from the fear of being disgraced as I was

 <sup>&#</sup>x27;রায়' উপাধি তিনি কেন ব্যবহার করিয়াছেন বুঝিতে পারা গেল না।

<sup>---</sup> গ্রন্থকার

not concerned in the matter of Gopal's case, nor did I beat or maltreat him. This I solemnly avow. It is only on account of the Deputy Magistrate Chandro Mohan Chatterji, that such excessive measures have been adopted towards me. I therefore write this letter that no one else may incur blame on account of my parting with my own life.

Everything is written in my will and testament.'

পত্রের ভাবার্থ এই যে, গোপালের মকর্দ্দমার সহিত আমার কোনও সম্বন্ধ নাই। আমি তাহাকে মারি নাই, তাহার প্রতি কোনও হুর্ব্যবহারও করি নাই, অপমানের ভয়ে আমি আত্মহত্যা করিলাম। আমার আত্মহত্যার জন্ম অন্ম কেহ দায়ী নহে। সকল কথা আমার উইলে লেখা আছে।

এই শোচনীয় হুর্ঘটনার একদিন পূর্ব্বে কৃষ্ণনাথ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া নিজের ভাষায় উইল প্রস্তুত করেন। এই উইলে মহারাণী ( তৎকালে রাণী ) স্বর্ণময়ীর ১৫০০ করিয়া মাসহারার ব্যবস্থা ছিল। পোয়া গ্রহণের অনুমতি না দিয়া তিনি তাঁহার সম্পত্তির অধিকাংশই শিক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যয় করিবার জন্ম উইল করিয়া যান। এখানি কৃষ্ণনাথের দ্বিতীয় উইল—ইহাতে রাণী স্বর্ণময়ীর দত্তক গ্রহণের নিষেধ ছিল।

এইরপে একজন সন্ত্রাস্ত যুবকের জীবন শেষ হইয়া গেল। দোষ ও খামখেয়াল সত্ত্বেও তাঁহার মধ্যে অনেকগুলি গুণেরও সমাবেশ ছিল; এজন্য সকলে তাঁহার প্রতি সন্ত্রম ও শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিত। তিনি অত্যন্ত ভাবপ্রবণ ছিলেন—এই ভাবপ্রবণতা তাঁহাকে কখনও ভাল, কখনও বা মন্দের দিকে পরিচালিত করিত। তংকালীন "Friend of India" নামক সংবাদ পত্রে এই শোচনীয় ছ্র্ঘটনার উপর নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল—

"Thus has the family of Kanta Babu, become extinct in the fourth generation and the residue of the property which he accumulated by means which the court of Directors and the

House of Commons condemned with such severity, has been devoted to an object which will preserve the name of the family in lasting remembrance."

অর্থাৎ এইরূপে কাস্তবাব্র বংশ চতুর্থ পুরুষেই ধ্বংস হইয়া গেল। কাস্তবাব্ যে উপায়ে সম্পত্তি অর্জন করিয়াছিলেন কোর্ট অব ডিরেক্টরস ও হাউস অফ কমানস্ তীব্র ভাবে তাহার নিন্দা করিয়াছেন। সেই সম্পত্তি অবশেষে যে এমনি একটি সং উদ্দেশ্যে ব্যয় করিবার ব্যবস্থা হইল—ইহাতে এই বংশের নাম চিরম্মরণীয় হইবে।

# মহারাণী স্বর্ণময়ী

স্বামীর এই শোকাবহ আকস্মিক মৃত্যুতে প্রথমাবস্থায় স্বর্ণময়ী শয্যাশায়িনী হইয়া পড়িলেন; কিছুতেই তাঁহার মন প্রবোধ মানিতে চাহিল না। কিন্তু ক্রমশঃ জনহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া তাঁহার বিহবল ভাব কাটিয়া গেল।

সাধারণতঃ লোকে মনে করে যে রাজপ্রাসাদ অপেক্ষা পর্ণকৃটিরেই দরা-মমতা ও ধার্ম্মিকতার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু হিন্দুজাতির আর যে ত্র্বলতাই থাক না কেন—দয়াহীনতার কলঙ্ক তাহাকে কেহ দিতে পারিবে না বরং হিন্দুর জাতীয় চরিত্রের এই দিকটাই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। এদেশের অসংখ্য দীঘি, পুছরিনী, ধর্ম্মশালা, পান্থনিবাস, অনাথ ও আতুর আশ্রম প্রভৃতিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

তংকালীন রাজা মহারাজ ও জমিদার প্রভৃতি তাঁহাদের সম্পত্তির কিয়দংশ বাঁধা নিয়মেই ঠাকুরবাড়ী ও পান্থশালা প্রতিষ্ঠা, দীঘি ও পুষ্করিণী খনন প্রভৃতিতে ব্যয়্ন করিতেন। খ্যাতির লোভে এই প্রকার অর্থব্যয় উদ্দেশ্যের পবিত্রতা ও সার্থকতা নষ্ট করিয়া থাকে। কিন্তু মহারাণী স্বর্ণমন্থীর দানের মধ্যে কোনও ক্ষুত্রতা বা সন্ধীর্ণতা স্থান পায় নাই। জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে তাঁহার দান সকলকেই উপকৃত করিত। সঙ্গতিসম্পন্নের কাছে অসহায় দরিজের সাহায়্য লাভ করিবার যে স্থায়্য দাবী আছে—উদার দানশীলতার দ্বারা মহারাণী তাহাই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বদাস্থতার মধ্যে কোনও প্রকার গোঁড়ামি ছিল না—কি স্বজাতি কি থ্রীষ্টান মিশনারী কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সবগুলিই তাঁহার দান ও সহায়ুভূতি লাভ করিয়া উপকৃত হইয়াছে।

সন ১২০৬ সালের ২৬শে অগ্রহায়ণ (১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে) মহারাণী স্বর্ণময়ী বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ভাটাকুল গ্রামে, দরিত্বের পর্ণকৃটিরে জন্মগ্রহণ করেন। ভাটাকুলে তাঁহার নাম ছিল 'সারদাস্থন্দরী'। সারদার মতই তিনি স্থন্দরী ছিলেন। সারদাস্থন্দরী একাদশ বংসর বয়ঃক্রম পর্যান্ত পিতৃগৃহে ছিলেন।

রাণী হরস্থন্দরী নিজের চোথে কন্সা দেখিয়া পুত্র কৃষ্ণকাস্তের বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইলেন। ঘটকের দল চারিদিকে স্থপাত্রীর অম্বেষণে বাহির হইয়া পড়িল। অবশেষে ছইটি পাত্রীকে পিতৃসমভিব্যাহারে কাশিমবাজারে উপস্থিত করা হইল। স্থলক্ষণা সারদস্থন্দরীকে দেখিয়া রাণী পছন্দ করিলেন—অন্স পাত্রীর পিতাকে স্থপাত্রে কন্সা সমর্পণের উপযুক্ত অর্থাদি দান করিয়া বিদায় করা হইল। সন ১২৪৭ সালে (১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে) রূপবতী কিশোরী সারদাস্থন্দরীর সহিত রূপবান্ যুবক কৃষ্ণনাথের মহাসমারোহে বিবাহ হইয়া গেল।

স্বর্ণময়ী ছইটি সুশ্রী কন্সা লাভ করিয়াছিলেন। তাহাদের নাম লক্ষ্মী ও সরস্বতী। মহারাণী কন্সাদ্বয়কে এতই ভালবাসিতেন যে, লক্ষ্মী ও সরস্বতী নামে কলিকাতা হইতে কাগজ বাহির ক্ষিয়া তাহার সমস্ত ব্যয়ভার তিনি নিজে বহন করিতেন।

মাত্র সপ্তদশ বর্ষ বয়ংক্রমকালে স্বর্ণময়ী বিধবা হন। তাঁহার একটি ক্যার শৈশবেই কৃষ্ণনাথের জীবিতকালে মৃত্যু হয়-— পরটি অর্থাৎ দিতীয়া ক্যা সরস্বতীর সহিত বহরমপুর বিভালয়ের ভানক ছাত্র— ব্রজনাথ দের \* বিবাহ হইয়াছিল। সরস্বতীর ত্ইটি কৃষ্ণা সন্তান হইয়াছিল। শৈশবেই তাহাদের মৃত্যু হয়।

্রাজা কৃষ্ণনাথের মৃত্যুর পর ''ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী" ছইখানি

<sup>\*</sup> ইহাঁর দ্বিতীয় পক্ষের পুত্রগণের মধ্যে গোপিকামোহন ও নগেশচন্দ্র এবং একটি কন্থা বর্ত্তমান, গোপিকা মোহন মণীক্রচন্দ্রের ভাগিনেয় যোগেশচন্দ্রের ভোষ্ঠা কন্থাকে বিবাহ করিয়া রাজপরিবারের সহিত বিশিষ্ট্রসম্বন্ধে সম্প্রিকত হইয়াছেন।

উইল উপস্থিত করিলেন। ছইখানির মর্শ্বই বিভিন্ন। প্রথম উইলে কৃষ্ণনাথ নিজ নামে বাঞ্চেটিয়া উত্থানবাটিকায় একটা বিশ্ববিত্যালয় এবং হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে তাঁহার যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি দিয়া গিয়াছিলেন। কন্মা সরস্বতী তখনও অবিবাহিতা—তাহার বিবাহের জন্ম কিছু অর্থ এবং স্বর্ণময়ীর মাসহারা ১৫০০ টাকা করিয়া দিবার কথা তাহাতে ছিল। রাণী দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবেন না—এ নিষেধ তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। আর একখানি উইলে রাণী ছয়বার দত্তক গ্রহণ করিতে পারেন এ অয়ৢমতি দেওয়া ছিল এবং দত্তক গ্রহণ করিয়াও যদি বংশ রক্ষা না হয় তাহা হইলে গভর্ণমেন্টের কর্কুছাধীনে একটি কলেজ স্থাপিত হইবে, তাহাতে এরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল।

ছুই উইলেরই এক্জিকিউটার নিযুক্ত হইল। রাজার এটনি থ্রেণ্টেল সাহেবও এক্জিকিউটার নিযুক্ত হইলেন।

দেওয়ান রাজীবলোচন—স্থুপ্রিম কোর্টে মোকর্দ্দমা করিবার জন্ম মহারাণীকে পরামর্শ দিলেন। শ্রীরামপুরের বিখ্যাত এটনি হরচন্দ্র লাহিড়ি রাণীর সহায় হইলেন।

সুপ্রিম কোর্টের ফুলবেঞ্চে উইলের বিচার হইল। ইংরাজি ১৮৪৭ সালের ১৫ই নভেম্বর বিচারের শেষ দিন। রাণীর তরফে থাকিলেন, প্রধান কোঁসুলি টেলর ক্লার্ক ও নর্টন। আর এক্জিকিউটার ট্রেটেলের তরফে থাকিলেন কোঁসুলি কক্রেণ ও ম্যাকফারসন্। ইই ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তরফে থাকিলেন স্বয়ং এড্ভোকেট জেনারেল, কোঁসুলি প্রিন্সেপ্ ও রীচি। কোঁসুলি লীথ তথন অ্যাড্ভোকেট জেনারেল। উইলের মামলায় কৃষ্ণচন্দ্র সরকার নামে এক ব্যক্তিও সংস্ট ছিলেন। নবীন নামক এক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবার সময় বলিয়াছিল—''আমি বিভাসাগরের সাহায্যে উইলের অমুবাদ করিয়াছি।" \* কৃষ্ণচন্দ্রের

বিভাসাগর—বিহারিলাল সরকার।



रेक्टमार्व—भगोल्फ्डन्



कार्षे जाडा — है, शस्त हत्य नमी

পক্ষ লইয়া ছিলেন কোঁস্থলি ডিকেন্স। বিচারের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন না, সেণ্ডেস্ সাহেব তাঁহার প্রতিনিধিরূপে হান্সির ছিলেন।

বিচারে উইল অগ্রাহ্য হইল। সিদ্ধান্ত হইল—রাজ্ঞা কৃষ্ণনাথ
সজ্ঞান থাকিয়া নিজের ইচ্ছায় উইল করেন নাই। অতএব রাণী
স্বর্ণময়ীরই জয় হইল। পতিধনে তিনিই অধিকারিণী হইলেন।
এই মোকর্দ্দমার সময় রাণী স্বর্ণময়ী সারকুলার রোডের (রাণী কুঠী)
বাড়ীতে, রাণী হরস্থন্দরী জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে ছিলেন। পুত্রের অস্তিম
সময়ে মাতার নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথা স্বর্ণময়ী সবই শুনিয়াছিলেন।
তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—পথে বসিলেও কখনও ওই নিষ্ঠুরা
শ্বশ্রমাতার নিকট যাইবেন না। ঠিক এই সময়ে শ্বশ্রুড়ী ও বধ্র
মধ্যে যে বেশ মনোমালিত ছিল, তাহার প্রমাণ অনতিবিলম্বেই
পাওয়া গেল।

কোর্টের সদর আমীন হরচন্দ্র ঘোষের এজলাশে রাণী হরস্থলরী এই বলিয়া নালিশ করিলেন যে—রাজা কৃষ্ণনাথ অভক্ষ্য-ভক্ষণ, অপেয়-পানাদির জন্ম জাতিচ্যুত ও ধর্মত্রস্ট হইয়াছিলেন, সে কারণ পৈতৃক বিষয় সম্পত্তিতে তাঁহার কোনও অধিকারই ছিল না। স্থতরাং তাঁহার স্ত্রী স্বর্ণময়ীরও পতিধনে কোনও অধিকার নাই।

অক্সদিকে ভারত গভর্গমেন্ট বাদী হইয়া একটি মামলা উপস্থিত করিলেন। তাঁহাদের অভিযোগের মর্ম্ম এই যে—রাজা কৃষ্ণনাথ আত্মহতা। করিয়াছিলেন, আত্মহাতীর বিষয়-সম্পত্তি গভর্গমেন্টের প্রাপা। কিন্তু স্থপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সিদ্ধান্ত করিলেন, আত্মহাতীর বিষয় সম্পত্তি যে রাজার অর্থাৎ গভর্গমেন্টের হইবে এ আইন এদেশে কোনও কালে বলবৎ হয় নাই। এ মামলায় রাণী স্বর্ণমন্ত্রীকে অনেক কাণ্ড করিয়া জয় লাভ করিতে হইয়াছিল।

—হরচন্দ্র লাহিড়ী শাল দোশালা ও নগদ দশ হাজার টাকা পুরন্ধার পাইলেন। কিছুদিনের জন্ম দেওয়ানের কার্য্যভারও তাঁহার

উপর অর্পিত হইয়াছিল। ইহার পরই ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজীবলোচন দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। রাজীবলোচন না থাকিলে স্বর্ণময়ীকে নিঃসম্বল অবস্থায় পথে দাঁড়াইতে হইত। রাজীবলোচনের মত বৃদ্ধিমান বিচক্ষণ রাজকর্মচারী তখনকার দিনে ছিল না বলিলেই হয়। তাঁহার যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার তুলনা ছিল না। সমস্ত জমিদারী ঋণভারে প্রশীড়িত, আদায় পত্র মন্দা, অসাব্যস্ত ব্যবস্থা-প্রণালী, রাজকোষ শৃত্য। —একেত এই সব বিশৃঙ্খলা, তাহার উপর উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গভর্গমেণ্ট ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে হেষ্টিংস কর্তৃক প্রদন্ত কান্তবাবুর জায়গীর ক্রোক করিবার আদেশ দিলেন; গভর্ণর জেনারেল কাউন্সিলের মঞ্বরী না লইয়া যে দান করিয়াছেন তাহা আইনসঙ্গত হয় নাই, এই অজুহাত করিয়া উক্ত আদেশ প্রদন্ত হইল।

রাণী স্বর্ণময়ীর সর্ত্ত কায়েমী করিবার জন্ম রাজীবলোচন দেওয়ানী আদালতে গভর্গমেন্টের বিরুদ্ধে নালিশ রুজু করিলেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে গাজীপুরের জজ্ তাঁহার অনুকৃলে রায় (decree) দিলেন। এই রায় উত্তর পশ্চিম প্রদেশের সদর দেওয়ানী আদালত কর্তৃক ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে সমর্থিত হইল—কাস্তবাব্র জায়গীরের অধিকার এইভাবে চিরস্থায়ী হইয়া গেল।

স্বর্ণমন্ত্রীর দানের প্রাচুর্য্য ও প্রদার্য্যের জন্ম ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড
মেয়ো তাঁহাকে "মহারাণী" খেতাব প্রদান করেন। একই সময়ে দেওয়ান
রাজীবলোচনও "রায় বাহাত্তর" খেতাব পান। অভিষেক-উৎসব
গভর্গমেন্টের প্রতিনিধি স্বরূপ কমিশনারের উপস্থিতিতে কাশিমবাজারেই
সম্পাদিত হয়। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গলায় দেশব্যাপী ভয়য়য়র ত্র্ভিক্ষ হয়
—মহারাণী স্বর্ণময়ী তাহাতে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা দান করেন।
এই বদান্থতার জন্ম পরবর্ত্তী বৎসরেই অর্থাৎ ইংরাজী ১৮৭৫ সালে স্বতঃপ্রব্রভাবে গভর্গমেন্ট অঙ্গীকার করিলেন যে, মহারাণীর উত্তরাধিকারী
'মহারাজ্ব' উপাধিতে ভূষিত হইবেন।

ইংরাজী ১৮৯৬ সাল হইতে ভগিনীপুত্র শ্রীনাথের প্রাতৃষ্পুত্র ক্ষেত্রনাথ পালকে পোয়াপুত্র গ্রহণের জন্ম মহারাণী চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই চেষ্টায় সাহায্য পাইবার আশায় এক উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারীকে ২৫০০০ টাকা নামে মাত্র ঋণ দান করিয়া মহারাণী তাহার বিবেক বৃদ্ধি ক্রেয় করিয়া লইয়াছিলেন, এইরূপ জনশ্রুতি আছে।—তবে চিফ্ সেক্রেটারী মহামান্য কটন সাহেব মণীক্রচক্রকে সাহায্য করেন—এবং তাঁহারই কথামত স্থানীয় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ লেভিংজও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন এবং মণীক্রচক্রকে বহু প্রকারে সাহায্য করেন।

পোয়াপুত্র গ্রহণের চৈষ্টা ব্যর্থ হইলে স্বর্ণময়ী তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি গোপীনাথজীউর নামে উইল করিবেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া গেল— একখানি উইল নাকি প্রস্তুতও হইয়াছিল।

১৮৪৭ সালের ২৫শে নভেম্বর স্থুপ্রিম কোর্টের ডিক্রীদ্বারা প্রচারিত হয় যে, রাজা বাহাছর কৃষ্ণনাথ কোন উইল না করিয়া এবং ঔরস পুত্র না রাখিয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। কৃচক্রী কোঁসুলি ইভেন্স ও উভ্রফ এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ "দত্তক গ্রহণ হইতে পারে" এই অভিমত সম্পূর্ণ স্বার্থপ্রণোদিত হইয়াই দিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্ররোচনায় মহারাণী বোর্ডে এই বলিয়া দরখাস্ত করিলেন যে, আমার জমিদারী পরিচালন রীতি ও তৎসম্বন্ধে দক্ষতা বাঙ্গলার গভর্ণমেন্ট বিশেষরূপে অবগত আছেন এবং অবগত হইয়া বিশেষ সম্ভপ্ত আছেন। সম্প্রতি আমি একটি দত্তক গ্রহণ করিয়া উক্ত নাবালকের অভিভাবিকা থাকিতে ইচ্ছাকরি—এ বিষয় গভর্ণমেন্টের মতামত সম্বর জানা দরকার। কিন্তু বহুদিনযাবৎ সে দরখাস্তের কোনও উত্তর পাওয়া যায় না।

এদিকে মণীস্রচক্রও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। শাস্ত্র ও আইন হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছিলেন।

দত্তক চন্দ্রিকার ১ম অধ্যায়ের ৩২ সূত্রে "নিষেধ না থাকিলে সম্ভব" এই কথা দত্তকদাতার সম্বন্ধে খাটে, দত্তকগ্রহীতার সম্বন্ধে

খাটে না। মোকর্দমায়ও ইহার নজির আছে। \* আত্মঘাতী পোয়পুত্র লওয়ার অনুমতি দিলেও তাহা গ্রাহ্য হয় না; আত্মঘাতীর শ্রাদ্ধ সপিগুরুরণ প্রভৃতি নাই কেবল গয়ায় পিগু আছে। একোদিষ্ট শ্রাদ্ধাদি নাই—সে ব্যক্তির অনুমতির কোনও মূল্য নাই— ইত্যাদি যুক্তি দেখাইয়া মহারাণীর প্রধান সভাপতি ৮রমাপতি তর্কভূষণ দত্তক গ্রহণের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে মত দেন। ইহা ছাডা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত মহারাণীর যে মোকদ্দিমা হইয়াছিল তাহাতে পোষ্যপুত্র গ্রহণের অমুমতি নাই তাহাই প্রমাণিত হইয়াছিল। একথা স্পষ্টই বুঝা যায় যে আইনতঃ অনুমতি দেওয়াই যদি থাকিবে তবে উকিল, ব্যারিষ্টার ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের নিকট হইতে অমুমতি লইবার এত চেষ্টাই বা হইয়াছিল কেন ? রাজার মৃত্যুর কতকাল পূর্ব্ব হইতে তাঁহার চিত্তভান্তি জন্মিয়াছিল তাহার নিশ্চয়তা নাই: তবে বরাবরই তিনি খামখেয়ালী ছিলেন এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার প্রথম উইলে দত্তক পুত্র গ্রহণের অনুমতি ছিল কিন্তু প্রথম উইল তিনি স্বয়ং অগ্রথা করিয়া দ্বিতীয় উইল করেন। এটর্ণি একথা স্বপ্রিম কোর্টে সাক্ষ্য দিয়া বলিয়াছিল। এই শেষ উইলও আদালত কর্ত্তক অগ্রাহ্য হয়। বিচারে স্থপ্রিম কোর্টের জজেরা বলেন—বর্ত্তমান উইলের সহিত পূর্ব্ব উইলের মিল না থাকায় এবং পোষ্য পুত্র গ্রহণের কথা না থাকায় এ উইল প্রকৃত নহে। এই সব কারণে পোষ্যপুত্র গ্রহণের চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

ইংরাজী ১৮৭৮ সালের ১৪ই আগষ্ট তারিখে লেফ্টেনান্ট গভর্ণর মিঃ
পিকক্ (Mr. Peacock) কাশিমবাজারে দরবার করিয়া মহারাণীর
জনহিতকর সংকার্য্য ও দানের সমান স্বরূপ তাঁহাকে Imperial order
of the Crown এর নিদর্শন ও বিশেষ অধিকার ভোগের সনন্দ
(Royal Letters Patent) দান করিতে আসেন। কাশিমবাজার

Tarini Charan Chowdhury vs Sarada Sundari Devi-Law Report Voll. II. page 468,

রাজপ্রাসাদ সেদিন ইন্দ্রপুরীর মত দেখাইতেছিল—নানাবর্ণের দীপাবলী ফুলমালা ও তোরণ-সজ্জায় সেদিন এক পরম উৎসবের রাত্রি বলিয়া মনে হইতেছিল।

দরবার মঞ্চে দাঁড়াইয়া বাঙ্গলার লেফ্টেনাণ্ট গভর্ণর মহারাণী ফুর্ময়ীকে নিয়লিখিত সনন্দ দান করিলেন—

Considerable as the list is, aggregating above two lakhs, it is largely exceeded by the small donations to schools, libraries, dispensaries and to the relief of the poor and distressed during the same period, which amount to more than three lakhs of rupees. Thus during the years to which I have referred, you have contributed nearly 51 lakhs of rupees to works of charity and public utility which does not fall short of one-sixth of your entire income. Large, however, as this amount undoubtedly is, it is not so much as the manner in which it has been given that makes it conspicuous. In this country we are accustomed to see a good deal of what I may call spasmodic money-giving where large sums are frequently given to purposes no doubt very good and very useful but which are aided not so much because they are so as because the donors hope to bring their names before the public or obtain some future reward. This has not been your case. You have not been content to wait till you were asked to give but have taken steps to ensure worthy objects for assistance being brought to your notice and have then given liberally, hoping for nothing in return. word your charity has been such as springs from a simple unostentatious desire to do good, where the left hand knoweth not what the right hand doeth; which is as admirable, as I fear, it is uncommon.

হিন্দু রমণীর অবরোধ প্রথা তখনকার দিনে আরও কঠোর ছিল। বিশেষতঃ বিধবা মহারাণী পূজা অর্চনা প্রভৃতিতে নিবিষ্ট হইয়া যে প্রকার ব্রতচারিণীর মত জীবন যাপন করিতেন তাহাতে কোনও অনাশ্বীয় পুরুষের

দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না—তাই দরবারমগুপে মহারাণী পদ্দার অস্তরালে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সপার্ষদ
ছোট লাট বাহাত্বরের অভ্যর্থনা শেষ হইলে পর মহারাণী তাহার একটি
সময়োপযোগী উত্তর প্রদান করিলেন। দেওয়ান রাজীবলোচন মহারাণী
এবং লাট সাহেবের মধ্যে দ্বিভাষীর (ব্যাখ্যাকারক) কাজ করিলেন।

লাট সাহেব মহারাণীর দানশীলতার জন্ম বহু ধন্মবাদ জ্ঞাপন করিলেন এবং তাঁহাকে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বাঙ্গলা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা প্রজা ("Best female subject of the Queen in the Bengal Presidency") হিসাবে C. I. অর্থাৎ Crown of India—ভারত-মুকুট এই আখ্যা দিয়া সম্মানিত করিলেন। মহারাণী প্রভাতরে অতি বিনীতভাবে বলিলেন তাঁহার কোনও গুণই নাই—যশোলিক্সা নহে, স্বদেশের প্রতি কর্তব্য-জ্ঞান হইতেই তিনি যৎসামান্ম দান করিয়া থাকেন। এই উপাধি প্রদানকালে তৎকালীন বিভাগীয় কমিশনারের উক্তিতে প্রকাশ যে, এ বৎসর পর্যান্ত মহারাণীর দানের পরিমাণ ছিল ১১ লক্ষ টাকা। তাহার পরও তিনি প্রায় বিশ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন —এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি যে আমুমানিক ষাট লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন এ ধারণা অমূলক নহে।

রাজীবলোচনের সুব্যবস্থায় অল্পদিনের মধ্যেই কাশিমবাজার এষ্টেটে শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিয়াছিল। মহারাণী স্বর্ণমন্ত্রীর দানে যে এদেশের প্রভৃত মঙ্গল সাধিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে দেওয়ান রাজীবলোচনের শুভবৃদ্ধির প্রেরণাও কম ছিল না।

মহারাণীর জীবনকালেই দীর্ঘ ৩৩ বংসর কাল বিশেষ যোগ্যতার সহিত কাশিমবাজার এপ্টেট পরিচালনা করিয়া ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে দেওয়ান রাজীবলোচনের মৃত্যু হইল—বাঙ্গালী হিন্দু সমাজের একটি স্তম্ভ খসিয়া পড়িল। সৈদাবাদ গঙ্গাতীরে একটি শিবমন্দির আজিও অপুত্রক রাজীবলোচনের শ্বৃতিরক্ষা করিতেছে।

রাজীবলোচনের মৃত্যুর পর তাঁহার ভাগিনেয় শ্রামাদাস রায় (নস্থ্
বাবু), তারিণী প্রসাদ রায়, গোবিন্দচন্দ্র মিত্র, রামনারায়ণ মিত্র,
রাজকৃষ্ণ ঘোষ, বীরচন্দ্র সরকার এই ছয় জন সদস্য লইয়া একটি
কমিটি গঠিত হয়। স্থপ্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব বৈকুপ্ঠনাথ সেনের পরামর্শ
অনুসারে কাশিমবাজার এপ্টেটের কার্য্য এই কমিটির দ্বারা পরিচালিত
হইত। শ্রামাদাসই দেওয়ানের কার্য্য করিতেন। তারিণী রায়ের
মৃত্যু হইলে মহারাণীর ভগিনীপুত্র শ্রীনাথ পাল উক্ত কমিটির সদস্য
নিযুক্ত হন। এইভাবে আট বৎসর যাবৎ কার্য্যপরিচালন চলিতে থাকে,
পরে ১২৯৯ সালে (ইংরাজি ১৮৮৯) বিজয়ার দরবারে মহারাণী শ্রীনাথ
বাবুকে 'ম্যানেজার' ও রাজবাটীর ইন্জিনিয়ার মৃত্প্লয় ভট্টাচার্য্যকে
আসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার নিযুক্ত করেন।

সন ১২৯৯ সালের মাঝামাঝি বৈকুণ্ঠনাথের সহিত রাজবাড়ীর সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। শ্রীনাথ পালের সহিত মতানৈক্যে তাঁহার মনোমালিক্য ঘটে। এপ্টেটের ম্যানেজার শ্রীনাথ মহারাণীর একমাত্র প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠ বাবুর লাতা ত্রৈলোক্য বাবু কাশিমবাজার রাজসরকারে মহাফেজের কার্য্য করিতেন, তাঁহাকে সামাক্য কারণে শ্রীনাথ সস্পেণ্ড করেন,—যোগ্য ব্যক্তির সমাদর হইতেছে না বরং পূর্বে রোবে তাঁহাকে অপমান করা হইতেছে, এজন্ম বৈকুণ্ঠনাথ বিশেষ মনংক্ষুর হইয়া অনতিবিলম্বেই রাজবাড়ীর সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিলেন। মণীক্রচক্রপ্ত ঠিক এই সময় বিশেষ বিপন্ন অবস্থায় মাতুলানীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া বার বার বিফলমনোরথ হইতেছিলেন। মণীক্রচক্রের স্থায্য দাবীর প্রতি বৈকুণ্ঠনাথের চিরদিনই সহামুভূতি ছিল। এই সুযোগে মণীক্রচক্রপ্ত বৈকুণ্ঠনাথের মিলন সহজ হইয়া আসিল।

উক্ত কমিটির দ্বারা রাজকার্য্য পরিচালিত হইত বটে কিন্তু মহারাণী স্বর্ণময়ী কোন দিন কলের পুতুলের মত নামস্হি করিয়া তাঁহার বিপুল

দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন না। বিশেষতঃ দেওয়ান বাহাছরের মৃত্যুর পর তিনি পরিচালন পরিষদে নিজের প্রভূত্ব সর্ব্বদা বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেন। জমিদারী সংক্রান্ত ব্যাপার তাঁহার নখদর্পণে ছিল।

স্বর্ণময়ী অসাধারণ বুদ্ধিশালিনী ছিলেন—তাঁহার মনের বলও ছিল অসীম। স্বামীর অপমৃত্যুর পর বিশাল জমিদারীর পরিচালন-ভার হাতে করিয়া দেখিলেন—কৃষ্ণনাথের উচ্চ্ছ্জাল জীবনের অপব্যয় কম নহে। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অভিভাবকত্বে দেনার পরিমাণ উত্তরোত্তর বাড়িয়াই আসিয়াছে।—কিন্তু তিনি ইহাতে দমিলেন না—খুব মনোযোগ সহকারে কাজকর্ম্ম দেখিতে লাগিলেন। বাঙ্গলা লেখাপড়া বিবাহের পর যাহা শিখিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার মত বুদ্ধিমতী নারীর পক্ষেজমিদারী-কার্য্য পরিচালনে যথেষ্ট সাহায্য করিল। তিনি নিজেই সকল দলিল দস্তাবেদে সহি করিতেন—প্রত্যেক বিষয়টি দেওয়ানকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করিতে হইত। তাঁহার স্বব্যবস্থায় কালক্রমে ঋণ পরিশোধ হইয়া জমিদারীর আয়ও কিছু বাড়িয়াছিল।

নিজের কর্ম্মচারিগণের প্রতি তাঁহার অসীম দয়া ও অনুগ্রহের নানা গল্প বাঙ্গলা দেশে প্রচলিত আছে। কর্ম্মচারিগণের দৈনন্দিন দপ্তরের কাব্ধ শেষ হইলে প্রায়ই তাহারা মহারাণীর নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত জলখাবারে পরিতৃপ্ত হইয়া ঘরে ফিরিত।

মহারাণী নৌকাবাস করিতে ভাল বাসিতেন। অনেক সময় দীর্ঘকাল গঙ্গাবক্ষে থাকিয়া রাত্রি বার ঘটিকার সময় গৃহে ফিরিতেন। একথা আমরা মণীক্রচক্রের লিখিত একখানি পত্র হইতে জানিতে পারি।—

"A steam launch has been hired by my aunt and she makes daily trip in the river. She generally starts at 4 p.m. and returns at 12 p.m. I do not understand who has advised her to make such river trips; the steamer is decorated with lights of different colours and two flags are hanging over the boat in

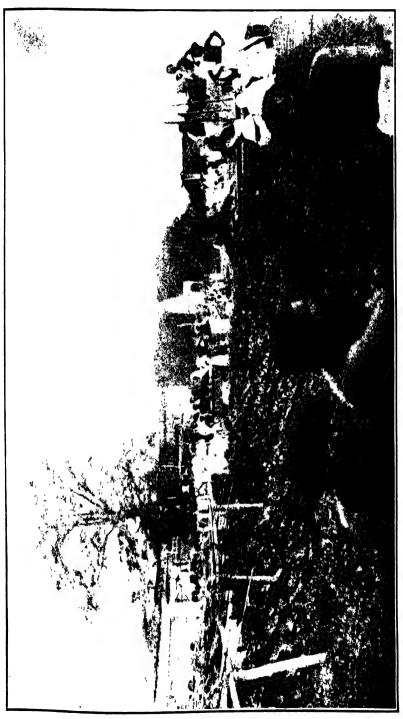

which my aunt sits. The sentinels are placed on the roof of the boat. They fire after each five minutes in the night."

পূজা-পার্বাণ দান-ধ্যানাদি ধর্ম-ক্রিয়া ছাড়া তিনি দরিজনারায়ণের সেবার ও পণ্ডিত-বিদায়ে বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। প্রতিদিন প্রায় আঠার মন চাউল রাজপ্রাসাদে সমাগত ভিখারিদিগের মধ্যে বিতরণ করা হইত। সেই সময় অন্তরাল হইতে মহারাণী এই ভিক্ষা-দান দেখিতেন।

দান-প্রবৃত্তি তাঁহার স্বভাবগত ছিল বলিয়াই মনে হয়। ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, ভিক্ষুক, গ্রন্থকার, কম্যাদায়পীড়িত, ঋণগ্রস্ত প্রার্থিগণ কেইই তাঁহার নিকট হইতে কখনও বিমুখ হইয়া ফিরিত না। ভাণ্ডারের ধনরাশির যে সদ্ব্যয় হইয়াছিল একথাও ঠিক। কিন্তু বারবার প্রার্থনা জানাইয়াও মণীক্রচন্দ্রের মত বিফলমনোর্থ বোধ হয় বাঙ্গলা দেশে আর কেইই হয় নাই।

"কেহ কখনও হাত পাতিয়া—মহারাণী স্বর্ণমন্ত্রীই বা কি, আর রায় রাজীবলোচনই বা কি—কাহারও নিকট হইতে, রিক্ত হস্তে ফিরিয়া যায় নাই। অনেক সময় অনেকে আশাতীত দান পাইয়া স্তস্তিত হইত। একবার একজন পুলিসের কর্ম্মচারী বড় কটে পড়িয়া মহারাণীর নিকট সাহায্য চাহিয়াছিলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন, বড়জোর ২০২৫ টাকা মাত্র পাইবেন। কিন্তু তিনি পাইয়াছিলেন পাঁচ শত টাকা। একবার একজন চক্ষুরোগগ্রস্ত ব্রাহ্মণ রাজীবলোচনের নিকট গিয়া বলিলেন, "মহাশয়! আমার চক্ষুরোগ আরাম হয়্ন, এমন কিছু করিতে পারেন ?" রাজীবলোচন বুঝিলেন, যে চক্ষুরোগ আরাম হইবার নহে; অথচ রোগ আরাম হইবে না, এমন কথা বলিলে, ব্রাহ্মণের কট্ট হইতে পারে, এইরূপ ভাবিয়া তিনি বলিলেন, "এখানে চক্ষুরোগ আরোগ্য করিবার ব্যবস্থার সম্ভাবনা নাই। আপনি মাসিক বৃত্তি লউন, সে বৃত্তিতে আপনার সংসার চলিবে; চিকিৎসাও হইবে।" ব্যাহ্মণ বলিলেন—"আমি বৃত্তি চাহিনা। তথন রাজীবলোচন নিরুপায় হইয়া

বলিলেন, "আর উপায় কি !" তিনি একথালা চিনি আনিয়া বলিলেন—
আপনাকে একথালা চিনি লইতে হইবে। প্রভা, অধমের এ অনুরোধ
রক্ষা করুন।" বাহ্মণ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, থালা লইলেন।
বাড়ী ফিরিয়া গিয়া শুনিলেন যে, যে থালাতে চিনি ছিল, সেখানি
খাঁটি রৌপ্য নির্শ্বিত, মূল্য পাঁচ শত টাকার কম নহে।" (১)

মহারাণী কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী-নিবাস নির্মাণের জন্ম এক লক্ষ টাকা, ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রাবাস নির্মাণের জন্ম দশ সহস্র টাকা দান করেন এবং এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে বহরমপুরে জলের কল স্থাপন করেন। অবশ্য এ কার্য্য বহু অর্থ ব্যয়ে সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন দানবীর মণীশ্রুচন্দ্র।

বঙ্গের ছোট লাট ক্যান্থেল সাহেব বহরমপুর কলেজের বি-এ ক্লাস তুলিয়া উহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজরূপে পরিণত করিলে, মহারাণী স্বর্ণময়ী তাঁহার জমিদারীর উৎকৃষ্ট অংশ চেটিয়া বেলেপুরের আয়ের টাকা বহরমপুর কলেজের ব্যয়-নির্কাহের জন্ম দান (endowment) করিতে ইচ্ছা করেন। \*

এই কথা জানাইয়া বাঙ্গলা গভর্গমেন্টের নিকট মুর্শিদাবাদের কলেষ্ট্রর একথানি চিঠি দেন। শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর (Director of Public Instruction) স্থার অ্যাল্ফেড ক্রফ্টও এই দান গ্রহণ করিবার জন্ম স্থপারিশ করেন। এটর্ণি স্থাপ্তারসন এও কোংর ক্ষফিসের মিঃ রেপটন সাহেবকে বোর্ড অফ রেভিনিউ (Board of

<sup>(</sup>১) স্বর্ণময়ী—বিহারিলাল সরকার।

<sup>•</sup> Her Highness the Maharani Swarnamoyee of Moorshidabad intends to undertake from the year, the sole charge of permanently maintaining the Berhampur College and she has made the College free for the poor students. The Maharanee proposes to make over some landed properties of nearly four lacs of rupees for the maintenance of the College, whose income will be Rs. 20,000 annually.

<sup>17</sup>th May 1892 (क्रिके ३२३३ ) Editorial—Indian Mirror.

Revenue ) মতামত জিজ্ঞাসা করিলে জবাব আসিল—কদাচ যেন এই দান গ্রহণ করা না হয় কারণ মহারাণী হিন্দু বিধবা, জীবদ্দশা \* পর্য্যস্তই তিনি সম্পত্তির মালিক। এদিকে বোর্ডের মেম্বর ভূতপূর্ব্ব কমিশনার মিঃ এ, স্মিথ, গভর্ণমেন্টকে জানাইলেন—মণীস্র্রুচন্দ্রের মাতার সহিত মহারাণীর বিশেষ মনোমালিক্স ছিল—গোলমাল বাধিয়া উঠিতে পারে। এই সম্পর্কে ৬৭নং রসা রোডস্থিত রায় কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাত্রকে লিখিত মণীস্ত্রুচন্দ্রের ইংরাজি ১৮৯১ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের পত্রখানি দ্রস্তীয়ঃ—

"I only know that through the policy of the late Dewan Rajiblochan, my mother was driven from the Rajbari, and through his instigation the Maharani fell out with my mother and always chastised her bitterly. But as my mother was a woman of extraordinarily independent spirit she could not bear her upbraidings, and she left the Rajbari and lived independently till her death."

অর্থাৎ আমি এই মাত্র জানি যে, দেওয়ান রাজীবলোচনের কৌশলেই আমার মাতাঠাকুরাণী রাজবাড়ী হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন,— দেওয়ানের প্ররোচনায় মহারাণী আমার মায়ের সহিত কলহ করিতেন ও তাঁহাকে কটু কথা বলিতেন। কিন্তু আমার মা ছিলেন অসম্ভব রকমের স্বাধীনচেতা, তিনি এ সব সহ্য করিতে না পারিয়া যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন পৃথক্ভাবে বাস করিয়া গিয়াছেন।

<sup>\*</sup> হিন্দু বিধবা শুধু মাত্র জীবদ্দশা পর্যান্ত সম্পত্তির মালিক—তাহার পর বিধবার মৃত্যু হইলে পূর্ববর্তী মালিকে সমগ্র সম্পত্তি বর্ত্তাইবে,—প্রচলিত এই আইন বদ্লাইবার জন্ম মহারাণীর হিতৈষী মহারাজ যতীক্রমোহন ঠাকুর মহারাণীর অর্থায়-কুল্যে ক্লার্ক সাহেবকে বিলাত পাঠাইয়া Law of Perpetuity অর্থাৎ হিন্দু বিধবার চিরস্থায়ী ভোগদখলের আইন পাশ করাইতে চেষ্টা করেন। এই আইন পাশ হইলে বিধবা যাহাকে ইচ্ছা উত্তরাধিকার সত্তে প্রাপ্ত সম্পত্তি উইল করিয়া দিয়া যাইতে পারিতেন।

যাহাহউক মহারাণী উক্ত কলেজের সমস্ত পরিচালন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া উহাকে পুনর্ববার প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত করেন। এই কলেজেকে অতঃপর "মহারাণী স্বর্ণময়ী কলেজ" এই নামে অভিহিত করিবার যে কথা হয়—তাহা আমরা মণীক্রচন্দ্রের লিখিত একখানি পত্র হইতে জানিতে পারি। এই ব্যাপারে তাঁহার বার্ষিক যোল হইতে বিশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইত।

"গুণে রমা রূপে তিলোত্তমা। দরিদ্রের কন্সা বটে : কিন্তু করুণায় কমলা। এখন আমরা বলি মহারাণী স্বর্ণময়ীর মতন দয়া আর কাহারও নাই; তখন ভাটাকুলের অধিবাসীরা মনে করিত, এ জগতে সারদা স্থন্দরীর মত দয়া আর কাহারো নাই। যে মহারাণী স্বর্ণময়ী মাসহারার ব্যবস্থা করিয়া বা এককালে অর্থ সাহায্য করিয়া বিধবার তঃখ দুর করিবার চেষ্টা করিতেন, সেই ক্ষুদ্র বালিকা সারদাস্থন্দরী ক্ষুদ্র পল্লীতে কাতরতায় অশ্রুময় অঞ্চলে বিধবার অশ্রু মুছাইতেন। হাসপাতালে ডাক্তার ধাত্রী প্রভৃতির দারা বিপন্ন দরিজ সহায়হীন রোগীদের সেবা শুশ্রুষা ও চিকিৎসা হইবে বলিয়া যে মহারাণী স্বর্ণময়ী অকাতরে অর্থদান করিতেন, সেই ক্ষুদ্র বালিকা সারদা স্থন্দরী ক্ষুদ্র হস্তে ক্ষুদ্র আর্ত্ত পীড়িতের সেবা শুশ্রাষা করিতেন। যে মহারাণী স্বর্ণময়ী নিরাশ্রয়া পুত্রশোকাতুরা হতভাগিনী জননীর অন্ন সংস্থানের উপায় করিয়া দিয়া শোকের কথঞিৎ লাঘব করিতেন, সেই ক্ষুদ্র বালিকা সারদাস্থন্দরী কম্মার প্রাণে কাতরকঠে স্থধামাখা মা মা বলিয়া ডাকিয়া পুত্র শোকাতুরা জননীর প্রাণে শান্তির স্থা ঢালিয়া দিতেন। ক্ষুন্ত वानिकांत्र कृष्ट कृपरम् करूनांत्र व्यनस्य कीत्रशाता ! मातिष्ठा मात्नव পাষাণ চাপা হইতে পারে। কিন্তু দয়ার মুক্তোচ্ছাসে দারিন্ড্যের সে পাষাণ চাপ তুচ্ছ তুণবং ভাসিয়া যায়।" #

<sup>•</sup> মহারাণী স্বর্ণমন্ত্রী—বিহারিলাল সরকার।

দরিদ্রের কুটীর হইতে যিনি ভূম্যধিকারিণীর উচ্চ প্রাসাদে অধিষ্ঠিত হইয়াও এমদ গুণের অধিকারিণী ছিলেন সেই মহারাণী স্বর্ণময়ীর পবিত্র নাম অবশাই প্রাতঃশ্বরণীয় কিন্তু মহারাণীরই ভাগিনেয় মণীন্দ্র-চন্দ্রের পত্রাবলি পাঠে জীবনী-লেখকের মনে একথা স্বতঃই উদিত হইয়াছে যে, এমন নারীর হৃদয় কেমন করিয়া ব্যক্তিবিশেষের প্রতি এমন নির্ম্ম, এমন কঠিন, এমন সহাত্মভৃতিহীন হইতে পারে ?—যে অনাত্মীয়াগণের মাসহারার কথা উল্লেখ করিয়া গ্রন্থকার উচ্ছসিত প্রশংসা করিয়াছেন সেই মাসহারার জন্ম আবেদন করিয়া আত্মীয় মণীন্দ্রচন্দ্র কতবার বিফলমনোরথ হইয়াছেন; বাহিরের আর্ত্ত, পীড়িত, সহায়হীন রোগীর সহায়ক ছিলেন বলিয়া যাঁহার গুণগানে গ্রন্থকার মুখর, তাঁহারই আপন ঘরের রোগার্ত ও পীড়িত ভাগিনেয়ী, (মণীক্র চন্দ্রের ভগিনী ) ভাগিনেয়ের পুত্র মহিমচন্দ্র ও কম্মা সরোজিনীর রোগ-যন্ত্রণায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া ভাগিনেয় মণীস্রচন্দ্র তাঁহারই নিকট করুণ প্রার্থনা জানাইয়া নিরাশ হইয়াছেন : কখনও বা তাঁহার তাচ্ছিল্যভরা নিরুত্তরে মণীব্রুচন্দ্র অপমানের বৃশ্চিকদংশন সহ্য করিয়াছেন—কখনও বা কুপাদত্ত অবহেলার অকিঞ্চিৎকর সাহায্য অতি বিলম্বে আসিয়াছে— কখনও বা আসেও নাই।

অথচ অমাত্যজনের কুপরামর্শ, হুরভিসন্ধি-প্রারোচিত ভিত্তিহীন মিথ্যা সন্দেহ ছাড়া এই অকরুণ ব্যবহারের অন্য কোনও সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যাঁহার "হুদয়ে করুণার অনস্ত ক্ষীরধারা" তিনি ব্যক্তিবিশেষের হুংখে বিমুখ রহিলেন কি করিয়া! ক্ষণিক বিমুখ নহে, এমন বিমুখ রহিলেন যে, তাঁহার "চরণ দর্শন" করিবার জন্ম স্থার্ঘি কাল দিনের পর দিন প্রার্থনা জানাইয়া, স্থপারিশ ধরিয়াও কোনও ফল হইল না—! মহারাণীর বদাস্থতায় পরম পরিতৃপ্ত, অনাত্মীয়েরা যে সময় তাঁহার জয় গানে কাশিমবাজার রাজপ্রাসাদের সিংহত্বার মুখরিত করিয়া তুলিতেছিল ঠিক সেই সময় মাতুলানীর চরণ-দর্শন-প্রার্থী

পরমান্ত্রীয় মণীক্রচন্দ্র নিক্ষলতায় অশ্রুমোচন করিতে করিতে সেই দারদেশ হইতেই ফিরিয়া যাইতেছিলেন। কোন যুক্তি দিয়াই এ নির্দিয় ব্যবহার সমর্থন করিতে পারা যায় না।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গলা দেশে ভীষণ ভূমিকম্প হয়। কাশিমবাজার রাজপ্রাসাদের ভিত্তিমূল পর্য্যস্ত ইহাতে কম্পিত হইয়া উঠে—মহারাণী প্রথমটা বিশেষ কিছুই বৃঝিতে পারেন নাই; তাঁহার অস্তঃপুরের দাসী কর্তৃক তিনি একটি নিরাপদ স্থানে নীত হন। স্থানাস্তরিত হইবার পরক্ষণেই মহারাণীর কক্ষ ভূমিসাং হইয়া গেল। অস্তঃপুরের প্রাঙ্গণে অস্থায়ী ভাবে তাঁহার জন্ম শিবির তৈয়ার করান হইল—ইতিমধ্যে তাঁহার কক্ষ সুসংস্কৃত হইয়া গেল। কিন্তু সেখানে আর তাঁহাকে অধিক দিন থাকিতে হইল না। বয়স হইয়াছিল প্রায় সত্তর বংসর—ভূমিকম্প-জনিত মানসিক উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া সহ্ করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িল। তিনি জ্বরাতিসারে শয্যাগত হইলেন—জরাক্রাস্ত দেহ ও উদ্বিয়্ম মন লইয়া জীবন ধারণের শক্তি তাঁহার আর ছিল না। নয় সপ্তাহ মধ্যেই মৃত্যুর লক্ষণ দেখা দিতে লাগিল। অন্তিম সময় বৃঝিয়া তাঁহাকে সৈদাবাদ রাজবাটীতে গঙ্গাতীরস্থ করা হইল। এই সম্পর্কে বন্থ কিংবদন্তী কাশিমবাজার ও বহরমপুর অঞ্চলে প্রচলিত আছে।

অসুস্থতা গোপন, চিকিংসাবিল্রাট, মৃতদেহ অন্তঃপুরে করেকদিনের জ্ঞ্য আবদ্ধ রাখিয়া ধনরত্ব স্থানাস্তরে অপসারণ বা অপহরণ, শৃশ্য শিবিকা 'তক্ত তাউসে' সৈদাবাদ রাজবাড়ীতে অবতরণ ইত্যাদি বছ প্রকার কথা আমরা শুনিয়াছি। প্রমাণ থাক্ বা না থাক্ এই সব রটনার অন্তরালে যে ইঙ্গিতটি স্পষ্ট হইয়া উঠে—তাহা এই যে, মহারাণী স্বর্ণমন্ত্রীর মৃত্যুকে উপলক্ষ করিয়া অনেকে স্বার্থসাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন,—কেহ পূর্ণ কেহ বা আংশিক ভাবে সকলকামও হইয়াছিলেন।

কিন্তু সত্য-মিথ্যা জল্পনা-কল্পনা জনসাধারণের মধ্যেই থাকিয়া গেল—১৩০৪ সালের (১৮৯৭—২৫ আগষ্ট) ১০ই ভাব্রু আটষ্ট্রি বংসর বয়ুসে মহারাণী স্বর্ণময়ীর লোকাস্তর হইল।

মণীস্রচন্দ্রের হিতৈষী-বন্ধ্ বহরমপুরের স্থবিখ্যাত সেনবংশীয় জমিদার বিষ্ণুচরণ সেন কর্ত্তক এ সংবাদ তারযোগে কলিকাতায় মণীস্র-চস্ক্রের নিকট প্রেরিত হইল।

# মহারাজ মণীব্রুচব্রু

# পূৰ্কাভাষ

মহারাণী স্বর্ণময়ীর মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তির অধিকার রাজা হরিনাথের বিধবা স্ত্রী রাণী হরস্থন্দরীতে বর্ত্তাইল বা প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তিনি ইতিপূর্ব্বেই সংসার ত্যাগ করিয়া কাশীধামে বাস করিতেছিলেন। কি প্রকারে তাঁহার দৌহিত্র গোবিন্দস্থন্দরীর পুত্র মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এই প্রত্যাবৃত্ত সম্পত্তির মালিক হইলেন সে বিষয় বিস্তারিতভাবে পরবর্ত্তী অধ্যায়ে মণীন্দ্রচন্দ্রের জীবন-পরিচয়ে লিখিত হইয়াছে। কি ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা অবলম্বন করিয়া অর্থাভাবে সামাস্থ স্থখ স্বাচ্ছন্দ্য হইতে বঞ্চিত থাকিয়া মণীন্দ্রচন্দ্র স্থদিনের প্রতীক্ষায় কাল্যাপন করিয়াছিলেন এবং কি ভাবে তাঁহার জীবনের ইতিহাস নব পর্য্যায়ে শেষ অবধি নানা বিচিত্র ঘটনার সমাবেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিল, তাহার আলোচনা আমরা ক্রমশঃ করিতেছি।

কিন্তু মণীব্রচন্দ্রের জীবনী লেখা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহৎ লোকের জীবনী লেখার মত সহজ নহে।— ইতিহাসে ঘাঁহারা বীর বলিয়া প্রসিদ্ধ, কর্মী বলিয়া প্রখ্যাত, ধার্ম্মিক বলিয়া পৃজিত, উদার বলিয়া সম্মানিত, দয়ালু বলিয়া কীর্ত্তিত, চরিত্রবান্ বলিয়া অভিনন্দিত, তাঁহাদের এক এক জনের জীবনী লেখা সহজ বলিয়া মনে করি, কারণ জীবনের ধারা সেখানে একটি নির্দ্দিন্ত, স্থচিহ্নিত গতিতে প্রবাহিত— সাধারণ জীবন হইতে দ্রে অবস্থান করিয়াও তাঁহারা আমাদের নিকট স্থপরিচিত হইয়া আছেন। কিন্তু যাঁহার জীবনে একাধারে এই সব বিভিন্ন গুণাবলী পুঞ্জীকৃত হইয়া উঠিয়াছিল,—কর্ম্মে বিচিত্র ও ধর্ম্মে স্থমহান্ হইয়া যিনি মানব-ইতিহাসের এক নৃতন অধ্যায় খুলিয়া দিয়া গিয়াছেন,—লোকোত্তর চরিত্রের মাধুর্য্যে যিনি উত্তর

কালের জন্ম এক নবীন গীতা রচনা করিয়া গিয়াছেন—সংঘত, জিতেন্দ্রিয়, দানশৌও মহামানব সেই মণীক্রচক্রের জীবনকথা যেমনি অলৌকিক তেমনি অসাধারণ: আত্মনাম-ঘোষণার মোহ হইতে, খ্যাতি-প্রতিপত্তির প্রলোভন হইতে আপনার সাধক জীবনকে গোপন গুহার অন্তরালে রাখিয়া যিনি অতি সাধারণ ভদ্রলোকের মত অনাডম্বর জীবন যাপন করিয়া গেলেন তাঁহার জীবন-ইতিহাসের রহস্ত যেমনি জটিল তেমনি বিস্ময়কর। মানুষের স্মৃতি ও লিপি-কুশলতায় তাহার কডটুকুই বা ধরা যায় !—নিজের চারিদিকে নিবিড় পরিবেষ্টনী স্থষ্টি করিয়া আপনাকে যিনি দিবস রাত্রির চলাচল হইতে গোপন রাখিতে চাহিলেন, গভীর আত্মসাধনায় যিনি আপনার মধ্যে আপনি ক্রমশঃ মহান হইতে মহীয়ানু হইয়া উঠিলেন, তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের ঘটনার উল্লেখেই বা তিনি আমাদের কাছে কতটুকু প্রকাশ পাইবেন! স্বয়ং-প্রকাশ সূর্য্যের দীপ্তি দেখি, উষ্ণতা উপলব্ধি করি, তেজ ও তুর্দ্ধর্যতার পরিচয় পাই, কিন্তু তাহার পশ্চাতে কোটিকল্প ব্যাপী যে অপরিজ্ঞাত ইতিহাস রহস্তের পর রহস্ত সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে—কেমন করিয়া তাহা লিপিকুশলতায় উদ্যাটন করিব ?

—সান্ধনা এই যে, যিনি আপনার কীর্ত্তিতে আপনার ইতিহাস, দেশ ও জাতির ইতিহাস স্বষ্টি করিয়া গিয়াছেন—আমার লিখিত জীবনীর অসম্পূর্ণ ও অনালোকিত স্থানগুলি সেই মৃত মহাত্মার গৌরব-দীপ্তিতে প্রতিভাত হইয়া উঠিবে।

# বাল্য জীবন

পুণাল্লোক মহারাজ শুর মণীক্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই, সন ১২৬৭ সালের ২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ইংরাজী ১৮৬০ সালের ২৯শে মে, মঙ্গলবার দশহরার দিনে, অপরাফ ৫টা ১৪ মিনিটের সময় কলিকাতা মহানগরীর উত্তরাঞ্চল শ্রামবাজারে ৩৭নং রামকান্ত বস্থর খ্রীটের পৈতৃক বাটীতে ভূমিষ্ঠ হন। জন্মকালে মঙ্গল, রহস্পতি, শুক্র, রাহ্ ও কেতু কেন্দ্রী এবং বৃহস্পতি ও মঙ্গল তুঙ্গী থাকায় পূর্ণ মাত্রায় রাজযোগ ছিল।

কিন্তু যিনি মাজীবন আর্ত্রজনের হুর্ভর হুংখ বহন করিবার জন্ম প্রাহণ করিলেন—জীবনের প্রারম্ভে তাঁহার প্রতি বিধাতা কঠোর বিধান করিতে কৃষ্টিত হইলেন না—মাত্র এক বংসর দশমাস বয়সে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইল। শিশু যে সময় মায়ের স্নেহ মমতা ও লালনপালনের মধুর স্পর্শ ছাড়া ইহ সংসারে অন্ম কিছুই অন্মুভব করিতে পারে না, মা ছাড়া কাহাকেও জানে না, চিনে না, কণ্ঠের ভাষায় যখন পবিত্র মাতৃনাম অর্দ্ধ উচ্চারিত হইয়া মর্ত্রলোকে স্বর্গ স্পৃষ্টি করে—মায়ের স্পর্শ, মায়ের কণ্ঠ, মায়ের হাসিটুকুর মধ্য দিয়া শিশু যখন জগতের পরিচয় মাত্র লইতে আরম্ভ করে ঠিক তখনই, সেই অতি প্রয়োজনের সময় অনৃষ্টক্রমে মাতা গোবিন্দস্থন্দরীকে এই শিশু পুত্রের সকল মায়া কাটাইয়া পরপারের ডাকে সাড়া দিতে হইল। অপ্রবৃদ্ধ অনুভূতির মধ্যে সেদিন এই মাতৃহীন শিশুটি নীরবে অশ্রুপাত করিয়াছিল কি না কে জানে?

কিন্তু মণীন্দ্রচন্দ্রের মধ্যমা ভগ্নী বিশ্বেশ্বরী দাসী তাঁহাকে মাতার স্নেহে বক্ষে স্থান দিলেন—জ্ঞানোদয় হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মণীন্দ্রচন্দ্র তাঁহাকেই তাঁহার জননী বলিয়া জানিতেন।—আট বংসর বয়ঃক্রম পর্যান্ত তাঁহারই তত্ত্বাবধানে মণীন্দ্রচন্দ্র লালিত পালিত হন।

#### বাল্য জীবন

পাঁচ বংসর বয়সে মণীব্রুচন্দ্রের হাতে খড়ি হয়;—শ্যামবান্ধার কয়ুলিয়া টোলার অ্যাংলো ভার্ণাকুলার স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া গুরু মহাশয় জগবন্ধু মোদকের কাছে মণীব্রুচন্দ্র নয় বংসর পর্য্যস্ত শিক্ষা লাভ করেন। এই বিভালয়টি এখন উচ্চ ইংরাজি বিভালয়ে পরিণত হইয়াছে।

ত্বই দিদির ত্বটি কম্মা ছিল তাঁহার খেলার সাধী; তাহাদের সঙ্গেই তাঁহার শিশুমূলভ খেলা ও আমোদ আহলাদ চলিত— বাহিরের সাথী মণীক্রচন্দ্রের বড় একটা কেহ ছিল না।

মৃত্যু, রোগযন্ত্রণা এবং সাংসারিক কলহবিবাদের বিয়োগান্ত পরিসমাপ্তি তাঁহাকে অতি বাল্যকাল হইতেই ব্যথা দিত। তাঁহার যথন পাঁচ বংসর বয়স, তখন একটি ভাগিনেয়ীর মৃত্যু হয়—বাড়ীর সকলের কান্না ক্রমশঃ থামিয়া আসিল কিন্তু মণীক্রচন্দ্রের চোখের জল আর থামেনা। এই সময় তাঁহার ভন্নী ও জ্যেষ্ঠ সহোদরের মধ্যে কলহ হইতে লাগিল। মণীক্রচন্দ্র সকল ব্যাপার সঠিক বুঝিতে পারিতেন না—তব্ তাহাতে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইতেন—অবুঝ ব্যথার অঞ্চ-প্রবাহ রোধ করিতে না পারিয়া বালক মণীক্রচন্দ্র গৃহপ্রকোষ্ঠে আত্মগোপন করিতেন।

মণীন্দ্রচন্দ্রের মাতা ছিলেন সর্ববিগণসপারা গৃহলক্ষ্মী, পিতা নবীনচন্দ্রের দিনগুলি গুণবতী ভার্য্যার গৃহপরিচর্য্যায় ও পুত্রকক্ষাগণের হাস্থকোলাহলে মুখরিত ছিল—অভাবও তেমন ছিল না। বাঙ্গালীর সংসারে
আর চাই কি? কিন্তু সুখ কয়দিনের ? স্ত্রীর মৃত্যুর পর হইতে
নবীনচন্দ্রের মনের শান্তি তিরোহিত হইল। মাতৃহীন পুত্রকস্থাদের লইয়া
নিষ্ঠুর সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে নবীনচন্দ্র অন্থির হইয়া পড়িলেন।
জ্যেষ্ঠ পুত্র উপেন্দ্রচন্দ্রের লেখা পড়া চলিতে লাগিল, মণীন্দ্রচন্দ্র তখন
নাবালক শিশু মাত্র। অল্প বয়সেই উপেন্দ্রের বুদ্ধির উৎকর্ষ দেখা যায়।
ভিনি 'গ্রন্থকীট' ছিলেন, তাঁহার নানা বিষয়ের পুস্তকাবলীর মধ্যে কিছু
কিছু এখনও কাশিমবাজারের রাজ-পুস্তকালয়ে রক্ষিত আছে। পঠিত

পুস্তকের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তাঁহার হাতের লেখা বিশদ নোট বা ব্যাখ্যা দেখিলেই তাঁহার পড়াশুনার প্রতি কি রকম আকর্ষণ ছিল বুরিতে পারা যায়।

পিতা নবীনচন্দ্রের সহিত মণীক্রচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপ্রাতা উপেন্দ্রচন্দ্রের কোন কারণে মনোমালিক্য হওয়ায় তাঁহার বিবাহিতা ভগ্নীগণ আপন আপন শুশুরালয়ে চলিয়া গেলেন। জ্যেষ্ঠের আপত্তি সত্ত্বেও ঐ সময় মণীক্রচন্দ্র তাঁহার মেজদিদির সহিত পিতার জন্মভূমি বর্দ্ধমান জেলার মাথরুণ গ্রামে চলিয়া আসিলেন। ছয়মাস পরে তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যখন দেখিলেন মাথরুণে থাকিয়া মণীব্রুচক্রের পডাশুনার বিশেষ ক্ষতি হইতেছে, তখন পুনরায় তাঁহাকে তাঁহাদের কলিকাতার বাসায় আনিলেন। উপেক্রচক্রের স্ত্রী গুণবতী সতাই অশেষ গুণে ভূষিতা ছিলেন—তিনি মণীব্রুচন্দ্রকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। বাড়ীতে একজন শিক্ষকের নিকট মণীন্দ্রচন্দ্র ছাত্রবৃত্তি পর্য্যস্ত বিছ্যাভ্যাস করিলেন। পুনরায় কম্বুলিয়াটোলার অ্যাংলো-ভার্ণাকুলার স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন---বাংসরিক পরীক্ষায় মণীক্রচন্দ্র প্রায়ই শীর্ষ স্থান অধিকার করিতেন: কিন্তু শেষ পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্বেব তিনি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হন—বেশী মাত্রায় কুইনাইন খাইয়া তাঁহার মাথার অস্থুখ হওয়াতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় তিনি অকৃতকার্য্য হন, কিন্তু মণীক্রচক্র ক্লাশের মধ্যে অক্সতম "ভাল ছেলে" ছিলেন—অঙ্ক, ভুগোল ও ইতিহাসের পরীক্ষায় তিনি প্রায় পূরা নম্বর—( Full marks ) পাইতেন।

মণীন্দ্রচন্দ্র হিন্দু স্কুলের ৯ম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার পাঠ্য-পুস্তক ছাড়া বাহিরের পুস্তক পাঠ করিবার প্রবল আগ্রহ দেখা দিল।—পাড়ার ছোট একটি পাঠাগারে বালক মণীন্দ্রচন্দ্রকে নিবিষ্ট মনে পাঠ করিতে দেখিয়া অনেকে মৃহ হাস্ত করিত কিন্তু তিনি যখন ৯ম শ্রেণী হইতে কয়েক শ্রেণী পর্য্যন্ত "ডবল প্রমোশন" পাইতে লাগিলেন—তথন অনেকেই তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ আশান্বিত হইয়া

#### বাল্য জীবন

উঠিল কিন্তু মণীন্দ্রচন্দ্রের বিপ্তার স্থানে উপগ্রহ আসিয়া উপস্থিত হইল।
— তিনি আবার মাথার অস্থুখে শয্যাশায়ী হইলেন। চিকিৎসার কোনও ক্রেটি হইল না—কবিরাজী, এ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি এমন কি হকিমী ঔষধও ব্যবহার করান হইল। স্বনামখ্যাত ডাঃ মহেল্রু লাল সরকার ও তদানীস্তন প্রসিদ্ধ ডাঃ চার্লস্ তাঁহাকে পড়াশুনা ত্যাগ করিতে বলিলেন। মণীন্দ্রচন্দ্রের লেখা পড়া করিবার উৎসাহ ছিল অপরিসীম—উচ্চ শিক্ষা লাভের প্রবল ইচ্ছা যখন এই ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইল তখন মণীন্দ্রচন্দ্র ক্ষোভে ও নৈরাশ্যে রোগযন্ত্রণা অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল।

সন ১২৭৮ সালে এগার বংসর বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ এবং চার মাস পরে জ্যেষ্ঠ উপেন্দ্রচন্দ্রের মৃত্যু হয়। মণীন্দ্রচন্দ্রের তিন ভ্রাতা ও পাঁচ ভগ্নী। পিতৃবিয়োগের সময় ছোট দিদি গণেশজননী ও ন'দিদি গন্ধেশ্বরী মণীন্দ্রচন্দ্রের নিকট থাকায় তিনি এই গভীর শোকের মধ্যে অনেকটা সাস্ত্রনা পাইয়াছিলেন —কিন্তু বিপদ কখন একক আসে না— তাঁহার জীবনেও আসে নাই, সংঘবদ্ধ হইয়াই আসিয়াছিল। তাঁহার যখন বয়স আট বংসর তখন অস্থস্থতা নিবন্ধন ভাঁহার পিতা বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্ম কাশীধামে আসেন—সেখানে চার মাস পরে মণীন্দ্রচন্দ্রের মধ্যম ভাতা যোগেন্দ্রচন্দ্রের কলেরা রোগে মৃত্যু হয়, এগার মাস পরে ছোট দিদি গণেশজননী বিধবা হন, জ্যেষ্ঠের একটি পুত্র সন্তান হইয়া মারা যায় ;—এই সব কারণে তাঁহার পিতা কাশী ত্যাগ করিয়া কলিকাতার বাড়ীতে অবস্থিতি করিতে থাকেন। তাহার পর এক বংসর ঘুরিতে না খুরিতে চার মাসের মধ্যে পিতা ও জ্যেষ্ঠের মৃত্যুতে মণীক্রচক্র দ্বাদশ বর্ষ বয়ক্রম কালে সম্পূর্ণ অভিভাবক-হীন হইয়া পড়েন। এই অসহায় অবস্থায় তাঁহার তত্ত্বাবধান করিতে তাঁহার কোনও নিকট আত্মীয় ছিলেন না। বালক মণীক্রচন্দ্র যেন অকূল সমুদ্রে

হাবুড়ুবু খাইতে লাগিলেন,—নিরুপার হইয়া তিনি তাঁহার মাতামহী রাণী হরস্থলরীর নিকট ৩৭৪নং অপার চিৎপুর রোডের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মণীক্রচক্র সজল নয়নে মাতামহীর নিকট সকল কথা নিবেদন করিয়া তাঁহাকে তাঁহার অভিভাবিকা হইতে অমুরোধ করিলেন। তিনি উত্তর দিলেন—"আমি গোবিন্দের \* মৃত্যুর পর হইতে সংসার ত্যাগ করিয়াছি, সংসারের মায়া মমতা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছি—এ অবস্থায় তোমার তত্তাবধান করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে।"—সকল অমুরোধ নিক্ষল হইল—মণীক্রচক্র গৃহে ফিরিয়া আবার চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার বয়সই বা কত!—বার বছর বয়সে তাঁহার খেলা করিয়া বেড়াইবার কথা কিন্তু এমনি অদুষ্টলিপি যে, সে সময় তাঁহাকে এই নিষ্ঠুর সংসারের বিড়ম্বনায় অক্সির হইয়া ছুটিয়া বেড়াইতে হইল। অসহায় মণীক্রচক্র ভাবিলেন—মাতামহী বিরূপা হইলেন, মাতুলানীর নিকট যাই; তাঁহার কোমল হৃদয়, দয়াময়ী তিনি, তিনি হয়ত আমাকে রক্ষা করিবেন।

এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া মণীস্রুচন্দ্র তাঁহার পুরাতন দারবান্ ভূনা সিং এবং গৃহশিক্ষক চন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা হইতে কাশিমবাজার যাতা করিলেন।

তথনকার দিনে কাশিমবাজার যাইতে হইলে ই, আই, রেলওয়ের হাওড়া ষ্টেশনে ট্রেণ ধরিয়া নলহাটিতে নামিতে হইত। তথায় সমস্ত দিন অপেক্ষার পর বৈকালে আজিমগঞ্জ পর্যান্ত যাইবার জন্ম মন্থরগতি ছোট ট্রেণ পাওয়া যাইত। কাশিমবাজার যাওয়ার কথা পূর্ব্বাহেন মহারাণী স্বর্ণময়ীকে জানান হইয়াছিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আজিমগঞ্জ রেল ষ্টেশনে নামিয়া মণীক্রচক্র দেখিলেন—তাঁহার জন্ম কাশিমবাজারের একজন হরকরা ষ্টেশনে উপস্থিত আছে। মাতৃলানী প্রেরিত জুড়ি গাড়ী—পরপারে জিয়াগঞ্জে অপেক্ষা করিতেছে। পারঘাট পার হইয়া

গোবিন্দস্থন্দরী—মণীক্রচক্রের মাতা।

#### বাল্য জীবন

জুড়িগাড়ীতে চড়িয়া মণীব্রুচন্দ্র কাশিমবাজার অভিমুখে রওনা হইলেন। পথে ছুইবার 'ডাক বদল' (অর্থাৎ গাড়ীর ঘোড়া বদল) করিয়া রাত্রির প্রথম প্রহরে কাশিমবাজার রাজবাড়ীর সিংহদ্বারে ভাবী মহারাজ, বালক মণীব্রুচন্দ্র প্রার্থীভাবে উপস্থিত হইলেন! ভাগাদেবী মৃত্হাস্থে অবগুঠন টানিয়া দিলেন!

কাশিমবাজার রাজপ্রাসাদের পূর্বস্থিত "জামাইবাবুর কামরা"র বিতল কক্ষে মণীক্রচক্রকে স্থান দেওয়া হইল। মহারাণীর জামাতা ব্রজনাথ দে ঐ গৃহে বাস করিতেন বলিয়া উহার নাম ছিল "জামাই বাবুর কামরা।" দিতল চন্ধরে তিনটি ঘর ছিল—যেটিতে জামাই বাবু থাকিতেন তাহারই পাশের দিকে তাঁহার স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। মণীক্রচক্র উপরে উঠিয়াই জামাই বাবুর সহিত দেখা করিয়া তাঁহার সদ্যবহারে মুগ্ধ হইলেন। জামাই বাবুর ভদ্রতা ও অমায়িকতা মণীক্রন্দ্রের বিক্ষর মনে অনেকটা স্বস্তি আনিয়া দিল।

পরদিবস প্রাতঃকালে দেওয়ান রাজীবলোচন মণীন্দ্রচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। কাশিমবাজার আসিবার অভিপ্রায় তাঁহাকে জানান হইল। বৈকালে মাতুলানীর সহিত সাক্ষাৎকারের জন্ম মণীক্রচন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠান হইল।

অন্দরে উপস্থিত হইয়া মাতুলানীকে প্রাণাম করিয়া মণীন্দ্রচন্দ্র সবিনয়ে নিজের অবস্থার কথা নিবেদন করিলেন—কিন্তু মহারাণী স্বর্ণময়ী অতি নিষ্ঠুর ভাবে উত্তর করিলেন—"তোমার মা আমার সহিত ভাল ব্যবহার করেন নাই; আমার বাড়ী হইতে তিনি ঝণ্ড়া করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, সে কথা আমি ভুলিতে পারি না; তোমার রক্ষণা-বেক্ষণের ভার লওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।"

ইনিই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দানশীলা, করুণাময়ী, কোমল-স্বভাবা, প্রাতঃশ্বরণীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ী ? বয়স বিবেচনা করিলেন না, অবস্থা

মানিলেন না, সমবেদনা অনুভব করিলেন না—মাতৃহীন, দ্বাদশ বংসর বয়স্ক বালকের সকাতর প্রার্থনা তাহার মাতার কোন্ এক তুচ্ছ অপরাধে তাচ্ছিলাভরে প্রত্যাখ্যান করিলেন! মণীক্রচন্দ্রের বাষ্পরুদ্ধ কঠে সেদিন আর কোনও কথা ফুটিল না; সুকুমার চিত্তের উপর কি অরুরুণ আঘাত! সেদিন কাশিমবাজার রাজপ্রাসাদের কক্ষতলে অসহায় বালকের পঞ্জর ভেদ করিয়া গভীর নৈরাশ্যের যে দীর্ঘশাস পড়িয়াছিল, তাহাতে স্বর্ণময়ীর স্বর্ণাক্ষরে লিখিত সুনামের উপর কলক্ষের ছায়া পড়িয়াছিল সন্দেহ নাই।

কাশিমবাজারে এইভাবে তিন দিন কাটিল, চতুর্থ দিন রাজীব-লোচন আবার তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলে মণীব্রুচন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন—"মাতামহী আমার অভিভাবিকা হইলেন না—মাতুলানী অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন—এখন আমি দাঁড়াই কোথায় ? আমার অভিভাবক নিযুক্ত না হইলে কে আমার 'মাসহারা' বাহির করিয়া দিবে ? আমাকে অনাহারে মরিতে হইবে।"

রাজীব বাবু বলিলেন—"রাজা দিগৃথর মিত্র তোমার মামার গৃহশিক্ষক ছিলেন—তিনি কলিকাতায় আছেন—তাঁহাকে তোমার প্রায়োজন জানাইলে তিনি নিশ্চয়ই স্বীকৃত হইবেন।"

এই 'মাসহারা" বাহির করিবার জন্ম মণীন্দ্রচন্দ্রের একজন অভি-ভাবকের প্রয়োজন হইয়াছিল কেন তৎসম্বন্ধে কিছু বলার প্রয়োজন আছে মনে করি।

মণীন্দ্রচন্দ্রের মাতামহ রাজা হরিনাথ রায় বাহাত্বর মৃত্যুকালীন উইলে তাঁহার মাতাঠাকুরাণী, স্ত্রী এবং একমাত্র কন্তার ভরণপোষণের জন্ম এটেট হইতে একটা মোটা টাকার কোম্পানীর কাগজ ইংরাজ সরকারে জমা রাখিয়া দেন। ঐ টাকার স্থদ হইতে মাতার ৮০০১, সহধর্মিণীর ১৪০০১ এবং কন্তার অর্থাৎ মণীন্দ্রচন্দ্রের মাতা গোবিন্দস্থন্দরীর ২৫০১ টাকা মাসহারা পাইবার ব্যবস্থা থাকে।



স্বগীয় বিফুচরণ সেন

### বাল্য জীবন

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুকালে মণীক্ষচন্দ্র নাবালক ছিলেন। হাইকোর্টের বিচারে অফুসারে \* একজন অভিভাবক নিযুক্ত না হইলে মাসহারা পাইবার কোনও উপায়ই ছিল না। স্থতরাং রাজীব বাবুর প্রস্তাব অফুযায়ী রাজা দিগস্থর মিত্রের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া মণীক্রচক্রের গত্যস্তর ছিল না।

কিন্তু এমনি হুর্ভাগা যে, দিগম্বর মিত্র অভিভাবক হইতে রাজী হইলেন না; মণীক্রচক্রকে বলিলেন—"ভোমার Next-door neighbour কেদার বস্থা, তিনিই কেন ভোমার Guardian হোন্না!" এইভাবে পদে পদে প্রত্যাখ্যাত হইয়া বিপুল নৈরাশ্য বুকে করিয়া মণীক্রচক্র গৃতে ফিরিলেন বটে কিন্তু সরল, নিশ্যাপ বালক সেদিন ভগবানের নিকট যে আকুল প্রার্থনা জানাইয়াছিল—তাহা পূর্ণ হইতে বিলম্ব ঘটিল না।

২৪ পরগণা জেলার মজিলপুরনিবাসী মুন্সী মথুরানাথ দত্ত রাণী হরস্থানর পুরাতন কর্মচারী। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে আসিয়া মণীক্রচন্দ্রকে জানাইলেন যে, তিনি তাঁহার অভিভাবক হইতে রাজী আছেন। মণীক্রচন্দ্র আশান্বিত হইলেন বটে, কিন্তু হঠাৎ সম্মতি দিতে পারিলেন না।

"বড় বউ দিদি" মোক্ষদাস্থলরীর বিনা অমুমতিতে তিনি কোনও কার্য্যই করিতেন না। যাহা হউক প্রাত্বধূ রাজী হইলেন, নন্দী পরিবারের পরমহিতৈষী বন্ধু জ্রীনাথ ঘোষ, স্তর রাধাকাস্ত দেব বাহাছরের ছোট জামাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র প্রভৃতির সহিতও পরামর্শ হইল। মথুরা বাবু ও মোক্ষদাস্থলরী উভয়েই অভিভাবক নিযুক্ত হইলেন। সন ১২৮৮ সালে মোক্ষদাস্থলরীর মৃত্যু হইল। মথুরা বাবু তখন একাই অভিভাবকের পদে নিযুক্ত থাকিলেন।

Decree of the Supreme Court. 27th. June, 1843.

প্রাকৃজায়ার মৃত্যুর পর হইতে মণীক্রচন্দ্রের মাথার অমুখ পুনরায় দেখা দিল। ক্রমশ: তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়াতে মণীক্রচন্দ্রের লেখাপড়ার স্থবিধা হইল না। কিন্তু অধায়নের প্রবল ইচ্ছা তাঁহাকে বড়ই অম্বস্তি দিতে লাগিল। নিজে গোপনে ইংরাজি উপস্থাসের ছোট ছোট বই পড়িতে লাগিলেন, পরে একজন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া, তাঁহার নিকট পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন। বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাঁহারই নির্দ্ধেশে ও নিজের আগ্রহে মণীক্রচন্দ্র ছোট ছোট অনেকগুলি ইংরাজি গল্পের বই শেষ করিলেন। টেনিসনের কবিতা, সেকস্পিয়রের অধিকাংশ নাটক অল্প দিনের মধ্যেই শেষ হইয়া গেল। তাঁহার গৃহশিক্ষক কলিকাতার সবজজ যোগেক্রনাথ ঘোষ, লাহোর কোর্টের উকিল মহেক্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সহায়তায় মণীক্রচক্রের সাধারণ শিক্ষা তখনকার দিনের পক্ষেব্রেপাপ্রাগীই হইয়াছিল।

বোড়শ বর্ষ পূর্ণ হইবার পূর্বেই মণীন্দ্রচন্দ্র নিজে নিজে Gibbon's History of the Roman Empire, History of the French Revolution, Russel's History of Europe, African Travellers, Burk's Impeachment of Warren Hastings, Parliamentary debates প্রভৃতি নানা বিষয়ের পুস্তক পাঠ শেষ করিয়া ফেলিলেন।

অঙ্কশাস্থ্রের প্রতি মণীল্রচন্দ্রের প্রগাঢ় অন্থরাগ ছিল। তিনি প্রায়ন্থ বলিতেন—"অঙ্ক আর আইন, এতে পারদর্শী না হতে পারলে শিক্ষাই সম্পূর্ণ হয় না।" তাই তিনি নিজে বাল্য বয়সে, সকলের নিষেধ সত্ত্বেও গোপনে অঙ্কশাস্ত্রের অনুশীলন করিতেন। উত্তর কালে তাই তাঁহাকে অতি জটিল হিসাব-পত্র অনাগ্রাসে আয়ন্ত করিতে দেখা যাইত;— কঠিন যোগ বিয়োগ, আয় ব্যয়ের গোঁজামিল দেওয়া হিসাব মণীল্রচন্দ্রে দৃষ্টিমাত্র ধরিতে পারিতেন।

বাল্যজীবনে ঠাকুর দেখা, ঠাকুরের প্রসাদ পাওয়ার ইচ্ছা মণীন্দ্র-চন্দ্রের অতিমাত্রায় প্রবল ছিল। কোনও পূজা-পার্ব্বণাদি উপলক্ষে

### বাল্য জীবন

প্রতিবাসিগণ নিমন্ত্রণ করিয়া গেলে—বালক মণীক্রচন্দ্র সর্বাগ্রে পিতার সঙ্গী হইতেন।

ভিখারী দ্বারে আসিয়া দাড়াইয়াছে—পাঠ-নিযুক্ত বা ক্রীড়া-রত মণীক্রচক্রের দৌড়াইয়া গিয়া ভিক্ষা দেওয়াই চাই—বরাদ্দ মাপের অতিরিক্ত ভিক্ষা দিয়া মণীক্রচক্র দ্বারবান্ ও চাকর কর্তৃক ভং সিত হইতেন। প্রার্থিতের প্রার্থনা পূর্ণ করিবার যে প্রবল আগ্রহ উত্তরকালে তাঁহার চরিত্রের প্রধানতম গুণে পর্য্যবসিত হইয়াছিল—তাহার সজীব অঙ্ক্রটি বাল্যজীবনের সরস ক্ষেত্রে পল্লব মেলিবার ব্যাকুলতায় যেন অক্সির হইয়া পডিয়াছিল।

স্কুল হইতে ফিরিয়া জলখাওয়ার পরই বাড়ীর বৃদ্ধা পাচিকা মণীন্দ্র-চল্রুকে প্রতিদিন রামায়ণ কিংবা মহাভারত স্থর করিয়া পড়িতে বলিত, মণীন্দ্রচন্দ্র আবিষ্ট হইয়া পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পড়িয়া চলিতেন। তাঁহার কল্পনাপ্রবণ মন কখনও কুরুপাশুবের যুদ্ধ-বিগ্রহে উত্তেজিত, কখনও বা দাতাকর্ণের উপাখ্যান, দধীচির অন্থিদানের কথায় বিশ্বয়ে অভিভূত হইয়া পড়িত; সীতার পতিপ্রেম, লক্ষ্মণের ভাতৃভক্তি, পিতৃবাক্য পালনের জন্ম রামের বনবাদের কথা পড়িতে পড়িতে চক্ষে জল আসিত। মহাভারত রামায়ণের অন্ম ঘটনা তাঁহাকে কিরূপ প্রভাবিত করিয়াছিল জানি না; কিন্তু কর্ণের ত্যাগ, দধীচির আত্মোৎসর্গ যে তাঁহার চরিত্র-গঠনের প্রধানতম উপকরণরূপে সঞ্চিত হইয়াছিল ইহা নিশ্চিত।

এই সময়ে পুনরায় স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়াতে তিনি বায়্-পরিবর্ত্তনের জন্য প্রথম এটোয়া ও কাশীধাম হইয়া, কিছুকালের মত অবস্থান করিবার জন্ম লক্ষ্ণো আসেন। লক্ষ্ণো স্থানটি মণীক্রচক্রের খুব প্রিয় ছিল। হরিদ্বার হইতে ফিরিবার পথে—তাঁহার যৌবনের বন্ধুদের লইয়া তিনি কি আনন্দে যে লক্ষ্ণো সহরে দিন কাটাইতেন,তাহা বর্ণনা করিতে করিতে বৃদ্ধ মহারাজ্য মণীক্রচক্রের মুখে যৌবন-দিনের আলোক-সম্পাত দেখিতে পাইতাম—

অতি তৃচ্ছ ও সংক্ষিপ্ত ঘটনা, কিন্তু তাঁহার জীবনের মধ্যে সেগুলি গভীরভাবে রেখাপাত করিয়াছিল—তাই তিনি সেই বৃদ্ধ বর্মসেও বিহারীলাল বস্থু, নিকুঞ্জবিহারী বস্থু, আশুতোষ বস্থু, বদ্ধবিহারী বস্থু, শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কৈলাসচন্দ্র দে, অদ্বৈত সামস্ত প্রভৃতি লক্ষ্ণোএর বদ্ধগণের কথা স্মরণ করিয়া এবং তাঁহাদের ক্রিয়া কলাপের কথা বর্ণনা করিয়া বিশেষ আনন্দ বোধ করিতেন। মণীশ্রুচন্দ্রের ভাবপ্রবণতার দিকটা সেদিন আমার চোখে ধরা পড়িয়াছিল।

কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে যাহারা চিরপরিচিতের মত সম্মৃথে আসিয়া দাঁড়ায়, হৃদয়-বৃত্তির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই যাহারা প্রীতি লইয়া ও সমাদর করিয়া একাস্ত আপনার জনের মত সাথী, সহচর ও বন্ধুরূপে হৃদয় দিয়া হৃদয় জয় করিয়া লয়, তাহারা আমাদের জীবনের একটি বিশেষস্থান অধিকার করিয়া থাকে, ইহা যথন আমরা অমুভব করি, তখন কর্ম্মবাহুল্যে বিশ্বতপ্রায় স্থুখ ও আনন্দে মুখরিত অতীত জীবনের দিনগুলি ব্যাকুল ব্যগ্রতায় আমাদিগকে আকর্ষণ করে,— একদিনের উপলব্ধ আনন্দ ও স্থুখ যেন সেদিন তেমনি করিয়া দেহ মনকে উৎসাহিত করিয়া তুলে—অবসন্ধ জরার মধ্যেও সেদিন যৌবনের স্থুখ-স্পান্দন অমুভূত হয়।

# যৌৰনে মণীক্ৰৰাৰু

#### জীবন সংগ্ৰাম

কাশিমবাজার হইতে ফিরিয়া আসার পর হইতে মণীক্রচক্রের বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত হইতে লাগিল। মাতামহী রাণী হরস্থন্দরী ও মাতুলানী রাণী স্বর্ণময়ীকে এ সংবাদ জানান হইল।

বর্দ্ধমান জেলার ক্ষীরগ্রামের নিকটবর্তী যবগ্রামে রামগোপাল নন্দী মহাশরের তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী কাশীখরী দাসীর সহিত সন ১২৮২ সালের ১২ই ফাল্কন, ১৭ বংসর বয়সে মণীন্দ্রচন্দ্রের বিবাহ হইয়া গেল। কন্যাপক্ষকে পূর্বেই জানান হইয়াছিল যে, কলিকাতায় আসিয়া তাঁহাদিগকে কন্যা সম্প্রদান করিতে হইবে। এ প্রস্তাবে তাঁহারা রাজী হইলে—একটা ভাড়াটিয়া বাড়ীতে তাঁহাদের স্থান দিয়া সেখান হইতে শুভ-বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করা হইল।

বিবাহের পর বধূকে আর পিত্রালয়ে যাইতে দেওয়া হয় নাই,— মহারাণী কাশীখরী বিবাহ দিবস হইতে আজ পর্য্যস্ত কাশিমবাজ্ঞার রাজভবনে অবস্থান করিতেছেন।

নব-পরিণীতা বধ্র শিক্ষার ভার মণীশ্রচন্দ্র নিজেই গ্রহণ করিলেন—
তাঁহার ন'দিদি ও ছোট দিদি সূচ ও উলের কাজ শিখাইয়া এ বিষয়ে
তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। সংসারে ব্যয়বৃদ্ধির অনুপাতে
ছন্চিন্তা ক্রমশঃ যুবক মণীশ্রচন্দ্রকে পীড়া দিতে লাগিল। নির্দিষ্ট
মাসহারা ছিল মাত্র ২৫০০ টাকা—অতি প্রয়োজনীয় ব্যয় সঙ্কুলান
করিতেই তাহা ফুরাইয়া যাইত—নিরুপায় হইয়া সাময়িক সাহায্যের জন্ম
তাঁহাকে মাতামহীর শরণাপন্ন হইতে হইত। মাতামহী ১০০০ টাকা ও
মাজুলানী ৫০০০ টাকা বাৎসরিক সাহায্য করিতেন। তুইটি ভাগিনেয়
রাজেন্দ্র নন্দী ও শরংচন্দ্র দের বিভাশিক্ষার ব্যয়ভার মণীশ্রচন্দ্র বহন

করিতেন—বন্ধু বান্ধব আত্মীয়ের অনুরোধ, তাঁহাদের সবিনয় প্রার্থনা মণীন্দ্রচন্দ্র উপেক্ষা করিতে পারিতেন না—কাহারো শিক্ষার ব্যবস্থা নিজ ব্যয়ে করিয়া দিতে পারিলে তিনি যেন বাঁচিয়া যাইতেন। এইভাবে তাঁহার বাড়ীতে থাকিয়া বিচ্চালয়ে পাঠাভ্যাস করিতেছে এমন বালকের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

বিবাহের ছয় বৎসর পরে অর্থাৎ ১২৮৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ তারিখে শ্রামবাজারের বাড়ীতে প্রথম পুত্র মহিমচন্দ্রের জন্ম হয়। ইহার পর হইতে মণীক্রচন্দ্র বিশেষভাবে অর্থাভাব অমুভব করিতে থাকেন। নবকুমারের জন্ম-উপলক্ষ করিয়া যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হইল তাহা অতি সামান্ত। সংসার কোন প্রকারে চলিতেছে—এমত অবস্থায় মণীক্রচন্দ্র আবার মাতুলানীর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কয়েকবার এই উদ্দেশ্য লইয়া কাশিমবাজার যাতয়াত করিয়াও বিশেষ কিছু ফল হইল না। কলিকাতায় বাসা খরচ বেশী—পিতার জন্মভূমি মাথরুণ যাইয়া বাস করিলে হয় ত বয়য়সক্ষেচ হইবে এবং সেখানে কৃষিকার্য্যের বয়বস্থা করিয়া কিছু অর্থাগমও হইতে পারে, এই ভাবিয়া মণীক্রচন্দ্র সপরিবারে বর্দ্ধমান জেলার মাথরুণ গ্রামে আসিলেন।

মাথরুণ বর্দ্ধমান ষ্টেশন হইতে প্রায় ২৪ মাইল দূরে অবস্থিত একখানি ক্ষুদ্র পল্লী। এই গ্রামে তাঁহার পৈতৃক দেবসেবা, কিছু যোতের জমি ও লাখরাজ পুষ্করিণী ছিল, নিজের বসত বাটী বলিতে কিছু ছিল না। খুল্লতাত শ্রীনাথ নন্দীর বাড়ীতে উঠিয়া তাঁহারই পরামর্শ অমুসারে মণীক্রচন্দ্র চায়ের ব্যবস্থা করিতে উত্যোগী হইলেন।

মণীব্রুচক্রের জীবনে একদিকে যেমন সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, অক্সদিকে তেমনি নৃতন কর্মক্ষেত্রের প্রতি প্রবল আগ্রহ ও অমুরাগ দেখিতে পাওয়া যাইত। তাঁহার কর্মমুখী মন কোনও একটা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে কদাচ আবদ্ধ থাকিতে পারিত না, নিতা নৃতন কর্ম্ম-প্রচেষ্টা, বিষয় হইতে বিষয়াস্তরে মনোনিবেশ, বিচিত্র ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রতি প্রবল

# যৌৰনে মনীক্ৰবাৰু

আকর্ষণ তাঁহাকে কর্মবন্থল জীবন যাপনে প্রবৃদ্ধ রাখিয়াছিল। ইহারই
প্রথম অভিব্যক্তি দেখি—মাথরুণে আসিয়া কৃষিকার্য্যের উন্নতি করিবার
ক্রিকান্তিক চেষ্টার মধ্যে। অর্থাগমে মাসিক আয় রৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যটি
সঙ্কল্পের প্রারম্ভে দেখিতে পাইলেও,—কৃষি কার্য্যের উন্নতি কল্পে তিনি
সামান্ত একটা পল্লীতে দীর্ঘকাল বাস করিয়া ব্যক্তিগতভাবে যে প্রকার
প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন—তাহার মধ্যে কর্ম্ম-প্রেবণারই যথেষ্ট
প্রোধান্ত দেখিতে পাই।

তিনি মাথরুণে আসিয়া খুল্লতাত ও নিজের যৎসামান্ত জমি লইয়া চাষবাস আরম্ভ করিলেন। জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্ম গোময় সার ও পাঁক প্রভৃতি ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সামাশ্য কিছু ফল পাওয়া গেল। প্রথম তুই বংসর দেশীয় প্রথায় আঁখের চাষ করা সারের পরিবর্ত্তন করিয়া কিরূপ ফল হয় তাহারও পরীক্ষা চলিতে লাগিল। মণীব্রুচন্দ্র কৃষিসম্বন্ধীয় ইংরাজি মাসিক পত্র ও পুস্তিকা হইতে জানিতে পারিলেন যে, সরিষা অপেক্ষা রেড়ীর খইল ব্যবহার कतिरल कमल विश्वन छेर्पन इटेर्स ; रम त्रमत जाहारे कित्रलन— বিঘায় তিন চার মণ গুড় উৎপন্ন হইল—দেশী মাড়াই কলের পরিবর্ত্তে বিলাতী মাডাই কল আসিল—মাটির জালার পরিবর্ত্তে লৌহ কটাহে আঁখ জ্বাল হইতে লাগিল, গুড়ের রঙ পরিষ্কার করিবার জন্ম নিত্য নূতন পরীক্ষা চলিতে লাগিল। আলুর চাষের তেমন প্রচলন সেখানে ছিল না। মণীন্দ্রচন্দ্র সেই দিকটাও ধরিলেন—সার দিয়া জমি প্রস্তুত করিয়া আলুর ফসল বৃদ্ধি পাইল দ্বিগুণ—লাভের দিকে সাধারণ কুষকের মন ফিরিল, ব্যাপক ভাবে আলুর চাষ হইতে লাগিল। ধানের জমিতে সার দিয়া জল সেচনের স্থব্যবস্থা করিয়া দশ মণের স্থানে বিঘা প্রতি বিশ মণ ধান উৎপন্ন হইতে লাগিল। মণীন্দ্রচন্দ্রের আহার নিজা এক প্রকার ছিল না বলিলেই হয়—পরিশ্রমের ফলে অর্থাগমও কিছু কিছু হইতে লাগিল। সাংসারিক অভাবের নৈরাশ্য নৃতন কর্মক্ষেত্রের ব্যস্ততা ও সাফল্যে দূর

হইতে লাগিল—মাসহারা, মাতৃলানীর সাহায্য এবং কৃষিজাত কসলের বিক্রেয়লন অর্থে—সাংসারিক অস্বচ্ছলতা অনেকটা কমিয়া আসিল-ক্ষেকেরা তাঁহার মতানুসারে আগন আপন কৃষিকর্মের পদ্ধতির অদল বদল করিল—ফলও কিছু পাইল—মণীক্রচক্র ইহাতে বিশেষ আত্মাঘা অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টার ফসল ফলিল—কৃতকার্যোর আনন্দে মণীক্রচক্র উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন।

মাথরুণে যাইবার কিছুকাল পরে মণীক্রচন্দ্র তাঁহার পত্নীর ছরবিকার লইয়া বিশেষ বিত্রত হইয়া পড়িলেন। পল্লীগ্রামে ডাক্তার বৈছ অমিল বলিলেও অহ্যুক্তি হয় না; মণীক্রচক্র ভাবিলেন—এখানকার হাতুড়ে ডাক্তার এই সঙ্কট পীড়ায় কিছুই করিতে পারিবে না। কাটোয়া হইতে এজন্য অ্যাসিষ্টান্ট সাৰ্জ্জেনকে আনা হইল। তাঁহার উপদেশ মত তাঁহাকে সঙ্গে রাখিয়া কাটোয়ায় রোগিণীকে লইয়া গিয়া একটি ভাডাটিয়া বাড়ীতে রাখা হইল। কাটোয়ায় তথনকার দিনে যে কয়জন ডাক্তার ছিলেন—সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করা হইল। বহরমপুর হইতে সিভিল সার্জ্জনকে পাঠাইবার জম্ম মাতুলানীকে সনির্ব্বন্ধ অমুরোধ জানান হইল—কিন্তু তিনি পত্রের উত্তর পর্য্যস্ত **मिल्निन ना । त्मरे मगर मगोव्यक्तत्यत अतम वह्न वरतमशूद्वत खनामशा**ख চিকিংসক ডাঃ ব্রক্তেন্দ্রচন্দ্র সেন সেখানে উপস্থিত। তিনি মণীম্রচন্দ্রের উদ্বেগ ও ছন্চিম্ভা দেখিয়া বলিলেন—''সিভিল সার্জ্জন কিংবা ভাল ডাক্তার যখন পাওয়াই গেল না, তখন আমিই আরোগ্য করিবার ভার গ্রহণ করিলাম।"—ব্রজেব্রুবাবুর আপ্রাণ চেষ্টায় ও ভগবানের কুপায় ভাবী মহারাণী ৪৫ দিন পরে রোগমুক্ত হইলেন। ৫২ দিনের দিন রোগিণীকে অন্নপথা দেওয়া হইল।

কিছুদিন পরে মণীব্রুচন্দ্র সপরিবারে আবার মাথরুণ ফিরিয়া আসিলেন। নানা প্রতিকৃল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া মণীব্রুচন্দ্র প্রায় দীর্ঘ দশ বংসরকাল মাথরুণে থাকিয়া গেলেন।



# যৌৰনে মনীজ্ৰবাৰু

একদিন মণীক্রচন্দ্র বলিতেছিলেন—"কলিকাতার হৃত্যতা ও ভব্রতার মধ্যে প্রাণ নাই—সবই যেন কেমন মৌথিক। আমার যৌবনকালে যখন আমি মাথকণে বাস করিতেছিলাম, তখন পল্লী ও সহরের সমাজ সম্বন্ধে তুলনা করিবার আমার বিশেষ স্থযোগ ঘটে। আমার প্রতি আপামর সাধারণের সহান্ত্রভূতি সকল বিষয়েই প্রকাশ পাইত। সমবয়সীদের সহিত হৃত্যতাও ছিল অকৃত্রিম।—কলিকাতায় বাস করিয়াছি বহুদিন, কিন্তু ক্যেকজন ছাড়া সকলের ব্যবহারই আমার নিকট অভিনয়ের মত বোধ হইত। ভব্যতার মাত্রা সহরে অধিক বটে—লোকিকতাও সেখানে ক্রটিহীন কিন্তু প্রাণের সাড়া পাইয়াছিলাম মাথকণে দশবংসর কাল বাস করিয়া।"

মাধরুণে অবস্থানকালে মণীন্দ্রচন্দ্রের মাসিক সাংসারিক খরচ এক প্রকার চলিত। নিজের মাসহারা, মাতৃলানী ও মাতামহীর সাহায্য এবং চাষবাস হইতে কিছু আয়, এই সকল একত্র করিয়া অভাব একপ্রকার মিটিত বটে কিন্তু পূর্বের দেনা পরিশোধ করিবার কোনও উপায়ই হইত না।

গ্রামে একটি উচ্চ প্রাথমিক বিছালয় ছিল,—মণীন্দ্রচন্দ্রের চেষ্টায় বিছালয়টি মধ্য ইংরাজি শ্রেণীতে উন্নীত হইল। মণীন্দ্রচন্দ্র কখনও বিছালয় পরিদর্শন, কখনও বা কোনও শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে শিক্ষকতা করিয়া বিছালয়ের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িলেন।

মাথরুণ হইতে বংসরে একবার করিয়া তিনি কলিকাতায় ও কাশিমবাজারে যাইতেন। মধ্যে মধ্যে নিজের ছুঃখ ও অভাবের কথা তিনি পত্রযোগে মাতুলানী স্বর্ণময়ীকে জানাইতেন, কিন্তু তাহাতে কুফল ফলিত।—মাতুলানীর সহিত মণীন্দ্রচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা না বাড়িয়া ক্রমশঃ যেন সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিতে লাগিল—কিন্তু নীরবে সহ্য করা ছাড়া মণীচন্দ্রচন্দ্রের তখন অহ্য উপায় ছিল না।

একবার কাশিমবাজার যাইতেছি বলিয়া মণীক্রচন্দ্র মাতৃলানীকে খবর দিলেন। যথাসময়ে গুশ্করা রেল ষ্টেশন হইতে ট্রেণে চড়িয়া নলহাটি ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে কাশিমবাজার রাজবাড়ীর জমাদার প্রভাকর সিং একখানি চিঠি মণীক্রচন্দ্রের হাতে দিল—চিঠিখানি বৈকৃষ্ঠ নাথ সেন মহাশয়ের লেখা;—চিঠিখানিতে তুই একটি সাধারণ কথা লিখিবার পর তিনি মণীক্রচন্দ্রকে নলহাটি হইতে মাথরুণ ফিরিয়া যাইতে লিখিয়াছেন;—পত্রে প্রকাশ, কাশিমবাজার রাজবাড়ীতে প্রবেশ করিতে মাতৃলানী নিষেধ করিয়াছেন; নিষেধ না মানিয়া গেলে দেখা'ত হইবেই না, বরং শোচনীয় ফলভোগের জন্ম যেন মণীক্রচন্দ্র প্রস্তুত থাকেন।

চিঠি পড়িবামাত্র মণীব্রুচক্রের সমস্ত দেহ যেন অবসন্ন হইয়া আসিল, মর্শ্মযাতনায় তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন, স্বীয় জীবনের প্রতি গভীর অশ্রদ্ধা ও বীতরাগে তিনি আত্মহত্যা করিতে কুতসংকল্প হইলেন।

হঠাৎ মণীন্দ্রচন্দ্রের মনে হইল এই বিড়ম্বিত জীবন শেষ করিয়া দিবার পূর্ব্বে একবার ললাটেশ্বরী দর্শন করিয়া যাই। একথা মনে হইবামাত্র মণীন্দ্রচন্দ্র পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। একটি পর্ব্বতের উপর ললাটেশ্বরীর পীঠস্থান। কখন যে মণীন্দ্রচন্দ্র অস্তামনস্কভাবে পর্ব্বতের উচ্চতম স্থানে উঠিয়া পড়িয়াছেন, তিনি নিজেই তাহা বৃঝিতে পারেন নাই; চিত্তবিভ্রমের চরম সীমায় উপস্থিত হইয়া মণীন্দ্রচন্দ্র সেই উচ্চস্থান হইতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিতে উন্তত হইলে পশ্চাৎ হইতে কে একজন তাঁহাকে ছই হাতে ধরিয়া ফেলিলেন; স্থাভীর হাদ্মাবেগ ও তীব্র উত্তেজনা হঠাৎ বাধাপ্রাপ্ত হওয়াতে মণীন্দ্রচন্দ্র পর্ব্বতগাত্রে তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

মণীব্রুচন্দ্র নিজে বলিয়াছেন—"চৈতস্থলাভ করিয়া দেখিলাম একটি অপরিচিত ভত্রলোক এবং আমার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আমার মুখে ও মাথায় জল দিতেছেন।—ভগবানের চিন্তা আমার মনে

# যৌৰনে মনীক্ৰৰাৰু

প্রবল হইয়া উঠিল; বাহুজ্ঞান যেন হারাইয়া ফেলিলাম। সেই বিমৃচ্ অবস্থায় আমি স্পষ্ট দেখিলাম স্বয়ং যেন মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণ অতি মধুর স্বরে আমাকে বলিতেছেন,—'এত অল্প বয়সেই সামান্ত কারণে ক্লাস্ত হইয়া পড়িলে কেন ? জীবনে যে তোমাকে অনেক লীলাখেলা করিতে হইবে। চৈতক্ত লাভ কর।' তাহার পরই আমার পূর্ণ চৈতক্ত লাভ হইল। দেখি, চারুবাবুর কোলে আমার মাথা; সেই অপরিচিত ভদ্রলোকটি চাদর নিঙড়াইয়া আমার মুখে চোখে জল দিতেছেন।"

এই অপরিচিত ভদ্রলোকটি নলহাটির ষ্টেশন-মাষ্টার অদৈতবাব: উপাধি কি জানি না, তিনি জীবিত কি মৃত তাহাও জানিনা, মণীক্স-চম্রকেও তিনি চিনিতেন না। তাঁহার মানসিক অবস্থার কথা, স্বীয় জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া আত্মহত্যা করিবার সঙ্কল্পের কথা এই অপরিচিত ভদ্রলোকের পক্ষে জানিবারও কোনও স্থযোগ ছিল না —তাই পরম বিশ্বয়ের কথা এই যে, কি করিয়া তিনি মণী<del>ত্র</del>চা<del>ত্রের</del> মনোগতভাব জানিলেন—কাহার প্রেরণা বা আদেশে তিনি অলক্ষ্যে অমুসরণ করিয়া একেবারে শেষ মুহুর্ত্তে আসিয়া মৃত্যুর নিষ্ঠুর কবল **२**हेरा भगीव्याज्या का किल्ला । धेर व्यालीकिक घरेनात महिष মণীক্রচক্রের উল্লিখিত ব্যক্তিগত উক্তির তুলনা করিলে বেশ সামঞ্জস্থ-সাধন করা যায়। ভগবানের যে অদৃশ্য মহাশক্তি মানুষের প্রতি করুণা ও সমবেদনার মধ্য দিয়া লীলারূপে প্রতিনিয়ত প্রকট হইতেছে—অসহায় অজ্ঞান মানুষের পথ চলিবার সকল বাধা বিপত্তি দূরীভূত করিয়া ভগবৎ-করুণার যে অপূর্ব্ব ধারাটি পরম সান্ধনা ও অনস্ত ভরদা রূপে সংসার-জীবনকে সঞ্জীবিত রাথিয়াছে—এ সমস্ত তাহারই অভিব্যক্তি মাত্র। অদৈতবাবু ও মণীক্রচন্দ্র ভগবং-লীলা প্রকটনের উপলক্ষ মাত্র।

যাহা হউক, এইরূপে ভবিষ্যুৎ দিনের গৌরব-রবি মৃত্যু-রাছর অকাল আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইল—ভবিষ্যুতে অনস্ত পুণ্য সঞ্চয়ের

ঞ্জ আত্মহত্যার আপাত মহাপাপ হইতে মণীক্রচন্দ্র নিষ্কৃতি পাইলেন।

অদৈতবাবু ও চারুবাবুর সহিত মণীক্রচন্দ্র ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিলেন, ক্রমশ: অভিভূত অবস্থাটা কাটিয়া আসিতে লাগিল। অদৈতবাবুর বহু অমুরোধ সত্ত্বেও কিছু আহার করা মণীক্রচন্দ্রের পক্ষে তখন সম্ভব হইল না। ষ্টেশনের একটি ঘরে বিশ্রামের ব্যবস্থা হইল—অনভিবিলম্বেই তিনি নিজিত হইয়া পড়িলেন। নিদ্রান্তে অদৈতবাবু বাসায় লইয়া গিয়া পরিতোষ সহকারে তাঁহাকে আহার করাইলেন। শেষ রাত্রির ট্রেণে গুশুকরা যাওয়া স্থির হইল।

পান্ধী রাখিবার জন্ম গুশ্করার বাবুদের নিকট তার করা হইল
— তাহারা সম্মতি জানাইয়া তারে প্রত্যুত্র দিলেন। সে রাত্রে আর
ঘুম হইল না, পর্বতপ্রমাণ চিন্তায় অস্থির হইয়া মণাজ্রচন্দ্র সারা রাত্রি
জাগিয়া কাটাইলেন। ভোরের ট্রেণে গুশ্করা পৌছিলেন। গৃহস্বামী
আসিয়া মণীক্রচন্দ্রকে স্নানাহার করিবার জন্ম অমুরোধ করিতে
লাগিলেন; শরীরটাও ক্লান্ত ছিল, তাঁহার অমুরোধ রক্ষা করিয়া
পান্ধীতে করিয়া নৃতনহাট হইয়া অপরাক্ত পাঁচ ঘটিকার সময় ভয়্ননেন
মণীক্রচন্দ্র মাথকণ ফিরিয়া আসিলেন।

কয়েক বংসর ধরিয়া মাতৃলানীকে সন্তুষ্ট করিবার জক্ষ বহু পত্র লেখা হইল কিন্তু তাঁহার জন্ম টলিল না। পত্রের জবাব প্রায়ই পাওয়া যাইত না, কখনও বা কর্মচারীর জবানীতে এক আধখানি পত্র আসিত। মাতৃলানীর এই প্রকার মনোভাবের কোনও সঙ্গত কারণ খুজিয়া পাওয়া যায় না। তাঁহার অশেষ গুণের কথা শুনিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তবুও তিনি জীলোক; পার্শস্থিত প্রভাবশালী উচ্চ কর্মচারীর মন্ত্রণা, উপদেশ ও অস্পষ্ট ইঙ্গিতে যে তিনি একেবারেই

# ষৌৰনে মনীক্ৰবাৰু

চালিত হইতেন না একথা মনে করিবার কোনও হেতু নাই। ইহাই সর্ব্বজনবিদিত যে, ধনীর গৃহে, রাজার প্রাসাদে উচ্চপদস্থ কর্মচারী বা অমাত্যের ব্যক্তিত্ব প্রবলতর হইলে তাহার প্রভাব সকল সময় অতিক্রম করিয়া চলা কঠিন হইয়া পড়ে;—এই কারণেই প্রভূ বা প্রভূপত্মীর অপেক্ষা একান্ত নিকটের কর্মচারীর মন রক্ষা করার প্রয়োজন অনেক ক্ষেত্রেই অমুভূত হয়। যাহা হউক, মণীক্রচক্রের আত্মা সংসারভারমুক্ত হইবার পর, সে সব অপ্রিয় প্রসঙ্গের উত্থাপন করা একান্ত নিপ্রয়োজন বলিয়াই মনে হয়।

মণীন্দ্রচন্দ্র মনে করিলেন—এত চেষ্টাতেও যখন মাতুলানীর স্নেহ আকর্ষণ করিতে পারিলাম না, তখন তাঁহার নিকটে অর্থাৎ বহরমপুরে যাইয়া সপরিবারে বাস করিলে হয়ত নৈকটোর আকর্ষণে আমার প্রতি তিনি প্রসন্ন হইবেন। এই ধারণা করিয়া তিনি সন ১২৯৮ সালের ৬ই চৈত্র স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে বহরমপুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তখন বৈকুণ্ঠবাবুর সহিত শ্রীনাথবাবুর বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে।
তখনও বৈকুণ্ঠবাবু মহারাণীর উকিল আছেন। একটা মিটমাট
করিবার জন্ম মণীক্রচন্দ্র একপ্রকার জোর করিয়াই কাশিমবাজারে
গোবিন্দস্থন্দরীর বাটীতে উঠিয়া কয়েকদিন অবস্থিতি করিতেছেন।
রাজবাড়ীর "সিধাভোগী" হইয়া মণীক্রচন্দ্র মনের চুংখে ঐ বাড়ীতে
একুশ দিন কাটাইলেন। ম্যানেজার শ্রীনাথ পাল মহাশয় তখন
মকঃস্বলে সকরে বাহির হইয়াছেন। এসিষ্ট্যান্ট ম্যানেজার মৃত্যুঞ্জয় বাব্
প্রতিদিন মণীক্রচন্দ্রের তত্ত্ব লইতেন। তাঁহার মধ্যস্থতায়ও মহারাণীর
সহিত মণীক্রচক্রের সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা মঞ্কুর হইল না।

ঠিক এই সময় বিভাগীয় কমিশনার মিঃ বিম্স বহরমপুরে আসিলেন, রাজবাড়ীর হরকরার মারফতে চিঠি পাঠাইরা মণীক্রচক্র

কমিশনার সাহেবের সহিত সাক্ষাতের দিন ও সময় ঠিক করিয়া লইলেন। সাক্ষাং করিতে যাইবার পূর্ব্বে মণীন্দ্রচন্দ্র বৈকুষ্ঠবাবুকে বলিলেন—"আপনাদের দ্বারা ত আমার মাতৃলানীর সহিত সাক্ষাং হইল না—অতএব এজগু আমাকে কমিশনারকেই অমুরোধ করিতে হইবে।"

নির্দিষ্ট সময়ে কমিশনারের সহিত মণীক্রচক্রের সাক্ষাৎ হইল।
তাঁহার তদানীস্তন অবস্থা, মাতৃলানীর সহিত অসদ্ভাব, তিনি বাচনিক
ও দরখাস্তে জানাইলেন। কমিশনার সাহেব মণীক্রচক্রের প্রতি যথেষ্ট
সহামুভূতি প্রকাশ করিয়া সাধ্যমত মণীক্রচক্রের অভাবমোচনের চেষ্টা
করিবেন এবং মহারাণীকে এ বিষয় অমুরোধ করিবেন বলিয়া আশ্বাস
দিলেন।

তুই একদিন মধ্যেই কমিশনার সাহেবের সহিত পদ্দার আড়াল হইতে মহারাণীর এই প্রকার কথাবার্ত্তা হইল:—

"আপনার ভাগিনেয় ও উত্তরাধিকারীর সহিত আপনি সাক্ষাৎ করেন না কেন—জানিতে পারি কি ?"

"গোপনীয় কারণ আছে।"

"গোপনীয় কারণ আমার জানা আবশ্যক বলিয়া মনে করি।"

''আমার প্রতিনিধি বৈকুণ্ঠনাথ সেনের দ্বারা আপনাকে জানাইব।"

"আচ্ছা,—আপনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করিতে পারেন, কিন্তু আপনার মানসম্ভ্রমোপ্যোগী সাহায্য তাঁহাকে করেন না কেন ?"

"সে বিষয় আমি বিবেচনা করিয়া দেখিব।"

"আমি কমিশনার হিসাবে আপনাকে বলিতেছি না, মধ্যস্থরূপে বলিতেছি,—আপনাদের ভিতরে যে অসম্ভাব আছে, তাহা যেন না থাকে এবং আপনার উত্তরাধিকারীর অভাব পূরণ এবং তাঁহার ছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন, এ সংবাদটি আমি বহরমপুরে থাকিতে থাকিতে যেন জানিতে পারি। নতুবা আমি চলিয়া গেলে আর আপনার

# যৌৰনে মণীক্ৰৰাৰু

মনে থাকিবে না। আমিও কার্য্যাস্তরে লিপ্ত হইয়া পড়িব—তাহা হইলে যুবকটি মারা পড়িবে।"

"এ সংবাদ আপনি সত্বরই জানিতে পারিবেন।"

ছই চারিদিন পরে বৈকুষ্ঠবাবু এবং কমিশনারের সহিত নিম্নলিখিত কথোপকথন হইল:—

"মণীব্রুচব্রুকে মহারাণী মাসিক কিছু সাহায্য করিতে আইনতঃ বাধ্য নহেন। তবে তিনি যদি তাঁহার মাতুলানীর সহিত ভাল ব্যবহার করেন তবে কিছু কিছু সাহায্য পাইতে পারেন।"

''মহারাণীকে বলিবেন, তিনি যেন মাসিক হুই সহস্র টাকা করিয়া সাহায্য করেন।"

"না, তিনি তাহা করিবেন না।"

• - "মহারাণীর আয় চার পাঁচ লাখ টাকা, তাঁহার উত্তরাধিকারীর মাসহারা ছই হাজার টাকা কেন হইবে না !— আচ্ছা, দেড় হাজার ত হইবে !"

বৈকুণ্ঠবাবু তাহাতেও স্বীকৃত হইলেন না, কোনও প্রকার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার নির্দেশও ছিল না। অবশেষে "বাংসরিক দশ হাজার টাকা দিতেই হইবে" এই বলিয়া কমিশনার সাহেব কথা শেষ করিলেন।

ইহার পরবর্ত্তী সাক্ষাৎকারে কমিশনার সাহেব মণীব্রুচক্রকে স্পষ্টই জানাইলেন,—

— "মহারাণী যদি স্বেচ্ছায় না দেন, তবে আমি কোনও জোর ত করিতে পারিব না। তবে আপনি ঐ টাকা পাইবেন, এই কথা মনে রাখিবেন,—যদি না পান, পুনরায় আমাকে পত্র লিখিবেন।" এই কথা বলিয়া কমিশনার সাহেব মণীব্রুচক্রকে বিদায় দিলেন।

তথন বৈকুণ্ঠনাথের সহিত শ্রীনাথ পাল মহাশয়ের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, একথা পূর্বেই বলিয়াছি। জানিতে পারা গেল, বৈকুণ্ঠ

বাবু এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মণীম্রচম্রকে সাহায্য করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত আছেন।

বৈকৃষ্ঠ বাবু মণীক্ষচক্রকে জানাইলেন—''মহারাণী সহজে টাকা দিবেন না। তবে কমিশনারের সহিত কথা কহিয়া বুঝিয়াছি, তিনি আপনার প্রতি বিশেষ সহামুভূতিসম্পন্ন, একটা আন্তরিক টান আছে বিলয়াই মনে হইল। ইংরাজের প্রকৃতি এই যে, যাহাকে সে ভালবাসে, তাহার উপকার না করা পর্যান্ত সে নিশ্চিন্ত হইতে পারে না।"

বৈকুপ্ঠবাবু মণীশ্রচন্দ্রকে পরামর্শ দিলেন—"কমিশনারের সহিত পত্র ব্যবহার করিতে থাকুন, আর আপনি বহরমপুর আসিয়া বাস করুন— "চক্ষুঃশূল" হইয়া থাকিলে মহারাণী বাধ্য হইয়া আপনার একটা ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।"

মণীব্রুচক্র বলিলেন—"এখানকার জলবায়্ সহা হইবে কি ?"
উত্তরে বৈকুণ্ঠনাথ মৃত্রহাস্থা করিয়া কহিলেন—"আমরাও ত স্ত্রীপুত্র
লইয়া বাস করিতেছি।"

অতঃপর মণীন্দ্রচন্দ্র বহরমপুর থাকাই স্থির করিলেন একথা কিন্তু গোপন রহিল।—ফিরিবার সময় তিনি এক হাজার টাকা, এক জোড়া শাল এবং ছুই জোড়া 'আট পৌরে' কাপড় পাইলেন, কিন্তু রাহা খরচ সেবার আর ভাগ্যে জুটিল না। কোনও না কোনও প্রকারে, মণীন্দ্র-চন্দ্রের উপর মাতৃলানী এই রূপে তাঁহার অসন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ করিতে ছাড়িতেন না।

যাহা হউক, মাথরুণ ফিরিয়া মণীস্রচন্দ্র সপরিবারে বহরমপুর বান করিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। একখানি বাড়ী ভাড়া করিবার জন্ম কর্মচারী চারু বাবুকে অগ্রেই পাঠান হইল।

চারু বাবু বহরমপুর উপস্থিত হইলে, তাঁহার উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া যাহাতে কেহ মণীস্রচন্দ্রের বাসের জন্ম বাড়ীভাড়া না দেয়, তাহার বিশেষ চক্রাস্ত চলিতে লাগিল। কাশিমবাজার রাজকর্মচারিগণের তখন বিশেষ



, যাবনে 'ম্যাকুবার'

# যোৰনে মনীক্ৰবাৰু

প্রভাব প্রতিপত্তি। চারুবাবু বিফলমনোরথ হইয়া মাথরুণে ফিরিয়া আসিতেছিলেন এমন সময় বহরমপুরের বিখ্যাত সেনবংশের গৌরব ডাঃ রামদাস সেনের পুত্রগণ তাঁহাদের একটি বাড়ী মণীল্রচন্দ্রকে ভাড়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন। এই সংবাদ পাইয়া সন ১২৯৯ সালের ২৫শে জ্যৈষ্ঠ নৌকাযোগে প্রয়োজনীয় জব্যাদি পাঠাইয়া বহরমপুর অভিমুখে যাত্রা করা হইল। এ সংবাদ পূর্কেই মাতুলানীকে জানান হইয়াছিল।

মাথরুণ ইইতে বহরমপুর আসিবার প্রস্তাবে গ্রামবাসী সকলেই মনে মনে বিশেষ ছঃখিত হইল কিন্তু মুখে বলিল—কার্য্য উদ্ধারের জন্ম যাইতেছেন, সফল হইলে আমরা খুসীই হইব।

মাথরুণ পরিত্যাগ করিবার ছই তিন দিন পূর্ব্ব হইতে বিদায়-ভোজ আরম্ভ হইল। মণীশ্রুচন্দ্র এতই পল্লীবাসীর প্রিয় ছিলেন যে, যাত্রা করিবার দিন তাহাকে একাদিক্রমে ছয়টি বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হইয়াছিল।

কাটোয়া পর্য্যন্ত তখন গরুর গাড়ী ও পান্ধীতে যাইতে হইত। একদিনের জন্ম একটা বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছিল। সেখানে আহারাদি সারিয়া তৃতীয় দিনে তিনখানি নৌকাযোগে মণীব্রুচব্রু সপরিবারে বহরমপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কাটোয়া হইতে বহরমপুরের পথে মণীক্রচক্রের নৌকা, বিত্পাড়ায় তাঁহার খুল্লতাতের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্র নন্দী ধরিয়া ফেলিলেন—উপায় নাই, এসব ব্যাপারে মণীক্রচক্রের ব্যবহার ছিল অতুলনীয়। দাদার অন্তরোধ রক্ষা করিতে না করিতে বড় ভগ্নীর কন্সা গোপালস্থন্দরীর নিকট হইতে নিমন্ত্রণ আসিল। সেখানে আর পাতা পাড়িয়া খাওয়া হইল না, সেখান হইতে রাত্রের আহার্য্য রূপে জাঁতাপেষা ময়দার লুচী, তরকারী ও কাঁটাল ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

নৌকা ২৭শে জ্যৈষ্ঠ (১২৯৯) তারিখে বহরমপুরের রাধার ঘাটে আসিয়া লাগিল। মণীক্রচন্দ্র তৎক্ষণাৎ নিজের পৌছান সংবাদ মাতুলানী মহারাণী স্বর্ণমন্ত্রীর নিকট পাঠাইলেন। তথন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রাত্রির অন্ধকার ক্রমশঃ গভীর হইয়া আসিতেছে,—নানা রূপ ছশ্চিন্তা তথন মণীক্রচন্দ্রকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। নৌকা ঘাটে ভিড়িল—সকলের অজ্ঞাতে মণীক্রচন্দ্রের পঞ্জর ভেদ করিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল।—মণীক্রচন্দ্রের সম্মুখের জীবন বুঝি এমনি নৈরাশ্যের নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন! কি অনির্দ্দিপ্ত ভরসায় আজ তিনি স্রোভে ভাসিতে ভাসিতে এই অজ্ঞাত কলে আসিয়া লাগিলেন ? যে ফল লাভের আশায় তিনি সপরিবারে স্বীয় অদৃষ্টের সহিত সংগ্রাম করিবার জন্ম দাঁড়াইলেন—তাহারই অভাবিত আশঙ্কায় তিনি আজ নির্ব্বাক হইয়া পড়িলেন। মণীক্রচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা কাতর স্বরে বলিলেন—"বাবা বাড়ী চল"—মণীক্রচন্দ্রের চমক ভাঙ্গিল। সন্ম জ্ঞানপ্রাপ্ত মূর্চ্ছাগতের স্থায় মণীক্রচন্দ্র বৃঝিতে পারিলেন, তাঁহার পৌছান সংবাদের কোনও উত্তরই রাজবাড়ী হইতে আসে নাই।

মণীস্রুচন্দ্রের বিশ্বস্ত কর্মচারী চারুবাবু আলো লইয়া ঘাটে উপস্থিত ছিলেন। তিনি মণীস্রুচন্দ্রকে বলিলেন—"আপনার আশা বৃথা—রাজবাড়ী হইতে গাড়ী বা আহারাদির কোনও ব্যবস্থা হয় নাই। আমি আমার সাধ্যামুসারে ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছি।"

দূরে নগর-সৌধের গবাক্ষনিঃস্থত ক্ষীণালোক মণীন্দ্রচন্দ্রের দৃষ্টিপথে পতিত হইল—একটি ছুইটি তিনটি, উত্তরে দক্ষিণে সম্মুখে, গৃহ-প্রদীপের স্লিগ্ধ আলোকরশ্মি যেন তাঁহাকে একান্ত মমতায় আহ্বান করিতেছে।

রাত্রি নয় ঘটিকা পর্য্যস্ত অপেক্ষা করিয়া অতিশয় ক্ষ্মাননে মণীস্রচন্দ্র নিজের লজ্জা রাত্রির অন্ধকারে গোপন করিয়া রামদাস সেনের গঙ্গার ধারের নির্দিষ্ট ভাড়াটিয়া বাড়ীতে আসিয়া সপরিবারে উঠিলেন। শয়নের

# যৌৰনে মণীক্ৰবাৰু

ব্যবস্থা ছিল, রাত্রির আহার্যাও সঙ্গে ছিল, কাজেই কোনও অস্থবিধাই হ<del>ইল</del> না। কিন্তু এই পথ-শ্রান্তির পরও সারা রাত্রি জাগিয়া কাটাইবার মত একটা আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়া গেল। গভীর রাত্রে মণীক্রচন্দ্র শয়ন করিতে যাইতেছেন, এমন সময় একটি লোক গঙ্গার ধারের দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকের রাস্তা ধরিয়া অমাত্র্যাকি চীৎকার করিতে করিতে দোড়াইয়া চলিয়া গেল—চীৎকারের মধ্যে স্পষ্টাভাষ কিছু ধরিতে না পারিলেও মণীক্রচন্দ্রের মনে ভীতির সঞ্চার করিবার জন্মই যে এই প্রকার ঘটনার সৃষ্টি করা হইয়াছিল, ইহা স্থনিশ্চিত।

মণীশ্রচন্দ্র মাতুলানীর ত্র্ব্যবহারে এবং এইসব পূর্ব্বসংকল্পিত ভীতি-প্রদর্শন চেষ্টায় কিন্তু কিছুমাত্র দমিলেন না। তিনি পরদিন প্রত্যুষেই যাচিয়া মাতুলানীকে নিজের কুশল-জ্ঞাপনপূর্বক তাঁহার কুশল সংবাদ প্রার্থনা করিয়া একখানি পত্র দিলেন,—তাহার কোনও উত্তর আসিল না।

বহরমপুরে উপস্থিত হইয়া মণীন্দ্রচন্দ্র একথা জানিতে ও বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার পক্ষে কাশিমবাজার রাজবাড়ীর দেউড়ী বন্ধ—প্রবেশ নিষেধ।

বহরমপুর আসিবার পর দিনই প্রাতঃকালে জমিদার রাধিকাচরণ সেন সপার্ষদ মণীক্রচক্রের সহিত দেখা করিতে আসিলেন, মণীক্রচক্র ইহাতে অনেকটা বল পাইলেন,—সারা দিনমান বহরমপুরবাসিগণের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া উৎসাহ ও আনন্দে কাটিয়া গেল। নিতান্ত অপরিচিত স্থানে আসিয়া তিনি যে অস্বস্তি অমুভব করিতেছিলেন—তাহা ক্রমশঃ কাটিয়া যাইতে লাগিল।

ডাঃ রামদাস সেনের সহিত মণীক্রচক্রের পূর্ব্বের পরিচয় ছিল;—তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ উপেব্রুচক্রের বিশেষ বন্ধু ছিলেন—কালকাতার বাড়ীতে তাঁহার সর্বদা যাতায়াত ছিল। ক্রমশঃ স্থানীয় জজ ও ম্যাজিট্রেটের সহিত আলাপ পরিচয় হইল। বহরমপুর ও নিকটবর্তী স্থানের ধনী ও

ভদ্র সম্প্রদায়ের সহিত আলাপ পরিচয়ে মণীক্রচক্রের প্রত্নিতাহানের সহামুভূতি বিশেষ ভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ক্রন্যে মাতুর্যানার দিক হইতেও সহামুভূতির লক্ষণ কিছু প্রকাশ পাইল,—সাদ্ধ্য বায়ু সেবনের জন্ম একখানি গাড়ী মঞ্জুর হইল ;—মণীক্রচক্র প্রতিদিন বায়ু সেবনে বাহির হইয়া বদ্ধ্বাদ্ধবদের সহিত দেখা শুনা করিতে লাগিলেন। এই সময় রাধিকাচরণ সেন মহাশয়ের মধ্যম ল্রাভা বিষ্ণুচরণ সেনের সহিত মণীক্রচক্রের বিশেষ সোহার্দ্দি হয়। বিষ্ণুবাবুকে স্বপক্ষে আনিবার জন্ম মহারাণী বিনা স্থদে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জুলাই তারিখে ২২০০০ বাইশ হাজার টাকা ধার দেন। বিষ্ণুবাবু কিন্তু একদিনের জন্মও মণীক্রচক্রের কোনরূপ বিপক্ষতা করেন নাই। বিষ্ণুবাবুর সাহায়ের কথা মহারাজ মণীক্রচক্রও কোনও দিন বিশ্বত হন নাই; প্রত্যুপকারের অবকাশে নানাভাবে কৃতজ্ঞতা দেখাইয়া তিনি উপকারী বদ্ধুর সে সাহায্যের মর্য্যাদা রাখিয়া গিয়াছেন। বিষ্ণু বাবুর বাগানবাড়ীতে সন্ধ্যার পূর্কে বিরাট তাসের আড্ডা বসিত। মণীক্রচক্র সেখানে নিয়মিত যাইতেন—তাসখেলা মণীক্রচক্রের বিশেষ প্রিয় ছিল।

ইতিমধ্যে একদিন সৈদাবাদ হইতে বৈকুপ্ঠনাথ সেন মহাশয় আসিয়া মণীস্রুচস্ক্রের সহিত ভাল করিয়া আলাপ পরিচয় করিয়া গেলেন। মণীস্রুচস্ক্রের বহরমপুর আসার কারণ জানিয়া বৈকুপ বাবু বিশেষ সহাত্বভূতি প্রকাশ করিয়া বেশ সাবধানে থাকিতে বলিলেন। ক্রমশঃ বহরমপুরের প্রধান প্রধান উকিলগণের সহিত মণীস্ক্রচস্ক্রের পরিচয় হইল, তিনি তাঁহাদের নিকট আপনার অবস্থা বিবৃত করিলেন। এবং সময়োচিত উপদেশ চাহিয়া তাঁহাদের সহাত্বভূতি আকর্ষণ করিলেন।

এই সময় নৃত্যগোপাল সরকারের \* সহিত তাঁহার পরিচয় হইলে, তাঁহার দ্বারা ভাগিনেয়গণকে স্থানীয় হিন্দু স্কুল ও কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তী করিয়া দেওয়া হইল।

<sup>\*</sup> পরে ইনি মহারাজের Personal Secretary বা থাসদপ্তরের সম্পাদক হন।

# যৌৰনে মনীক্ৰবাৰু

বিশষ্ট ভদ্রতা, অমায়িকতা ও বন্ধুশ্রীতির জন্ম মণীন্দ্রচন্দ্রের খ্যাতি ব্যাপুর শহরে ক্রমশঃ যখন বৃদ্ধি পাইল, তখন নিমন্ত্রণের আদান প্রদানও বেশ চলিতে লাগিল।

বিষ্ণুবাবুর বৈঠকখানা বা বাগানবাড়ীতে বহুলোকের সমাগম হইত;

এক একদিন ধর্মা, ন্যায় ও দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা বহুক্ষণ পর্যাস্ত
চলিত। এইখানেই ডাঃ রামদাস সেনের জামাতা স্থপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক
নিখিল নাথ রায় ও বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের গণিতাধ্যাপক
মোহিনীমোহন রায়ের সহিত মণীক্রচক্রের পরিচয় হয়। এই ছইজনকে
লইয়া মণীক্রচক্র আপনার বাড়ীতে প্রায়ই দেশের শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা
করিতেন। এই প্রকার সাংসারিক অবস্থার মধ্যেও শিক্ষার উন্নতি ও
প্রসার কল্পে কি উপায় অবলম্বন করা যায়, তাহার চিন্তা ও আলোচনা
ভাহার নিত্য কর্ম্বের মধ্যে ছিল।

সন ১৩০১ সালের প্রথম ভাগে এমন একটি ঘটনা ঘটিল যাহাতে মণীন্দ্রচন্দ্র মহারাণী স্বর্ণমন্ত্রীর অধিকতর বিরাগভাজন হইয়া পড়িলেন। সাময়িক সাহায্য বন্ধ হইল—তাঁহার ভগ্নীর চিকিৎসা সিভিল সার্জ্জন করিতেছিলেন, তাহাও বন্ধ হইয়া গেল। বৈকালে বেড়াইবার গাড়ী আর আসে না, সকল প্রকার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম দেখিয়া মণীক্রচন্দ্র আরও নিরাশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অপরাধ, তিনি বৈকৃষ্ঠ বাবুর পক্ষাবলম্বী কয়েকটি বন্ধু এবং বৈকৃষ্ঠ বাবুর ভাতা হেমবাবুর সহিত কুঞ্জঘাটা রাজবাটীর 'ভাউলে' করিয়া মহরম দেখিতে মূর্শিদাবাদ গিয়াছিলেন। বৈকৃষ্ঠ বাবুর তথন মহারাণীর শক্রমধ্যে গণ্য, শ্রীনাথ বাবুর সহিত বৈকৃষ্ঠ বাবুর গোপন মনোমালিক্স চলিতেছে,—সেই বৈকৃষ্ঠ বাবুর দলের সহিত প্রকাশ্যভাবে মেলামেশা করা মহারাণী সন্দেহের চক্ষে দেখিলেন। অথচ বৈকৃষ্ঠবাবুর সহিত রাজবাড়ীর প্রকাশ্যভাবে কোনও

বিবাদ দেখা যাইত না। রাজবাড়ীর নিমন্ত্রণ অথবা ওক্লিড় কাম র বে বাঁধা বেতন (Retainer) বন্ধ হয় নাই। এ অবস্থায় বন্ধুভাটের কৈ পূর্বা বাবুর সহিত মিশিয়া মণীক্রচন্দ্র এমন কি অপরাধ করিলেন তাহা বুঝা যায় না। যাহা হউক মণীক্রচন্দ্র একথা জানিতে পারিয়া মহারাণীর মনস্তুষ্টির জন্ম চেষ্টার কোনও ক্রটি করিলেন না। তিনি মাতুলানীকে লিখিলেন—

"লোকপরস্পরায় শ্রুত হইলাম যে, গত মহরমের সময় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠবাবুর প্রাতা হেমবাবুর সমভিব্যাহারে মুর্শিদাবাদে মহরমাদি দেখিতে গিয়াছিলাম বলিয়া আমার প্রতি আপনাব যে শেষ দয়া ও অন্তগ্রহ ছিল, তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি।

আমি শুনিলাম বৈকুণ্ঠবাবু আপনার চিরহিতিত্যী এবং পরম শুভান্তধাায়ী। তিনি আপনাকে পোয়াপুত্র গ্রহণের পরামর্শ দিয়াছিলেন এবং তাহার উল্লোগ করিয়াছিলেন। শুনিতে পাই আপনার সংসারে আপনার বর্ত্তমান প্রধান কর্মচারী-দ্বারা যথেচ্ছ অর্থলাভে বঞ্চিত হওয়ায় তাঁহার সহিত মনোমালিক ঘটিয়াছে। তাঁহার সহিত আপনার ব্যবহার দেখিতে পাই যে, সামাজিক নিমন্ত্রণ চলিতেছে, ওকালতনামা রক্ষণ জন্ম ফি দিতেছেন। বৈকুণ্ঠবাবু আমার মহানিষ্টসাধনে আপনার পরামর্শদাতা হইলেও বাল্যকালাবধি তাঁহার সহিত এবং তাঁহার ভাতগণের সহিত আমার আলাপাদি আছে। আমি আমার হিতাহিতকারী প্রত্যেক লোকের সহিত সরল ব্যবহার করিয়া থাকি। \* \* এই কারণে বৈকুণ্ঠবাবুর সহিত আমার ব্যবহার সেইরূপ বর্ত্তমান আছে \* \* \* \* আমি আপনার মনোভাব না জানিয়া এইরূপ আলাপাদি করিয়াছি ও করিতেছি। \* \* ইহাতে আমার যাহা অপরাধ তাহা ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয়। স্বার্থপর লোকেরা আমার বিরুদ্ধে আপনার নিকট নানা কথা লাগাইতে লাগিল। \* \* আমাকে একবার চক্ষে দেখিলেন না, আমার তঃথের কথা ভাবিলেন না, আমি কি কটে দিন যাপন করি তাহাও শুনিলেন না, কেবল আমি আপনার বিরুদ্ধাচারী তাহাই শুনিলেন। 'একবারও ভাবিলেন না যে, আমি আপনার বিরুদ্ধাচারী কথনই হইতে পারি না। দয়ান্যি! কালচক্রে সকলই পরিবর্তিত হয়, আমি এক্ষণে আপনার পর হইয়াছি. আপনার চির-অহিতাকাজ্জীব। আপনার প্রম স্তর্দ হইয়াছে। \* আমি কথনই আপনার অপকার বা অসম্মান করিতে পারি না, এ চিস্তাও আমার

### যৌৰনে মনীক্ৰবাৰ

শ্বন স্থান পাইতে পারে না। অজ্ঞানতাবশতঃ যদি কথন কোন অপরাধ ত্বি তাইও ধলিয়া দিবেন এবং ক্ষমা করিবেন।"

অপরাধের ক্ষমা হইল না। এই বংসরেই অর্থাৎ সন ১৩০১ সালে রাজবাড়ীর ঝুলনযাত্রায় ভাগিনেয় মণীব্রুচক্রের ''অন্তরঙ্গ'' নিমন্ত্রণ হইল না; সাধারণ নিমন্ত্রণ হইল। আত্মীয় কুট্রগণের যে নিমন্ত্রণ তাহাকেই "অন্তরঙ্গ" নিমন্ত্রণ বলা হইত ;—নিমন্ত্রিতের জন্ম রাজবাডী হইতে গাড়ীর ব্যবস্থা হইত। অপমান করিয়া সমঝাইয়া দিবার জন্মই ইচ্ছা করিয়া মণীন্দ্রচন্দ্রের প্রতি এইরূপ অবজ্ঞার ভাব প্রদর্শিত হইল। একখানি ভাডাটিয়া গাড়ী করিয়া তিনি রাজবাড়ী উপস্থিত হইলেন। সাধারণ নিমন্ত্রণ হইলেও তাহা রক্ষা করা সামাজিক কর্ত্তব্য—তাহা পালন করা মণীন্দ্রচন্দ্র অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু স্থানু যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল—চোখে জল আসিল—মণীক্রচক্র সকলের অজ্ঞাতে বাড়ী ফিরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এমন সময় তদানীস্তন এসিষ্ট্যান্ট ম্যানেজার মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দৃষ্টি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল ; কিন্তু তিনি তাঁহার অমুরোধ কোনও প্রকারে এডাইয়া ভগ্ন হৃদয়ে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের অনুরোধ না রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছেন এই অনুশোচনায় মণীক্রচক্র স্থির থাকিতে পারিলেন না—পর দিনই ( ৩১শে শ্রাবণ ১৩৩১ ) মৃত্যুঞ্জয়বাবৃকে ক্রটি স্বীকার করিয়া একখানি পত্ৰ লিখিলেন-

"গতরাত্রে রাজবাড়ী হইতে প্রত্যাগমনকাশীন আপনি আমাকে জলযোগের জন্ম বলেন, কিন্তু তৎকালে আমার মানসিক ক্লেশ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হওয়ায় মজলিসে অধিকক্ষণ থাকিতে পারি নাই এবং থাইতেও ইচ্ছা হয় নাই। যে মামার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ হইলে একমাত্র ভাগিনেয় সন্তানহীনা মাতুলানীর স্নেহ ও ভালবাসা লাভ করিয়া নানা প্রকার উৎসব ও আমোদ করিয়া আত্মহারা হইয়া থাকিবে, আজ সেই মামার বাড়ীতে, মাতুলানীর স্নেহে ও ভালবাসাতে বঞ্চিত হইয়া দীন সাধারণের ভায় নিমন্ত্রিত হইয়া, মাতুলানীর প্রধান প্রধান অমাত্যবর্গের সদ্গুণের

এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠার আদরে আদৃত ও অভার্গিত ইইলে কি মনে স্থুও হয় ? কাণনি বৃদ্ধিনান, আপনাকে অধিক আর কি লিখিব। জলযোগ না করার ক্রি আপুর্ণ কেনাওরূপ কিছু মনে করিবেন না এবং পৃজনীয়া প্রীযুক্তা মাতৃলানী করিবেন । মহাশয়া তজ্জস্ম যাহাতে কোনও অপরাধ না লয়েন তাহার উপায় করিবেন । \* \* \* বদি কথনও শুক্রজন এবং আত্মীয়ের স্নেহ ও ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকেন, তবে আমার হৃদয়ের বর্ত্তমান অবস্থা বৃথিতে পারিবেন। অনুমানে ঠিক বুঝা যায় না।"

গতরাত্রির অসম্মান ও অবহেলার জম্ম যিনি মূলতঃ দায়ী—সেই মাতুলানীর কাছে পরদিনই নিজের লৌকিক ব্যবহারের সামান্ম মাত্র ক্রটির জন্ম যিনি এই প্রকার বিনয় সহকারে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পারেন তাঁহার চরিত্র অসাধারণ ধাতু দ্বারা গঠিত।

কিন্তু সততই মনে হয়, ভাবিতে ভাবিতে চক্ষে জল আসে, এক অভাবিত বেদনায় সারা প্রাণ আকুল হইয়া উঠে,—মনে এই প্রশ্নই কেবল জাগে—হায়! রমণীস্থলভ সে কোমলতা কোথায়? শাস্ত্রে, পুরাণে, ইতিহাসে, নাটকে, উপস্থাসে ও কাব্যে দেখি, নারী চরিত্রের প্রধানতম গুণ কোমলতা, কারুণ্য—পরত্বঃখকাতরতা;—মণীক্রচন্দ্রের ত্রভাগ্যে কি তাহা নারী-হাদয় হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল? যে অপরাধে তৃণকোমল, করুণাকাতর নারীর হাদয় কুলিশকঠিন রুঢ়তায় পর্য্যবসিত হয়, সে অপরাধ করা যে অন্ততঃ মণীক্রচক্রের পক্ষে সম্ভব ছিল না, তাহা তাঁহার পত্রাবলী ও উত্তর জীবনের বহু বিচিত্র ও বিভিন্ন কর্মধারা হইতে অতি স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়।

মহারাণীকে করুণাগুণে বিভূষিত ভাবিতে গেলে তাঁহার অমাত্যবর্গকে অতি ভীষণভাবে চিত্রিত করিতে হয়—এই ভাবিয়া যে, তিনি নিজে এত কঠোর ছিলেন না—অস্তঃপুরে থাকিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন, হয়ত বা মণীক্রচক্রের কোনও পত্রাদি—কোনও প্রার্থনাই তাঁহার নিকট একেবারেই পোঁছায় নাই। মাঝে মাঝে যেটুকু ভাল ব্যবহার মণীক্রচক্র



ক শিনবাজার রাজপ্রাসাদ



সৈদাবাদ রাজবাটী

# যৌৰনে মনীক্ৰবাৰু

রাজবাড়ী হইতে পাইয়াছিলেন তাহা কখনও ভয়ে, কখনও ভবিষ্যুৎ চিস্তা করিয়া, কখনও বা করুণামিশ্রিত উপকার-বৃত্তির চর্চা করিয়া, কখনও বা মণীশ্রুচন্দ্রের ভদ্র, সজ্জন ও অমায়িক ব্যবহারে বাধ্য হইয়া, আপন আপন ইচ্ছা অমুসারে অমাত্যরাই যে করিয়াছিলেন এরূপ ধারণা করা অসঙ্গত নহে।

মহারাণী স্বর্ণময়ীর ব্যবহার ও কার্য্য-কারণের সহিত তাঁহার জনশ্রুত চরিত্রের সামঞ্জস্থ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলে সহজেই মনে হয় যে, একাধিক ব্যক্তিবিশেষের ইন্ধন-সংযোগে মণীক্রচন্দ্রের প্রতি তাঁহার অস্তরের বিরাগ-বহ্নি মৃত্যুকাল পর্যান্ত প্রজ্জলিত ছিল। প্রাণপণ চেষ্টা, সকাতর প্রার্থনা, বিনীত নিবেদন, সকলই ব্যর্থ হইল, মাতৃলানীর বিরূপ মনকে মণীক্রচক্র কিছুতেই ফিরাইতে পারিলেন না। এই হুঃখই ছিল—মণীক্রচক্রের সেই বহরমপুর-জীবনের চরম হুঃখ।

সন ১০০২ সাল, শ্রাবণ মাসের কথা। ধর্মদাস দের (মণীক্রচন্দ্রের বড় জামাতা) বয়স তখন খুবই অল্প; তাঁহার পরিবারবর্গের সকলের অনুমতি লইয়া লেখাপড়া শিখাইয়া উপযুক্ত সময়ে জ্রোষ্ঠা কন্থা শ্রীমতী সরোজিনীর সহিত বিবাহ দিবার জন্ম মণীক্রচন্দ্র তাঁহাকে নিজ বাড়ীতে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। ধর্মদাসের মাতামহ গিরিশচক্র তখন মহারাণী স্বর্ণমন্ত্রীর সজীবাগানের নায়েব। হঠাৎ কোনও এক নিগৃত্ কারণে দৌহত্র-দর্শন বাসনা তাঁহার বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি পুনঃ পুনঃ মণীক্রচক্রের নিকট লোক পাঠাইতে লাগিলেন। তরা শ্রাবণ শুক্রবার বেলা ৫ ঘটিকার সময় একখানি ভাড়া-গাড়ী করিয়া মণীক্রচক্র ও তাঁহার ভাগিনেয় রাজেক্রচক্র ধর্মদাসকে সঙ্গে লইয়া কাশিমবাজার রাজবাড়ীতে রওনা হইলেন। মণীক্রচক্র গাড়ী হইতে নামিয়া জামাইবাব্র বাড়ীতে গেলেন, রাজেক্রচক্র ধর্মদাসকে লইয়া সজীবাগানে গিরিশ বাবুর নিকট

উপস্থিত হইলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর "ধর্মদাস আমার নিকটই থাকুক"—এই কথা বলিয়া গিরিশবাবু রাজেন্দ্রচন্দ্রকে বিদায় দিলেন। মণীন্দ্রচন্দ্র বিশ্বস্তম্ত্রে জানিতে পারিলেন যে, গিরিশবাবু ধর্মদাসকে তাঁহার নিকট আর না পাঠাইবারই মতলব করিয়াছেন। মণীন্দ্রচন্দ্রের কন্ত্রার সহিত বিবাহের প্রস্তাব যাহাতে কার্য্যকরী না হয়, তাহার জন্ত আপ্রাণ চেষ্টা চলিতে লাগিল। মহারাণী স্বর্ণময়ী গিরিশবাবুকে সতর্ক করিয়া কহিলেন—"তোমার দৌহিত্রের সহিত মণির কন্ত্রার বিবাহ হইলে তোমার রাজবাড়ীতে চাকুরী থাকিবে না এই কথাটি মনে রাখিও।" শুনিতে পাওয়া যায় গিরিশবাবু প্রথমটা নাকি এ প্রস্তাবে রাজী হন নাই —কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা গেল, বিশেষ অন্তুনয় বিনয়েও তিনি ধর্মদাসকে ছাড়িলেন না। বলিলেন, ধর্মদাসের বাড়ী ইটেতে পত্র লিখিয়াছেন। এদিকে—ধর্ম্মদাসের পিতামহ অক্ষয়চন্দ্র দে মহাশয় মণীন্দ্রচন্দ্রের কন্ত্রার সহিত তাহার বিবাহ দিবেন বলিয়া ভাহাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন।

মণীক্রচক্র বিশেষ পীড়াপীড়ি করিলে গিরিশবাবু বলিলেন—"ধর্মদাস অন্দরে আছে, আমি দেখিতেছি।" অন্দর হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—"সে আমার দৌহিত্র, আমার কাছেই থাকিবে।"

ধর্মদাস রাজবাড়ীতে থাকিয়া গেলেন। কিন্তু মণীক্রচন্দ্র যখন প্রতিশ্রুতি পাইয়াছেন তখন ধর্মদাসের সহিত তাঁহার কন্সার বিবাহ দিতেই হইবে এই কথা বলিয়া তিনি বিদায় লইলেন। 'আগামী বুধবারে ধর্মদাসকে পাঠাইয়া দিব',—গিরিশবাবু মণীক্রচক্রকে এই স্তোকবাক্য দিলেন। বুধবারে মণীক্রচন্দ্র লোক পাঠাইয়াও যখন ধর্মদাসকে আনিতে পারিলেন না, তখন সমস্ত ব্যাপারটি আমুপুর্বিক রায় বাহাত্বর জ্রীনাথ পালকে জানাইয়া তাহার প্রতিকার প্রার্থনা করিলেন। তিনি বলিলেন—"এসব পারিবারিক ব্যাপারে আমার হস্তক্ষেপ করা ঠিক নয়।" এই ভাবে মণীক্রচন্দ্র নানা বিপদ ও বিড়ম্বনার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

## যৌৰনে মনীক্ৰৰাৰু

ি মি: ই, ডিঃ, ওয়েইমেকট সাহেব তখন প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার। তিনি বহরমপুরে 'টুরে' আসিলে মণীক্রচন্দ্র তাঁহার সহিত্ত সাক্ষাৎ করিয়া স্বীয় অবস্থার কথা আমুপূর্ব্বিক বির্ত করিলেন। ওয়েইমেকট সাহেব বিশেষ সহামুভূতি দেখাইলেন এবং মহারাণীর নিকট সব কথা বলিয়া ইহার একটা স্ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন।

মহারাণীর সহিত কথাবার্ত্তা হইবার পর কমিশনার সাহেব মণীব্রুচন্দ্রকে ডাকাইয়া পাঠাইয়া বলিলেন—''মহারাণীর ধারণা—আপনি তাঁহার দেখা পাইলেই তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবেন। এই কারণে তিনি আপনার সহিত দেখা করিবেন না এবং আপনি এ স্থান পরিত্যাগ না করিলে তিনি আপনার উপর প্রসন্ন হইবেন না।"

"অবিলম্বে বহরমপুর ত্যাগ করিতে হইবে, মহারাণীর ইচ্ছা না হইলে এবং সম্মতি না থাকিলে আপনি কাশিমবাজার বা বহরমপুরে ফিরিতে পারিবেন না। বৈকুণ্ঠ বাবু এবং তাঁহার বন্ধুগণ এবং মহারাণীর বিপক্ষদলের সহিত বন্ধুছ রাখা বা মিলামিশা করিতে পারিবেন না। এই ছই সর্ত্তে রাজী হইয়া, কলিকাতায় বাস করিলে আপনি ৫০০ টাকা মাসহারা পাইবেন। অতএব আমার উপদেশ, আপনি চবিবশ ঘন্টার মধ্যে বহরমপুর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। তাহাতে আপনার মঙ্গল হইবে।"

ঋণের জালা এবং সাংসারিক অনটনে তথন মণীক্রচক্র বিশেষ চিস্তান্থিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই ঋণ হইতে মুক্তি পাইবার বন্দোবস্ত হইলে তিনি বহরমপুর ত্যাগ করিতে পারেন—শুধু মাসহারার আশায় তিনি বহরমপুর ত্যাগ করিয়া গেলে উত্তমর্গণ মনে করিবেন, তিনি বোধ হয় ঋণভার এড়াইবার জন্মই পলাতক হইলেন;—এরপ অসাধু ব্যবহার তিনি করিতে পারিবেন না, এই কথা তিনি ম্যাজিষ্ট্রটকে জানাইলেন। চেম্বার অফ্ কমার্শের সভ্য মিঃ ক্লার্কের তথন বঙ্গদেশে

বিশেষ প্রতিপত্তি এবং তাঁহার সহিত কাশিমবাজার এস্টেটেরও বিশেষ জানাশুনা ছিল। তাঁহাকে মধ্যস্থতা করিবার জন্ম মহারাণী পত্রযোগে জানাইলেন যে মণীক্রচন্দ্র বহরমপুর ত্যাগ করিয়া গেলে তিনি ঋণ-পরিশোধেরও ব্যবস্থা করিবেন। একথা মণীক্রচন্দ্রকে জানান হইলে—মণীক্রচন্দ্র নিম্নলিখিত হিসাবটি প্রস্তুত করিয়া সন ১৩০২ সালের কার্ত্তিক মাসে ক্লার্ক সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

মণীস্রচন্দ্রের ঋণ নিমলিখিত ভাবে বৃদ্ধি হইয়া আসিয়াছে—

|                      |       | 20,820110 |
|----------------------|-------|-----------|
| আশ্বিন পর্য্যস্ত বাজ | 2000/ |           |
| <b>५७</b> ०२         | •••   | 2000/     |
| >00>                 | •••   | 2200/     |
| 2000                 | •••   | 2000/     |
| <b>ऽ</b> २৯৯         | •••   | >0000     |
| ১২৯৮                 | • • • | 8000      |
| ১২৯৭                 | •••   | 200       |
| ১২৯৬                 | •••   | 200/      |
| <b>५</b> २०७         | •••   | ٥٠٠/      |
| <b>১</b> ২৯৪         | •••   | 000       |
| >>>>                 | • • • | 260110    |
| >>>>                 | • • • | ~000      |
| ンクラン                 | •••   | 900       |

মণীক্রচক্রের পরিবারে অবশ্য-প্রতিপাল্যের সংখ্যা তথন ৩০ জনের কম নহে। তাহার উপর অতিথি অভ্যাগত আছে, ভাগিনেয় ও পুত্রগণের শিক্ষাদানের ব্যয় আছে ;—কিছুতেই সঙ্কুলান হয় না—সে কারণ, মাসের পর মাস শুধু ঋণভার বৃদ্ধি পাইতেছিল।

ক্লার্ক সাহেবের নিকট হইতে উত্তর পাইতে দেরী হইতে লাগিল। এই সময় একদিন বহরমপুর রেস্ কোসে (ষ্টেশনের নিকট ঘোড়-

## ষৌৰনে মনীক্ৰবাৰু

দৌড়ের মাঠ), শ্রীনাথের সঙ্গে মণীক্রচক্রের সাক্ষাৎ হইল। মাতৃলানী তাঁহার ঋণমুক্তির কি ব্যবস্থা করিতেছেন জিজ্ঞাসা করিলে—শ্রীনাথ রুদ্ধভাবেই উত্তর দিলেন—"মহারাণী আপনাকে ত কোনও প্রতিশ্রুতি দেন নাই—বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এই মাত্র বলিয়াছেন।"

কয়েকদিন পরেই শ্রীনাথ মণীন্দ্রচন্দ্রকে পত্রযোগে জানাইলেন—
"ক্লার্ক সাহেবের পত্রে মহারাণী অবগত হইয়াছেন যে, আপনি বহরমপুর
ত্যাগ করিবার সর্ত্তে মাসহারা লইতে স্বীকৃত আছেন। আপনি যে দিন
হইতে বহরমপুর ত্যাগ করিয়া অম্ব্রত্ত বাস করিবার ব্যবস্থা করিবেন,
সেইদিন হইতেই আপনি আপনার মাসহারা পাইবেন—মহারাণীর
নির্দ্দেশ অমুসারে একথা আপনাকে জানান হইল।"

—কোন পথ অবলম্বন করিবেন তাহা ঠিক করা মণীক্রচন্দ্রের পক্ষে
কঠিন বোধ হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া একখানি চেয়ারে
চিন্তাকুল হৃদয়ে বসিয়া থাকার পর মণীক্রচক্রের চোথের সম্মুথে তাঁহার
সেই চিরপরিচিত শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি দেয়ালের গায়ে ভাসিয়া উঠিল।
কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকার পরে কে যেন তাঁহাকে দৃঢ়কঠে বলিল,—"এ
প্রস্তাবে তুমি রাজী হও।"

ছই একদিনের মধ্যে বহরমপুর ত্যাগ করিবার ব্যবস্থা হইয়া গেল।
মাতৃলানীর নিকট এই ছইটা দিনের সময় প্রার্থনা করাতে তিনিও তাহাতে
রাজী হইলেন। যথাসময়ে পুনরায় সপরিবারে মণীক্রচক্র কলিকাতার
২০নং রামচক্র বস্থু খ্রীটস্থ পৈতৃক বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন।
মাতৃলানীর চক্ষু:শূল বিদায় হইল।

ত্রভাগ্যের মধ্যে সান্তনার কথা এই ছিল যে, মণীপ্রচন্তের এই
নিষ্ঠুর পরীক্ষার দিনে স্বার্থলেশহীন বহু বন্ধু তাঁহাকে ঘিরিয়া ছিলেন।
কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার পূর্বরাত্রে বন্ধুগণ তাঁহাকে যে বিদায়ভোজ দিয়াছিলেন—ভাহাতে এমন কোনও ব্যক্তি ছিল না যে
মণীক্রচন্ত্রের বিরহ-চিন্তায় শোকাকুল হইয়া অঞ্চ বিসর্জন করে নাই

কিছু দিন পূর্ব্বে আর একটা প্রস্তাবও অসিয়াছিল যে, মণীক্রচক্র যদি চিরদিনের মত বহরমপুর ত্যাগ করিয়া যান তাহা হইলে, বাংসরিক হুই লক্ষ টাকা আয়ের একটা সম্পত্তি মহারাণী তাঁহার নামে লেখাপড়া করিয়া দিবেন; আরও চারি লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি মাতুলানীর মৃত্যুর পর মণীক্রচক্রের প্রাপ্য হইবে। এই ব্যবস্থাতে মণীক্রচক্র রাজী হইলে সমগ্র সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত হইতে হইত এবং এই অংশ তিনি ভগ্নীপুত্র শ্রীনাথবাবুকে দিবেন বলিয়া ঠিক করিয়াছিলেন।

মণীক্রচন্দ্র বিষম চিন্তান্থিত হইয়া পড়িলেন—এই অভাবের মধ্যে তুই লক্ষ টাকার সম্পত্তির প্রলোভন কম নহে,—আর একটা আশার কথা এই যে, মাতুলানীর পূর্বের তাঁহার জীবন শেষ হইলে এই তুই লক্ষ টাকার সম্পত্তির মালিক হইবে তাঁহারই পুত্রগণ। কিন্তু ইহাতে ভবিস্তাতের বৃহত্তর আশা চিরতরে নির্মূল হইবার সম্ভাবনা! কিন্তু অক্যদিক ভাবিতে গেলেও মাথা ঘুরিয়া যায়—এই প্রস্তাবে মত না দিলে মহারাণী বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ ও রাগান্থিত হইয়া অবিলম্বে দত্তক গ্রহণ করিবেন; একবার কোনও প্রকারে দত্তক গ্রহণ করিয়া ফেলিলে তাহা নাকচ করা কঠিন হইবে এবং নাচক করিবার জম্ম যে প্রভৃত অর্থব্যয়ের প্রয়োজন, তাহাই বা মণীক্রচন্দ্র পাইবেন কোথায়?

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্ত্বক রাজা কৃষ্ণনাথের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার চেষ্টার কথা মণীন্দ্রচন্দ্রের মনে পড়িল। কি অর্থব্যয়, পরিশ্রম ও ছর্ভোগ সহা করিয়াই না মহারাণীকে সম্পত্তি ফিরাইয়া লইতে হইয়াছিল!—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত হইতে সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া দিবার বিনিময়ে মহারাণীর সমস্ত সম্পত্তির উপর প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের ছয় আনা অংশের দাবীর কথাও ভূলিবার নয়। মহাপ্রাণ হরচন্দ্র লাহিড়ীর ঐকান্তিক চেষ্টা ও সাহাব্য না পাইলে, খুব সম্ভব উক্ত ঠাকুর

## বোৰনে মণীক্ৰৰাৰু

মহাশয়কে অন্তঃ সম্পত্তির চারি আনা সংশও দিতে হইত। বর্ত্তমান প্রাপ্তির সম্ভাবনার অমুকূলে নানাপ্রকার যুক্তি থাকিলেও, বৃহত্তর ভবিষ্যুতের আশায় মণীশ্রুচন্দ্র এ প্রস্তাবে রাজী হন নাই।

এইভাবে বিভিন্ন সময়ে মণীক্রচক্রকে "সম্মুখছাড়া" করিবার চেষ্টা চলিয়াছিল। মণীক্রচক্র উক্ত প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন না বলিয়া মণীক্রচক্রের সহিত মাতুলানীর ব্যবহার তিক্ত হইতে তিক্ততর ইইতে লাগিল। মণীক্রচক্র সহিষ্ণু—ভবিষ্যতের জন্য তিনি প্রস্তুত হইতে লাগিলেন—তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তিনিই কাশিমবাজার রাজতক্তের একমাত্র উত্তরাধিকারী।

যাহাহউক প্রথমোক্ত প্রস্তাবে রাজী হইয়া মণীক্রচক্র কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। আর্থিক অবস্থা অনেকটা স্বচ্ছল হইবার আশা হইল। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, ওয়েষ্টমেকট ও মহারাণী স্বর্ণমন্ত্রীকে তাঁহার কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের কথা জানান হইল। একথাও জানান হইল যে কলিকাতার প্ররুচপত্র বেশী—বর্তমান আয়ে মণীক্রচক্রের পক্ষে সংসার্যাত্রা নির্কাহ একাস্থ অসম্ভব। ওয়েষ্টমেকট মণীক্রচক্রকে জানাইলেন যে, তাঁহার নির্দিষ্ট মাসহারা ছাড়া আরো ৫০০১ টাকা তিনি পাইবেন;—একথানি গাড়ী, একজোড়া ঘোড়া তাঁহাকে দেওয়া হইবে এবং এযাবংকাল তাঁহার যত দেনা হইয়াছে তাহাও মহারাণী সব পরিশোধ করিয়া দিবেন। কিছু দিন পরে মাতুলানীর পত্রেও আই আদেশের কথা মণীক্রচক্র জানিতে পারিলেন। অনতিবিলম্বে একদিন প্রতিশ্রুত ৫০০১ টাকা ও পূর্ব্বপ্রদত্ত দেনার হিসাব অমুসারে বাজার-দেনা পরিশোধার্থ সমস্ত টাকা মহারাণীর নিকট হইতে মণীক্রচক্র পাইলেন। একখানি পান্ধী গাড়ী, একজোড়া ঘোড়া কেনা হইল। বাড়ীতেই আন্তাবল ছিল, গাড়ী রাখিবার কোন অম্ববিধা হইল না।

বাজার-দেনা পরিশোধ করিয়া মণীন্দ্রচন্দ্র বিশেষ স্বস্তি অন্নৃত্ব করিলেন। অর্থাভাবও অনেক পরিমাণে কমিয়া গেল বটে কিন্তু মাঝে মাঝে—
মণীক্রচন্দ্র যে সর্ত্তবদ্ধ হইয়া এইরূপ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন তাহা
ভাবিয়া বিমর্থ হইয়া পড়িতেন। দেখা হইলেই মণীক্রচন্দ্র মাতৃলানীকে
হত্যা করিবেন—মাতৃলানীর এই ঘণিত আশব্বার কথা চিন্তা করিয়া
মণীক্রচন্দ্র লক্ষ্ণায় অধোবদন হইয়া থাকিতেন। তবু মণীক্রচন্দ্রের বহু
প্রার্থনার মধ্যে ইহাই দয়ায়য়ী মাতৃলানীর একমাত্র উল্লেখযোগ্য
বদাক্যতা।



ক।শিখবাজার হাউস --কলিকাত।



বাাঞ্চেটিয়া হাউস

## অদুষ্টের আহান

সন ১০০৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ ভাগে মহারাণী স্বর্ণময়ী বিশেষ ভাবে পীড়িত হইয়া পড়েন;—এই থবরটি বিষ্ণুচরণ সেন, রামদাস মজুমদার এবং কাশিমবাজারের তদানীস্তন পোষ্ট মাষ্টার মহাশয়ের নিকট হইতে কলিকাতার বাড়ীতে মণীক্রচক্রের নিকট পৌছিল। তুই এক দিনের মধ্যেই আবার থবর আসিল মহারাণীর জীবনের কোনও আশা নাই। এ সংবাদ কতদ্র সত্য তাহা জানিবার জন্ম চারুবাবুকে কাশিমবাজার পাঠান হইল—তিনি ফিরিবার পূর্বেই বহরমপুর হইতে বিষ্ণু বাবুর টেলিগ্রাম আসিল—"১০ই ভাজ বুধবার বেলা ১২টা ৪৫ মিনিটের সময় মহারাণীর মৃত্যু হইয়াছে।"

মহারাণীর মৃত্যুসংবাদে মণীব্রুচন্দ্র কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া তাঁহার 'চিরস্থহাদ্' (১) সারদাচরণ মিত্রের নিকট উপস্থিত হইলেন। সারদাবার কমিশনার ওয়েষ্টমেকট সাহেবের সহিত দেখা করিয়। সব কথা জানাইবার জন্ম বলিলেন। মণীব্রুচন্দ্র 'সোদরোপম বালাবন্ধু' (২) শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বস্থ এবং ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ বস্থর সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, ওয়েষ্টমেকট সাহেবকেই মুক্রবিধ ধরিতে হইবে।

ওয়েষ্টমেকটের সহিত দেখা করিয়া মণীক্রচন্দ্র বলিলেন—

"স্বর্গীয়া মহারাণীর শৃঞ্জ ঠাকুরাণী এখনও জীবিত, স্বতরাং এখন সমস্ত সম্পত্তি তাঁহাতেই বর্তাইবে।"—

ওয়েষ্টমেকট ক্ষণকাল নিস্তন্ধ থাকিয়া উত্তর করিলেন,—

"আমার ছেলে ব্যারিষ্টার, আপনি তাহার সহিত দেখা করিয়া আপনার কর্ত্ব্য নির্দ্ধারণ করুন।" পরক্ষণেই আবার নিজেই বলিলেন

(১) (২) মণীক্সচক্র পত্তাদিতে এই ছই জনকে এইভাবেই সংখাধন করিয়াছেন

"না, চলুন, আমি নিজেই আপনাকে আমার ছেলের কাছে লইয়া যাইতেছি।"

—মণীক্রচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া কমিশনার সাহেব তাঁহার পুত্রের অফিসে আসিয়া নিজেই সকল কথা আমুপূর্ব্বিক তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন। তথায় ব্যারিষ্টার ওয়েষ্টমেকটের অংশীদার মিঃ শ্লিটনের সহিতও মণীক্রচন্দ্রের কথাবার্তা হইল। তাঁহারা উভয়েই একবাক্যে বলিলেন—''Start for Berhampur immediately''— অবিলম্বে বহরমপুর যাত্রা কর।

মণীক্রচন্দ্র ভাবিলেন হয়ত ইহাতে মাতামহীর আপত্তি হইবে।
মণীক্রচন্দ্র, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও পুলিশ স্থারিন্টেণ্ডেণ্টকে পত্র দিবার
জক্ত ওয়েপ্টমেকট সাহেবকে অনুরোধ করিলেন;—তিনি সর্ববিষয়ে
মণীক্রচন্দ্রকে সাহায্য করিবার জক্ত জেলার ঐ হুই জন উচ্চপদস্থ
রাজকর্ম্মচারীকে পত্র দিলেন। কর্মচারী চারুবাবু, একজন চাকর ও
একজন দ্বারবান সঙ্গে লইয়া মণীক্রচন্দ্র বহরমপুর অভিমুখে সেই দিনই
যাত্রা করিলেন এবং বিষ্ণুবাবুর বাড়ীতে যাইয়া অতিথি হইবেন এই
মর্শ্মে তাঁহাকে টেলিগ্রাম করিয়া দিলেন।

মহারাণী স্বর্ণময়ীর মৃত্যুর তিন দিন পরে আজিমগঞ্জ হইতে এক খানি ভাড়াটিয়া গাড়ীতে মণীক্রচক্র বিষ্ণুবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। সেথানে পরম যত্নে অতিথিসংকারের ব্যবস্থা হইল। মণীক্রচক্র আসিয়াছেন শুনিয়া পূর্ব্বপরিচিত বহু ভক্রলোক বিষ্ণুবাবুর বাড়ী আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাং করিলেন।

কমিশনারের পত্র লইয়া সর্বপ্রথম জেলা ম্যাজিস্ট্রেট্ মি: লেভিংজের (Mr. Levinge) সহিত দেখা করা স্থির হইল। মি: লেভিংজের সহিত দেখা করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গেল। মণীক্রচক্র প্রথমেই কাশিমবাজার ও সৈদাবাদ রাজবাড়ী শিলমোহর করিয়া তালাবন্ধ (seal) করিবার জন্ম জেলা ম্যাজিস্ট্রেট্কে অন্পরোধ করিলেন। মি: লেভিংজ

## অদৃষ্টের আহ্বান

বলিলেন যে, মহারাণীর মৃত্যুর পর তিনি পুলিশ পাহারা বসাইয়াছেন।
ম্যাজিস্ট্রেট নিজে আবার পুলিশ সাহেবকে একখানি পত্র দিয়া কর্ত্বয়
নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন, ঐ সঙ্গে কমিশনার ওয়েষ্টমেকটের পত্রখানিও
পাঠান হইল। মণীক্রচন্দ্র অবিলম্বে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে সঙ্গে লইয়া
কাশিমবাজার রাজবাটীর দেউড়ীতে উপস্থিত হইলেন।

প্রভাকর জমাদার এই প্রথম মণীব্রুচক্রকে "সেলাম" করিল। ভবিতব্যের কঠিন অমুশাসন!

ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব প্রভাকর জমাদারকে বলিলেন—"ম্যানেজার সাবকো সেলাম দেও।" ম্যানেজার রায় শ্রীনাথ পাল বাহাতুর, উকিল বৈকুণ্ঠনাথ সেনের সহিত সদর দেউড়ীতে উপস্থিত হইলেন।

মণীন্দ্রচন্দ্র "Direct" উত্তরাধিকারী নহেন,—শ্রীনাথ পাল মহাশয় এই আপত্তি উত্থাপন করিলে মণীন্দ্রচন্দ্র ম্যাজিষ্ট্রেট্কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ''আমি উত্তরাধিকারী একথা আপনাকে বলি নাই। এই বিপুল সম্পত্তি ও ধনাদি রক্ষার জন্ম আপনার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছি।" এই কথাটি বলাতে রায় বাহাত্ত্র চুপ করিয়া গেলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব বৈকুষ্ঠনাথ সেন ও রায় বাহাত্ত্র শ্রীনাথ পালকে উদ্দেশ করিয়া একটু রুক্ম ভাবেই বলিলেন—

"You must vacate the Rajbari immediately. We shall lock up every door and seal it. I am determined to place police guards all over the Palace."

—অর্থাৎ আপনারা অবিলম্বে রাজবাড়ী পরিত্যাগ করুন। আমরা স্থির করিয়াছি প্রত্যেক হয়ারটি তালা বন্ধ করিয়া সিল মোহর করিব— রাজপ্রাসাদের সর্বত্ত পুলিশপাহারা বসাইব।

সেই অনুসারে কাজও হইল। রাজবাড়ীতে যতগুলি কাঠের ও লোহার সিন্ধুক ছিল সবগুলিতে নৃতন তালা চাবি দিয়া বন্ধ করিয়া সিল মোহর করা হইল।

মণীক্রচক্রের প্রস্তাব অমুসারে মহারাণী স্বর্ণময়ীর মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত রাজ-কাছারী ও সেখানকার নগদ টাকা ক্রোকবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্ম জেলা ম্যাজিট্রেট্দিগকে তার করা হইল।

ম্যাজিট্রেট্ সাহেবের সহিত মণীক্রচন্দ্র বিষ্ণু বাবুর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন; আহারাদি সারিয়া তিনি পুনরায় ম্যাজিট্রেট্ সাহেবের সহিত সাক্ষাং করিয়া জানাইলেন যে, মহারাণী স্বর্ণমন্ত্রীর সৈদাবাদের বাড়ীতে এবং স্বর্গীয় দেওয়ান রায় রাজীব লোচন বাহাত্বরের বাড়ীতে স্বর্গীয়া মহারাণীর নগদ টাকা ও অলঙ্কারাদি স্থানান্তরিত করা হইয়াছে এবং ঐ সম্পত্তি মহারাণীর স্ত্রীধন বলিয়া ঐ বাড়ী তৃইটি ক্রোকবন্ধ করার বিরুদ্ধে যোর আপত্তি হইবে এবং একথাও জানাইলেন যে, মহারাণীর স্ত্রীধনের যে শ্রীনাথই একমাত্র উত্তরাধিকারী তাহা সাব্যস্ত করিবার জক্ম ম্যাজিট্রেটের নিকট উকিল চন্দ্র বাবু ও বিজয় বাবুকে নিযুক্ত করিয়া পাঠান হইবে। তাঁহার এই স্বন্ধ ও স্বামিষ প্রমাণের চেষ্টার কথা মণীক্রচন্দ্র কাহার নিকট হইতে শুনিলেন তাহা ম্যাজিট্রেট্ জানিতে চাহিলে মণীক্রচন্দ্র বলিলেন—বিশিষ্ট ওন্তলোকের নিকট হইতে তিনি এ সংবাদ পাইয়াছেন,—সত্য কিনা তাহা শীল্পই প্রমাণিত হইবে।

ম্যাজিট্রেট সাহেব তৎক্ষণাৎ রায় বাহাতুর শ্রীনাথ পালকে জানাইলেন যে, পরদিন প্রাতে তিনি সৈদাবাদ রাজবাড়ী ক্রোক দিতে যাইবেন। মণীস্ক্রচন্দ্র ফিরিয়া আসিলেন। পরে জানিতে পারা গেল চক্র বাবু ও বিজয় বাবু রায় বাহাত্বর শ্রীনাথ পালের জন্ম ম্যাজিট্রেটের নিকট আসিয়া বহু বাক্বিতগু করিয়া গিয়াছেন—তাহাতে কোনও কল হয় নাই।

বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয়কে বিশেষ অমুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি রায় বাহাছরের পক্ষ সমর্থন করিয়া ওকালতি করিবার জন্ম ম্যাজিট্রেট্এর নিকট উপস্থিত হইলেন না।

## অদুটের আহ্বান

পরদিন প্রাক্তঃকালে ম্যাজিট্রেট্ সাহেবকে সঙ্গে লইয়া মণীক্রচন্দ্র সৈদাবাদ রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। শ্রীনাথ পাল মহাশয় "সৈদাবাদ বাড়ী স্ত্রীধন—এ বাড়ীতে আপনাদের প্রবেশাধিকার নাই" ইত্যাদি বছ কথা বলিয়া বাদাসুবাদ করিলেন। ম্যাজিট্রেট্ সাহেব বিশেষ বিরক্ত হইয়া বলিলেন—

If you do not allow me to enter the house to lock up and seal whatever valuables the Maharani had in this house, I am afraid, you will be prosecuted. You are to vacate the Palace within twenty four hours under orders of the Government.

অর্থাৎ স্বর্গীয়া মহারাণীর মূল্যবান্ অলঙ্কারপত্র ক্রোকবন্ধ করিয়া শিল-মোহর করিতে আসিয়াছি—আমাকে বাধা দিলে আপনি ফৌজদারী সোপরন্দ হইবেন। গভর্গমেন্টের আদেশ অমুসারে আপনাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এ বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে হইবে। \*

শ্রীনাথ আর কোনও বাধা দিলেন না—সৈদাবাদ রাজবাড়ী ক্রোকবদ্ধ ও শিলমোহর করিয়া ম্যাজিপ্ত্রেট্ সাহেব রাজীবলোচনের

মহারাণীর মৃত্যুর ঠিক এক সপ্তাহ পরে এই সংবাদটি প্রকাশিত হয়।

\* "রাণী হরস্থন্দরীর দৌহিত্র মণীক্রচক্র নানা প্রকার কট ভোগ করিতেছেন; 
স্বার্থপর কুলোকের জন্ম তিনি স্নেহমরী মাতুলানীর স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইরাছিলেন।
অবশেষে তাঁহার নিকট হইতে কলিকাতার বিতাড়িত হ'ন। আমরা শুনিলাম,
মৃত্যুর গুই একদিন পূর্ব্বে মহারাণী মহোদয়া তাঁহাকে দেখিতে চাহিয়ছিলেন;
তথাপি তাঁহার নিকট সংবাদ প্রেরিত হয় নাই। তাঁহার বহরমপুরস্থ বন্ধুগণের
তার-সংবাদে তিনি বুধবার রাত্রিতে বহরমপুরে উপস্থিত হন। মহারাণী মহোদয়ার
মৃত্যুর পর প্রক্রুত উত্তরাধিকারিণী রাণী হরস্থন্দরী উপস্থিত না থাকায় কালিমবাজার
ও সৈদাবাদ রাজবাটীতে চাবী বন্ধ হইয়াছে। সৈদাবাদ রাজবাটী স্ত্রীধন বিলয়া
কোন পক্ষ হইতে আপত্তি হওয়ায় কালেক্টর বাহাত্র তাহা 'পরে বিবেচিত হইবে'
বিলয়া উত্তর প্রদান করেন। যাহারা সে বাটীতে ছিলেন, তাহাদিগকে সে বাটী
এক্ষণে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। অর দিনের মধ্যে মণীক্রচক্র কালিমবাজায়
রাজাসনে উপবিষ্ট হইবেন।" ১৭ই ভাক্র ১০০৪—মূর্শিদাবাদ হিতৈরী।

বাড়ী ক্রোক দিতে আসিলেন। শ্রীনাথ পাল মহাশয় মহারাণী স্বর্ণময়ীর দানপত্র দেখাইয়া ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করা বন্ধ করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেই সে বাড়ীতে শুধু পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলেন।

সমস্ত সহরময় একটা বিপুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। রায় বাহাছর জ্রীনাথ পাল মহাশয়ের চেষ্টা এইরূপে বিফল হইল দেখিয়া সহরবাসী অনেকেই বিশেষ আনন্দিত হইলেন। বাঙ্গলা দেশের ভাবী দাতাকর্ণের হাতে বিপুল ধনসম্পত্তি আসিলে তাহার যথার্থ সদ্বাবহার হইবে এ ধারণা কেমন করিয়া যেন সকলের মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল।—সকলেই ভাবিল দেশব্যাপী একটা বিরাট মঙ্গলের স্ফুনা হইতেছে। ভাবী দিনের আশা-ভরসায় সমুজ্জ্বল দিনগুলির চিত্র যেন সকলের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল।

ভাগ্যচক্রের গতি তখন অদৃশ্য হস্তে দিক্পরিবর্ত্তন করিতেছে।

## পরিবর্জনের পথে

মণীব্রুচন্দ্রের মাতামহী রাণী হরস্থলরী তখন কাশীবাস করিতেছেন।
মণীব্রুচন্দ্র সমস্ত কথা টেলিগ্রাম করিয়া তাঁহাকে জানাইলেন ও
অনতিবিলপ্থে তিনি যাহাতে কাশীমবাজার আসিয়া উপস্থিত হন তাহার
জন্ম বিশেষ ভাবে অমুরোধ করিলেন; কিন্তু সে টেলিগ্রামের কোনও
উত্তর না আসাতে মণীব্রুচন্দ্র নিজেই কাশী রওনা হইবেন স্থির করিলেন।

মণীক্রচন্দ্র কাশীর পথে কলিকাতায় আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার পৈতৃক গ্রামনিবাসী বামাপদ দত্ত উকিল তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্ম অপেক্ষা করিতেছেন। মণীক্রচন্দ্র সারদা বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া ললিত বাবুকে সঙ্গে লইয়া কাশী যাত্রার ব্যবস্থা করিলেন— বামাপদ বাবুও সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়—তাঁহাকেও সঙ্গে লওয়া হইল।

সেদিন যাত্রা শুভ ছিল না—কিন্তু কালবিলম্ব করিবার উপায় ছিল না, তাই মঘা নক্ষত্রেই রাজ্যপ্রাপ্তির আশায় মণীশ্রচন্দ্র সবান্ধবে কাশী যাত্রা করিলেন।

মণীব্রুচন্দ্র কাশীতে আসিয়া সরাসরি মাতামহীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। মাতামহীর কর্মচারী মাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র ও কন্থাগণ সেখানে ছিলেন। হরস্থলরী তখন ইহাঁদেরই যত্নে ও সেবায় দিন কাটাইতেছিলেন। তাঁহাদের প্রতি রাণীর এতই টান ছিল যে, তাঁহার সারা জীবনের নগদ অর্থ যাহা কিছু সকলই তাঁহাদিগকে দান করিয়া গিয়াছিলেন; তাহার বিশদ বিবরণ আমরা পরে পাইব।—যাইবামাত্র মণীব্রুচন্দ্রের আগমনসংবাদ রাণী হরস্থলরীকে জানান হইল। তিনি কুশল প্রভারে পর—হাতমুখ ধুইয়া স্নানাদি করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ম বলিয়া পাঠাইলেন।

স্নানান্তে মণীক্রচন্দ্র মাতামহীর পদধূলি গ্রহণ করিলেন,—প্রথম শোকের উচ্ছাস প্রশমিত হইলে তিনি অনেক কথাবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—। মণীক্রচন্দ্র তাঁহাকে কাশিমবাজার যাইয়া যথাকর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে অমুরোধ করায় তিনি বলিলেন—"এই বৃদ্ধ বয়সে কাশী ছাড়িয়া আর কোথাও যাইব না।" নণীক্রচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"তাহা হইলে বিষয়সম্পত্তি রক্ষা হইবে কিরপে ?" তিনি উত্তর করিলেন—"কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডসে (Court of Wards) দেওয়া হউক।" মণীক্রচন্দ্র এই স্থযোগে প্রস্তাব করিলেন—"আমরা আজীবন কন্ট পাইতেছি, আপনার একমাত্র উত্তরাধিকারী আমি, আমাকে বিষয় রক্ষার ভার দিলে—আমি সে ভার বহন করিতে পারিব।—আপনি কাশিমবাজার চলুন,—আপনার সাধের লক্ষ্মীনারায়ণকে দর্শন করুন, সেবা করুন ইহাই আমার প্রার্থনা।" হরস্থন্দরী বলিলেন "তুমি আহারাদি কর—পরে আমি যথাকর্ত্তব্য স্থির করিব। আমি কলেক্টর সাহেবের তার পাইয়াছি।"

মাধব বাবুর পুত্রগণের সহিত মণীক্রচক্রের যে সব কথা হইল তাহার মর্মার্থ এই যে, যে ব্যবস্থাই হউক, বিষয় সম্পত্তির লাভের বধরাটা যেন তাঁহাদেরই ভাগে বেশী পড়ে।

দ্বিপ্রহরে মাতামহীর সহিত আবার কথাবার্তা হইল।—তিনি মণীক্র-চক্রকে বলিলেন,—'মণি', সম্পত্তি তুমিই ভোগ কর,—আমাকে ১০,০০০ দশ হাজার টাকা করিয়া মাসহারা দাও—আর নগদ ৯,০০,০০০ নয় লক্ষ টাকা আমাকে দাও, আমি আমার ইচ্ছামত দান করি।"

মণীক্রচক্র উত্তরে জানাইলেন—''আপনার এটর্ণিকে আপনি খবর দিন,—আমি আমার উকিলকে আনাইয়া লই, উভয় পক্ষ উপস্থিত থাকিয়া ক্রেগ্রাপড়া কিরূপ হইবে স্থির হউক।"

রাণী হরস্থলরী সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।—তৎক্ষণাৎ বৈকুঠবাবু,



## পরিবর্ত্তনের পথে

হরেন্দ্রবাবু, (১) ভবানীবাবু (২) এবং ব্রজেন্দ্র বস্থুকে কাশীতে আদিবার জন্ম মণীন্দ্রচন্দ্র টেলিগ্রাম করিলেন।

টেলিগ্রাম পাইবামাত্র তাঁহারা সকলে কানীতে উপস্থিত হইলেন। মাতামহীকে বলিয়া তাঁহাদের জন্ম একটা ভাড়াটিয়া বাড়ী স্থির করা হইল। অপর পক্ষের উকিলবাবৃও আসিলেন।—কিন্তু হুর্ভাগ্যের বিষয় মিটমাট ও সরল অন্ত:করণে লেখাপড়া করার প্রতিবন্ধক রূপে দাঁড়াইলেন—মাতামহীর ভিক্ষাপুত্র ও দেওয়ানের পুত্রগণ। তাঁহারা মাঝ হইতে বহু গোলমাল উপস্থিত করিলেন;—তাঁহাদের সহিত তর্কবিতর্ক করিতে ও তাঁহাদিগকে আপোষের পথে আনিতে মণীন্দ্র-চন্দ্র ও তাঁহার স্বপক্ষীয়দের দিবারাত্রের আহার নিজা প্রায় বন্ধ হইয়া আসিল ৷—যেদিক হইতে ছুর্য্যোগের কোনও আশদ্ধাই ছিল না, হঠাৎ সেইদিক হইতেই ঘনঘটা করিয়া আসিল ;—ঝড় উঠিল, ধূলি উড়িল— মাঝে মাঝে বিছাৎ চমকাইল—ছ'এক পশলা বৃষ্টিও যে না পড়িল তাহা নহে ;—আশা-নিরাশায় দোত্ল্যমান মানসিক অবস্থায় অত্যস্ত উদ্বেগ ও অশান্তিতে কয়দিন কাটিল—ছুই পক্ষের উকিলকেও সামঞ্চস্ত রক্ষা করিয়া লেখাপড়া করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল। যে বৈকুঠ নাথ সেন উত্তরকালে বাঙ্গলাদেশের ধর্মাধিকরণে ব্যবহারাজীব হিসাবে অনক্সসাধারণ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন—তাঁহার প্রতিভার লক্ষণ এই দলিল লেখাপডার ব্যাপারে সেই সময় বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। মণীব্রুচক্রের স্বার্থ-সংরক্ষণ উদ্দেশে তিনি এমন ভাবে কৃট

- (১) শ্রীযুক্ত হরেক্রক্ষ রায় বি-এল, মহারাক্তের উকিলের পদ হইতে ক্রমশঃ বাহারবন্দ পরগণার নায়েব ও পরে কাশিমবাজার রাজ এটেটের চিফ্ সেক্রেটারীর পদে উন্নীত হন। বর্ত্তমানে তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত আছেন।
- (২) ইনি বান্দলাদেশের প্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীগিরিক্সাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর পিতা, বহরমপুরের স্থপ্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন।

আইনের তর্ক-জাল বিস্তার করিলেন—যে, পরপক্ষের উকিল প্রায় নিরুত্তর হইয়া গেলেন, কিন্তু মাতামহীর স্নেহ তাঁহার ভিক্ষাপুত্তের উপর ছিল অতাধিক—দেওয়ান-পুত্রগণের প্রতিও তাঁহার পক্ষপাতিত্ব নিতান্ত কম ছিল না,কাজেই আইনের জয় হইলেও তাঁহার আপত্তি ও প্রার্থীদের পুনঃ পুনঃ অনুযোগ, সকল যুক্তি ও আলোচনা বার্থ করিয়া দিতে লাগিল। একদিন রাত্রে এমনই অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিল যে, মণীব্রুচক্রও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন।—তিনি বিশেষ ক্ষুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আপনাদের সম্পৃত্তি আপনাদেরই থাকুক—আমি গরীব, আমি ভিক্ষা করিয়াই খাইব। এত বড় বাঙ্গলা দেশে আমার মাথা গুঁজিবার স্থান অবশুই মিলিবে।—কিন্তু আমি স্থির জানি, ভাগ্য স্থপ্রসন্ন হইলে এ সম্পত্তি আমারই অধিকারে আসিবে।" এই বলিয়া প্রায় দ্বিপ্রহর রাত্রে পরমসহিষ্ণু মণীন্দ্রচন্দ্র অনধিকারীর প্রতি ক্ষুব্ধ হইয়া একান্ত নিঃসম্বল অবস্থায় কাশীর পথে বাহির হইয়া পডিলেন।—হিডিম্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হাত ধরিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন।—বলিলেন, "দাদা, এত কাতর হইতেছেন কেন? উতলা হইবেন না, এ সম্পত্তি সত্যসতাই আপনার। আপনিই উহা ভোগ করিবেন।" মণীন্দ্রচন্দ্র তভক্ষণে অনেকটা শাস্ত হইয়া আসিয়াছেন।

আহারের ডাক পড়িল। মণীক্রচন্দ্র মাতামহীর নিকট আহারে বসিলেন। ধীরে ধীরে মণীক্রচন্দ্র নিবেদন করিলেন—"আপনার ভিক্ষা-পুত্রগণ আপনার কাশিমবাজ্ঞারের সম্পত্তি আমার হাতে দিতে অনিচ্ছুক, আপনার সম্পত্তি আপনি গ্রহণ করুন।" রাণী সাস্ত্রনা দিয়া বলিলেন, "তুই এত অধৈষ্য হইতেছিস্ কেন? তুই অনেক টাকার মালিক হইবি,—অনেকদিন বাঁচিবি—এরা বামুনের ছেলে, এদের কিছু করিয়া টাকা দে।" মণীক্রচন্দ্র উত্তর করিলেন—"আপনি ত জানেন, এস্টেটের আয় আপনার আমলে আড়াই লক্ষ টাকার বেশী ছিল না—আপনাকে তাহার অর্দ্রেক দিতে স্বীকৃত হইলাম—তাহার উপর রাজবাড়ীতে কিছু

#### পরিবর্ত্তনের পথে

নগদ টাকা পাইব কি না ভাহার স্থিরতা নাই। এ অবস্থায় আপনাকে যে নগদ টাকা দিতে হইবে তাহা আমাকে ধার করিয়াই দিতে হইবে। সে টাকার স্থদ পরিমাণে কম হইবে না। এ অবস্থায় আপনার আদেশ আমি কিরপে প্রতিপালন করিব, তাহা আপনিই বলিয়া দিন।" তিনি বলিলেন, "আমি আর কতদিন বাঁচিব ? জমিদারী ত তোরই হাতে থাকিবে—আমাকে নয় লক্ষ টাকা দে—আমি সেই টাকা ভাগ করিয়া উহাদিগকে দিব, আর তুই যে টাকা মাসহারা দিবি তাহাই আমি নিজে ভোগ করিব। তুই অস্তমত করিস্ না; আমি আশীর্কাদ করিতেছি—তুই দীর্ঘজীবী হইবি, আমার মাথায় যত চুল তো'র তত পরমায়ু হইবে—স্থথে থাকিবি, আমার কথা তুই ঠেলিস্ না।"

নিরুপায় হইয়া মণীক্রচন্দ্র এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। এক মাসের মধ্যে ঐ টাকা সংগ্রহ করিয়া রাণী হরস্থন্দরীকে দিবেন এই প্রতিশ্রুতি দিলে মণীক্রচন্দ্র কাশিমবাজার এস্টেটের যাবতীয় ধনসম্পত্তির দখলিকার ইইবেন এইরূপ স্থির হইল।

রাণী হরস্থন্দরী এই বলিয়া মুর্শিদাবাদের কলেক্টরের নিকট মণীন্দ্রচন্দ্রের নামে ছাড়পত্র বা না-দাবী দলিল (Relinquishment deed)
লিখিয়া দিলেন যে, "আমি অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছি, এ অবস্থার আমি কাশী
ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি না। আমি প্রাপ্ত সত্তের পরিচালনা ও
ভোগাধিকার এবং বিষয়-কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। তুমি
আমার দৌহিত্র এবং আমার ও রাজা কুফ্তনাথের একমাত্র ভাবী
উত্তরাধিকারী, আমার শৃশুরকুলের পিগুদাতা বিধায় এবং আমার বিশেষ
স্নেহের পাত্র বলিয়া উক্ত সম্পত্তিতে আমার যে কোনও স্বন্ধ ও অধিকার
হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে আছে, সে সমৃদায় আমি তামার অনুকূলে পরিত্যাগ
করিয়া আমার জীবন-স্বন্থের দাবি হইতে মুক্ত করিলাম।" কাশী হইতে
কলিকাতায় ফিরিয়া মণীক্রচন্দ্র বিষ্ণুবাবুকে সব কথা খুলিয়া লিখিলেন।

পত্রোত্তরে বিষ্ণুবাবু সানন্দে জানাইলেন যে, বহরমপুরের জন-সাধারণ মণীক্ষ্রচক্ষকে উপযুক্ত ভাবে অভ্যর্থনা করিবার জম্ম প্রস্তুত হইয়া আছে। তিনি যেন ৮ই যাত্রা করিয়া ৯ই আশ্বিন (১৩০৪) তারিখে বহরমপুর বাঁধাঘাটে উপস্থিত হন।

# সৌভাগ্য-পূচনার

বিষ্ণুবাবুর পত্রামুযায়ী কাশিমবাজার যাত্রার ব্যবস্থা হইল। ললিত বাবু, বামাপদ বাবু এবং কর্মচারী ও চাকর দারবানের সঙ্গে মণীক্রচন্দ্র ১৩০৪ সালের ৮ই আখিন তারিখে হাওড়া ষ্টেশনে রাত্রির ট্রেণে উঠিয়া পরদিন প্রাতঃকালে আজিমগঞ্জে উপস্থিত হইলেন।

তাঁহার অভার্থনার জন্ম যে বিপুল আয়োজন ইইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। বহরমপুর-অধিবাসীর জন্মে মণীন্দ্রবাবু যে কতখানি স্থান অধিকার করিয়া ছিলেন—তাহা এই অগণিত নরনারীর অভার্থন। ইইতে বেশ বুঝা যায়।

বিচিত্র ফুল ও লতাপাতায় ষ্টেশনটি সুসজ্জিত; প্লাটফর্ম হইতে গঙ্গার ঘাট পর্যান্ত বনাত পাতিয়া, ছই ধারে কদলী বৃক্ষ ও দেওদার পাতার ছাউনী করিয়া একটি স্থান্দর অবতরণিকা করা হইয়াছে; বহরমপুর পর্যান্ত যাইবার জন্ম স্থান্দর একখানি ষ্টিমার সুসজ্জিত হইয়া মণীন্দ্রচন্দ্রের জন্ম অপেক্ষা করিতেছে।—আজিমগঞ্জ ও জিয়াগঞ্জের যাবতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, সৈদাবাদ, বহরমপুর ও গোরাবাজারের বছ বিশিষ্ট ভদ্রলোক মণীন্দ্রচন্দ্রের অভ্যর্থনার জন্ম আজিমগঞ্জ ষ্টেশনে সমাগত;—অভিবাদন, প্রত্যভিবাদন ও কুশল-প্রশ্ন বিনিময়াদির পর সদামানে মণীন্দ্রচন্দ্রকে ষ্টিমারে লইয়া যাওয়া হইল। ষ্টিমারখানি কৃল ত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে বহু বোমা ফুটান হইতে লাগিল।

মণীক্রচক্র বিশ্বিত নেত্রে দেখিলেন—গঙ্গার উভয় তীরে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়াইয়া আছে ;—যেমন ষ্টিমারখানি নিকটে আসে অমনি স্ত্রীগণ হুলুধ্বনি দেয়, পুরুষগণ জয়ধ্বনি করে,—বালকবালিকাগণ উল্লাসে নৃত্য করিতে থাকে।

নির্ব্বন্ধাতিশয্যে বহরমপুরের পথে কয়েক স্থানে ষ্টিমার দাড় করাইতে হইল—প্রত্যেক স্থানের ভত্তলোকগণ আসিয়া সংবৰ্দ্ধনা করিলেন—

ব্রাহ্মণগণ আশীর্বাদ করিলেন—পরিচিত, অপরিচিত বহু লোক প্রাণ খুলিয়া শুভ-ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন।

ক্রমশঃ মণীন্দ্রচন্দ্রের বিশ্বয় বাড়িতে লাগিল—হুদয় মন গভীরভাবে অভিভূত হইতে লাগিল—মণীন্দ্রচন্দ্র সাক্রানেত্রে ভাবিতে লাগিলেন—এই অগণিত নরনারী, ইহারা সত্যই কি আমার মত দরিক্রকে চায় ?— বাস্তবিকই কি ইহারা আমাকে ভালবাসে ?—আজ তাঁহার বিগত দিনের নীরস মূহুর্ত্তগুলির কথা একে একে মনে পড়িতে লাগিল। একদিন এই আজিমগঞ্জ ষ্টেশন হইতেই একান্ত প্রয়োজনীয় এক বিনীত প্রার্থনা জানাইতে আসিয়া ব্যর্থকাম প্রার্থীর মত, অবজ্ঞাত দরিক্রের মত, অপমানিত আগস্তকের মত ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল।—য়বক মণীক্রচন্দ্রের আত্মমানি, অস্বচ্ছল অবস্থার ছঃখ বেদনা ও নৈরাশ্য তাঁহাকে সেদিন এমনি আচ্ছয় করিয়া ফেলিয়াছিল যে, তিনি আত্মহত্যা করিয়া সকল যম্বণার অবসান করিতে উত্যত হইয়াছিলেন।

আর আজ ? বিধাতার লীলা এমনি রহস্তময় ! আজ এই অভাবনীয় দৃশ্যের পটভূমিকায় মণীক্রচক্রের চির-আরাধ্য ইষ্টদেবতা, সেই মোহনমুরলীধারী নবীন কিশোর শ্রীকৃষ্ণের মধুর মূর্তিটি চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল—সমস্ত মনঃপ্রাণ দিয়া মণীক্রচক্র দেবতার চরণে কৃতজ্ঞতা জানাইলেন,—একটা বিনম্র প্রাণিপাতে যেন মণীক্রচক্রের ভবিষ্যৎ-জীবন ইষ্টদেবতার চরণে উৎসর্গীকৃত হইয়া গেল।

ষ্টিমার দেড় ঘণ্টার মধ্যে বহরমপুর বাঁধাঘাটে আসিয়া ভিড়িল। ঘাটের উপরই একটি পুষ্পমাল্য-পরিশোভিত মঞ্চ, সেই মঞ্চের উপর মণীক্রচক্রের সংবর্জনা-সভা আহুত হইয়াছে। পরিচিত ভদ্রলোকের মধ্যে রায় শ্রীনাথ পাল বাহাহর মণীক্রচক্রকে সংবর্জনা করিতে আসিয়াছেন দেখিয়া মণীক্রচক্র যুগপৎ বিশ্বিত ও আনন্দিত হইলেন। এই প্রকার আনন্দ বোধ করা একমাত্র মণীক্রচক্রের পক্ষেই সম্ভব। অভীতের

# সৌভাগ্য-সূচনায়

মর্দ্মান্তিক স্মৃতি নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিয়া এমন ভাবে ক্ষমা করা, অতি বড় শক্রতেও পরমাত্মীয় জ্ঞানে এমন ভাবে বরণ করিয়া লওয়া ছড়ের রচরিত্র মহামানব মণীক্রচন্দ্রের পক্ষেই সম্ভব হইয়াছিল। আশীর্কাদ, শুভইচ্ছা-জ্ঞাপন, আনন্দ-প্রকাশ চলিতেছে; অন্তদিকে সমাগত নরনারীর মধা হইতে কখনও কুলুখ্বনি, কখনও মণীক্রচক্রের জয়, কখনও উচ্চকণ্ঠে হরিনাম শুনিতে পাওয়া যাইতেছে; মণীক্রচক্রের আগমনে যেন সহরময় একটি অব্যাহত অনাবিল আনন্দ-স্রোত বহিতেছে!—এই অদৃষ্টপূর্বব অভ্যর্থনায় মণীক্রচক্রের বাক্যক্ট্ ইইল না,—স্কম্ভিতের স্থায় নির্দিষ্ট স্থানে মণীক্রচক্রের বাক্যক্ট্ রি হইল না,—স্কম্ভিতের স্থায় নির্দিষ্ট স্থানে মণীক্রচক্রের বাক্যক্ট্ রি হইল না,—স্কম্ভিতের স্থায় নির্দিষ্ট স্থানে মণীক্রচক্রের জাবনের এই চিরস্মরণীয় দিনটির কথা উল্লেখ করিয়া মণীক্রচক্র একদিন গ্রন্থকারকে বলিতেছিলেন—

"আমি জ্ঞান হইয়া পর্যান্ত বহু গভর্ণর, ভাইসরয়, প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্ প্রভৃতির অভ্যর্থনা দেখিয়া আসিতেছি কিন্তু এমন বিরাট, সার্বজনীন, আন্তরিক অভ্যর্থনা আর কখনও দেখিতে পাইলাম না।"

বাঁধাঘাটের সেই বিরাট জনতার মধ্যে একটু শৃঙ্খলা আসিলে,— শোভাযাত্রা সহকারে একখানি স্থন্দর ঘোড়ার গাড়ীতে করিয়া মণীন্দ্র-চন্দ্রকে বিষ্ণুবাবুর বাগানবাড়ীতে লইয়া যাওয়া হইল।

বিশ্রামান্তে মণীব্রচন্দ্র পূর্ববিপরিচিত বন্ধুগণের নিকট কাশীর ঘটনা আমুপূর্বিক বিরত করিলেন। অপরাক্তে বাবু রাধিকাচরণ সেনকে সঙ্গে লইয়া মণীব্রুচন্দ্র ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।—বৈকুষ্ঠ বাবুও সেখানে অবিলম্বে উপস্থিত হইলেন। মাতামহীর লিখিত ছাড়পত্র (Relinquishment) ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ লেভিংজকে দিবার পর স্থির হইল, পরদিন সকালে অর্থাৎ ১০ই আশ্বিন সম্পত্তি দখল করিবার জন্ম মণীব্রুচন্দ্র কাশিমবাজার রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইবেন।

# সৌভাগ্যের সিংহ্ছারে

সন ১৩০৪ সালের ১০ই আশ্বিন !—এই তারিখটি মহারাজ মণীক্রচন্দ্রের জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা শ্বরণীয় দিন। ঐদিন বিধাতার ফলজ্যা বিধানে মণীক্রবাবু কাশিমবাজার রাজপ্রাসাদে রাজার গৌরবে, রাজার যোগ্য অভ্যর্থনায় সম্মানিত হইয়া, পৌরজনের আনন্দকোলাহল ও জয়ধ্বনির মধ্যে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেন,—ধর্মের কল বাতাসে নড়িল!

মহারাণীর মৃত্যুর পর, মণীক্রচক্রের অনুপস্থিতিকাল পর্যান্ত বহরমপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ লেভিক্ত কাশিমবাজার রাজবাটী তালাবন্ধ ও শিলমোহর করিয়া রাখিয়াছিলেন একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।—
মহারাণীর উত্তরাধিকারিরূপে মণীক্রচক্র কাশিমবাজারে উপস্থিত হইলেন;
—উক্ত ১০ই আখিন প্রাত্কেলাল সাড়ে আট ঘটিকার সময় জেলা
ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ লেভিক্তে রাজবাটীর তালাচাবি খুলিয়া ও শিলমোহর ভাঙ্গিয়া মণীক্রচক্রকে রাজবাটীর দখল দিলেন। ইহাতে বাঙ্গলা সরকারের মণীক্রচক্রকে আইনতঃ উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করা হইল।

কলিকাতা হইতে কাশিমবাজার আসিবার সময়—মণীক্রচক্রের ভাগিনেয় রাজেক্রচক্র, খুল্লতাত-ভ্রাতা গোষ্ঠবিহারী নন্দী ভাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। ভাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া মণীক্রচক্র কাশিমবাজার রাজভবনে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বাথো গৃহদেবতা শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ও রাধাগোবিন্দ জিউকে প্রণাম করিলেন। তাহার পর তালা খুলিতে খুলিতে অন্দর মহলের পথে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ মণীক্রচক্র মহারাণী স্বর্ণমন্থীর চন্ধরে আসিয়া, যে সকল ঘর তালাবদ্ধ ও শিলমোহর করা ছিল সেগুলি খুলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। স্নানাহারের সময়ের মধ্যে সব তালাগুলি খোলা হইয়া গেল। আহারাস্থে আমলাগণের সহিত মণীক্রচক্রের বৈষয়িক কথাবার্ত্তা হইল।



টোৰাজ গণাঁ<del>ড</del>bড

## সৌভাব্যের সিংহছারে

তদানীস্তন এপ্টেটের ম্যানেজার রায় শ্রীনাথপাল বাহাছুন্নের নিকট হইতে মণীস্রুচন্দ্র রাজসেরেস্তার অনেক কথা জানিতে পারিলেন—কাগজপত্র দেখাশুনা ও কাজকর্ম্মের হিসাবনিকাশ পরদিন কাছারীর সময় দেখাইবার কথা স্থির হইল।

বাল্যকাল হইতে ছু:খের সহিত সংগ্রাম করিয়া মণীক্রচক্র যে অমৃল্য অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন, এইবার এই বিপুল সম্পদের অধিকারী হইয়া তাহা তাঁহার কাজে লাগিল। কিন্তু মণীক্রচক্রের রাজোচিত কার্য্য-তৎপরতা হঠাৎ কোথা হইতে আসিল ইহা ভাবিবার কথা। বিশাল সম্পত্তির মালিক হইতে হইলে—যে স্কুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, ক্ষিপ্র কর্ম্মপটুতা ও দৃঢ় অভিনিবেশের প্রয়োজন তাহা যেন মণীক্রচক্রের সংস্কারলক ছিল। পর পর স্কুশুলার সহিত তিনি জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া ও যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া চলিতে লাগিলেন। রাজবাড়ীর মালখানা খুলিয়া খাজাঞ্জী রামনারায়ণ রায়কে তহবিলে কত টাকা মজ্ত আছে তাহা জিজ্ঞাসা করা হইল। অন্দরের প্রত্যেক ঘর ও সিদ্ধুক বিশেষভাবে দেখিয়া—পর্যাবেক্ষণের কাজ শেষ হইল।—ছই তিন দিন পরে সৈদাবাদের রাজবাড়ীর কাজ আরম্ভ হইল। মূল্যবান্ ক্রব্যসম্ভার, নগদ টাকা ও অলঙ্কারাদি কি ভাবে এবং কি পরিমাণ আছে তাহা দেখিতে গিয়া নিরাশ হইলেও—মণীক্রচক্র মহারাণী স্বর্ণময়ীর প্রাদ্ধিবাপারে মনোযোগ দিতে ক্রটি করিলেন না।

বৈকুপ্ঠনাথ সেন, জ্রীনাথপাল, রাধিকাচরণ সেনের সহিত কিভাবে শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করা যায় তাহার আলোচনা চলিতে লাগিল।—রার বাহাত্ত্র জ্রীনাথপালের উপর প্রধানতঃ শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থার ভার দেওয়া হইল। ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, কুটুম্ব প্রভৃতির নিমন্ত্রণ হইল। স্থানীয় ভদ্রলোকগণ নিমন্ত্রিত হইলেন। ২০,০০০ বিশ হাজার কাঙালী বিদায় হইবে ইহাই মণীশ্রচন্দ্র নিজে স্থির করিলেন। মহারাণী স্বর্ণময়ী সভ্যসভ্যই কাঙ্গালীর মাতৃস্থানীয়া ছিলেন—তাঁহার যশঃ ও সম্মান

অকুর রাখিবার জন্ম কাঙালী বিদায়ের দিকেই বিশেষ লক্ষা রাখা হইল। প্রত্যেক কাঙালীকে একখানি নৃতন কাপড়, পর্য্যাপ্ত-পরিমাণে লুচি সন্দেশ এবং নগদ এক টাকা দান করিবার ব্যবস্থা হইল। এক লক্ষ টাকা বায়ে শ্রাদ্ধাদি বেশ স্থনামের সহিত সমাধা হইয়া গেল।

এইবার সেই প্রতিশ্রুত নয় লক্ষ টাকার চিস্তা।—এপ্টেট ও মহারাণীর নিজ তহবিল হইতে অতি অল্প টাকার সঙ্কুলান হইল— কাজেই ঋণ করাই মণীস্দ্রচন্দ্রের পক্ষে অনিবার্য্য হইয়া দাঁড়াইল।

কলিকাতায় যাইয়া মণীব্রুচন্দ্র সারদা বাবুর সহিত পরামর্শ করিলেন। ঋণ গ্রহণের চেষ্টা চলিতে লাগিল। ডিম্লের রাজার নিকট প্রয়োজনীয় টাকার কিয়দংশ পাওয়া যাইবে এ আশা মণীব্রুচন্দ্র পাইলেন। বাকী টাকা সংগ্রহের জন্ম ভাগ্যকূলের কুণ্ডুবাবুদের নিকট যাওয়া হইল। রাজা জানকীনাথ রায়ের কাছে ঋণ লইবার প্রস্তাব করায় তিনি নানাপ্রকার ওজর আপত্তি তুলিলেন। হ্যাণ্ডনোটে কিরূপে টাকা ধার দেওয়া যায়, স্থদের হার কত, ইত্যাদি বিষয় লইয়া বহু - বাদারুবাদ হইবার পর, তিনি মণীব্রুচক্রকে টাক। দিবেন না বলিয়া স্থির করিলেন। যাহা হউক কোনও প্রকারে নয় লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইল। বৈকুণ্ঠনাথ সেন, ভবানীকৃষ্ণ চক্রবর্তী, ব্রজেন্দ্র বস্তু, ব্যারিষ্টার ওয়েষ্টমেকট, বিচারপতি সারদাচরণ মিত্রকে লইয়া কাশী যাত্রা স্থির করিয়া উকিল বাবু ও মহাজনদিগের থাকিবার মত একটি বাড়ী ঠিক করিতে মণীক্রচন্দ্র মাতামহীর নিকট পত্র লিখিলেন—বাডী ঠিক কর। হইয়াছে এ খবর মাতামহীর পত্রে কয়েকদিনের মধ্যেই পাওয়া গেল। শুভদিনে যাত্রা করিয়া কাশীতে মণীব্রুচন্দ্র সদলবলে উপস্থিত হইলেন---নিজে মাতামহীর নিকট এবং আর সকলে ভাড়া বাড়ীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। হরস্থন্দরী কিভাবে তাঁহার স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি লেখাপড়া করিয়া মণীক্রচক্রকে দিবেন, তাহা লইয়া

## সৌভাব্যের সিংহদ্বাবের

মুষাবিদা চলিতে লাগিল। মাতামহার পক্ষ হইতেও একজন এটর্ণি উপস্থিত ছিলেন। সাত আটদিন তর্কবিতর্কের পর কি লেখাপড়া হইবে তাহা স্থির হইল। দলিল লেখাপড়া ও সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত হইল। মণীক্রচক্র তাহার প্রতিশ্রুতি অমুসারে একমাস উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই ৭ই কার্ত্তিক দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়া মাতামহার হাতে নগদ ৯,০০০০০০ নয় লক্ষ টাকা দিলেন; যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাও এই সঙ্গে চুকাইয়া দেওয়া হইল। হরস্থন্দরী মণীক্রচক্রকে বলিলেন, "ভাই, আমি ত তোমাকে আগেই বলিয়াছি—মাধবের ছেলেদের তোমার প্রদন্ত এ নয় লক্ষ টাকা দান করিব।" মণীক্রচক্র সহাস্থে বলিলেন,—"ভালই ত, ইহা ত আপনার উচ্চ ছদয়েরই পরিচয়। আমি শুনিয়াছি আপনি দ্বারিকা নাথ ঠাকুরকে ৮০,০০০০ টাকা ছাড়িয়া দিয়াছেন, আপনি ত দয়ার আধার, তবে যছনাথ ও তাহার ভাতাকে কিছু দেওয়া উচিত ছিল।" তিনি বলিলেন—"তোমার নিকট হইতে প্রতি মাসে আমি ১০,০০০ টাকা করিয়া পাইব। এ টাকা হইতে তাহাদের কিছু দিব।"

রাণী হরস্থন্দরী পরদিন বৈকুষ্ঠ বাবুকে ডাকাইয়া বলিলেন, "মণি যে নয় লক্ষ টাকা আমাকে দিয়াছে তাহা আমার ভিক্ষাপুত্র মাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্রগণকে দান করিব। একটা দানপত্রও আমি লিখাইয়াছি। তুমি ভাল উকিল—এখানি বেশ করিয়া দেখিয়া দাও।"

বৈকুণ্ঠবাবু নিজে দানপত্র দেখিয়া দিয়া মণীব্রদক্রকে তাহার সাক্ষী হইতে বলিলেন—মণীব্রদক্র তাহাতে নাম সহি করিয়া দিলেন। এই নয় লক্ষ টাকা ছাড়া রাণী হরস্থন্দরীকে যাবজ্জীবন বার্ষিক দশ হাজার টাকা দিবার অঙ্গীকারও মণীব্র্রদক্রকে করিতে হইল। সে অঙ্গীকার তিনি হরস্থন্দরীর জীবিতকাল পর্যান্ত রক্ষা করিয়াছিলেন।

কাশিমবাজার আসিবার জন্ম মণীক্রচন্দ্র হরস্থলরীকে বিশেষ অনুরোধ উপরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি রাজী হইলেন না। তিনি

বলিলেন—"বিশ্বনাথের ধাম ছাড়িয়া আমি সেখানে গিয়া স্থুখী হইতে পারিব না। কৃষ্ণনাথের চিন্তা, গোবিন্দ স্থান্দরীর (মণীব্রুচন্দ্রের মাতা) শ্বতি আমার ভগবং চিন্তা ভুলাইয়া দিবে। তোরা বাঁচিয়া থাক, এক একবার আমাকে দেখা দিতে আসিস্। আমি এইখানেই মরিব।" দলিলপত্র সহ মণীব্রুচন্দ্র কলিকাতা হইয়া কাশিমবাজারে ফিরিয়া আসিলেন।

## সৌভাগ্য-ভোরণে

ভাগ্যদেবতা স্থপ্রসন্ন হইলেন—বহুদিনের প্রত্যাশা, নৈরাশ্র ক্ষোভের অবসান হইল, সত্যপথে সহিষ্ণু প্রতীক্ষার ফল ফলিল, কিন্তু প্রাপ্তির আনন্দ ও উৎসাহের মধ্যে মণীব্রুচন্দ্র উদ্বেগ হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন না। ভাবী কালের উৎফুল্ল আশার কুসুমদলে হতাশার হিম-বায়ু বহিয়া গেল। কাশিমবাজার রাজলক্ষীর রত্নভাগুারে যাহা দেখিবার আশা করিয়াছিলেন তাহা তিনি দেখিতে পাইলেন না। বহুমূল্য রত্মালস্কার, স্বর্ণ-রোপ্যের তৈজসপত্রাদি অজ্ঞাত হস্তে কখন কোন সুযোগে অপস্ত হইয়াছে :--মহারাণী স্বর্ণময়ীর যে রাজান্তঃপুর এবং তোষাখানাগৃহ মণিমাণিক্যের বিচিত্র সম্ভারে অতুলনীয় বলিয়া বিখ্যাত ছিল—মণীস্ক্রচন্দ্র রাজবাড়ী দখল করিবার পর তাহা জনশ্রুতিতে পরিণত হইতে চলিল। কাশীধাম হইতে কাশিমবাজার ফিরিয়া মণীক্রচক্র রাণী হরস্থন্দরীর নিকট ১৫ই কার্ত্তিক ভারিখে তুঃখ প্রকাশ করিষ্কা যে পত্রখানি লিখেন তাহা হইতেই তাঁহার বিব্রত অবস্থার কথা জানিতে পারা যায়। তালা খুলিয়া অন্তঃপুরে পাইলেন-মাতুলানীর নিভ্য ব্যবহার্য্য এক প্রস্থ রূপার বাসন, ভোষাখানায় পাইলেন—ক্ষেক্থানি রৌপ্যের থালা মহারাণী স্বর্ণমন্ত্রীর মৃত্যুর স্থাযোগে কুচক্রীগণের এই ঘূণিত চৌর্যার্ত্তির ইঙ্গিত পূর্বেও দেওয়া হইয়াছে।

এই নৈরাশ্যের উপর প্রজার নিকট হইতে প্রাপা খাজানার অনাদায় এর ব্যাপারও মণীক্রচক্রকে বিত্রত করিয়া তুলিল। সন ১৩০৪ সালের প্রসিদ্ধ ভূমিকম্পে বাঙ্গলা দেশে যে প্রলয় হয়, তাহাতে কাশিমবাজার রাজবাড়ীর বহু অংশ ভূমিসাং হয় একথা 'মহারাণী স্বর্ণময়ী' অধ্যায়ে নিবৃত হইয়াছে। এই ভূমিকম্পে কাশিমবাজার এইটের বহু মট্টালিকা ভগ্নস্ত্রপে পরিণত হয়—বিশাল জমিদারীর নানাবিধ ক্ষতির জন্ম

প্রজাগণের অবস্থা হঠাৎ মন্দ হওয়ায় প্রাপ্য খাজনা আদায়ের পক্ষে
বিশেষ অস্তরায় ঘটে। উপযুক্ত সময়ে উক্ত খাজনা রাজবাটীতে
'ইরসাল' না হওয়ায় মহারাজা বিত্রত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু
প্রাণসন্ধট বিপর্যায়ে যাঁহার জীবনযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে—মায়ুষের চক্রাস্ত
বা দেবতার অত্রযোগের মধ্যেও তিনি জীবনকে স্প্রতিষ্ঠিত করিতে
পারেন—বীর যোদ্ধার পরীক্ষার মধ্যে উৎসাহের উপলক্ষ্য ও স্থযোগ
আপনা হইতেই উপস্থিত হয়। তাই দেখিতে পাই এই অশাস্তি ও
উদ্বেগ প্রশমিত করিয়া কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীশচন্দের জন্মলাভ।

সন ১৩০৪ সালের ১৫ই আশ্বিন তারিখে মণীক্রচক্রের পরিবারবর্গকে শ্রামবাজারের বাটী হইতে ৩০২নং অপার সারকুলার রোডের 'রাণী-কুসি'তে আনা হইল। এই বাড়ীর পাথরের ঘরে ঠিক বার দিন পরে অর্থাৎ ২৭শে আশ্বিন তারিখে বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীশচক্রের জন্ম হইল। এক মাস অতীত হইতে না হইতেই পরিবারবর্গকে অবিলম্বে কাশিমবাজার আনিবার জন্ম মণীক্রচক্র বাস্ত হইয়া পড়িলেন। কোনও একটা কাজ করিবার মনস্থ করিলে যে কোনও উপায়ে তাহা সম্পন্ন করিবার জন্ম তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। শুধু পারিবারিক জীবনে নহে—কর্ম্মজীবনেও তাঁহার এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যস্ততার ভাব দেখা যাইত। ৮ই অগ্রহায়ণ তারিখে স্পেশাল ট্রেণে করিয়া—কামরায় দোলা ঝুলাইয়া এক মাসের শিশু শ্রীশচক্রকে পরিবারবর্গ সহ কাশিমবাজার রাজবাটীতে আনিতে মণীক্রচক্রের ১৫০০ টাকা ব্যয় হইল।

এই বংসরে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে;—ভাছার দ্বারা আমরা বৃঝিতে পারি ভাগ্যবিধাতা অযোগ্যের প্রতি কুপাদৃষ্টি করেন নাই। ২৪শে অগ্রহায়ণ তারিখে বর্ত্তমান বর্দ্ধমানের মহারাজ্বের বিবাহোপলক্ষে মণীজ্রচল্রের নিমন্ত্রণ হইল।—রাজা হইবার জন্ম যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—কৃতী বলিয়া যাঁহার গৌরব চতুর্দ্ধিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল—তিনি এই রাজার নিমন্ত্রণ রাজার স্থায় রক্ষা করিয়া

## সৌভাগ্য ভোরণে

কাশিমবাজ্ঞার ফিরিয়া আসিলেন। মণীক্রচন্দ্র বর্দ্ধমান রাজ্বাচীতে পাঁচ দিন অবস্থান করিয়া স্বহস্তে কাঙ্গালীবিদায় ও ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইরা থাকিয়া নিমন্ত্রিভগণের আহারের ব্যবস্থা করিয়া সমাগভ বহু রাজামহারাজকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন।

সর্ব্ব প্রধান ঘটনা — পূর্ব্বে উল্লিখিত মহারাণী স্বর্ণময়ীর দানসাগর প্রাদ্ধ উপলক্ষে একলক্ষ টাকা ব্যয়। মাতৃলানীর পূর্ব্ব ব্যবহারের কোনও কথাই তাঁহার মনে আসিল না—কর্ত্ব্যকর্মে এমনি তাঁহার অবিচল শ্রদ্ধা ছিল। সন ১৩০৪ সালের মাঘ মাসে অর্থাৎ ইংরাজি ১৮৯৮ সালের কেব্রুয়ারী মাসে তখনকার ছোটলাট কাশিমবাজার রাজ-বাটীতে আগমন কবেন। এই উপলক্ষে মণীক্রচক্রের দশ হাজার টাকা ব্যয় হয় এবং তিনি ৯ই কেব্রুয়ারী তারিখে মধ্যম ভগ্নীর ঋণশোধের জন্ম গোষ্ঠবিহারী নন্দীকে ডাক্যোগে ১০০০ টাকা পাঠাইয়া দেন। এই সালের ফাল্কন মাসে মহারাজের শুভাকাজ্জী মজিলপুরনিবাসী মপুরানাথ দত্তের পুক্র শ্রীযুক্ত সৌরীক্রনাথ দত্তের নৃতন চাকুরীর জন্ম ১০০০ টাকা ডিপজিটের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এ সময় মপুরানাথের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না বলিয়া মণীক্রচক্র তাঁহাকে ১০০০ টাকা দান করিয়া শুভাকাজ্জীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেন।

এটেট হাতে পাইয়া মণীক্রচক্রের আর্থিক স্বচ্ছলতা যে আশামুরপ হয় নাই ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই অবস্থার মধ্যেও প্রথম বংসরেই এই কয়েকটি দান এবং অবশ্য করণীয় কার্য্যে ব্যয়ের মধ্যে আমরা দানশোগু মহারাজ মণীক্রচক্রের উদার চরিত্রের পূর্ব্বাভাস পাই বলিয়া সেগুলির উল্লেখ করা হইল।

ইংরাজি ১৮৯৮ সালের ০০শে মে সোমবার তারিখে অর্থাৎ সন ১০০৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৭ই তারিখে, উত্তর ফাস্কুণি নক্ষত্রে মহারাণী স্বর্ণময়ীর উত্তরাধিকারিরূপে গভর্ণমেন্টের প্রতিশ্রুতি অমুসারে মণীক্রচন্দ্র 'মহারাজ' উপাধিতে ভূষিত হইলেন। বেলভেডিয়ার প্রাসাদে ভদানীস্তন ছোটলাট একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় স্বর্গীয় মহারাণীর পদাঙ্ক অমুসরণ করিতে উপদেশ দিয়া মণীক্রচন্দ্রকে সনন্দ ও খেলাত প্রদান করিলেন।

এক বংসর পূর্ণ হইল—আবার বাঙ্গলা সন ১৩০৫ সালের ১০ই আশ্বিন আসিল। অর্থ-কট্টে সারা বংসর কাটিয়াছে। নানা উদ্বেগ ও অশান্তির মধ্য দিয়া মণীক্রচক্র অগ্রসর হইয়া আসিলেন। রাজধানীর পূজা-পার্ব্বণ, লৌকিকভাপ্রভৃতি চিরাচরিত ক্রিয়াকাণ্ডগুলি কিছু বাদ मिर्फ वा वननाइराज भातिरानन ना—रम इच्छा ७ **छा**त्र हिन ना। হৃদয়ের আশা ছিল বিপুল—সংকর্মের আকাজ্ফাও ছিল তাঁহার অসীম —শুধু "উত্থায় হৃদি লীয়স্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাং"—মনের বাসনা অর্থ ও স্থুযোগের অভাবে মনের মধ্যে জাগ্রত হইয়াই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখন ত তাহার চরিতার্থতা চাই। তাহার উপর কাশিমবাজারের গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া—তখনকার দেশব্যাপী ছর্দ্দিনেও তিনি ব্যয়-সক্ষোচ করিতে পারিলেন না। অনাদায়ের বংসর, তাহার উপর মাতামহীর বার্ষিকী দশ হাজার টাকা নির্দিষ্ট দিনে কাশীধামে প্রেরণ করা, ঠিক সময়ে গভর্ণমেন্ট রেভিনিউ বা রাজস্ব প্রদান করা—এই সকল ঘটনাগুলির একত্র সমাবেশে তিনি চিস্কিত ও বিব্রত হইয়া পড়িলেন। নিরুপায় হইয়া ঠিক এই দিনে অর্থাৎ ১৩০৫ সালের ১০ই আবিন তারিখে তিনি আজিমগঞ্জের প্রসিদ্ধ ধনী রায় বাহাত্বর বুধ সিং

ছুখোরিয়ার নিকট হইতে ২৫০০০ পঁচিশ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করিলেন। বিশাল জমিদারী লাভ করিবার পর ইহাই তাঁহার প্রথম ঋণ গ্রহণ! অথচ এমন অবস্থাতেও পূর্ব্বের ফ্রায় কর্ত্তব্য-কর্ম্মে তাঁহার ব্যয়-কুণ্ঠা দেখা গেল না।

এই বংসর কলিকাতায় একটি প্লেগ-হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইল—
মণীস্রুচন্দ্র তাহার সাহায্যকল্পে মাসিক ১০০২ টাকা দান করিতে
লাগিলেন।

পৌষমাসে মণীব্রুচব্রের শ্বশুর মহাশয়ের শ্রাদ্ধে তিনি শুধু কাঙ্গালী বিদায় করিয়াই ১৫০০ টাকা ব্যয় করিলেন। উহাতে ৭০০ টাকার পয়সা, ৮০০ টাকার সিকি বিতরিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ পশুতগণকে একটি করিয়া ঘড়া দান করা হইল। মোট ব্যয় হইল ১০,০০০ দশ হাজার টাকা।

জমিদারী-কার্য্য পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে কাশিমবাজার রাজবার্টীর ধর্মাকর্মান্থপ্ঠানের একটা বিধিব্যবস্থা স্থির করার প্রয়োজন হইল। মহারাণী স্বর্ণময়ীর আমলে তাঁহার সভাপণ্ডিত ৺রমাপতি তর্কভূষণ প্রদত্ত শাস্ত্রীয় ব্যবস্থান্থসারে রাজধানীর সকল প্রকার ধর্মাকার্য্য নির্বাহ হইত। মহারাজ মণীক্রচক্র, ছর্গোৎসব ও অন্নপূর্ণা পূজার পদ্ধতি তর্কভূষণ মহাশয়ের ব্যবস্থান্থযায়ী রাখিয়া বাকী বৈষ্ণবধর্ম্মলক অনুষ্ঠানগুলি শ্রীপাদ গোস্বামীমহাশয়গণের প্রবর্ত্তিত "হরিভক্তিবিলাস" নামক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গ্রন্থের ব্যবস্থান্থসারে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। রমাপতি তর্কভূষণকে তিনি বিশেষ মাস্য করিতেন; তাঁহার বাক্যও যথাসাধ্য পালন করিবার চেষ্টা করিতেন, তথাপি তর্কভূষণ মহাশয়ের ব্যবস্থা বর্জ্জন করিয়া মহারাজ যে 'হরিভক্তি বিলাসে'র মতে রাজবাড়ীর বৈষ্ণবান্ধুষ্ঠানগুলিতে নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন করিলেন, ইহাতে

তিনি যে কতখানি বৈষ্ণবপ্রাণ ছিলেন তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। কাশিমবাজার রাজপরিবারের আদিপুরুষগণও বৈষ্ণবমতাবলম্বী ছিলেন —মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রও রাজগদি লাভ করিবার পর নানাকাজের স্থযোগে সেই বৈষ্ণব মতের প্রতিই আপনার অস্তরের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

# সন ১৩০৬ ও ১৩০৭ সালের কথা—

মহারাজের কর্ম্ময় জীবন যথানিয়মে চলিতে লাগিল; ক্রমশঃ বিশাল জমিদারী পরিচালনের যে গুরুভার তাঁহার স্কল্পে আসিয়া পড়িল, তাহার জম্ম নানা অমুকূল ও প্রতিকূল ঘটনার মধ্য দিয়া তিনি নিজেকে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। কর্মক্ষমতার বিকাশ হইতে লাগিল প্রতিদিনকার কর্ম্মসাধনার মধ্য দিয়া।

মহারাণীর পূর্বতন কর্মচারিগণের মধ্যে যাহারা মণীক্রচক্রের বিরুদ্ধে বড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, তাহারা ভাবিয়াছিল—এইবার মণীক্রচক্র তাহার প্রতিশোধ লইবেন; কিন্তু ক্ষমার আধার মণীক্রচক্র রাজতক্তে বসিয়া পূর্বে আমলের কর্মচারিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে সকলকেই মৃদ্ধ করিলেন। একটী কর্মচারীও কর্মচাত্ত হইল না। ক্ষমা-গুণে সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

মহারাণী স্বর্ণময়ীর দানের এক লক্ষ টাকায় বহরমপুরে জলের কল (Water Works) প্রতিষ্ঠার কার্য্য আরম্ভ হয়। সহরময় জলের পাইপ বসান এবং জলের কারখানা বা ইন্জিন ঘর নির্মাণ শেষ হইতে না হইতেই স্বর্ণময়ীর মৃত্যু হয়। মহারাজ মণীক্রচক্র রাজ্যলাভের পর বংসরই অর্থাৎ সন ১৩০৬ সালের (ইং ১৮৯৯) জ্যৈষ্ঠ মাসে জলের কল বা ওয়াটার ওয়ার্কসের সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া ফেলিলেন। মহারাজের সাদর আহ্বানে ছোটলাট স্থার জন্ উড্বার্ণ স্বরং উক্ত

ওয়াটার ওয়ার্কসের দার উদ্যাটনপূর্বক মহারাণী স্বর্ণময়ীর স্মৃতিরক্ষার্থ তাহার প্রাচীরগাত্রে একটি ইংরাজি কবিতা-খোদিত প্রস্তর ফলক বসাইরা দেন। উক্ত কবিতাটি মহারাজের বাল্যবন্ধু এবং সেক্রেটারী প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বস্থুর রচিত। কবিতাটি নিম্নে উদ্বত করা হইল—

How sweet the gen'ous use of wealth, Flowing in streams that millions save! Blessed the hands this gift that gave To lengthen life and strengthen health! The noble Swarnomoyee's name, Linked with Manindra's shall be writ, In living water—pure and sweet—And blazoned by emblazing Fame!

ইহার ঠিক এক বংসর পরে অর্থাং ইংরাজি ১৮৯৯ সালের জুলাই মাসে উক্ত ছোট লাট স্থার জন্ উড্বার্গ কাশিমবাজার রাজবাটীতে আসিয়া মহারাজের স্বভাবস্থলভ উদার্য্য ও রাজোচিত আতিথেয়তায় বিশেষ মুগ্ধ হইয়া কোনও মোকর্দ্ধমায় যাহাতে মহারাজকে অতঃপর আদালতে উপস্থিত হইতে না হয় গভর্ণমেন্টকর্তৃক তাহারই ব্যবস্থা-মূলক নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়া মহারাজকে সম্মানিত করিলেন।

মহারাজের মাথকণ জীবনেই আমরা দেখিয়াছি যে, কৃষি-কার্য্যের প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল। এটেট হাতে লইয়াই মণীক্র চন্দ্র সজী বাগানের দারোগাকে শাক সজী ও নানাবিধ ফসল লাগাইতে উপদেশ দিলেন। একজন ক্যাম্বেল-পরীক্ষোত্তীর্ণ ডাক্তারকে বাগানের স্থপারিন্টেণ্ডেন্ট নিযুক্ত করিলেন। একজন জাপান-প্রত্যাগত ভদ্রলোকও কিছুদিন কৃষি-বিভাগে কার্য্য করিয়াছিলেন।

কিছুদিন পরে রাজপরিবারবর্গ কলিকাতার সারকুলার রোডের

বাড়ীতে আসিলেন। মহারাজ কাশিমবাজারে অবস্থান করিতে লাগিলেন। লোকহিতকর কার্য্যে মহারাজের বিন্দুমাত্র ব্যয়কুণ্ঠা ছিল না—কিন্তু নিজের বা পরিবারবর্গের একান্ত প্রয়োজন ছাড়া বিন্দুমাত্র ব্যয়বাহল্য তিনি সহা করিতে পারিতেন না। সরল ও অনাড়ম্বর জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করাই ছিল তাঁহার জীবনের আদর্শ। তাই দেখিতে পাই সারকুলার রোডের বাড়ীর কর্ম্মারী যতীক্রনাথ দত্ত যখন মহারাণী, মহারাজকুমার ও মহারাজকুমারীগণের জন্ম কি কি প্রকারের পোষাক পরিচ্ছদ প্রয়োজন হইবে সে সম্বন্ধে মহারাজের নিকট উপদেশ চাহিয়া পাঠাইলেন—তখন মহারাজের নিকট হইতে উত্তর আসিল—

"মহিমচক্র ও কীর্ত্তিচক্র সম্বন্ধে তাহাদের পছন্দমত বাড়ীর ব্যবহারের জন্ম স্ক্রের কাজ করা আলোয়ানই ক্রেয় করিয়া দিবে। স্থুলের ব্যবহারের জন্ম শাল থরিদের আবশুক নাই। মহিমচক্র যদি শাল ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে তবে আমার ব্যবহারী শাল আছে তাহাই ব্যবহার করিতে বলিবে। \* \* \* কোনও রূপ শাল ক্রেয় করিবার প্রয়োজন নাই। স্থুলে ব্যবহারের জন্ম শালের ক্রমাল যাহা আমাদের ঘরে আছে তাহাই গায়ে দিতে বলিবে। মহিমের মাতার জন্ম গাউনের দরকার নাই। সাটীনের কয়েকটি বড়ি পশুপতি বাবুকে সংবাদ দিয়া করাইয়া দিবে।"

মণীক্রচন্দ্র যে রাজোচিত বহু গুণের অধিকারী ছিলেন, তাহা তাঁহার কর্ম-জীবনের দ্বারা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মাৎসর্য্য তাঁহার কোন দিনই ছিল না; তাই এই অমায়িক ভদ্রলোকের পক্ষেরাজ-কায়দা সম্বন্ধে সতর্ক হইতে কিছু দিন সময় লাগিয়াছিল। উচ্চ সম্মানের পদে তিনি আরুঢ় হইলেন বটে কিন্তু ব্যাবহারিক জগতে তাঁহাকে যে 'জবরদন্ত' হইয়া চলিতে হইবে, ইহা তিনি জানিতেন না—জানিবার কোনও প্রয়োজনও তিনি অমুভব করেন নাই, তাই তাঁহার অফিস ঘরের ফরাসে দিবারাত্র নানা শ্রেণীর লোকের ভীড় দেখিতে পাওয়া যাইত। কিন্তু যেটুকুর অভাবে রাজগোরব নাই

হইবার আশক্কা, তাহার প্রতি—মহারাণী স্বর্ণময়ীর আমলের পুরাতন খানসামা পরাণ মণ্ডল এবং পুরাতন চোপদার মুকুন্দ সর্ববদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিত। পরাণ খানসামা ও মুকুন্দ চোপদারের অভিজ্ঞতা তিনি কোনও দিন অগ্রাহ্য করেন নাই; কারণ কাশিমবাজারের মানসন্মানের প্রতি তাঁহার সবিশেষ শ্রদ্ধা ছিল এবং তাহার সংরক্ষণেও তাঁহার শৈথিলা ছিল না।

এটেই হাতে আসিবার পর মহারাজের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া মনে হইল, তিনি বাঙ্গলা গভর্গমেন্টের সেরেস্তার (Bengal Secretariate) আদর্শে নিজের সেরেস্তা সংগঠিত করিবেন। প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া মণীক্রচক্র এস্টেটের কার্য্য চার ভাগে বিভক্ত করিয়া এক এক জনকে এক এক বিভাগের সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত করিলেনঃ—

জমিদারী বিভাগের ( Estate proper ) সেক্রেটারী, ললিভ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ; ইংরাজি বিভাগের ( English Deptt. & Library ) সেক্রেটারী ও লাইব্রেরিয়ান, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বস্থু, মোতালক বা রাজপ্রাসাদের সেক্রেটারী, হেমেন্দ্রনাথ রায়; কলিয়ারী ও আইন বিভাগের ( Colliary & Law ) সেক্রেটারী, রামাপদ দত্ত বি-এল। পারসনাল ষ্টাফে ( Personal staff ) শ্রীযুক্ত রত্যগোপাল সরকার। ইহাছাড়া জমা-সেরেস্তায় প্রস্তাদ চট্টোপাধ্যায়(১) ইংরাজি বিভাগে জগংবার পরে হেমেন্দ্রচন্দ্র গুহু, নিকাস সেরেস্তায় ভৈরবচন্দ্র বরাট, মীর মুলীর পদে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায়, (২) মহাফেজের পদে অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়, খাজাঞ্জীর পদে রামনারায়ণ রায় (নস্থবাবুর শ্রালক) ভাণ্ডার দারোগার পদে মদনমোহন মুখোপাধ্যায় ( ইনি স্বর্ণময়ীর আমলের বোর্ডের অক্যতম সদস্য ছিলেন ) নিযুক্ত

কৃষ্ণনাপ কলেজ-স্থলের শিক্ষক ধর্ম্মদাস বাবুর খুল্লতাত।

<sup>(</sup>২) মুপ্রসিদ্ধ কবি কালিদাস রায়ের পিতা।

হইলেন। পরে মহারাজকুমার মহিমচল্রের বাল্যের গৃহ-শিক্ষক জ্ঞানবাবুও মহারাজের পারসনাল ষ্টাফে ( Personal staff) বাহাল হ'ন।

সন ১০০৬ সালের ১১ই আশ্বিন অর্থাং প্রথম ঋণ গ্রহণের ঠিক এক বংসর পরেই আবার মণীব্রুচন্দ্রকে আজিমগঞ্জের বুধ সিং তুধোরিয়ার নিকট হইতে হুগুতে ৭০,০০০ সত্তর হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে হইল।

একদিকে মহারাজের খয়রাতি খাতায় ছোট বড় অঙ্ক ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতে লাগিল—অন্থ দিকে রাণী হরস্থলরীর বাংসরিক ১০,০০০ টাকাও নির্দিষ্ট দিনে কাশীধামে পৌছান চাই; ইহা ছাড়া আশ্রিভপ্রতিপালক, স্বজনরক্ষক রূপে তাঁহাকে প্রতি মাসে যে টাকা এখন হইতেই বায় করিতে হইত, তাহাতে হাওলাতি খাতায় যে মাঝে মাঝে নৃতন অঙ্ক পত্তন হইবে তাহা আর বিচিত্র কি ?

জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রতি যৌবন কাল হইতেই মণীন্দ্রচন্দ্রের বিশেষ অন্থরাগ ছিল।—পরিণত বয়সে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র এ বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে একজন ভাল কোষ্ঠী-বিচারক ছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের ফলাফল জানিয়াও তিনি অদৃষ্টবাদী ছিলেন না ;—পুরুষকারে আস্থাবান্ এই কর্মবীর ভবিতব্যতার প্রতি সম্পূর্ণ ক্রাক্ষেপহীন ছিলেন।—জন্ম নক্ষত্রের প্রভাব যিনি বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া স্বীকার করিতেন, তিনি যে কি করিয়া কর্মক্ষেত্রে ইচ্ছাশক্তির সম্পূর্ণ প্রাধান্থ মানিয়া চলিতেন ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। ইং ১৮৯৪ সালে দেখি রিপণ কলেজের অধ্যাপক হরিপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত মণীক্রচন্দ্রের পত্রবিনিময় হইতেছে—"হিন্দু ফলিত জ্যোতিষে আপনার বিশেষ জ্ঞান আছে—পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রভাবে এক্ষণে ফলিত জ্যোতিয় সাধারণের বিলাস মাত্র হইয়াছে" ইত্যাদি। উক্ত ভট্টাচার্য্য

#### রাজসিংহাস্ট্র

মহাশয়ের শিমলা ষ্ট্রীটস্থ জ্যোতিষ কার্য্যালয়ে মণীন্দ্রচন্দ্রের লিখিত বহু পত্রে 'বৃহজ্জাতক', 'সর্ব্বার্থ চিন্তামণি' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে মতবিনিময় হইতেছে দেখিতে পাই। জ্যোতিষ শাস্ত্রামুশীলনের প্রসারকল্পে তিনি বিশেষ ভাবে সন ১৩০৭ সালে চেষ্টা করেন। পরবর্তী কালে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা প্রকাশে তিনি যে প্রভৃত অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন তাহা অনেকেই হয়ত অবগত আছেন।

এই প্রকার অর্থ ব্যয়ের মধ্যেও একটি স্থখের বিষয় এই যে, সন ১০০৭ সালের চৈত্র মাসে মহারাজ কলিকাতা এপ্টেটের দেনা ২১২৭৪২ টাকা শোধ করিলেন এবং তোষাখানা ও অক্সাম্ম বিভাগের নানাবিধ সরঞ্জামের জন্ম ৮৬৪১২ টাকা ব্যয় করিলেন। বিভিন্ন সেরেস্তার পত্তনে জমিদারীর কাজ কর্ম এইভাবে পরিচালিত হইতে লাগিল।

#### দন ১৩০৮ সালের কথা---

অষ্টম কিস্তিতে পাঁচ ছয় লক্ষ টাকার একটি সম্পত্তি নিলামে উঠিল।
মহারাজের ইচ্ছা এই সম্পত্তিটি ক্রয় করেন কিন্তু নিজের হাতে তখন
সে পরিমাণ টাকা নাই। মুক্তহস্ত মণীক্রচক্রের হাতে টাকা কখনই
জমিতে পাইত না। কাজেই কর্জ্জ করিয়া উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করিবার
চেষ্টা চলিতে লাগিল। স্বনামধন্য এটর্ণি স্বর্গীয় ভূপেক্রনাথ কমুর সহিত
তাহার বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল—তাঁহার পরিচিত কোনও ধনীর নিকট
হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ ঋশস্বরূপ পাওয়া যাইতে পারে কিনা এজন্য
ভূপেক্র বাবুকে বিশেষ অন্ধরোধ করিয়া পত্র লেখা হইল।

কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে—তথন মহারাজের চেটিয়া বেলে পুরের জমিদারী কাছারির অন্তর্গত এথোরা কলিয়ারির 'রয়ালটি' (royalty) ছিল ২৩৩৬৬১ এবং এথোরা কাছারীর জমিদারীর 'হস্তবুদ' ছিল ৫৫০০০ অর্থাৎ মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র যথন সামান্ত ছয় লক্ষ

টাকার অভাবে সম্পত্তি ক্রয়্ম করিতে পারিতেছেন না—ঋণ গ্রহণের চেষ্টা করিতে হইতেছে তখন তাঁহার জমিদারি ও কলিয়ারি মিলাইয়া মোট আদায় (collection) ২৮,৮৬৬১১ আটাশ লক্ষ্ম আট হাজার ছয় শত একষট্টি টাকা;—ততোধিক আশ্চর্যের কথা এই যে অর্থাভাবে সম্পত্তি ক্রেয় করিতে পারিলেন না বটে কিন্তু কল্যাণকর অন্নষ্ঠানের জন্ম দান করিবার ইচ্ছা হইলে যেমন করিয়াই হউক মণীন্দ্রচন্দ্রের অর্থাভাব হইত না।

এই অর্থাভাবের মধ্যেও দেখিতে পাই তিনি তাঁহার হিতৈষী 'গার্জ্জেন' মথুরানাথ দত্তের গৃহ-দেবতার মন্দির নির্মাণকল্পে ২০০০ ছই হাজার টাকা দান করিলেন। এতদ্বাতীত মহারাজ হইবার পর হইতে তাঁহার মাসিক ২৫২ টাকা সাংসারিক খরচ বাবদ সাহায্য ত চলিয়াই আসিতেছে।

বিভাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক স্থরেশচন্দ্র সমাজপতি ঋণদায়ে বিত্রত হইয়া সাহায্যের জন্ম সাহিত্য-স্থল, হুঃস্থ সাহিত্যিকের আশ্রয়স্থল মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলে, ১০ই ভাজ তারিখে সমাজপতি মহাশয়ের ঋণশোধ উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহাকে এককালীন ১০০০ এক হাজার টাকা দান করিলেন।

এই বংসরেই দেখিতে পাই স্বজাতির ও স্বসমাজের উন্নতি বিধান কল্পে নিজের উত্যোগ ও চেষ্টায় "তিলিজাতি সম্মিলনী"র প্রতিষ্ঠা হইল। সমাজ ও জাতির কল্যাণে যে কোনও অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টিতে কাশিমবাজার মহারাজের ধনভাগুার আজীবন উন্মুক্ত থাকিত।

এই বংসরেই অর্থাৎ সন ১৩০৮ সালে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র সর্ব্বপ্রথম বঙ্গীয় আইন সভার (Bengal Legislative Council) সদস্যপদ প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সভ্যগণ ভাঁহাদের পক্ষ হইতে ভাঁহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন।



সপার্বদ মহারাজ মণীন্দ্রক্র স্ন ১৩০৭ সাল

মহারাজ সভ্য মনোনীত হইলেন,—এই উপলক্ষে মহারাণী স্বর্ণমন্ত্রীর সভাপগুতের ত্রয়োদশ-বর্ষবয়ক্ষ পুত্র বর্ত্তমানে বাঙ্গলা সাহিত্যে স্পরিচিত, কবি শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, মহারাজকে বালকোচিত কবিতা রচনা করিয়া একটি অভিনন্দন প্রদান করেন। এই রচনায় মুগ্ধ হইয়া মহারাজ এই বালক কবিকে উৎসাহিত করিবার জন্ম একখানি মূল্যবান শাল এবং এক প্রস্থ হেমচন্দ্রের প্রস্থাবলী উপহার দিলেন। এই প্রকার রাজোচিত গুণগ্রাহিতার দৃষ্টান্ত মণীন্দ্রচন্দ্রের জীবনে ভূরি ভূরি দেখিতে পাওয়া যায়।

এই আনন্দের দিনে কনিষ্ঠ মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্র কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হইলেন;—বহু চিকিৎসার পর শ্রীশচন্দ্র দেড় মাস পরে আরোগ্য লাভ করিলেন বটে কিন্তু তাঁহার দৈহিক হুর্বলভার জন্ম সকলেই বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ১৭ই অগ্রহায়ণ তারিখে শ্রীশচন্দ্রের স্বাস্থ্য লাভের জন্ম মহারাজ সপরিবারে স্পেশাল ট্রেণে বীরভূমে গিয়া হুই মাস কাল অবস্থান করেন। বীরভূম তখন বাঙ্গলা দেশের অন্যতম স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।

শ্বামী বিবেকানন্দের "দরিজ নারায়ণের সেবা"র উদাত্ত বাণী তখন সমগ্র বাঙ্গলা দেশের সন্থাদ্য ব্যক্তিগণের মনকে আলোড়িত করিতেছে।
—দরিজের সেবাই নারায়ণের সেবা, নরই নারায়ণ—নর-নারায়ণের সর্ব্ববিধ সেবার মধ্যে মন্ত্র্যাভিন্ত করিলের সফলতা রহিয়াছে—এই নবীন শিক্ষায় তখন যুবজনের মন উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে—বাঙ্গালী যুবকের কঠে কঠে সভাসমিতিতে তখন ঘোষিত হইতেছে—

"হে ভারত, ভূলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভূলিও না—তোমার উপাক্ত উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর; ভূলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়স্থথের— নিজের :ব্যক্তিগত স্থথের জন্ত নহে; ভূলিও না—নীচ জাতি, মূর্থ, দরিদ্র, অন্ধ, মূচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।

হে বীর, সাহদ অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশু-শ্বাা, আমার বৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই, —ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিনরাত—হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মন্ত্র্যুত্ত দাও, মা, আমার হর্ষ্পলতা, কাপুরুষ্তা দূর কর, আমায় মানুষ্ কর।"

বিবেকানন্দের এই দরিজ-নারায়ণসেবার মহান আদর্শে অন্থ-প্রাণিত হইয়া কলিকাতায় দরিজ অনাথগণের সাহায্য ও সেবাকার্য্যের জন্ম তখন সমাজের যে সকল গণ্যমান্ম নেতৃরন্দ অগ্রসর হইয়াছিলেন—বিখ্যাত ইণ্ডিয়ান মিররের সম্পাদক নরেজ্রনাথ সেন এবং মহারাজ মণীক্রচন্দ্র নন্দী তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। দেশপ্রেমিক দরিজ-বংসল নেতৃরন্দের চেষ্টায় "অনাথবন্ধ্-সমিতি" নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল—তাহার স্থায়ী সভাপতি হইলেন—দরিজবন্ধ্ মহারাজ মণীক্রচন্দ্র নন্দী।

ছোটলাট স্থার জন্ উড্বার্ণ মহারাজের বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন—এই বংসর মহারাজ পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্র হইতে কতকগুলি অত্যাশ্চর্য্য কামানের গোলা সংগ্রহ করিয়া ছোটলাট সাহেবকে উপহার দিলেন ;— উপহারের এই অভিনবন্ধ হৃদয়ঙ্গম করিয়া লাটসাহেব মহারাজকে অশেষ ধ্যাবাদে কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

মণীব্রুচন্দ্র কাশিমবাজার রাজবাটীর দক্ষিণে "তিলিবাগান" নাম দিয়া একটি বহুবিস্তৃত ফলমূল ও শাকসজির বাগান করিয়া নিজে সেই বাগানের কাজকর্ম দেখিতেন। এমন কি সেই বাগানে মহারাজ মণীব্রুচন্দ্রকে নিজের হাতে বীজ রোপণ করিতে দেখা গিয়াছে। বৃদ্ধ বয়সেও মহারাজ তিলিবাগানে একবার না আসিলে অস্বস্তি বোধ করিতেন। কয়েকবার মহারাজ অস্বস্থ অবস্থায় পাল্কি করিয়া তিলিবাগানের কাজ দেখিতে গিয়াছেন।—কর্মের প্রতি এই যে আসক্তি

ইহাকে কেহ কেহ বাড়াবাড়ি বলিতে পারেন, কিন্তু প্রত্যেক কর্ম্মেই মণীন্দ্রচন্দ্রকে এক প্রবল প্রেরণা পরিচালিত করিত—ভাঁহার চরিত্রের ইহাও একটি বিশেষত্ব।

মণীব্রুচন্দ্রের মাথরুণ জীবনে কৃষিকার্য্যের প্রতি যে অনুরাগ দেখা গিয়াছিল সেই অনুরাগই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া শেষ জীবন পর্যান্ত তাঁহাকে গভীর প্রদ্ধার সঙ্গে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত রাথিয়াছিল। এই সালে রাজনাথ রায় নামক জনৈক কৃষিতত্ত্ববিদ্কে তিনি ৩০০/০ তিনশত বিঘা জমি উন্নত উপায়ে কৃষিকার্য্য করিবার জন্ম নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। এই সময় হইতে কৃষি ও বাগান বিভাগ ব্যাপক ভাবে রাজসেরেস্তার অধীনে আসিল।

কৃষি ও শিল্পের উন্নতিকামী বলিয়া তিনি বঙ্গদেশে স্থুপরিচিত ছিলেন, তাই সন ১০০৮ সালের (ইং ১৯০২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে) নলহাটীর শিল্প প্রদর্শনীতে পুরস্কার বিতরণের জন্ম মহারাজ মণীক্রচক্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। এই উপলক্ষ্যে অযাচিত ভাবে মহারাজ স্বয়ং ৪টী রৌপ্যপদক উপহার দিয়া আসিয়াছিলেন। এসব বিষয়ে তাঁহার উৎসাহের সীমা ছিল না।

#### সন ১৩০৯ সালের কথা—

বাঙ্গলা দেশের শিল্প ও কৃষিকর্মে উৎসাহ দান কল্পে তিনি ইং ১৯০৩ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী কাশিমবাজার হইতে দেড় মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ব্যাঞ্জেটিয়ার বাগানে প্রতিবংসর কৃষি, শিল্প-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করিবার ব্যবস্থা করেন। ইহাই "ব্যাঞ্জেটিয়া কৃষি-শিল্প-প্রদর্শনী" বা "মূর্শিদাবাদ এডোয়ার্ড প্রদর্শনী" বলিয়া খ্যাত। এখানে বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে এমন কি ভারতবর্ষের বহু স্থান হইতে কৃষি ও শিল্পজাত বহু সামগ্রীর আমদানী হইত। গুণী ও যোগ্য ব্যক্তিকে

উৎসাহ দান ও সম্মান প্রদর্শনের জন্ম অনেকগুলি স্বর্ণ ও রোপ্য-পদক মহারাজ স্বয়ং প্রতিবংসর পারিতোষিক দিতেন। আমরা বহরমপুরে পাঠ্যাবস্থায় এই প্রদর্শনী-মেলার অভিনবত্ব দেখিয়া মৃদ্ধ হইয়াছি। দীর্ঘ দিন ধরিয়া এই প্রদর্শনী খোলা থাকিত—সাধারণের মনোরঞ্জনার্থ নানা প্রকার নৃত্য-গীত, যাত্রা গান, থিয়েটার, সারকাস্, বায়স্কোপ, আতসবাজীর ব্যবস্থা মহারাজ বাহাছর স্বব্যয়ে নির্বাহ করিতেন। লোকশিক্ষার জন্ম ছায়াচিত্রসহযোগে বক্তৃতার ব্যবস্থা থাকিত, বিশেষজ্ঞগণের উপদেশ ও পরামর্শ লাভ করিবারও স্থযোগ হইত। কৃষি ও শিল্পের উৎকর্ষ সাধনের জন্ম এইরূপ বিরাট মেলা ও প্রদর্শনী এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা দেশের মফঃস্বলে কোথাও হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

কি করিয়া কর্মীকে উৎসাহ দান করিতে হয় তাহা তিনি ভালরূপই জানিত্যে—এবং বাঙ্গলা দেশের আর্থিক উন্নতির জন্ম কৃষি ও শিল্পপ্রচেষ্টার উৎকর্ষসাধন যে একান্ত প্রয়োজন তাহা তিনি ব্ঝিয়াছিলেন বলিয়াই নিজের তত্বাবধানে কৃষিকার্য্য এবং ব্যাপকভাবে প্রদর্শনী ও মেলা প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রভূত অর্থের সদ্বায় করিয়া গিয়াছেন। উন্নত উপায়ে এই কৃষিকার্য্যের পরীক্ষা করিতে গিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য যে ক্ষ্ম হইয়াছিল তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। জ্বর-গায়ে পান্ধী করিয়া 'তিলিবাগান' পরিদর্শন করিতে গিয়া সেই স্যাতা জায়গার 'জলো' হাওয়াতে ম্যালেরিয়ার যে ভয়াবহ বিষ তিনি শরীরে গ্রহণ করিলেন—আমার মনে হয়, তাহাই তাঁহার শেষ জীবনে বারবার রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িবার একমাত্র না হইলেও অক্সতম কারণ। আমরা মহারাজকে নিজের হাতে বেড়ার ধারে ধারে জঙ্গলের মধ্যে নারিকেলের চারা রোপণ করিতে দেখিয়াছি। আবাদ কার্য্যে তাঁহার এমনি আকর্ষণ ছিল যে, নিজের হাতে তাহা সম্পন্ন করিতে পারিলেই যেন তিনি বিশেষ তৃপ্তি পাইতেন।

## রাজসিংহাস্ট্র

এই সময়ে বড়লাট লর্ড কুর্জন সম্ত্রীক বহরমপুর কলেজের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে আগমন করেন। সভাভঙ্গের পর লাটদম্পতি কান্মিবাজার রাজপ্রাসাদের গাড়ী-বারান্দার নিমে আগমন করেন। অভ্যর্থনার বিপুল আয়োজন দেখিয়া বড়লাট সাহেব বিশেষ মুগ্ধ হইলেন। মহারাজ শ্রীশচম্র তখন বালক মাত্র, বড়লাট তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া কর মর্দ্দনপূর্বক মহারাজকে ধক্সবাদ দিয়া বিদায় লইলেন।

এই বংসর মহারাজ বাল্যকালের সেই শিরঃপীড়ায় খুব কন্ট পাইতে লাগিলেন। যে অ্বস্থায় অস্তে শয্যা গ্রহণ করে—সে অবস্থায় মণীন্দ্র-চন্দ্রের কাছারীর কাজ ঠিক অবিচ্ছিন্ন ভাবেই চলিতে লাগিল।

এই সময় "কুইন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল" স্থাপনের জন্ম বিশেষ চেটা হইতেছিল,—কাজ অনেকদ্র অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল। এই বিরাট সৌধ নির্মাণের ভার পাইয়াছিলেন—বাঙ্গালী জাতির গৌরব অসাধারণ কর্মী স্থার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। স্থাপত্য বিভাগের স্থার প্যাট্রিক প্লে কেয়ারকে (Sir Patrick Playfair) মহারাজ স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে জানাইলেন যে তিনি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ফাণ্ডে ১,০০,০০০ এক লক্ষ টাকা দান করিবেন—তখনকার বড়লাট লর্ড কুর্জ্জন মহারাজের এই দান সাদরে গ্রহণ করিলেন।

বর্দ্ধমান জেলার জাগেশ্বরডিহী নিবাসী উমেশচন্দ্র ঠাকুর মহাশয় ঝণদায়ে বিত্রত হইয়া মহারাজের দ্বারস্থ হইলেন। তাঁহার ঝণ শোধের জন্ম ১৫৮০ টাক। এবং মহারাণী স্বর্ণমন্ত্রীর সভাপণ্ডিত স্বর্গীয় রমাপতি তর্কভূষণের পত্নীর শ্রীবৃন্দাবন ধামে তীর্থযাত্রা উপলক্ষে ২৫০ আড়াই শত টাকা দান করিলেন।

গুণীর মর্যাদা করিতে মণীন্দ্রচক্র কোনও দিনই কার্পণা করিতেন না। শিল্পী, সাহিত্যিক ও গায়ক গুণামুসারে মহারাজের নিকট হইতে সম্মান পাইয়াছেন। মূর্শিদাবাদ নবাব হাই স্কুলের ডুইং মাষ্টার শ্রীশচক্র

পালিত চিত্র বিভায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তৈল-চিত্র অঙ্কনে তাঁহার বিশেষ হাত আছে জানিতে পারিয়া মহারাজ প্রাসাদ-কক্ষ স্থসজ্জিত করিবার জন্ম তাঁহার দারা ক্লিয়োপেট্রা প্রভৃতির বৃহদাকার ছবি আঁকাইয়া লইলেন। আজ পর্য্যস্তও সেগুলি রাজপ্রাসাদে সম্পদ্ স্বরূপ রক্ষিত হইতেছে।

কাশিমবাজার এস্টেট হাতে পাইয়া উহার স্থাপয়িত। কান্তবাবুর কথা মহারাজ বিশেষ ভাবে মনে করিতেন। কান্তবাবুর একখানি বিশদ জীবনী লিখাইবার ইচ্ছা তাঁহার বহুদিন হইতেই ছিল। এই কার্য্যের ভার মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়ের উপর দেওয়া হইল। মহারাজের আর্থিক সাহায্যে এই কার্য্য করিবার জন্ম ৯ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে নিখিলবাবু কলিকাতার "রাণী কুঠীতে" আসিলেন। ২৪ দিন কাজ করিবার পর অর্থাৎ উপাদান সংগ্রহ করিয়া তাহা পুস্তকাকারে লিখিয়া যাইবার পর সেই পাণ্ডলিপিকে পুনরায় ভাল করিয়া (fair) লিখিবার জন্ম নিখিলবাবুর প্রান্থ্যায়ী মহারাজ মাসিক বেতনে একজন সহকারীও নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

নিখিলবাবু এই সময় মুর্শিদাবাদ-কাহিনী লিখিতেছিলেন—সেই পুস্তকের ব্লক ইত্যাদির খরচ বাবদ মহারাজ তাঁহাকে ৩০০ টাকা দান করিলেন। কিন্তু সে যাহা হউক, নিখিল বাবুর লিখিত কান্তবাবুর জীবনী আমরা দেখি নাই—লেখা হইয়াছিল বলিয়াও আমাদের জানা নাই। কাশিমবাজারের প্রাচীন ইতিহাস লেখার ভার তিনি আর একটি যোগ্য ব্যক্তি পৃথীশচন্দ্র রায়ের উপর দিয়াছিলেন;—অর্থব্যয়ও তাঁহার তাহাতে কম হয় নাই। লগুনে অবস্থানকালীন পৃথীশবাবু ইণ্ডিয়া অফিস সংলগ্ন বিরাট পুস্তকাগার হইতে অমূল্য উপাদান সংগ্রহ করিয়া আনিবেন এইরূপ নাকি কথাবার্তা ছিল। কয়েক পৃষ্ঠা কাগজে টাইপ করা সে অমূল্য উপাদান মহারাজ বাহাছরের কাঠের বাল্পে উত্তরকালে কোনও গবেষকের হাতে পাঠোজারের আশায় সংরক্ষিত

রহিল। মহারাজেরই অর্থব্যয়ে কান্তবাবুর জীবনী লিথিয়াছেন ঢাকার প্রাসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত মলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ; সে পুস্তকের নাম কান্তনামা।

বর্ষার শেষে জলপ্লাবনে মূর্শিদাবাদ জেলার উত্তর পশ্চিমাংশের রেলপথ রামপুর-হাট হইতে বারহারোয়া পর্যান্ত ভাসিয়া যায়। সাঁওতাল পরগণা, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ জেলার কতকাংশ এই বস্থায় যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় গবাদি পশুর জীবন নই ও বহু গ্রাম জনশৃষ্ম হইয়া পড়ে।

মহারাজ স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে এই তুঃস্থ গ্রামবাসিগণের সাহায্যার্থ যে সাহায্য ভাণ্ডার খুলেন তাহাতে তাঁহার নিজের দান ছিল ১৫০০০ পানের হাজার টাকা।—দেশের এই দারুণ তুরবস্থাতেও সে সময় খাগ্ডার বাজারে খাঁটি গব্য ঘতের সের এক টাকা এবং মফঃস্বলে উহার মূল্য তখন ৮৯/০ চৌদ্দ আনা। সময়ের এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে আমরা ছঃখ সহিবার, সকল অভাবের সহিত নিজেদের মানাইয়া চলিবার স্থ্যোগ পাইয়াছি।

ঘটনাসূত্রে এই বংসর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সহিত মহারাজ মণীন্দ্র-চন্দ্রের পরিচয় হয়। বাঙ্গলা দেশে সাহিত্য সম্মেলনের প্রবর্ত্তন ব্যাপারে এই পরিচয় আরও গভীর হইয়াছিল।

অল্পকালের মধ্যেই মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের স্থনাম ও দানের কথা বাঙ্গলা দেশময় ছড়াইয়া পড়িল—দেশের অভিজাত সম্প্রদায় মহারাজের নাম লইয়া গৌরব করিতে লাগিলেন। ময়মনিসংহের মহারাজ স্থ্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী তাঁহার ৭৪নং লোয়ার সারকুলার রোডের বাড়ীতে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রকে সসম্মানে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেলেন। সভাস্থ হইবার কিছুক্ষণ পরেই মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র হঠাৎ শিরোরোগের আক্রমণে অর্জমূর্চিত হইয়া পড়েন। একটি স্কুলের ছাত্র ঐ নিমন্ত্রণ সভায়

উপস্থিত ছিলেন, তিনি আপ্রাণ চেষ্টায় মহারাজের শুক্রাষা করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ মহারাজ স্থুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিলেন; ছাত্রটিকে সেদিন আর কিছু বলিলেন না কিন্তু মণীস্রুচন্দ্র তাহার কথা ভূলিতে পারেন নাই।

এই ছাত্রটির নাম নৃসিংহপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য—ইনি সার্পেণ্টাইন লেনে থাকিতেন। ইহার কিছুদিন পরে, তখন শীতকাল—মহারাজ ছাত্রটির জম্ম নগদ ১০০ এক শত টাকা ও একখানি বহুমূল্য শাল পাঠাইয়া দিলেন। অথচ একদিন মহারাজকুমারের জম্ম শাল কিনিবার অমুমতি চাহিয়া কর্ম্মচারী যতীক্রবাব্ মহারাজের নিকট হইতে যে উত্তর পাইয়াছিলেন তাহা আমরা পূর্বেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

বিখ্যাত কবি ও জমিদার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরীর স্থপারিশে সত্যভূষণ গুপ্ত নামে একজন বিলাতপ্রবাসী চিত্রশিল্পীর সাহায্যকল্পে মহারাজ মাসিক ৩০ টাকা করিয়া দিয়া আসিয়াছেন। এইরূপ শত শত দৃষ্টাস্ত আছে। মহারাজ মণীশ্রুচন্দ্রের জীবনী মোটামুটি ভাবে ধরিতে গেলে তাহা স্থবিস্তৃত দানের বিবরণ বলিয়া মনে হওয়াও বিচিত্র নহে।

এই বংসরে বেঙ্গল স্থাশনাল চেম্বার অফ্কমার্সের প্রেসিডেন্ট্ মহারাজ মণীব্রুচন্দ্র দিল্লীর দরবারে বিশেষ নিমন্ত্রণ পাইয়া ২রা পৌষ তারিখে দিল্লী রওনা হইলেন।

সেখান হইতে ফিরিয়াই বহরমপুরে প্রাদেশিক সম্মিলনীর আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এই সভার সভাপতি হইয়াছিলেন—নাটোরা-ধিপতি স্বর্গীয় মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়,—মহারাজ নিজে ছিলেন— ইহার অক্সতম উদযোক্তা।

নাটোরের মহারাজ ব্যাঞ্জেটিয়া হাউসে কাশিমবাজারের অতিথি হইয়াছিলেন। এইভাবে মহারাজ মণীক্রচন্দ্র স্বদেশ ও সমাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া মহারাণী স্বর্ণময়ীর কীর্ত্তি শুধু যে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া

মহারাজকুমার মহিমচন্দ



মহারাজকুমার কার্ভিচন্দ্

### রাজসিংহাস্ট্র

চলিলেন তাহা নহে—ক্রমশঃ তাঁহার কার্য্যকলাপে তাহা আরও উজ্জ্বল হইতে লাগিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙ্গলা সরকার অল্লাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াতে জমিদারবর্গের নিকট হইতে সেই ক্ষতিপূরণের চেষ্টা চলিতে লাগিল, সেই প্রসঙ্গে মহারাজ বাহাত্বর রংপুর জজকোর্টের উকিল বরদাপ্রসাদ বাগচীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার অস্থায়ের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ পাইলেও রাজতন্ত্রের প্রতি কোনও প্রকার বিদ্বেষের ভাব দেখা যায় না। সেই পত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল—

"\* • \* Permanent Settlement বন্দোবত্তে গর্ভ্গমেণ্ট অমুতপ্ত, বঙ্গদেশের এই অমুগ্রহ-প্রাপ্ত জমিদারবর্গের উপর পীড়ন আরম্ভ করিয়াছেন। এই মতে আমি আপনার সহিত ভিন্নমত নহি। যাহা হউক what can not be cured must be endured. রাজভক্তির সহিত আমাদিগকে সবই সহু করিতে হইবে।"

## সন ১৩১০ সালের কথা—

মধ্যম মহারাজকুমার কীর্ত্তিচন্দ্র ১১ই কার্ত্তিক, গোষ্ঠাইমীর দিন মাত্র আঠার বংসর বয়সে মারা গেলেন। বার বংসর বয়সে কীর্ত্তিচন্দ্র কাশিমবাজার রাজভবনে আসিয়াছিলেন, রূপে গুণে তিনি সকলেরই অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। মহারাজ ও মহারাণীর স্থাধের জীবনে ইহাই প্রথম শোক—অতি মর্মান্তদ পুত্রশোক!

কীর্ত্তিচন্দ্র যখন মর্ত্ত হইতে বিদায় লইতেছিলেন, ঠিক্ সেই সময়েই রাজবাটীতে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব গোষ্ঠাষ্ট্রমীর উৎসব-উপলক্ষে আহার করিতে বসিয়াছিলেন। অকস্মাৎ এই হৃদয়বিদারক সংবাদে রাজধানী শোকার্ত্ত হইয়া উঠিল। অসাধারণ ধৃতিমান মণীন্দ্রচন্দ্রও সেদিন পুত্রশোকে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা

এই যে, সেই দিনই অপরাহে তাঁহার ইংরাজি বিভাগের প্রধান কর্মচারী জগৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া গঙ্গাতীরে তাঁহার অস্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সকল ব্যবস্থা করিয়া দিয়া মহারাজ ঘরে ফিরিলেন।

প্রিয়তম পুত্রের আকস্মিক বিয়োগে মহারাজ খুবই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন বটে কিন্তু রাজার উপযুক্ত ধৈর্য্য তাঁহার ছিল, লোকিক কর্ম্মের কোনও ত্রুটিই তিনি হইতে দিলেন না। পরবর্ত্তী মাসের ২০শে তারিখে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন ও সমুজতীরে ভ্রমণ করিয়া পুত্রশোকে শান্তি পাইবার আশায় মহারাজ সপরিবারে পুরী রওনা হইলেন। কিছুদিন তথায় বাস করিবার পর তিনি রাজবাটীতে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় রাজকার্য্যে মনোযোগ দিলেন।

মুর্শিদাবাদ জেলার অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত ঘরের স্থ্যকুংখের সহিত মহারাজের জীবনস্ত্র সর্ববদা বাঁধা থাকিত। মুর্শিদাবাদ নবাব-বংশ সম্মানে বঙ্গের শীর্ষস্থানীয়। এই শীর্ষস্থানীয় নবাববংশের সহিত মহারাজের কিরূপ আত্মীয়তা ছিল তাহা সন ১৩১০ সালের ২৪শে চৈত্র মহারাজের প্রাইভেট্ সেরেস্তা হইতে বহরমপুরের আমমোক্তার বিহারিলাল গাঙ্গুলীকে লিখিত একখানি পত্র হইতে জানা যায়ঃ—

"মৃত স্থলতান সাহেবের পুত্র আলিমীর্জা ওরফে নবাবমীর্জা তাঁহার মাসিক পেন্সন হইতে তাঁহার স্ত্রী নবাব দিলসাদ্ বেগমকে মাসিক ২৫০ টাকা পেন্সন দিতে অঙ্গীকার করিয়া ম্যাজিট্রেট সাহেব বরাবর দলীল লিখিয়া দিয়াছেন। সেই টাকা আদায়ের জক্ম উক্ত দিলসাদ্ বেগম আপনাকে power of attorney দিতেছেন। আপনি তাঁহার টাকা মাসিক নেজামৎ পেন্সন ফগু হইতে আদায় করিয়া প্রীযুক্ত হুজুর মহারাজ বরাবর পাঠাইয়া দিবেন। উক্ত দিলসাদ্ বেগমের খুল্লতাত্ত্বয় এই আমমোক্তারনামার সাক্ষী। বোধাই হাইকোর্টের জজ বদকদিন সাহেব মহারাজকে একজন আমমোক্তার নিয়োগ করিতে অন্ধরোধ করায় মহারাজ আপনার নাম লিখিয়া পাঠাইতে এই আমমোক্তারনামা প্রস্তুত হইয়া আসিয়ছে। যদি ইহার বলে কার্য্য হয় ভালই, নচেৎ যাহা করিতে হইবে মহারাজ আসিলে তিনি তিনিধ করিবেন।"

বর্ত্তমান নবাব বাহাত্বর ও স্বর্গীয় মহারাজের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। স্থথে তৃঃথে উভয়ের মধ্যে ভাববিনিময় হইত। মূর্শিদাবাদ নবাব-বংশের মান-মর্য্যাদা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তাহার জম্ম মহারাজ মণীক্রচক্রের ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল। প্রয়োজন হইলে রাত্রি দ্বিপ্রহরেও সকলের অক্ষাতসারে মূর্শিদাবাদ নবাবপ্রাসাদে উপস্থিত হইতে মণীক্রচক্র বিন্দুমাত্র আলম্ম বোধ করিতেন না।

### সন ১৩১১ সালের কথা—

১৯শে বৈশাথ তারিথে মধ্যম মহারাজকুমারী কুমুদিনীর সহিত রাণাঘাটের প্রসিদ্ধ জমিদার স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরীর পুত্র নিরোদচন্দ্রের বিবাহ হয়। এই বিবাহে বোম্বাই হাইকোর্টের জজ বদক্রদিন তায়েবজী এবং তাঁহার ভাতা বোম্বাই হাইকোর্টের এটর্ণী আমিক্রদিন তায়েবজী নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এই তায়েবজী ভাতৃদ্বয় মহারাজের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। কাশিমবাজার রাজবাটীতে কোন বৃহৎ কর্ম্ম বা উৎসবে বাঙ্গলার বাহিরে স্বদূর মাদ্রাজ, বোম্বাই, মধ্যভারত, পাঞ্জাব, উড়িয়া প্রভৃতি স্থানের বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ হইত। এক্ষেত্রে জাতিগত বৈষম্যের কোনও স্থান ছিল না। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, পার্শী সব সম্প্রদায়ের সকল বন্ধুই মণীক্রচন্দ্রের নিকট সমান সমাদর লাভ করিতেন। ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে মণীক্রচন্দ্রের লোকিকতাপূর্ণ পত্রাবলী পাঠ করিলে তাঁহার জাতিনির্ব্বিশেষে সমগ্র ভারতবর্ষে বন্ধুই ও আত্মীয়তা যে কতদূর বিস্তৃত ছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

এই সময় বাঙ্গলা দেশের শিরোন্নতির জন্ম স্বদেশের হিতাকাজ্জী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লইয়া "ইণ্ডিয়ান ইন্ডাষ্ট্রীয়াল এসোসিয়েশন" নাম দিয়া যে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হইয়াছিল—মহারাজ মণীক্রচক্র তাহার স্থায়ী

সভাপতি ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানটির কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে পারি নাই—কিন্তু এই সব ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা অমুষ্ঠানের সহিত মহারাজের প্রত্যক্ষ যোগ দেখিয়া ইহাই মনে হয় যে জাতিগঠনের দিক দিয়া কর্মজীবনের প্রারম্ভ হইতে এই স্বদেশসেবক কি আপ্রাণ চেষ্টাই না করিয়া গিয়াছেন। দেশের উন্নতিকর কোনও প্রচেষ্টা মণীক্রচক্রের সহামুভূতি ও সাহায্য হইতে বঞ্চিত হয় নাই,—তিনি স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে অনেকক্ষেত্রে আহ্বানের পূর্কেই উপস্থিত হইতেন। দেশপ্রাণতার ইহা অপেক্ষা অধিক পরিচয় আর কি হইতে পারে ?

০০শে বৈশাখ তারিখে বাঙ্গলা দেশের একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান সি,
আই, ই এবং একজন বিখ্যাত হিন্দু জমিদারের যথাক্রমে ৮,০০০ আট
হাজার ও ১০,০০০ দশ হাজার টাকার হাগুনোট তামাদী হইতেছে
দেখিয়া মহারাজ তাঁহার কলিকাতাস্থ এজেন্ট যোগীক্রনাথ ঘোষকে পত্র
লিখিতে বাধ্য হইলেন।—উক্ত ঋণগ্রস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদ্বয়ের আর্থিক অবস্থা
তখন অত্যন্ত শোচনীয় অথচ টাকা আদায়ের চেষ্টা না করিলেও
হাগুনোট তামাদি হইয়া এপ্টেটের এতগুলি টাকা নম্ভ হইয়া যায়;—
কিন্তু টাকার তাগাদা করিতে গেলে পাছে তাঁহাদের সম্ভ্রমের হানি
হয় এই আশক্ষা করিয়া মহারাজ যোগীক্রবাবুকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া
পত্রে জানাইলেন যে,—তাঁহাদের নিকট টাকা আদায় করিতে গিয়া
যাহাতে কোনরূপে তাঁহাদের সম্ভ্রমের হানি না হয় এমন বিনীতভাবে
তাগাদা করিতে হইবে। যদি তাঁহারা নিতান্তই টাকা দিতে না
পারেন—তবে বাধ্য হইয়া হাগুনোট বদলাইয়া লইতে হইবে।

অপরের মান-সম্ভ্রম সম্বন্ধে এমনি তাঁহার ধারণা ছিল বিশেষতঃ বাঙ্গলা দেশের কোনও জমিদারের হুরবস্থাগতিকে সম্ভ্রমহানি হইতেছে জানিতে পারিলে, মহারাজ মণীস্রচন্দ্র তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্ম প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন এবং সেই চেষ্টা করিতে গিয়া বহু জমিদারীর

ট্রাষ্টী হইয়া তিনি যে কি পরিমাণ ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহা আমরা ক্রমশঃ দেখিতে পাইব।

১৫ই ভাজ মহারাজের নিমন্ত্রণে আহুত হইয়া বাঙ্গলার ছোট লাট স্থার এণ্ড্র, ফ্রেজার বহরমপুর বাঞ্জেটিয়া এড্ওয়ার্ড-কৃষি-শিল্প-প্রদর্শনীর পারিতোষিক বিতরণ করিতে কাশিমবাজার আগমন করেন; তখন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ই, এ, মর্ফি এম্-এ, এই প্রদর্শনীর কার্য্যকরী সভার সভ্য ছিলেন।

এই বংসরেই (ইং ১৯০৪ সালের ১২ই আগষ্ট তারিখে) মহারাজ মণীব্রুচন্দ্র "কাশিমবান্ধার কুর্জন চেরিটেবল ডিস্পেনসারী" নামক দাতব্য চিকিংসালয় স্থাপন করেন। ছোট লাট এই চিকিংসালয়গৃহের ভিত্তি-শিলা (Foundation stone) স্থাপন পূর্ব্বক ডিস্পেন্সারির দ্বার-উদ্ঘাটন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

কীর্ত্তিচন্দ্রের মৃত্যু-দিবসে রাজবাটীতে থাকা কন্টকর মনে করিয়া মহারাজ সপরিবারে মহাপ্রভু ও তাঁহার শিষ্যগণের প্রীপাট দর্শনের ইচ্ছায় ৫ই কার্ত্তিক, নবদ্বীপ কাটোয়া প্রভৃতি স্থানাভিমুথে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে অগ্রদ্বীপের চরের নিকট হইতে দেখা গেল, একখানি বজরা হইতে বার বার নিশান দিয়া কে যেন কি ইঙ্গিত করিতেছে। মহারাজ নিজের নৌকা থামাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন—কিছুক্ষণ পরে ক্যাশিয়ার জ্ঞানবাবু প্রভৃতি বালুচরের উপর দিয়া দৌড়াইয়া আসিয়া মহারাজসমীপে কাশীতে রাণী হরস্থন্দরীর মৃত্যু হইয়াছে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। মহারাজ নৌকা ফিরাইয়া কাশিমবাজার আসিলেন এবং অবিলম্বে কাশী যাত্রা করিলেন। কিন্তু উপযুক্ত সময়ে কাশীতে পৌছাইতে না পারায় এবং অশৌচের নির্দিষ্ট দিন অবগত না থাকায় মাতামহীর শ্রাদ্ধাদি তখন কিছুই হইল না। ১৩ই কার্ত্তিক কাশীধাম হইতে কলিকাতায় আসিয়া—মহারাজ ১৬ই কার্ত্তিক কাশীধাম রাজবাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। ৭ই কার্ত্তিক

হরস্থলরীর মৃত্যু হইয়াছিল; ২১শে পৌষ তারিখে তাঁহার বিরাট দানসাগর শ্রাদ্ধের আয়োজন করিয়া মহারাজ মাতামহীর প্রতি নিজের যথাকর্ত্তব্য সম্পাদন করিলেন।

এই বংসারের সর্ববিপ্রধান ঘটনা—বঙ্গ-ভঙ্গ-জান্দোলনে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের প্রকাশ্য ভাবে যোগদান। এই বঙ্গ-ভঙ্গ \* (Bengal partition) সমগ্র বাঙ্গলা দেশে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করে। বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করিবার জন্য বাঙ্গলা দেশের নেতৃবর্গ উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। তাঁহারা গবর্ণমেন্টের এই কার্ষ্যের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে দেশব্যাপী আত্মবোধ জাগ্রত করিয়া সভাসমিতি স্থাপন করিতে লাগিলেন। রাজনৈতিক চেতনায় বাঙ্গলা দেশ জাগিয়া উঠিল। এই বঙ্গ-ভঙ্গের আদেশ রদ করাইবার জন্য ভাদ্র মাসে কলিকাতার টাউন হলে এক বিরাট প্রতিবাদ-সভা আহুত হইল। জনসাধারণের পক্ষ হইতে বাঙ্গলা দেশে এপ্রকার বিরাট সভা তথনকার দিনে সর্ববপ্রথম বলিলেও অত্যক্তি হয় না।

বাঙ্গলা দেশের রাজা মহারাজ ও জমিদার কেইই গভর্গমেন্টের এই ঘোষণা পছন্দ করেন নাই; কিন্তু মনে মনে ইচ্ছা থাকিলেও প্রকাশ্য-ভাবে সভা-সমিতিতে কেইই যোগদান করিতে সাহস করিলেন না। উপাধিধারী বা উপাধিশৃষ্ম ছোটখাটো ভূম্যধিকারিগণের মধ্যে কেই কেই যোগদান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার সংখ্যা অধিক নহে। মহারাজ মণীক্রচক্র এবং মহারাজ স্থ্যকান্ত আচার্য্য সেই সময় বঙ্গের ঠিক তুই দিক হইতে চক্র সূর্য্যের মত রাজনৈতিক গগনে উদিত হইয়া সকলকে বিশ্বিত করিয়া দিলেন। সেই বিরাট বঙ্গ-ভঙ্গের প্রতিবাদ স্বরূপ বিলাতী-বর্জ্জন-নীতি গ্রহণের নিমিত্ত আহুত জনসভার সভাপতি

<sup>\* &#</sup>x27;বঙ্গ-ভঙ্গ-আন্দোলন'---শির্ষক পরিশিষ্ট দুষ্টবা।

হইলেন—মহারাজ মণীক্রচক্র।—তিনি গভর্ণমেন্টের কর্ম্মপদ্ধতির তীব্র সমালোচনাপূর্ব্বক প্রতিবাদ করিলে সভায় বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি হইল।

উপাধিধারী মহারাজের এই প্রকার প্রকাশুভাবে রাজনৈতিক মতামত প্রচারে গভর্গমেন্ট বিশেষ অসস্তুষ্ট হইলেন—কিন্তু স্বদেশপ্রেম এমন ভাবেই মহারাজকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল—জনমতের প্রতি বাঙ্গলা সরকারের উপেক্ষা তাঁহাকে এমনি ভাবে ক্ষুদ্ধ করিয়াছিল যে, বাঙ্গলা সরকার 'উপাধি' কাড়িয়া লইবেন এই ভীতি প্রদর্শিত হইলেও তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলিয়াছিলেন—"গেলই বা আমার 'মহারাজ' উপাধি— আমি আবার যে 'মণীক্রবাবু' সেই মণীক্রবাবুই হইব।"

কথায় ও কাজে কি করিয়া সামঞ্জস্ত রাখিতে হয় তাহা দেখাইয়া মহারাজ সর্ব্বপ্রথম নিজে স্বদেশী-ত্রত গ্রহণ করিলেন এবং রাজধানীতে ফিরিয়া এক সঙ্গে ১৬ খানি ভাঁত বসাইলেন এবং সেই ভাঁতের কাপড় রাজ্বপরিবার ও রাজকর্মচারিগণের মধ্যে প্রচলন করিয়া স্থানীয় জন-সাধারণের সম্মুথে অমুকরণীয় দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করিলেন। তাঁহার জমিদারীর বড বড পরগণা ও মাহালগুলির মধ্যে স্বদেশী বস্ত্র ও শিল্প-প্রচারের জন্ম যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নায়েব, গোমস্তা প্রভৃতি কর্মচারী দ্বারা প্রজাগণের প্রতি বিলাতী বস্ত্র ও বিলাতী দ্রব্য ক্রয়ের নিষেধাজ্ঞা তিনি প্রকাশ্যভাবে প্রচার করিলেন। এই স্বদেশী আন্দোলনের প্রেরণাতেই ব্যাঞ্জোটিয়া কৃষি-শিল্প-প্রদর্শনীর সৃষ্টি। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে মুর্শিদাবাদবাসী ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিগণের সহামুভূতির অভাবে, মহারাজের অবস্থাবিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি দেশহিতকর অমুষ্ঠান লুপ্ত হইয়া গেল। তিনি ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনে যে কতথানি আকুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা কলিকাতার শ্রামবাজারনিবাসী প্রসিদ্ধ স্কুলপাঠ্য পুস্তকরচয়িতা জগবন্ধু মোদককে ২১শে ভাজে (১৩১২ সালে) তারিখে লিখিত তাঁহার এই নিমের পত্র হইতে বুঝা যায়—

\* \* \* বঙ্গের পার্টিসন লইয়া খুব একটি গোলমাল ঘটিয়া গেল। কার্য্য কিছুই হইল না। গভর্গমেণ্ট আমাদের কথা শুনিলেন না। আমাদের বিশেষ অস্থবিধা ঘটায় প্রকাশুভাবে টাউন হল মিটিংএ যোগদান করিতে হইয়ছিল।

\* \* অবশু আমাদের দয়ালু গভর্গমেণ্ট বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমার উপর একটু অসম্ভই হইয়ছেন, কিছ ইহা না করিলে আমার উপায় ছিল না। \* \* \* শবদেশজাত দ্রব্য যাহাতে অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং সাধারণ লোকে তাহা ব্যবহার করে তাহার জন্ম একং আমাদিগের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যাহাতে উৎপন্ন হয় তাহার জন্ম চেষ্টা করিতে হইবে।"

স্বদেশপ্রেমের উদ্দীপনা লইয়া মহারাজ্ঞ স্বদেশী বস্ত্রের প্রতি যে কতটা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন তাহা অমৃতবাজার পত্রিকার খ্যাতনামা সম্পাদক মতিলাল ঘোষকে লিখিত পত্রের শেষাংশ হইতে বুঝা যায়—

"I have not seen Jahari Lal's loom. But I believe it to be superior to all other looms when you quoted the name of our friend who has seen it with his own eyes. I am ready to contribute to the fund a sum of Rs. 500/- required to start a small manufactory by Jahari lal."

৫ই চৈত্রের একটি পরামর্শ-সভায়, মহারাজের মধ্যস্থতায় ও নির্দেশ অনুসারে রায় শ্রীনাথ পাল বাহাছরের সহিত তদীয় লাতৃপুত্র ক্ষেত্রনাথ পালের (থেতন বাবু) সম্পত্তি ভাগবাঁটোয়ারা হইয়া তাঁহারা 'পৃথক' হন। উক্ত পরামর্শ-সভা বৈকুঠনাথ সেন, হরশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি কয়েকজন বহরমপুরের সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে লইয়া গঠিত হইয়াছিল। এই সময় শ্রীনাথ পাল মহাশয় মহারাজকে এই পারিবারিক মধ্যস্থতা করিবার ভার দিয়া তাঁহার উপর যেরূপ বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়াছিলেন তাহাতে মহারাজের সহিত তাঁহার বঙ্কুত্ব ক্রমশঃ ঘনিন্ত হইবার সুয়োগ পাইয়াছিল।



জাই জামাতা ধৰ্মদ

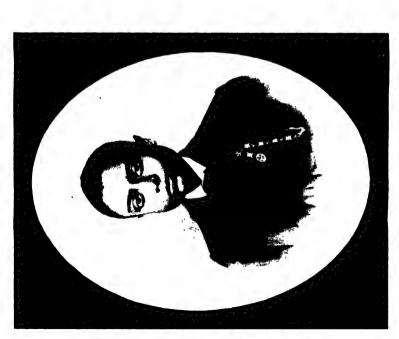

দিতীয় জামাতা নীরোদচন্দ্র পাল চৌধ্রী

সন ১৩১২ সালের কথা—

১৭ই বৈশাথ তারিখে মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্রের চূড়াকরণ-উৎসব বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইল।

মহারাজের মাথকণের পৈতৃক বাটী পাকা ছিল না—এই সালের প্রথমেই এই বাড়ীখানির পাকা ইমারতের কাজ আরম্ভ হয়। এই ভিটার উপর মহারাজের যে বিশেষ মমতা ছিল—তাহা তাঁহার নানা কথাবার্ত্তায় আমাদের বুঝিবার অবকাশ হইয়াছিল। একদিন প্রসঙ্গক্রমে তিনি কলিকাতায় গৃহনির্মাণপ্রয়াসী জনৈক ভন্তলোককে বলিতেছিলেন—"দেখুন, দেশ বিদেশে নিজের য'খানা ইচ্ছা বাড়ী তৈরী করুন—নিজের পৈতৃক ভন্তাসনখানি সংস্কার করিয়ে রাখ্বেন। আমার মাথরুণের বাড়ীখানি আমি প্রতিবংসর সংস্কার করে থাকি। কি জানি ম'শায়, কপালে কখন কি ঘটে—যে অবস্থাতেই পড়ি, মাথরুণের পৈতৃক ভিটে থেকে ত কেও আমাকে বঞ্চিত করতে পারবে না।"—

মহারাজ বিলাত যাইবার জন্ম বিশেষ উৎস্ক ছিলেন। তিনি বলিতেন, বিলাতে না গেলে স্বাধীন দেশের আচার ব্যবহার ও সভ্যতার বিষয় শুধু ঘরে বিদিয়া সম্যক জানিতে পারা যায় না। নিজের দেশে ভারতবাসীর প্রতি ইংরাজের ব্যবহার থুব ভক্র, সদাশয় ও সহামুভূতি-পূর্ণ বিলয়া শুনিয়াছি—হতভাগ্য পরাধীন ভারতের ভাগ্যে স্বাধীন ইংরাজ জাতির ব্যবহার ত দিবারাত্রি স্বচক্ষে দেখিতেছি;—মৃষ্টিমেয় সহৃদয় ইংরাজবন্ধুগণের ব্যবহারে তাহা ভূলিতে পারা যায় না।—মাটির দোষ, অদৃষ্টের দোষ—জাতিগত ভাবে আমাদের এই স্বল্পেন্ট ভারতবাসীর দোষের ত আর অন্ত নাই। কিন্তু স্বচক্ষে একবার ইংরাজ জাতিকে তাহাদের আপনার দেশে দেখিতে চাই। যে জাতি আমাদের উপর কর্তৃত্ব করে, তাহার প্রকৃত পরিচয় পাইলে হয়ত বা তাহার সেকর্তৃত্ব মানিয়া লইতে তুঃখ বা দ্বিধা বোধ হইবে না—কিন্তু যাহাকে ভাল করিয়া জানিলাম না—ব্বিলাম না—আত্মীয়তা দূরের কথা

শাসক ও শাসিত সম্পর্কে যাহার ও আমার মধ্যে শুধু ব্যবধানেরই সৃষ্টি হইয়া চলিল—তাহাকে জাতির শুভাকাজ্ঞী বলিয়া সসম্মানে বরণ করিয়া লইতে যে কুঠা ও দ্বিধা জাগে—নিঃশেষে তাহা জয় করিতে হইলে ছই জাতির মধ্যে ভাবের সত্যকার বিনিময়, কৃষ্টির অকৃত্রিম পরিচয় হওয়া একান্ত বাঞ্চনীয়।—আমরা কতকাল আর 'সাত সমুজ্র তের নদী'র ব্যবধানকেই একান্ত মনে করিয়া আপনার ঘরে কৃপমশুক হইয়া থাকিব ?" হিন্দু হইয়াও মহারাজের কোনও প্রকার গোঁড়ামী ছিল না; স্বদেশের হিতকামী হইয়াও বিদেশের প্রতি কোনও প্রকার বিদ্বেষের ভাব তাঁহার মনে কখনও স্থান পাইত না।

নানা কারণে স্থােগের অভাব ঘটিল—মনের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেন না—কত বিভার্থী, শিল্প-বিজ্ঞান-শিক্ষাভিলাষী যুবককে যে তিনি অর্থসাহায্য করিয়া ইংলগু, আমেরিকা, জার্মাণী, ফ্রান্স ও জাপান প্রভৃতি স্থানে পাঠাইয়াছিলেন তাহার সংখ্যা করা যায় না।

এই সম্পর্কে তিনি ছঃখ ও ক্ষোভ করিয়া বলিতেন—"কয়জনই বা মানুষ হইল ? কয়জনই বা স্বাধীন হাওয়ার সংস্পর্শে আসিয়া, উয়ত বলিষ্ঠ জাতির সায়িধ্য লাভ করিয়া দেশের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিল ? ফিরিক্সিয়ানা শিথিয়া, চাল বাড়াইয়া যাহারা ঘরে ফিরিয়া আসিল বা আসিল না, তাহারা আমার অর্থ নপ্ত করিল বলিয়া আমার তত ছঃখ হয় না—যত ছঃখ হয় তাহাদের অধঃপতনে দেশের আদর্শ ও দৃষ্টাস্ত ক্ষুম্ম হইতেছে দেখিয়া। আমাদের জীবনকে, চরিত্রকে যদি দেশের সম্মুখে আদর্শরূপে ধরিতে না পারিলাম তবে কর্ম্মের সকল উদ্দেশ্যই যে ব্যর্থ হইয়া গেল।"

### সন ১৩১৩ সালের কথা---

অনেকেই মনে করেন মণীন্দ্রচন্দ্র মহারাজ হইয়া প্রথম জীবনের অশেষ তৃঃখ ও অশান্তি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন, বিপুল

## রাজিিংহাস্ট্র

সম্পত্তির অধিকারী হইয়া, ইচ্ছানুরূপ ব্যয়্ম করিবার স্থযোগ পাইয়া তিনি নিশ্চয়ই আনন্দে জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইংরাজিতে একটা বড় কথা আছে "Uneasy lies the head that wears a crown" অর্থাৎ রাজমুকুট কন্টকাকীর্ণ,—এ কথা মণীক্রচন্দ্রের "মহারাজ-জীবনে" বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়া গিয়াছে।—তিনি যে কি পরিমাণ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় জীবন যাপন করিতেন তাহা তাঁহার পরম বন্ধু দেবেক্রনাথ বস্থকে (ব্যাঙ বাবু) লিখিত একখানি পত্র হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়—

২৮শে জ্যৈষ্ঠ—১৩১৩

প্রিয় ব্যাঙ্জ,

সংসারের প্রবল ঝঞ্চাবাতে আনি অস্থির হইয়া আছি। হৃদয়ে আমার স্থথ নাই। স্থথ আমাকে ছাড়িয়া দূরে পলায়ন করিয়াছে। "অর্থ বিষম অনর্থের মূল" ইহা চারুপাঠে পড়িয়াছিলাম। এতদিনে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতেছি। মনে করিয়াছিলাম আমার প্রয়োজন দূর হইলেই আমার অর্থাভাব হইবে না, অর্থাভাবজন্ত কন্ত পাইব না। এক্ষণে দেখিতেছি, সংসারে যতকাল থাকিব অর্থাভাব ততদিন থাকিবে। স্বতরাং আমার হৃদয় জর্জ্জরিত হইবে। আমার এমন সময় নাই য়ে, সময়ে ছজনে মনের কথা কহিয়া হৃদয়ে শান্তি লাভ করি। চারিদিকে হাহাকার—টাকা টাকা। চারিদিকে টাকা টাকা—টাকা আমাকে পাগল করিতেছে।

কিন্তু এ টাকার জন্ম পাগল হওয়া কি নিজের জন্ম ?—ব্যক্তিগত সুখ সম্ভোগের জন্ম ?—তাহা নহে ;—তাঁহার টাকার নিত্য প্রয়োজন ছিল অপরের হুঃখ-অভাব দূর করিবার জন্ম, পরের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্ম। তাঁহার মনে হইত, হুই হাতে বিলাইয়া যাইব ;—বিলাইয়াছেনও সেই ভাবে, কিন্তু মহারাজ মণীক্রচন্দ্রের ধনভাগুরেরও ত সীমা আছে ?—অভাব হইলেই তিনি হুঃখবোধ করিতেন কিন্তু নিজের জন্ম কথনও তিনি কোনও অর্থের অভাব অনুভব করেন নাই। তাঁহার অর্থব্যয়ের ধারা দেখিলেই তাহা বুঝা যায়।

এই মাসেই মহারাজ ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকার মূর্শিদাবাদী আম কিনিয়া বাঙ্গলা দেশে তাঁহার পরিচিত বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বন্ধুগণের মধ্যে বিতরণ করিলেন।

'রাজযোগে' মহারাজের জন্ম,—'ঋণযোগ' বলিয়া কোনও যোগ জ্যোতীষ শাস্ত্রে আছে কিনা জানি না কিন্তু জীবনব্যাপী এই তুর্য্যোগে তিনি বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছেন! নিম্নলিখিত পত্রখানি এই সম্পর্কে উদ্ধৃত করা হইল;—

Babu Ramlal Mullik

17, Kaliprasad Dutt's Street, Calcutta.

> ২৮শে আধাঢ়, ১৩১৩। কাশিমবাজার রাজবাড়ী

নমস্বারান্তে নিবেদনমিদং--

আপনার ২৭শে আষাঢ়ের পত্র পাইয়াছি। ৫১ টাকা স্থদে ১২,০০,০০০ বার লক্ষ টাকা কর্জ লইতে রাজী আছি। আপনি কথাবার্ত্তা চালাইয়া ঠিক হইলে লিখিবেন। যাহা করিতে হয় করা যাইবে। এত টাকা একটু স্থদ কমে করিবার চেষ্টা দেখিবেন। ফ্লতকার্য্য হইতে পারেন ভালই নচেৎ transaction পাঁচ টাকা স্থদে শেষ করিবেন।

#### <u> जीभगी स्मार्ट</u> नन्मी

কার্ত্তিকমাসে মহারাজ স্পেশাল ট্রেণযোগে সপরিবারে, সবান্ধবে এবং বছ কুটুম্বসমভিব্যাহারে সর্ব্বসমেত প্রায় তিন শত সহযাত্রী লইমা উত্তরপশ্চিম প্রদেশে তীর্থযাত্রা করেন। যাত্রার পূর্ব্বদিনে রাজবাড়ীর বছ ছবি ভস্মীভূত হইয়া যায়। অনেকে যাত্রা করিতে নিষেধ করিল—কিন্তু মহারাজ সে নিষেধে কর্ণপাত করিলেন না। আজিমগঞ্জ রেলপথে প্রথমে গ্রায় আসিলেন। সেখানে তিনি তাঁহার বিশেষ বন্ধু পশুপতি বাবুর বাড়ীতে কুড়িদিন অতিথি হইয়া থাকিলেন।

পশুপতিবাব্ ভূরিভোজন করাইয়া—প্রতিদিন বাইনাচ দেখাইয়া রাজ-অতিথি ও তাঁহার সহযাত্রিগণের চিত্তবিনোদন করিলেন। সেখানে কাঙ্গালিদিগকে কম্বল দান করিয়া মহারাজ কাশী আসিলেন;—কাশীতে তিন মাস কাল থাকা হইল। মহিমচন্দ্র নিজে একজন উচ্চ শ্রেণীর "ঘোড়সোয়ার" ছিলেন—তাই তাঁহার নিজের ঘোড়াটি সঙ্গেই আসিয়াছিল।—এখানে আসিয়া সেটীর মৃত্যু হইলে মহিমচন্দ্র অশ্রুপাত করিতে করিতে বলিলেন—"আমি মরিলেই ভাল হইত।"

মহারাজ সদলবলে কাশী হইতে রেলপথে অযোধ্যা হইয়া হরিদ্বার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ফাল্কন মাসের ১৩ই তারিখের মধ্যে কন্থল প্রভৃতি দর্শন শেষ করিয়া তাঁহারা ১৬ই ফাল্কন স্পেশাল ট্রেণে মথুরায় আসিলেন। সেখান হইতে বৃন্দাবনে আসিয়া সকলে মহারাজের "পূলিনকুঞ্জে" কিছুদিন অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময় দিঘাপতিয়ার বাড়ীতে মহারাজের মধ্যম ভগ্নীর কলেরায় মৃত্যু হইল। কিন্তু তাহাতে মহারাজ তীর্থযাত্রার অভিলাষ ত্যাগ করিলেন না। সহ্যাত্রিগণের মধ্যে ছিলেন—মহারাণী, মহারাজকুমারদ্বয় ও মহারাজকুমারীগণ, মহারাজ বাহাছরের ভগ্নীগণ, বৈবাহিক হেমেল্রবাবু; কর্মাচারিগণের মধ্যে ছিলেন জ্ঞানবাবু, নৃত্যগোপাল বাবু, শিববাবু ডাক্ডার, কেরাণীখানার কালীবাবু, ভাণ্ডারের নৃসিংহবাবু, ভোষাখানার রামনিরঞ্জন বাবু, ফরাসখানার জনৈক কর্মাচারী।

আট ক্রোশ অশ্বারোহণে বন-পরিক্রম করিতে করিতে যখনই পিপাসার্ত্ত হইয়াছেন তখনই সেইস্থানের জল পান করিয়া মহারাজকুমার মহিমচন্দ্র রাধাকুণ্ডে আসিবামাত্র প্রবল জরে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। জর ক্রমে সাংঘাতিক টাইফয়েডের আকার ধারণ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে তীর্থযাত্রীর দল গোবর্দ্ধনে আসিয়া পৌছাইল, সেখানে মহিমচন্দ্র একুশ দিন একভাবে শ্যাগত থাকিলেন। স্থানীয় ডাক্তার কেদার বাবু বলিলেন টাইফয়েডের জরে। তাহার পর জ্ঞানবাবুকে পাঠাইয়া

# মহারাজ, মনীব্রদক্র

আগ্রা হইতে বিখ্যাত ডাক্তার রমাপ্রসাদ বাগচী এবং সেখানকার সিভিল সার্জনকে আনা হইল। কিন্তু বিধিলিপি অখণ্ডনীয় ! সন ১৩১৩ সালের ১১ই চৈত্র বৈষ্ণবচ্ড়ামণি মণীক্রচক্রের বৈষ্ণবপ্রাণ প্রিয়দর্শন পুত্র গিরিগোবর্দ্ধনের পবিত্র রজের উপর ২৫ বংসর বয়সে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিলেন।

তৃই বংসর পূর্বে মধ্যম পুত্রের মৃত্যু ইইয়াছে—সে শোক প্রশমিত ইইতে না ইইতেই জ্যেষ্ঠ পুত্রের এই অকাল মৃত্যুতে মহারাজ দারুণ শোকে বিহ্বল ইইয়া পড়িলেন; মহারাণী কাশীশ্বরী তখন পুত্রশোকে উন্মাদিনী। মায়ের প্রাণে এতও সহা হয়!

মহিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর সকলেই উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। গোবৰ্দ্ধনে পর্বতভ্রেণীর নিকটে মহিমচন্দ্রের নশ্বর ভৌতিক দেহের সংকার করা হইল।

তাঁহার সমাধি-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় ১৩১৯ সালের ১৪ই চৈত্র তারিখে। মহারাজ মণীস্দ্রচন্দ্র প্রিয়তম পুত্রের স্মৃতিরক্ষার্থ এই পুণ্যতীর্থ গিরি-গোবর্দ্ধনে একটি স্থন্দর মঠ বা ধর্মাশালা নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। সেখানে প্রতিদিন সাতজন অতিথির আহারের ব্যবস্থা আছে— নিরাশ্রয় তীর্থযাত্রীও হু'এক দিনের জন্ম সেখানে আশ্রর পাইতে পারে।

গঙ্গায় দিবার জন্ম মহিমচন্দ্রের অস্থি সঙ্গে লইয়া পর দিনই মহারাজ স্পেশাল ট্রেণযোগে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এই সময়েই অর্থাৎ ইং ১৯০৬ সালের ২৮শে জুলাই তারিখে হ্যাগুনোট দ্বারা মহারাজ কলিকাতা হাটখোলার শরংচন্দ্র রায়চৌধুরী, কালীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী ও সাধুচরণ রায়চৌধুরীর নিকট হইতে শত করা ৭২ টাকা স্থাদে ১ লক্ষ টাকা এবং ১৮ই নভেম্বর এ স্থাদের হারে আরও ৫০ হাজার টাকা উক্ত রায়চৌধুরী মহাশয়দিগের নিকট হইতে

কর্জ করিলেন। মহারাজ এই সমস্ত টাকা স্থুদ সমেত ১৩১৪ সালের ২০শে আঘাত পরিশোধ করিয়া দিয়াছিলেন।

পূর্ববর্ণিত বিপুল যাত্রিবাহিনীর সহিত তীর্থযাত্রায় মহারাজের কত ব্যয় হইয়াছিল তাহা জানিতে না পারা গেলেও, নিত্য অভাবগ্রস্ত মহারাজ-বাহাছরের তহবিলে যে ঋণের এই টাকা মজুত ছিল না—অতএব তীর্থযাত্রাকে সমসাময়িক ঋণের প্রধানতম হেতু মনে করা অসঙ্গত নহে।

## সন ১৩১৪ সালের কথা—

মহারাজকুমার মহিমচন্দ্রের অকাল মৃত্যুজনিত এই হৃদয়বিদারক শোকের অব্যবহিত পরেই আরও একটি শোকাবহ তুর্ঘটনা এই রাজ-দম্পতির সংসার-যাত্রার পথে অপেক্ষা করিতেছিল।

—২৪শে বৈশাথ রাত্রিশেষে দ্বিতীয় জামাতা নীরোদচন্দ্র পাল চৌধুরীর অতি অল্প বয়সেই মৃত্যু হইল। বিবাহিত জীবনের অন্পৃত্তি হইতে না হইতে মহারাজকুমারী কুমুদিনীর অকাল বৈধব্য ঘটিল। স্বকুমার বয়স হইতেই তিনি যে-প্রকার কঠোর বৈধব্য-ধর্ম পালন করিয়া আসিতেছেন, বহু দিবস যাবং যে প্রকার মৌন ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যেক হিন্দু বিধবার পক্ষে শ্লাঘার কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজান্তঃপুরের অন্তরালে পতিহীনা মহারাজকুমারী আজীবন যে কঠোর ব্রত আচরণ করিয়া আসিলেন,—সর্বপ্রকার রিক্ততায় তিনি যে ভোগ-সম্ভোগের তৃচ্ছতা প্রমাণ করিলেন, অন্তরের মণিকোঠায় সমাহিত সাধনায় তিনি এখনও পর্যান্ত যে পরমধনের সাধনা করিতেছেন—তাহাতে পিতৃবংশ উজ্জ্বল হইয়াছে—শ্বশুরকুল গৌরবান্বিত হইয়াছে। আর মহারাণী-মাতা কাশীশ্বরী ? ছংখ-বেদনার সে মর্মাভেদী ইতিহাস বুঝি লিপিবন্ধ করিবার নহে। প্রতি দণ্ডপলে

অরুন্তুদ বেদনার সে অগ্নিদাহ—একমাত্র বুঝি তাঁহার মত মহিয়সী নারীর পক্ষেই সহা করা সম্ভব!

সন ১৩১৪ সালের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা কাশিমবাজারে বঙ্গীয় সাহিত্য-সন্মিলনের প্রথম অধিবেশন।

১৭ই কার্ত্তিক তারিখে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন প্রভূত অর্থব্যয়ে কাশিমবাজার রাজবাটীতে অমুষ্ঠিত হয়। এই সাহিত্য-সম্মিলনের অমুষ্ঠানে আচার্য্য রামেন্দ্রস্থন্দর ত্রিবেদী মহারাজের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন। \* .মহারাজের আন্তরিক ইচ্ছা ও একাস্তিক

নয় বৎসর পূর্বের বন্ধীয় সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদকতা-গ্রহণের পর একদিন যোড়াসাঁকোর বাড়ীতে বসিয়া মাননীয় শ্রীযুত রবীক্রনাথ ঠাকুরের সহিত সাহিত্য-পরিষদের কর্ত্তব্যসম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলাম। দশ বৎসর ধরিয়া আমি সাহিত্য-পরিষদের ঢাক বাজাইয়াছি। যথনই অবসর হইয়াছে, কাঁধ হইতে ঢাক নামাইয়া পরিষদের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সম্বন্ধে অন্তের সহিত আলোচনা এবং অন্তের উপদেশ-গ্রহণ আমার ব্যাধি হইয়া দাঁডাইরাছিল। এই উদ্দেশ লইয়া রবীক্রনাথের নিকট যথনই গিয়াছি, তথনই কিছু না কিছু লাভ করিয়া আসিয়াছি। সেই দিন প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলিলেন, সাহিত্য-পরিষদের কার্যাক্ষেত্র বাঙ্গালাদেশ জডিয়া বিস্তত হওয়া আবশ্রক। বাঙ্গালা দেশ এবং বাঙ্গালী জাতিসম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য হইতে পারে, সাহিত্য-পরিষৎ যদি সেই সমস্ত বার্ত্তা কেন্দ্রীভূত করিতে পারেন, তাহা হইলে পরিষদের জীবন সার্থক হইবে। এই কার্য্যের জন্ম সমস্ত বাঙ্গালাদেশ ব্যাপিয়া সমস্ত বান্ধালীজাতিকে যথাসম্ভব জাগাইয়া তোলা পরিষদের সম্প্রতি মুখ্য কর্ত্তব্য। আপাততঃ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন কলিকাতায় না করিয়া বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন নগরে পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত করিলে কার্য্যটার স্থচনা হইতে পারে। বিলাতের British Association for the Advancement of Science (प्राप्त वर्ष বর্ষে ভিন্ন ভিন্ন নগরে উপস্থিত হইয়া নূতন জ্ঞানের আহরণ ও পুরাতন জ্ঞানের প্রচার করিয়া থাকেন, সাহিত্য-পরিষদও সেই পথে চলিতে পারেন। Association কেবল বিজ্ঞান-শাস্ত্রেরই আলোচনা করেন। বান্ধালাদেশে এরূপ

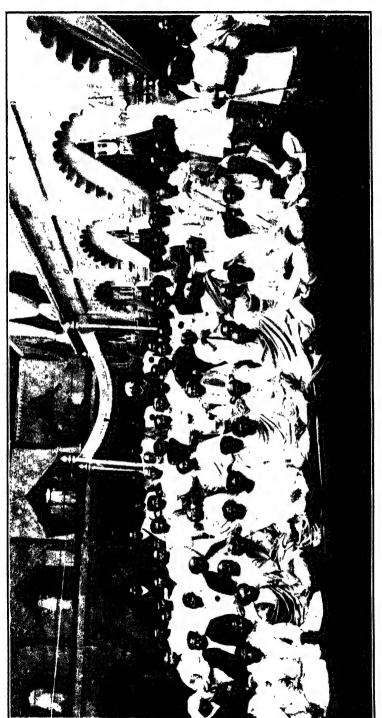

প্ৰথম বঙ্গীয় সাহিত্য সন্মিলন দন ১৩১১ সাল

### রাজসিংহাস্ট্র

অমুরোধে রবীক্রনাথ সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে সন্মত হইলেও রামেল্রস্থলরের চেষ্টাতেই তিনি এই সন্মিলনীর প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। রবীক্রনাথ সে-সময় পীড়িতা কম্মাকে কাছারী বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন।—কম্মার পীড়া বৃদ্ধি হওয়ায় সন্মিলনে যোগদান করিতে পারিবেন না বলিয়া সাহিত্য-সন্মিলনের অম্যতম উল্লোগী, বহরমপুরের ডাঃ রামদাস সেনের পুত্র মণিমোহন সেনকে একখানি পত্র লিখেন। মণিবাবু মহারাজকে এ কথা জানাইবামাত্র তিনি বিশেষ ব্যস্ত হইয়া রবীক্রনাথকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিলেন—

বিজ্ঞান-সভা গঠিত হইবার এমনও সময় হয় নাই। সাহিত্য-পরিষৎকে সাহিত্যের সকল বিভাগেই কাজ করিতে হইবে। আজ যদি আমি স্বীকার করি যে, রবী**ন্ত** নাথের এক একটা কথা এক এক সময়ে মন্ত্রের ক্সায় আমার মোহ উৎপাদন করিয়াছে, তাহা হইলে আপনারা আমাকে নিতান্ত ক্ষীণজীবী ভাবিয়া অবজ্ঞা করিবেন না। এই প্রস্তাবটিও তদবধি আমার মোহ জন্মাইয়াছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের লোকবল এবং ধনবল আমার অজ্ঞাত ছিল না। সেই ক্ষীণশক্তি লইয়া পরিষৎ কিন্ধপে এই বার্ষিক অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে, সেই চিস্তা বছরাত্রি আমার নিদ্রার ব্যাঘাত করিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে ১৩১২ সালের শেষভাগে হঠাৎ বন্ধীয়-সাহিত্য-সন্মিলনের স্তান। হয়। রঙ্গপুর হইতে শ্রীযুক্ত স্থারেক্সকুমার রায় চৌধুরী এবং বরিশাল হইতে শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী প্রায় এক সঙ্গে বাঙ্গালার সাহিত্য-সেবিগণকে সম্মিলিত হইবার জন্ম আহ্বান করেন। বরিশালের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু বরিশালের সাহিত্য-সন্মিলন সেই বৎসর বরিশালে আহুত রাষ্ট্রনৈতিক সম্মিলনের পুচ্ছ আশ্রয় করিতে যাওয়ায় সম্মিলন-চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বৎসর মুর্শিদাবাদ জেলায় সাহিত্য-সন্মিলনের আহ্বানও দৈবক্রমে নিক্ষল হয়। তার পর বৎসর কাশিমবাজারের মাননীয় মহারাজের আহ্বানে সাহিত্য-সন্মিলনের প্রথম অধিবেশন ঘটে। স্বয়ং রবীক্রনাথ দেখানে সভাপতি ছিলেন। সন্মিলনের সেই প্রথম বৎসরে বিজ্ঞান আলোচনার বিশেষ কোনও স্থবিধাই ঘটে নাই। পর বৎসর রাজসাহী হইতে নিমন্ত্রণ আইসে। সেখানকার অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত

Sreejut Ravindranath Tagore Shilaidah. (Nadia)

> কাশিমবাজার রাজবাড়ী ৭ই আশ্বিন, ১৩১৪

সদশান ও বিনয়সহকারে প্রণামাস্তে নিবেনমিদং

আপনার ২১শে ভাদ্র তারিথের শিলাইদহ হইতে শ্রীযুক্ত মণিবাবুর নামীয় পত্র পড়িয়া আপনার কন্সার পীড়ার সংবাদে অত্যস্ত হঃখিত হইলাম। ভগবৎ ক্কপায় তিনি আরোগ্য লাভ করুন।

আমাদের বন্ধীয় সাহিত্য সমাজে আপনিই ধ্রুবতারা। আপনাকে ছাড়িয়া সাহিত্য-সন্মিলন হইতে পারে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ। আপনি যদি ঐ সময়ে আসিতে না পারেন তাহা হইলে আমাকে ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হয়। যাহা হউক আপনার কন্থার বর্ত্তমান অবস্থা এক্ষণে কিরপ অন্প্রগ্রহ করিয়া লিখিবেন। লক্ষীপূজার ছইতিন দিন পরে দিনস্থির করা আমাদের ইচ্ছা। আপনার পত্রের প্রতীক্ষায় রহিলাম। ইতি—

প্রণতঃ শ্রীমণীক্রচক্র নন্দী

শশধর রায় মহাশয়, সম্মিলন কোন পথে চালিত হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে আমার অভিপ্রায় জাতিতে চাহিয়া আমাকে অন্বগৃহীত করেন। সাহিত্যের নানা বিভাগের সম্যক্ আলোচনার জন্ম সাহিত্য-সম্মিলনকে সাহিত্য, ইতিহাস এবং বিজ্ঞান এই তিন শাখায় আপাততঃ বিভাগ করা যাইতে পারে, এই অভিপ্রায় আমি জানাইয়া-ছিলাম। বলা বাহুল্য, ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের আদর্শ আমার মনে জাগিতেছিল।

রাজসাহীর সাহিত্য-সম্মিলনকে শশধর বাবু যেরূপে প্রায় বৈজ্ঞানিক সম্মিলনে পরিণত করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহাতে আমিও কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া পড়িয়াছিলাম। সেবার সভাপতি ছিলেন ডাক্তার প্রফুল্লচক্র রায়। কতকটা সেই কারণে এবং কতকটা শশধর বাবুর স্ব্রুচালনায় রাজসাহীর সাহিত্য-সম্মিলনে বৈজ্ঞানিকের এবং বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের ঘনঘটা হইয়াছিল। পর বৎসর ভাগলপুরে এবং তৎপর বৎসর ময়মনসিংহে বৈজ্ঞানিকেরা সেরূপ জটলার অবসর পান নাই। তবে ময়মনসিংহে স্বয়ং আচার্য্য জগদীশচক্র সভাপতি ছিলেন। তাঁহার অভিভাষণটাই বৈজ্ঞানিকের অভিভাষণ।

মহারাজ রবীন্দ্রনাথকে পত্র লেখার কয়েক দিন পর হইতেই রবীন্দ্র নাথের কন্সার শরীর স্কুস্থ হইতে থাকে। করেকদিন পরেই শিলাইদহ হইতে তিনি কলিকাতার বাটীতে প্রত্যাগমন করেন। ঐ সময় আচার্য্য রামেন্দ্রস্থলর সাহিত্য-সন্মিলন প্রসঙ্গে কবি-গুরুর বাটিতে ঘন ঘন যাতায়াত করিয়া তাঁহার সভাপতিষ গ্রহণের জন্ম বিশেষ চেষ্টা করেন। রবীন্দ্রনাথ সভাপতিষ গ্রহণ করিতে সম্মত হইলে ত্রিবেদী মহাশয় সেই দিনই কাশিমবাজার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ত্রিবেদী মহাশয়ের মুখে মহারাজ এই স্কুসংবাদ শুনিয়া কবিগুরুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল—

পর বৎসর ভাগলপুরে সাহিত্য-সন্মিলনকে বিভিন্ন শাখায় বিভাগের প্রস্তাব যথারীতি উপস্থিত করা হয়। কিন্তু তথন উহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। পর বৎসর হুগলীতে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লইয়া যে কয়েক জন উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা কতকটা বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। শশধর বাব্ এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন বিলিলে অত্যুক্তি হইয়ে না। ইহার ফলে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ-লেখকদিগের একটি স্বতন্ত্র অধিবেশন হইয়াছিল এবং ডাক্তার প্রফুলচক্র রায় তাহার নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরবৎসর চট্টগ্রামে আমি উপস্থিত হইতে পারি নাই; কিন্তু যে কয়েকজন বিজ্ঞানসেবক সেধানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা পূর্ব হইতে কতকটা স্বাতন্ত্রপ্রার্থী হইয়া গিয়াছিলেন। ডাক্তার প্রফুলচক্র রায় সন্মিলনের এই বিজ্ঞান-বিভাগের সভাপতি ছিলেন। বর্তুমান বংসরে কলিকাতায় সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন এবং ইতিহাস এই চারি শাখায় সাহিত্য-সন্মিলনকে বিভক্ত করিবার কয়না হইয়াছে এবং আমার উপর বিজ্ঞানসভার নকিবি-ভার অর্পিত হইয়াছে। ভবিয়তে এইরূপ শাখাবিভাগ সর্বত্র সাধ্য হইবে কি না বলা ছঙ্কর। কলিকাতার পক্ষে যাহা সাধ্য স্থানাভাব, কালাভাব এবং লোকাভাবে মফস্বলের ক্ষুদ্র নগরগুলির পক্ষে তাহা সাধ্য না হইতে পারে।

( সাহিত্য-সন্মিলনী—কলিকাতার অধিবেশন ; বিজ্ঞান-শাথার সভাপতি আচার্য্য রামে<del>ক্রস্থল</del>র ত্রিবেদীর অভিভাষণ হইতে। )

পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়

**শ্রীচরণে**ধু

৬ নং দারকানাথ ঠাকুরের লেন, কলিকাতা।

কাশিমবাজার রাজবাড়া। ২২শে আশ্বিন। ১৩১৪

সম্মান ও বিনয়সহকারে প্রণামান্তে নিবেদনমিদং

অন্ত শ্রীযুক্ত রামেক্রস্কর ক্রিবেদী মহাশরের প্রমুখাৎ আপনার কন্তার বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল ও আপনি আমাদের সম্মিলনের সভাপতিত্ব গ্রহণ করিবেন এই ছই সংবাদে যারপরনাই আনন্দ অনুভব করিতেছি। মঙ্গলনিদান ভগবান আপনার কন্তাকে শীঘ্র রোগশূলা করুন।

গত রবিবার ১৯শে আশ্বিন আমর। একটি সাধারণ সভার আহ্বান করিয়া আগামী ১৭।১৮ই কার্ত্তিক ইং ৩।৪ঠা নভেম্বর রবি ও সোমবার আমাদের সম্মিলনের অধিবেশনের দিনস্থির করিয়াছি। বোধ হয় সে সময়ে আপনার আগমনের কোন অস্ক্রবিধা হইবে না। \* \* \*

> প্রণতঃ শ্রীমণীক্রচক্র নন্দী

এই প্রথম সাহিত্য-সন্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন মণীক্রচক্র; "উদ্ভান্ত প্রেম"এর রচয়িতা ও 'উপাসনা'র প্রথম সম্পাদক চক্রশেখর বাবু হইয়াছিলেন সম্পাদক এবং ধনরক্ষক হইয়াছিলেন মণিমোহন সেন। সন্মিলনের জ্ঞাতব্য বিবরণ উক্ত সাহিত্য-সন্মিলনের ইতিহাস হইতে পরিশিষ্টে উৎকলিত করা হইয়াছে। কাশিমবাজার রাজবাটীতে সাহিত্য ও সঙ্গীত-সন্মিলনী একত্র অমুষ্ঠিত হয়। একদিকে সাহিত্য-সন্মিলনে বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ মণীয়িগণ, অক্তদিকে সঙ্গীত-সন্মিলনীতে সমাগত ভারতের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-বিশারদ এবং যন্ত্রীগণ—সকলে মিলিয়া এই যুক্ত অধিবেশনের সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।—এইরূপ যুক্তভাবে সাহিত্য ও সঙ্গীত সন্মিলনীর বিরাট

অধিবেশন কেবল বাঙ্গলা কেন ভারতবর্ষেও এই প্রথম বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শুধু সাহিত্য-সন্মিলন উপলক্ষে মহারাজের ১২,০০০ বার হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

সাহিত্য-সম্মিলনের সাত দিন পরে অর্থাৎ ২৫শে কার্ত্তিক (১৩১৪) তারিখে একটি কন্তা \* প্রসবের ১২ দিন পরে মহিমচন্দ্রের পত্নীর মৃত্যু হয়। মুর্শিদাবাদ বিছুপাড়া হইতে একটি মাহিয়াজাতীয় স্ত্রীলোক নিযুক্ত করিয়া তাহারই স্তন্তদানে নব-প্রস্তুত কন্তার জীবন রক্ষা করা হয়।

মহিমচন্দ্রের পত্নীর মৃত্যুর পূর্বের একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে। মৃত্যু দিবসের পূর্বের রাত্রিতে দরজা খোলার শব্দ পাইয়া বধুরাণী বলিয়া উঠিলেন—"দরজা বন্ধ করিও না, আমি যাইতেছি।" পুত্রবধূর এই উক্তিতে মহারাজ ভাবাবিষ্ট হইয়া তাঁহার আত্মার মঙ্গল কামনা ক্রিতে লাগিলেন। দরজা বন্ধ হইল না—বধূরাণীর অমর আত্মা মুক্ত দ্বার-পথে চিরশান্তি লাভ করিল।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি মহারাজের গভীর শ্রদ্ধা ছিল—তাঁহার সুখ ছঃখে মহারাজের আন্তরিক সহামুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ পাইত।

এই সালের অগ্রহায়ণ মাসে রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়—রবীন্দ্রনাথের এই গভীর শোকে মহারাজ সমবেদনা প্রকাশ করিয়া নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিতেছেন—

\* মহিমচন্দ্রের কন্থার নাম শ্রীমতী অন্নপূর্ণ।—হাটথোলার বিখ্যাত ধনী, ভাগ্যকুল নিবাসী মুরলীধর রায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নারায়ণ রায় বি-এর সহিত ইহাঁর বিধাহ হইয়াছে।

কাশিমবাজার রাজবাড়ী ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৪।

সসম্মান প্রণামাস্তে নিবেদনমিদং—

আপনার কনির্চ পুত্রের মৃত্যু সংবাদে বড়ই কষ্ট পাইলাম। যে ব্যক্তি স্বদেশের ও স্বজাতীর ভাষার উন্নতিকলে মনপ্রাণ নিয়োগ করিয়া কার্য্য করিতেছেন, তাঁহার শোক নিশ্চয়ই জাতীয় শোক। আপনার এই হুংথে আমরা সকলেই মহা হুংথিত। শ্রীশ্রীভগবান আপনার ননে শাস্তি দান করুন। এই প্রার্থনা।

প্রণত— শ্রীমণীক্রচক্র নন্দী।

এই সময় কলিকাতা হিষ্ট্রোরিকাল সোসাইটির ৫৮ জন ইউরোপিয়ান সভ্য, মুর্শিদাবাদ জেলার ঐতিহাসিক স্থান সমূহ পরিদর্শন করিবার জন্ম স্পেশ্যাল ট্রেণে কাশিমবাজার আসেন। তাঁহারা সকলেই মহারাজের আহ্বানে কাশিমবাজার রাজবাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া বিশেষ আপ্যায়িত ও মুগ্ধ হইয়া ফিরিয়া যান।

#### সন ১৩১৫ সালের কথা---

সন ১৩১৩ সালের চৈত্র মাসে মাথরুণের 'নবীনচন্দ্র ইন্ষ্টিটিউসন'এর পাকা ইমারতের নির্মাণ কার্য্য শেষ হইয়া যায়, মহারাজ পিতৃনাম স্মরণীয় করিবার জন্ম এই উচ্চ ইংরাজি বিভালয়টি স্থাপন করিয়াছিলেন। উক্ত বিভালয়ের পাকা ইমারতের দ্বারোদ্ঘাটন-কার্য্য সন ১৩১৫ সালের বৈশাখ মাসে বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার সাহেব সম্পন্ন করেন। এই উপলক্ষে বর্দ্ধমান ও মুর্শিদাবাদের বহু গণ্যমান্থ ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

১২ই জ্যৈষ্ঠ মুক্তাগাছার মহারাজ জগৎকিশোর আচার্য্যকে সাদর নিমন্ত্রণ করিয়া কাশিমবাজার রাজবাটীতে আনিয়া মহারাজ রাজোচিত

সম্বন্ধনায় আপ্যায়িত করেন। জ্বগৎকিশোর মণীক্রচক্রকে যে তাঁহার সারকুলার রোডের বাড়ীতে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন—ইহা তাহার প্রতিনিমন্ত্রণ হইলেও ইহার মধ্যে এমনি আন্তরিকতা ও সদাশয়তা ছিল যে সেই হইতে এই ছই রাজপরিবারের মধ্যে সত্যকার ঘনিষ্ট সম্বন্ধের সৃষ্টি হয়।

ংরা ভাদ্র (ইং ১৯০৮; ১৮ই আগষ্ট) বঙ্গের ছোটলাট স্থার এশুক ফ্রেজার মুর্শিদাবাদ পরিদর্শনে আগমন করিয়া মহারাজের আহ্বানে বহরমপুর কলেজ-স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ করেন। লাট বাহাত্বর সপার্বদ কাশিমবাজার রাজপ্রাসাদে আসিয়া চা পান করেন। ছোটলাটের সম্বর্জনার জন্ম মহারাজ রাজবাটী, কলেজ ও কলেজ-স্কুল এই তিনস্থানেই বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্বের কোনও বিপ্লবী আততায়ী নাকি ছোটলাটের জীবননাশে সচেষ্ট হইয়াছিল সেকারণ প্রথমতঃ তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণে রাজী হন নাই কিন্তু মহারাজের আশ্বাদে ও উৎসাহে কৃষ্ণনাথ কলেজের তদানীন্তন প্রিলিপ্যাল রেভাঃ মিঃ ছইলারের চেষ্টায় ছোটলাট বহরমপুর আসিয়া যখন বিপুল অভ্যর্থনা পাইলেন তখন তাঁহার মনের অমূলক সন্দেহ দূর হইল এবং মহারাজের আতিথেয়তায় মৃশ্ব হইয়া আন্তরিক ধন্থবাদ জ্ঞাপন পূর্বেক বিদায় গ্রহণ করিলেন।

এই সালের কার্ত্তিক মাসে মহারাজের শ্বশ্রু ঠাকুরাণীর মৃত্যু হয়। উপযুর্পরি পুত্রশোকে কাতরা মহারাণী কাশীশ্বরী পুনরায় একটি গভীর শোক পাইলেন।

কাশিমবাজার রাজ-এস্টেটের সর্ব্বপ্রধান পরগণা বাহারবন্দের কার্য্য-পরিচালনায় কিছুদিন হইতে নানাবিধ বিশৃষ্খলা হইতেছিল। এই সালের পৌষমাসে বহরমপুরের উকিল, মহারাজের আমমোক্তার শ্রীযুক্ত

হরেক্রক্ষ রায় বি-এল মহাশয়কে মহারাজ উক্ত পরগণার নায়েব নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। \*

হরেন্দ্রবাবুর যোগ্যতার পরিচয় মহারাজ পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন; এই নির্ব্বাচনে বিশেষ ফল হইল। জমিদারী কার্য্যে গভীর জ্ঞান,—কর্ম্মপরিচালনায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, ব্যবহারে উদার ও সদাশয়, কর্ত্তরে দৃঢ় ও বিচার-বিবেচনায় পক্ষপাতশৃত্য, সর্ব্বোপরি মহারাজের পরম শুভাকাছ্মী ও অনুরক্ত, স্থদর্শন ও মিষ্টভাষী নবনিযুক্ত এই নায়েবের স্ব্যুবস্থায় বাহারবন্দ পরগণার জমিদারীর মধ্যে স্থশুছ্খলা ফিরিয়া আসিল।

হরেন্দ্রবাবুর কার্য্যকালে গয়াবাড়ীর বন্দোবস্তই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা। চারি বংসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া তিনি বিদ্রোহী প্রজাগণের সহিত একটা মীমাংসা করিয়া ফেলিলেন। তংকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টিণ্ডেল্ এই মীমাংসায় বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। যে খাজানা মাত্র ৪০ হাজার আদায় হইত তাহা হরেন্দ্রবাবুর চেষ্টায় এক লক্ষ্ক টাকায় পরিণত হয় এবং ১২ বংসরে ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া

\* ইংরাজি ১৮৯৬ সালে হরেন্দ্রবাবু বি, এল্ পাস করিয়া বহরমপুরে ওকালতি আরম্ভ করেন। বহরমপুরে পূর্বে হইতেই তাঁহার যাতায়াত ছিল। তিনি বহরমপুরের খাতনামা উকীল রায় বৈকুণ্ঠ নাথ সেন বাহাছর, সি, আই, ই মহোদরের জ্যেষ্ঠল্রাতা ৮ জৈলোক্য নাথ সেনের তৃতীয়া কল্যাকে বিবাহ করায়, বহরমপুর সহরের অধিকাংশ লোকই তাঁহাকে চিনিত। তিনি যথন ওকালতি আরম্ভ করেন তথন মহারাজ বহরমপুরে তারণ মগুলের দরণ বাড়ীতে থাকিতেন। এই সময়েই মহারাজের সহিত হরেন্দ্র বাবুর পরিচর হয় এবং তাঁহার নিকট প্রতাহই তাঁহার যাতায়াত চলিতে থাকে। মহারাণী স্বর্ণমন্ত্রীর মৃত্যুর পর মহারাজ বাহাত্রকে অভ্যর্থনা করিয়া আনা সম্বন্ধে তিনি একজন অগ্রণী ছিলেন এবং তাঁহার উপস্থিতিতে কাশীমবাজার ও সৈদাবাদ রাজবাটী ম্যাজিট্রেটকর্ভ্ক তালাবন্ধ হইয়াছিল। মহারাজ রাজ্যভার পাইলে তিনি অক্যান্থ উকীলগণসহ রাজএইটেরে জুনিয়ার উকীল নিযুক্ত হন এবং অল্পিন পরে মহারাজের একটী তাগিনেয় এক ব্রাহ্মণকুমারকে প্রহার করা উপলক্ষে একটী ফৌজদারী মোকর্দ্দনা হইলে, সেই মোকর্দ্দনা পরিচালনের ভার

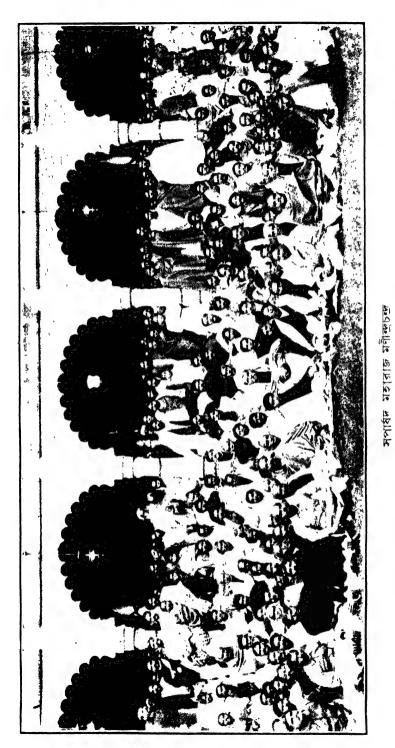

( 对和 > 5 > 6 对例 )

### রাজসিংহাস্ত্র

ভবিশ্বতে হুই লক্ষাধিক হইবে ইহাই উক্ত মীমাংসায় স্থির হয় অথচ প্রজাগণ ইহাতে কোন অসম্ভোষ প্রকাশ করে নাই। বিদ্রোহী প্রজাগণের সহিত যে সকল মোকর্দ্দমা চলিয়াছিল, তাহা পরিচালনের জম্ম তৎকালীন হাইকোর্টের উকিল সারদাচরণ মিত্র ও রাসবিহারী ঘোষকে লইয়া ঘাইতে হইয়াছিল।

এই সকল মোকর্দ্ধনায় বাহারবন্দের ভবিষ্যুৎ খাজনা বৃদ্ধিরও রীতি (principle) স্থিরীকৃত হইয়াছিল। যে সকল জোতসমূহে জমায় হাজত দেওয়া আছে তাহা মহারাজ বা তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ যে কোন সময়ে এককালীন বা ক্রমশঃ আদায় করিয়া লাইতে পারিবেন ইহাই হাইকোর্ট পর্য্যন্ত মামলা করিয়া সাব্যস্ত হয়। এই কার্য্যন্তি সম্পূর্ণতা লাভ করিলে মহারাজের ন্যুনাধিক তুই লক্ষ টাকার বার্ষিক জমা বিনা মোকর্দ্ধমায় বৃদ্ধি হইবে।

হরেন্দ্র বাব্র বাহারবন্দের চাকুরীকালে মহারাজ বাহা**হরকে তাঁহার** ছই ছইবার মাহাল পরিদর্শনকালে মহকুমার লোক ও প্রজা<mark>সাধারণেরা</mark>

হরেক্রবাবুর উপর পড়ে। তাঁহার দক্ষতায় মোকর্দমা আপোষ হইয়া গেলে তাঁহার প্রতিভা ও বুদ্দিমত্তা মহারাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বৈকুণ্ঠ বাবু তাঁহার কার্য্য-কুশলতা, মকেলগণের সহিত বাবহার, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সর্বনা আইন ও নজীর পড়ার অভ্যাস দেখিয়া তাঁহাকে তাঁহার 'জুনিয়ার' করিয়া লইয়াছিলেন এবং ইহাতে জেলার বড় বড় জমিদারগণও তাঁহার ওকালতীর সহায়তা করিতেন। শীঘ্রই তিনি রাজকর্ম্মচারীদের প্রিয়পাত্র হইয়া পড়েন; মহারাজ তাঁহাকে সদরের "ল-এজেট" নিযুক্ত করিয়া তৎকালে বেলডাঙ্গায় যে প্রজাবিদ্রোহ চলিতেছিল তাহার সমৃদ্র মোকর্দমা পরিচালনের ভার তাঁহার উপর দিয়াছিলেন। তিনি ইতিমধ্যে ছইবার মুন্সেফি করিয়া আসিয়াছিলেন এবং ক্রমশঃই আইনশান্তে অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছিলেন। তিনি সরকারী উকীল নিযুক্ত হইয়া বহরমপুরে এক বৎসরকাল স্থগাতির সহিত কাজ করেন এবং সেই সময় বাহারবন্দের ম্যানেজারি পদ খালি হওয়ায় রায় বাহাছর বৈকুণ্ঠ নাথ সেনের পরামর্শমত তিনি উক্ত পদের প্রার্থী হইলে মহারাজ বাহাছর তাঁহাকে সেই পদে নিযুক্ত করেন।

## মহারাজ মণীব্রুচব্র

যেরপ অভার্থনা দিয়াছিল তাহা সচরাচর দেখা যায় না। প্রজাগণের জমিদার-প্রীতি দেখিয়া মহারাজ মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং প্রজাগণও রাজদর্শনে অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিল। মহারাজ সকলকে নাচ-গানে এবং সর্কোপরি তৃপ্তি সহকারে আহার করাইয়া সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। যে "আগমনী" নজর মহারাজকে প্রথমবার ফেরং দিতে হইয়াছিল দ্বিতীয় বাবে জোতদারগণ নিজেরা তাহা পুনরায় দিবার প্রস্তাব করায় মহারাজ অতিশয় সম্ভুষ্ট হইয়াছিলেন এবং ক্রমশঃ উক্ত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইয়া ছুই বংসরে এই টাকা আদায় হইয়াছিল। তাঁহার কার্য্যকালে লাট সাহেব কুড়িগ্রাম ও রংপুরে তুইবার গমন করিয়াছিলেন,—লাট-সংবর্দ্ধনার ভার হরেন্দ্র বাবুর উপর ফ্রস্ত হইয়াছিল এবং হরেন্দ্রবাবুর স্থব্যবস্থায় লাট সাহেব অতিশয় সম্ভষ্ট হইয়া হরেন্দ্র বাবুকে বিশেষ প্রশংসাপত্র করিয়াছিলেন। হরেন্দ্রবাবুর আমলে বাহারবন্দের অনেকগুলি নিমুপ্রাথনিক, মধ্যইংরাজি, উচ্চইংরাজি ও বালিকাবিভালয় স্থাপিত হইয়াছিল ; ডাকবাংলা, উলিপুর চিলমারী রাস্তায় এবং গাইবান্ধার নদীর উপর সেতু প্রস্তুত হইয়াছিল।

সন ১৩১৫ সালের ২১শে অগ্রহায়ণ রবিবার অপরাত্নে কলিকাতাস্থ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নৃতন গৃহপ্রবেশের দিন স্থির হয়। মহারাজ ঐ দিন কাশিমবাজারের বহু জরুরী কার্য্য স্থগিত রাখিয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন এবং নিজের স্বভাবস্থলত মিষ্ট বাক্যে ও সদাশয় ব্যবহারে পরিষদের সভ্যগণকে নৃতন আশা ও উৎসাহে অনুপ্রাণিত করিলেন। সাহিত্য পরিষদের গৃহ যে ভূমিখণ্ডের উপর নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা মহারাজ মণীক্রচক্রই স্বেচ্ছায় দান করিয়াছিলেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের প্রতি মহারাজের যে অকুত্রিম মমতা ছিল তাহা আমরা পূর্ব্বেই লক্ষ্য করিয়াছি। পর বংসর রাজসাহীতে

সাহিত্য-সম্মিলন আহুত হইলে যে গোলযোগ উপস্থিত হইবে তাহার কিছু কিছু আভাস আমরা আচার্য্য রামেন্দ্রস্থন্দরের কলিকাতা সম্মিলনের অভিভাষণে পাই। সাহিত্য-সম্মিলন যে মহারাজের কতথানি প্রাণের বস্তু ছিল এবং তাহার গোলযোগের স্ত্রপাতে তিনি যে কতথানি বিচলিত হইয়াছিলেন তাহা নিম্নোদ্ধ্ত পত্রাবলী হইতে বুঝিতে পারা যায়—

Babu Ramendra Sundar Trivedi M.A. 8, Madhusudan Gupta's Lane, East.

পরমপূজনীয়—

আপনার ২৪শে পৌষের পত্র পড়িয়া আমি সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশনে নানা রূপ গোলযোগ উপস্থিত হইল দেখিয়া মর্মান্তিক কট্ট পাইলাম। শ্রীযুক্ত শশধর বাবুকে আমার মতামত জানাইলাম। আমার মতে সাহিত্যসন্মিলনের অধিবেশন বন্ধ হওয়া উচিত নহে। রাজসাহীতে না হয় কলিকাতায় হউক। কলিকাতায় হইবার সময়ও অনেক আছে। যদি শশধর বাবুরা ক্ষান্ত হন, তাহা হইলে ভালই, নতুবা একবার চেষ্টা করিয়া যাহাতে কলিকাতায় অধিবেশন হয় তাহার চেষ্টা আপনাকে করিতে হইবে। বন্ধীয় সাহিত্য-সন্মিলনের বিস্তৃত বিবরণী আগামী কল্য আপনার নিকট একথণ্ড পাঠাইব ও পরে অক্যান্যগুলি পাঠাইব। ইতি—

প্রণত— শ্রীমণীক্রচক্র নন্দী

বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি মহারাজের কতখানি অন্থরাগ এবং বঙ্গবাণীর সেবার প্রতি তাঁর কতখানি শ্রদ্ধা ছিল তাহা নিম্নের আরও তিন খানি পত্রে জ্ঞাত হওয়া যাইবে—

Maharaja Jagadindra Narayan Roy Natore.

কাশিমবাজার রাজবাড়ী ২৮শে পৌষ, ১৩১¢।

সপ্রণাম নিবেদনমিদং

আপনার অভিপ্রায়ামুসারে রাজসাহীতে বর্ত্তমান বর্ষে সাহিত্যসম্মিলনের অধিবেশনের প্রস্তাব হয়। কিন্তু এক্ষণে শ্রীযুক্ত বাবু শশধর রায় এম-এ বি-এল,

মহাশয়ের প্রমুখাৎ অবগত হইলাম, আপনি সম্মিলনের বর্ত্তমান অধিবেশনের সহিত কোনরূপ সংশ্রব রাখিতে সম্মত নহেন। নাটোর রাজবংশ শুদ্ধ রাজসাহীর নহে সমগ্র বন্ধদেশের গৌরবস্থল। আপনি সেই স্থপ্রসিদ্ধ রাজবংশের বর্ত্তমান প্রতিভূ।

সাহিত্যসন্মিলনের রাজসাহী অধিবেশনের সহিত আপনার সংশ্রব না থাকিলে বড়ই হৃংথের বিষয় হইবে। আর আপনার ক্লায় ব্যক্তি উদাসীন থাকিলে আমিই বা উক্ত সন্মিলনে কিরূপে উপস্থিত হই ? যাহা হউক যে কারণে আপনার এরূপ মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যাহাতে তাহার অপনোদন হয় তদ্বিয়ে প্রস্তুত হইতে পারি। ভরসা করি এই পত্রের প্রভ্যুত্তর দানে বাধিত করিবেন। \* \* \* ইতি—

Kumar Sarat Kumar Roy Dighapatia P.O. (Raj.)

প্রিয় কুমার শরৎকুমার,

রাজসাহীতে বন্ধীয় সাহিত্য সন্মিলনের বর্ত্তমানবর্ষীয় অধিবেশনে আপনার স্থায় সাহিত্যপ্রাণ ব্যক্তি যোগ না দিলে বিশেষ তঃথের বিষয় হইবে। রাজসাহীতে শাথা পরিষদ স্থাপন কালে যদি এই মনোমালিন্সের কারণ উদ্ভূত হইয়া থাকে তাহা হইলে সাহিত্য সন্মিলনের অধিবেশন উপলক্ষে সেই কারণ অস্তরে স্থান দান করা আমার স্থায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির মতে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। আপনি যদি উক্ত মনো মালিন্সের কারণ যে উপায়ে দুরীভূত হয় তাহা নির্দেশ করিয়া আমাকে এই পত্রের উত্তর দানে বাধিত করেন তাহা হইলে সেই মনোমালিন্সের কারণ দুরীকরণ পক্ষে আমি যত্মের ক্রটী করিব না। বলা বাহুল্য বর্ত্তমান বর্ষে যদি সন্মিলনের অধিবেশন রাজসাহীতে না হয় তাহা হইলে আমাদের বহুদিনের পোষিত আশাবীজ অন্ধুরোক্যামেই বিনষ্ট হইবে। \* \* \*

Raja Pramadanath Roy 163, Lower Circular Rd., Calcutta.

প্রিয় রাজা প্রমদানাথ,

রাজসাহীতে বর্ত্তমান বর্ষে সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। আপনার স্থায় সহাদয় ব্যক্তি সম্মিলনের রাজসাহী অধিবেশনে যোগদান করিবেন না শুনিয়া

বিশেষ হঃথিত হইয়াছি। রাজসাহীতে নাটোর ও দীবাপতিয়া রাজবংশ এরপ মহৎকার্য্যে উদাসীন হইলে সন্মিলনের বড় হুর্ভাগ্য সন্দেহ নাই। যদি কোন কারণে আপনার এই ওদাসীন্ত উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে জানাইলে যাহাতে তাহার অপনোদন হয় তৎপক্ষে আমি বিশেষ চেষ্টিত থাকিব। ভরসা করি প্রত্যুত্তর দানে বাধিত করিবেন। \* \* \*

রাজসাহীতে সাহিত্য-সম্মিলনকে ব্যর্থ করিবার জন্ম যাঁহারা দলবদ্ধ হইয়াছিলেন মহারাজ নিজের চেষ্টা ও যত্নে তাঁহাদের মত ফিরাইয়া, রাজসাহীতেই মহারাজ জগদিন্দ্রপ্রমুখ ব্যক্তিগণকে দিয়াই উক্ত সম্মিলনীর অধিবেশন সম্পন্ন করাইয়াছিলেন ।

মাঘ মাসের ১৮ই ও ১৯শে তারিখে রাজসাহীতে সাহিত্য-সম্মিলনের দিতীয় অধিবেশন হয়—এ ব্যাপারে মহারাজের যে কি পরিমাণ যত্ন ও চেষ্টা ছিল তাহা আমরা পূর্ব্বোদ্ধত পত্রগুলি হইতে বুঝিতে পারি। প্রধান নেতৃর্নের মধ্যে তিনি ছিলেন অক্যতম। শশধর রায় মহাশয় সম্পাদক ছিলেন বটে কিন্তু কাশিমবাজার রাজবাটী হইতে বহু ধনী, গুণী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে পত্র লিখিয়া যাহাতে তাঁহারা সমবেত হইয়া সম্মিলনকে সার্থক করেন তাহার জন্ম অনুরোধ করিয়াছিলেন মহারাজ মণীক্রচক্র। সম্মিলন দিবসের পূর্ব্বদিন তিনি রাজসাহীতে উপস্থিত হইয়া দীঘাপতিয়ার কুমার শরংকুমার রায়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া ছইদিন অবস্থান করেন। শরংকুমারের সৌজন্ম ও আতিথেয়তায় তিনি এমনি মুশ্ধ হইয়াছিলেন যে, সে কথা বহু লোকের নিকট বহুবার বিলয়াছেন। এই সম্মিলনের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্ম মহারাজ ৫০০১ টাকা চাঁদা দিয়াছিলেন।

কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের মৃত্যু হইলে মহারাজ-প্রতিষ্ঠিত বহরমপুর শাখা-সাহিত্যপরিষদের উদ্যোগে ২০শে ফেব্রুয়ারী (১৯০৯) এক বিরাট শোক-সভা আহুত হয় এবং মহারাজই এই মৃত কবির প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনের জন্ম সমগ্র বাঙ্গলা দেশকে আহ্বান করেন।

মহারাজের জীবিতাবস্থায় যতগুলি সাহিত্যসন্মিলন বা সাহিত্যিক অনুষ্ঠান হইয়াছে—তাহার প্রত্যেকটিতে তিনি নিজে উপস্থিত হইয়াছেন ও আর্থিক সাহায্যে উৎসাহিত করিয়াছেন।

এই সালেই বর্দ্ধমান বিভাগীয় মিউনিসিপ্যালিটি সমূহের প্রতিনিধিরূপে মহারাজ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদপ্রার্থী হন। সন
১৩১৩ সালে তিনি জেলাবোর্ডের তরফ হইতে এই সদস্যপদের প্রার্থী
হইয়াছিলেন। এই পদের প্রার্থিরূপে দাড়াইয়া তিনি যে কোনও
বার অকৃতকার্য্য হন নাই, দেশের মধ্যে তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তি ও
জনপ্রিয়তাই তাহার একমাত্র কারণ।

ইংরাজী ১৯০৯ সালের ২০শে জান্বুয়ারী বড়লাট লর্ড মিন্টোর কক্ষা লেডী ভায়োলেট ইলিয়টের বিবাহে মহারাজ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন কিন্তু কোনও ঘনিষ্ট আত্মীয়ের মৃত্যুতে সে নিমন্ত্রণে যোগদান করিতে পারেন নাই। লাট-কন্সার বিবাহে মহারাজ হীরকমণ্ডিত বহু মূল্যের 'নেকলেস্'ও 'টায়রা' উপহার পাঠাইয়াছিলেন। বড়লাট লর্ড মিন্টো এই উপলক্ষে প্রাপ্ত উপহারসমূহের পুরোভাগে এই বহুমূল্য উপহার ছুইটিকে স্থান দিয়াছিলেন।

ফাল্কন মাসে ঢাকা সহরে বাঙ্গলা ও আসাম গভর্ণমেন্টকর্ত্বক "ঢাকা ইন্ডাষ্ট্রীয়াল কনফারেন্স" আহুত হইয়াছিল। এই কন্ফারেন্সে নিমন্ত্রিত হইয়া ১১ই ফাল্কন মহারাজ ঢাকা যাত্রা করেন। ঢাকার বিভিন্ন স্থানে সংবর্জনা গ্রহণ করিবার পর মহারাজকে ১৮ই ফাল্কন পর্য্যস্ত সেখানে থাকিতে হইয়াছিল। ঢাকাবাসীর সঞ্জন অভিনন্দনে মহারাজ বিশেষ মৃশ্ব হইয়াছিলেন। প্রতিদিন বহু দর্শনপ্রার্থী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। মহারাজ সকলকে যথাযোগ্য ব্যবহারে পরিতৃষ্ট করিয়া বিদায় দিতেন। মহারাজ নিজে অনেক বার আমাদের নিকট বলিয়াছেন পূর্ববঙ্গ তাঁহাকে আশাতীত ভক্তিশ্রদ্বায় অভিনন্দিত করিয়াছিল।

এই বংসরে মহারাজের একটি উল্লেখযোগ্য দান ৩০০০ তিন হাজার টাকা। এই টাকা তিনি বেদগ্রন্থ ছাপাইবার জন্ম কলিকাতা ফড়িয়াপুকুরনিবাসী এম, এন, দত্ত এম-এ মহাশয়কে দান করেন। বেদ ছাপা শেষ হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায় এবং কয়েক শত বেদগ্রন্থ মহারাজের কলিকাতার বাটীতে প্রেরিত হইয়াছিল এরপ কথাও তাঁহার পত্রাবলীতে দেখিতে পাওয়া যায়। তবে আমরা সে গ্রন্থ দেখিতে পাই নাই বলিয়া সে বিষয়্ম বিশেষ কিছু বলিতে পারিলাম না।

## সন ১৩১৬ সালের কথা—

ইং ১৯০৭ সালের ৯ই ডিসেম্বর মহারাজের বিশিষ্ট বন্ধু কলিকাতা বাগবাজারের বিখ্যাত জমিদার পশুপতিনাথ বস্থর মৃত্যু হইয়াছিল। পশুপতি বাবু মহারাজের বিশেষ হিতাকাজ্জী ছিলেন—সাংসারিক প্রয়োজন হইতে আরম্ভ করিয়া রাজকীয় ব্যাপারেও পশুপতি বাবুর নিকট মহারাজ সাহায্য ও সংপরামর্শ লইতেন। পশুপতি বাবুর কর্মচারী যোগেল্রচন্দ্র ঘোষ মহারাজের কলিকাতা এপ্রেটের ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র জ্ঞানেল্রচন্দ্র এখন কলিকাতার বাড়ীর কর্মচারী। প্রত্যেক বংসরই পশুপতি বাবু কাশিমবাজার আসিয়া বন্ধুবরের আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। পশুপতি বাবুর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁহার শিশুপুত্র ও বিধবা পত্নীর সাংসারিক ব্যয়ের সাহায্য বাবদ ডাক্যোগে ৬০০, রামকান্ত বস্তর খ্লীটের মন্মথনাথ সেনের নিকট পাঠান হয়। তিনটি পুত্র রাখিয়া পশুপতি বাবু মারা যান,কনিষ্ঠ পুত্র অনাথনাথ তখন নাবালক। পশুপতি বাবু নিজে খুব 'খরচে' লোক ছিলেন, তখনকার দিনে তাঁহার মত সৌখীন বাবু কমই ছিল। তাঁহার দান ছিল, সদ্বায়ও ছিল। পশুপতি বাবুর ছই পুত্র ছই বংসর জমিদারী

কার্য্য পরিচালনা করিতে গিয়া এমনি বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে সে-সময় মহারাজ ইহাঁদের সাহায্যকল্পে না দাঁড়াইলে আজ পশুপতি বাবুর জমিদারীর অবস্থা কি হইত বলা যায় না। ১৯০৯ সালের ২৬শে এপ্রিল তারিখে (বাঙ্গলা ১৩১৭ সালে) মহারাজ বরাবর পশুপতি বাবুর সাবালক পুত্রছয় ট্রাষ্টীভিড্ লিখিয়া দিলে তিনি উক্ত জমিদারীর ট্রাষ্টী হইয়া সংসারের সকল ভার গ্রহণ করিলেন। পশুপতি বাবুর কণিষ্ঠ পুত্র \* অনাথনাথের অভিভাবক রূপে আজীবন তিনি জমিদারীর কার্য্যপরিচালনা ও বন্ধু-পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া গিয়াছেন।

আষাঢ় মাসে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত নাগ বি-এ (ক্যান্টাব) মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্রের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। শ্রীযুক্ত নাগ মহাশয় (ইনি 'নাগ সাহেব' বলিয়া স্থপরিচিত) শ্রীশচন্দ্রের এম-এ পড়িবার সময় পর্যান্ত তাঁহার গৃহ-শিক্ষক ছিলেন। ইনি শ্রীশচন্দ্রের বিশেষ হিতকামী—দীর্ঘকাল শ্রীশচন্দ্রের শিক্ষকতা করিয়া খেলা-ধূলা ও আমোদ-প্রমোদের সঙ্গী হওয়াতে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে একটি মধুর আত্মীয়তার সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছিল।

রাজসাহী সাহিত্য-সম্মিলনে সাহিত্যিকগণের মধ্যে যে মতানৈক্যে মনোমালিন্ত ঘটিয়াছিল—মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের আপ্রাণ চেষ্টায় রাজসাহী সন্মিলনের অধিবেশনে তাহা হ্রাসপ্রাপ্ত হইলেও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। সন্মিলনের ভাগলপুর অধিবেশনে পাছে কোনও গোলমাল

<sup>\*</sup> প্রসিদ্ধ এটর্ণি ও বাঙ্গলা দেশের নেতৃস্থানীয় শ্রীযুক্ত নির্মালচক্র চক্রের কন্সার সহিত ইহাঁর বিবাহ হইয়াছে। কলিকাতা এল্বার্ট হলে, নিথিল বঙ্গীয় ছাত্র-সমিতির দ্বারা আহ্ত স্মৃতি-সভার সভাপতিরূপে, নির্মালচক্র মর্ম্মপেশী ভাষায় মহারাজের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন। ৩০।১১।১৯



কলিকাত৷ বিশ্ববিজ্ঞালয়েৰ অনাৱাৰী কেলো বিজ্ঞোৎসাহী মণীব্দুচব্দু

"স্ক্রাধারণের মধে: জ্ঞান বিস্তার করিতে ন। পারিলে ভারতের শ্বকগণের কত্রবার শেষ হুইবে নং।" — মণান্দুচন্দ্র

> ্১৯২৭ সালে বহরমপুর কলেজের ধনক-সন্মিলনীর সভাপতির অভিভানণ

ঘটে এজন্ম পূর্বে হইতে প্রতিপক্ষের নেতা রাজসাহীর শশধর রায়
মহাশয়কে মহারাজ পত্র লিখিতেছেন—

শ্রীযুক্ত শশধর রায়, রাজসাহী।

কাশিমবাজার রাজবাটী ১৩১৬—১লা ভাত্ত

প্রণামপূর্কক নিবেদন,

শারদীয়া পূজা আগতপ্রায়। বঙ্গীয় সাহিত্য-সন্মিলনের তৃতীয় অধিবেশন যাহাতে পূজাবকাশের মধ্যেই হয় এখন হইতে তদ্বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া আবশুক। অতএব মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক ভাগলপুরস্থ সাহিত্য-সেবীদিগকে শীঘ্র উত্যোগী হইতে অনুরোধ করন এবং তাঁহাদের মন্তব্য যাহাতে অবিলম্বে জানিতে পারা যায় তদ্বিমে চেষ্টান্বিত হউন। এবার সন্মিলন যাহাতে সম্পূর্ণ সফল হয় সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ভাগলপুরের অভিপ্রায় জানিতে পারিলেই বঙ্গের সকল সাহিত্য সভার প্রতিনিধিগণকে কলিকাতায় একত্র আহ্বান করিয়া কর্ত্তব্যের অবধারণ করা হইবে এবং কতকগুলি সাহিত্যিকের মধ্যে পরম্পরের যে মনোমালিন্ত আছে তাহা দূর করিতে চেষ্টা করা যাইবে। \* \* \*

এক বংসর পরেই সাহিত্য-সম্মিলনের ময়মনসিংহের অধিবেশনের সময় পাছে সাহিত্যিকগণের কলহের ঢেউ লাগিয়া গড়া জিনিস ভাঙ্গিয়া যায় এজন্য মহারাজ প্রারম্ভ হইতেই সতর্ক হইতেছেন—

Kumar Sarat Kumar Ray
The Rajbari, Dayarampur.

কাশিমবাজার রাজবাড়ী ২১ চৈত্র, ১৩১৭

কল্যাণবরেষু---

আমি ক্ষেক্তিন কলিকাতার থাকিয়া অন্ত এথানে আসিয়াছি। ময়মনসিংহে যখন বন্ধীয় সাহিত্য সন্মিলনের অধিবেশন হইবে, তখন আপনি বরেক্স ভ্রমণের ব্যবস্থা করিয়াছেন জানিয়া ময়মনসিংহের সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশর, রাজসাহীর শশধর রায় মহাশর, শ্রীযুক্ত রামেক্সক্সর

ত্রিবেদী মহাশয় ও অক্সান্থ কতিপয় সাহিত্যায়রাগী ভদ্রমহোদয়গণ, আপনার অমুপস্থিতির সন্তাবনা দেখিয়া আমাকে আপনার উপস্থিতির জন্ম বিশেষ অমুরোধ করিতে লিথিয়াছেন ও বলিয়াছেন। আপনার মত লোকের এই সব সাহিত্যবিষয়ক উল্যোগে উৎসাহ ও উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। এজন্ম আমার সনির্ববন্ধ অমুরোধ যে বর্ত্তমান বরেক্রন্থমণ স্থগিত রাথিয়া ময়মনসিংহ সন্মিলনে উপস্থিত হইবেন ও কোন তারিখে রওনা হইবেন আমাকে লিথিলে পরমস্থথ লাভ করিব। আপনাদের মঙ্গল লিথিয়া স্থথী করিবেন। \*

সাহিত্য-সম্মিলন মহারাজের প্রাণস্বরূপ ছিল; আমরা ৭ম অধিবেশন ( ১৩২১ ) কলিকাতা-সন্মিলনের কথা ব্যক্তিগত ভাবে জানি। ঋষিকল্প দিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সে সন্মিলনের সভাপতি, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সে সভায় উপস্থিত। বর্ত্তমান 'সরকার গুপ্ত কোংর' প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্তাধিকারী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র দে সরকার এবং অমৃতবাজার পত্রিকার অস্ততম সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহীতোষ কুমার রায়চৌধুরী এই ছুই জনের নেতৃত্বে আমরা এই সাহিত্য-সম্মিলনের স্বেচ্ছাসেবক হইয়াছিলাম। বেদী-মগুপের সন্নিকটেই আমার নিজের 'ডিউটি' ছিল। মহারাজ বাহাতুর বেদীর উপর উপবিষ্ট ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ বার্দ্ধক্যজনিত হুর্ব্বলতায় অভিভাষণ পাঠ আরম্ভ করিয়া অগ্রসর হইতে পারিলেন না; মহারাজ মণীক্রচন্দ্র তৎক্ষণাৎ প্রস্তাব করিলেন,—"স্বর্ফ রবীন্দ্রনাথ সভাপতির অভিভাষণটি পাঠ করিলে আমরা সকলেই সুখী হইব।" মৃত্রহাস্তে রবীন্দ্রনাথ অভিভাষণটি পাঠ করিলেন। প্রতিনিধিগণের স্থান হইয়াছিল স্বনামখ্যাত ভূপেন বস্থু মহাশয়ের হেষ্টিংস্ খ্রীটের অফিস-বাড়ীতে। কলিকাতা টাউন হলে এই সন্মিলনের অধিবেশনে সমাগত সাহিত্যিক ও সাহিত্য-রসিকের সংখ্যা পূর্কের অধিবেশন অপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। সভার শেষে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র উচ্চ হর্ষধনি ও করতালির মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া সেই সভায় সমাগত প্রতিনিধি ও দর্শক প্রভৃতি সকলকেই তাঁহার ৩০২নং অপার সারকুলার

রোডের বাড়ীতে ( রাণী কুঠিতে ) সান্ধ্য ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। সাহিত্যিক ও সাহিত্য-রসিকগণের সাহচর্য্য তাঁহার এমনি প্রিয় ছিল। বহরমপুর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখা-সন্মিলনীর প্রত্যেক অধিবেশনে মহারাজ মণীব্রুচক্রকে উপস্থিত হইতে দেখিয়াছি। তখন বহরমপুর সাহিত্যের আলোচনা ও অমুশীলনের কেন্দ্রস্থল ছিল— সঙ্গীতাচার্যা রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর অধাক্ষতায় মহারাজ্ঞের বায়ে একটি সঙ্গীতবিত্যালয় পরিচালিত হইত। বাঙ্গলা দেশের অস্ততম শ্রেষ্ঠ গায়ক শ্রীযুক্ত গিরিজা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সঙ্গীতবিভার সম্যক অনুশীলন—'গোঁসাইজি'র নিকটই হইয়াছিল। কয়েকবার সঙ্গীত-সম্মিলনীর অন্নুষ্ঠান করিয়া মহারাজ গুণীজনের একত্র মিলিবার যে স্থুযোগ দিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া রাখিবার মত ঘটনা বটে। পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সঙ্গীত ও সঙ্গত-বিছায় ধুরন্ধরগণ মহারাজের সাদর আহ্বানে কাশিমবাজার রাজবাডীতে সমবেত হইতেন —গুণামুসারে পারিতোষিক লাভ করিয়া হাইচিত্তে দেশে ফিরিতেন। —মহারাজের গুণগ্রাহিতার কথা এই ভাবে সমগ্র ভারতবর্ষে যে প্রচারিত হইয়াছিল তাহার পশ্চাতে এই প্রকার আন্তরিক প্রচেষ্টা ও ত্যাগের ইতিহাস আছে। এই সব বৃহৎ অনুষ্ঠান আর কেহ করিবেন কিনা কিংবা করিতে পারিবেন কি না জানি না কিন্তু বিপুল অর্থের অধিকারী হইয়া যিনি তাহার ব্যবহার-নীতির এইরূপ আদর্শ রাখিয়া যাইতে পারেন ধনিবিমুখ 'বলসেবী' ( Bolshevist ) নেতাগণ তাহার কাছে কোন জবাবদিহির দাবী করিবেন ?

কবি রজনীকাস্ত সেন রাজসাহীর উকিল ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তাঁহার জাতীয় সঙ্গীতগুলি বাঙ্গলা দেশের ঘরে ঘরে ব্রতকথার মত ছড়াইয়া পড়ে।—

"মান্বের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই, দীন ছথিনী মা যে মোদের তা'র বেশী আর সাধ্য নাই।"

"আমরা নেহাৎ গরীব আমরা নেহাৎ ছোটো আছি সাত কোটি প্রাণ জেগে ওঠো। জুড়েদে ঘরের তাঁত সাজা দোকান বিদেশে না যায় যেন গোলারি ধান, হারাসনে তোরা তাই এমন স্থাদিন মারের পায়ের তলে এসে জোটো।"

"তাই ভাল মোদের মায়ের ঘরের শুধু ভাত, মায়ের ঘরের ঘি সৈন্ধব মার বাগানের কলার পাত।"

এই সব সঙ্গীতে কাস্তকবি রজনীকান্ত জনসাধারণের কবি বলিয়া এই সময় বাঙ্গলা দেশে স্থপরিচিত হইয়া পড়েন। রাজসাহী সাহিত্য সন্মিলনে তাঁহার সহিত মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের আলাপ পরিচয় হয়। মহারাজ তাঁহার সরল অমায়িক ব্যবহারে বিশেষ মুগ্ধ হইয়া একবার কাশিমবাজার আসিবার জন্ম অন্থরোধ করেন। ঝুলন উপলক্ষে মহারাজের নিমন্ত্রণে আহুত হইয়া তিনি ১০ই ভাদ্র (১৩১৬) কাশিম-বাজার রাজবাড়ীতে অতিথি হইলেন। সাহিত্যিকের সম্মান যে কি করিয়া রাখিতে হয়—সাহিত্যের অকৃত্রিম বন্ধু মণীন্দ্রচন্দ্রের তাহা অবিদিত ছিল না—তাই রজনীকান্ত গৌরবান্বিত হইয়া গৃহে ফিরিলেন।

### রাজসিংহাস্ট্র

সন ১৩১৭ সালের কথা—

প্রতিবারই শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা পূজা বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইত;
সমস্ত বহরমপুর, খাগ্ড়া, সৈদাবাদ, গোরাবাজার নিমন্ত্রিত হইত—কলেজ
ও কলেজস্কুলের ছাত্রাবাসের ছাত্রবৃন্দকে পরিতোষ-সহকারে খাওয়ান
হইত। মহারাজ নিজে প্রত্যেক ছাত্রের কাছে উপস্থিত হইয়া কে
কেমন খাইতেছে না খাইতেছে তাহার তত্ত্ব লইতেন। কোনও একজন
কলেজের ছাত্র, ২৪খানি লুচি (আর সে যেমন-তেমন লুচি নয়—যে না
দেখিয়াছে তাহাকে সে লুচির পরিধি বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র)
১০ কটরা ক্ষির, ১০৷১২ কটরা দই এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণ
মিষ্টান্ন খাইয়া—মহারাজকে সন্তুষ্ট করিয়া দক্ষিণা পাইল—কলেজ
ও হোষ্টেলে বিনা খরচায় পড়িবার ও থাকিবার স্থবিধা (Free studentship)।

এই ছাত্রটি এখন বাংলা দেশের কোনও একটি বিখ্যাত গভর্ণমেন্ট কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক।

এবার অন্নপূর্ণা পূজায় ৩রা হইতে ৫ই বৈশাখ পর্যান্ত তিনদিন মহারাজ-প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীতসমাজের ত্রৈবার্ষিক অধিবেশন রাজবাড়ীতে সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে প্রসিদ্ধ তব্লাবাদক অবনিনাথ গাঙ্গুলীর দ্বারা কলিকাতার প্রসিদ্ধ সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ্গণকে এবং ভারতসঙ্গীত সমাজের সভ্যগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া মহারাজ কাশিমবাজার রাজবাড়ীতে লইয়া আসেন। দেশবিদেশের কালোয়াত, যন্ত্রী এবং সঙ্গীতশাস্ত্র বিশারদগণের সমাগমে এই অধিবেশন সুসম্পন্ন হয়।

বৃন্দাবনে নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারীর দেবকীনন্দন প্রেসে ১০,০০০০ দশ সহস্র দশমস্কন্দ ভাগবতগীতা ছাপাইয়া ভাগবতগুলি কলিকাতার বাড়ীতে আনা হইয়াছিল। উক্ত ভাগবত ছাপাইতে মহারাজের প্রভূত অর্থ ব্যয় হইয়াছিল। দেবকীনন্দন প্রেস কিছুদিন পরেই কলিকাতায় স্থানাস্তরিত হইলে মহারাজের "উপাসনা" পত্রিকা মহারাজের কাশিমবাজার সত্যরত্ন

প্রেস হইতে এখানে ছাপাইতে দেওয়া হয়—তখন উহার সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

বংসরাবধি অসুস্থতার পরে কবি রজনীকান্ত ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হইয়া মাঘ মাসে মেডিকেল কলেজে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ৩০শে তারিখে তাঁহাকে ১২নং কটেজ ভাড়া করিয়া জেনারেল ওয়ার্ড হইতে স্থানান্তরিত করা হয়। এই কটেজে সাত মাস কাল রোগভোগ করিয়া কবি রজনী কান্তের ২৮শে ভাব্দ তারিখে মৃত্যু হয়।

সেই সময়, বাঙ্গলার জনপ্রিয় কবি রজনী কান্ত তাঁহার রোগশয্যার পার্শ্বে অশরণের শরণ মহারাজ মণীক্রচন্দ্র এবং দীঘাপতিয়ার কুমার শরংকুমারকে সাহায্যকারী বন্ধুরূপে লাভ করিয়াছিলেন। মহারাজ হাসপাতালে কবিকে মাসিক ৮০১ টাকা করিয়া সাহায্য করিতেন। কুমারের মাসিক সাহায্যও মোটারকমের ছিল বলিয়া শুনিয়াছি। ছঃস্থ মৃত্যুপথ্যাত্রী কবিকে মহারাজ মণীক্রচন্দ্র করেকবার উক্ত ওয়ার্ডে দেখিতে গিয়াছেন—রোগীর যখন যাহা প্রয়োজন হইয়াছে তখনই তাহা মিটাইয়াছেন—কাশিমবাজার হইতে নিয়মিত পত্রাদি লিখিয়া রোগীর খবর লইয়াছেন।—

Babu Rajani Kanta Sen, B.L.

Medical College Hospital, Calcutta.

সদন্মান নমস্কারান্তে নিবেদন্মিদং—

আপনার ১৯শে এপ্রিলের পত্র পাইলাম। আপনি পীড়িত। কোথায় আমরা আপনার নিয়ত থবর লইব, না আপনি পত্রোত্তরে একটু বিলম্ব করিয়াছেন বলিয়া ছঃখ প্রকাশ করিয়াছেন! ভগবানের কাছে সতত প্রার্থনা করি আপনি শীঘ্রই নীরোগ হউন।

আপনার স্থমিষ্ট গানটী আপনার গলায় না শুনিলে ভাল লাগিবে না। এখন কেমন আছেন একটু লিখিবেন। ইতি—

Babu Rajani Kanta Sen, B.L.

Medical College Hospital, Cottage no 12.

Calcutta.

১৩১৭৷১লা আৰাঢ়

সসন্থান নমস্বারাস্তে নিবেদনমিদং-

আপনার ৩০শে জ্যৈচের পত্র পাইয়াছি। আপনি অনেকটা ভাল আছেন জানিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। মঙ্গলময় ভগবান আপনাকে একেবারে স্কৃষ্থ করুন। আপনার কর্তৃক আমাদের মাতৃভাষার ঢের কাজ হইবে। আপনার অমৃতনিঃখ্যন্দী বীণার ঝঙ্কার কে না ভালবাসে? আপনার নিকট আপনার অভয়ার প্রথম প্রুফ পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিব। যাহাতে ঐ পুস্তকথানি শীঘ্র মুদ্রিত হয় তাহার বিধান করিতেছি। \* \*

উপরের মুদ্রিত পত্র হইতেই বুঝিতে পারা যায়—কবির অভয়া পুস্তকখানির মুদ্রণের সমস্ত ব্যয়ভার নিজে গ্রহণ করিয়া মহারাজ মৃত কবির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কবির মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণের পড়াইবার সমস্ত ব্যয়ভার মহারাজ নিজে গ্রহণ করিলেন। বিনা স্থাদে ১৩০০০ তের হাজার টাকা ধার দিয়া উত্তমর্ণগণের হাত হইতে কান্ত কবির যাবতীয় সম্পত্তি দায়মুক্ত করিয়া বিপন্ন পরিবার বর্গকে রক্ষা করিলেন। কান্ত কবির পুত্রগণ ঐ টাকা পরিশোধ করিয়া পিতৃনামের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। রজনীকান্তের মৃত্যুর পরও তাঁহার পরিবারবর্গকে সাংসারিক খরচ বাবদ মহারাজ কিছুদিন ধরিয়া নিয়মিত ৪০০ টাকা করিয়া মাসিক সাহায্য করিয়াছিলেন। রজনীকান্ত কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ 'অভয়া' কাব্যগ্রন্থখানি মহারাজকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। উৎসর্গ-কবিতায় লিখিত আছে—

আপনি খুঁজিয়া নিয়া, শাপত্রন্ত দেবতার মত
আসিয়াছ কুটীর-ত্র্য়ারে—
শারীর-মানস শক্তি—বিবর্জিত সেবক তোমার
রুশ্ব আজি কি দিবে তোমারে ?

বে সাজি লইয়া আমি বার বার আসিয়াছি ফিরি'
তা'তে ত্র'টি শুদ্ধ ফুল আছে;
দেবতা গো! অন্তর্যামী! একবার নিয়ো করে তুলি'
রেখে যাই চরণের কাছে।

মহারাজ মণীশ্রচন্দ্র রজনীকান্তকে হাসপাতালে দেখিতে আসিলে, রজনীকান্ত তাঁহাকে লিখিয়া জানাইয়াছিলেন,—'মহাপুরুষ! আকাশের মত প্রাণটা—আমার কাছে এসেছেন। আমি কি দিই ? আমি নির্কাক, নির্কাণোন্মুখ। আমি বৃহৎ পরিবার রেখে গেলাম, আমার আনন্দবাজার—কেমন আনন্দবাজার তাত জানেন না। আমি তা ভেঙ্গে দিয়ে যাচ্ছি। আমি—গৃহীতইব কেশেষু মৃত্যুনা। আমাকে হরিনাম দিন, মা'র নাম দিন। আমার কোন্ স্কুতি ছিল যে, আমার যাবার রাস্তায় আপনার মত সাধু মহাপুরুষের দর্শন পেলাম। এই রুগ্গ বিপত্নের সর্ববান্তঃকরণে মঙ্গলাকাজ্জা গ্রহণ করুন, আমার আর কিছুই নাই যে দেবো। যদি বাঁচি তবে দেখাবার চেষ্টা করবো যে আমি অকৃতজ্ঞ নই। যদি মরি, তবে আমার সমাধির কাছে মহারাজের কীর্ত্তি স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।'

মহারাজ চলিয়া যাইবার পর রজনীকান্ত তাঁহার পত্নীকে মহারাজের সম্বন্ধে লিখিয়া জানাইয়াছিলেন—"আমি ঢের মানুষ দেখেছি, এমন মানুষ দেখিনি যে, ধূলো থেকে একেবারে বুকে তুলে নেয়। ওঁর নাম যেখানে হয়, সেস্থান অতি পবিত্র ও মহাতীর্থ। ও ত মানুষ নয়, ও ত মানুষ নয়—, ছল ক'রে শাপভ্রষ্ট দেবতা এসেছে, জানো না ?

মহারাজ রজনীকান্তের কণ্ঠে তাঁহার রচিত তত্ত্বসঙ্গীত শুনিতে চাহিয়াছিলেন,—এই উপলক্ষে রজনীকান্তকে ব্যাকুলভাবে লিখিতে দেখি,—"দয়াল, আর একদিন কণ্ঠ দে, দেবতাকে দেবতার নাম



বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ



বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ-স্কুল

শোনাই। একদিন কণ্ঠ দে, দয়াল। খালি ওঁকেই শোনাব, তারপর কণ্ঠ বন্ধ করে দিস্।" \*

যিনি দান করিতেছেন, সাহায্য করিতেছেন, সমবেদনা জানাইতেছেন—বন্ধুর মত, সখার মত দারুণ রোগযন্ত্রণায় সান্ধনারূপে শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইতেছেন—তিনি কোনও ব্যক্তিবিশেষকে দান করিতেছেন না, সাহায্য করিতেছেন না—সান্ধনা দিতেছেন না।— তাঁহার সমগ্র প্রাণের এই দানপবিত্র নৈবেছ্য বঙ্গভারতীর চরণেই নিবেদিত হইতেছে। কবি রজনীকান্তের প্রতি মহারাজের এই সদাশয় ব্যবহারে বঙ্গসাহিত্যের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ ও আকর্ষণের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

যিনি দান গ্রহণ করিতেছেন—মৃক কণ্ঠে তাঁহার ভাষা ফুটিতেছে না সত্য, ফুটিতে পারিলে বুঝি তাহা প্রকাশের আনন্দে ফাটিয়া পড়িত;—বাকরুদ্ধ কণ্ঠ, কিন্তু লেখনীর মুখে হৃদয়ের রক্তে সামাশ্র যে কয়েকটি কথা ফুটিল, তাহা কৃতজ্ঞতার মহত্ত্বে অমর হইয়া রহিল।

ইং ১৯০৯ সালের ১৬ই জুলাই তারিখে ছোট লাট্ বেকার সাহেব বেলা ১০টার সময় 'রোটাসে' বহরমপুর আগমনপূর্বক মহারাজের পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারী 'মহারাজ' উপাধি পাইবেন, রোটাসের দরবারে মহারাজকে এই সনন্দ দিয়া গেলেন। এই সনন্দের বলে কাশিমবাজার এপ্টেটের মালিকগণ উত্তরাধিকারসূত্রেই বস্তুতঃ "মহারাজ" খেতাবের অধিকারী হইয়াছেন।

সাহিত্যপ্রচারকল্পে মহারাজের দানের দৃষ্টান্তের অন্ত নাই। এই সালে স্থপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে "লক্ষ্মণ সেনের তর্পণদীঘির তাম্রশাসন" ক্রয় করিবার জন্ম মহারাজ ৩৮৫২ টাকা

<sup>়</sup> কাস্তকবি রজনীকান্ত—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।

দান করিলেন। এই তামশাসন এখন বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে সংরক্ষিত আছে। রাখালদাস ও রামেন্দ্রস্থন্দরের চেষ্টাতেই উক্ত তাম-শাসনটির উদ্ধারসাধন হয়।

তাঁহার দান যে কোনও সম্প্রদায়বিশেষে আবদ্ধ ছিল না—একথা বলাই বাহুল্য। ঢাকার সেখ আব্ তুল জব্বরকে 'জেরুজিলামের ইতিহাস' মুব্রণের ব্যয় বাবদ তিনি ২২১১ টাকা দান করিয়াছিলেন।

ভাজে মাসে কলিকাতার শোভাবাজার সাহিত্য-সভার গ্রন্থপ্রচার বিভাগের গ্রন্থপ্রচারকল্পে অতিরিক্ত সাহায্য বাবদ মহারাজ ১০০১ টাকা চাঁদা দিলেন।

ডাঃ রাধাকুমূদ মুখোপাধ্যায়কে তাঁহার Indian Shipping নামক স্থবিখ্যাত পুস্তকের মুদ্রণব্যয় বাবদ ৬২নং আমহাষ্ঠ দ্বীটে (তাং ২রা সেপ্টেম্বর ১৯১০) ২০০০ ছই হাজার টাকা দান স্থরূপ প্রেরণ করিলেন।

কৈচর জাগেশ্বরভিহি নিবাসী কুলগুরু রাধারমণ ঠাকুরকে জমি ধরিদের জন্ম মহারাজ এই বৎসর ৫০০ টাকা দান করিলেন।

কাশিমবাজার এস্টেটের মধ্যে বেলডাঙ্গার জমিদারী মহারাজের অক্সতম প্রধান সম্পত্তি। রাজধানী হইতে দশ বার মাইল দ্রস্থিত বেলডাঙ্গার প্রজাগণ মহারাজের হাতে এস্টেট পড়িবার পূর্ব্ব হইতেই বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আসিতেছিল এবং মহারাণী স্বর্ণময়ীর সময়ে এই জমিদারী লইয়া বহু দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকর্দ্দমায় এস্টেটের বহু অর্থ ব্যয় হইয়াছিল। মহারাজ এই অশান্তি দূর করিবার জন্ম নানা ভাবে চেষ্টা করিতেছিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। প্রজাগণ জমিদারের সহিত লড়িবার জন্ম কৃতসঙ্গল্প হইলে মোকর্দ্দমা সমানভাবে চলিয়া অবশেষে অগ্রহায়ণ মাসে একপ্রকার মিটমাট হইল।

একন্দাজ জরীপ হইয়া নৃতন করিয়া বন্দোবস্ত হইলে, এই মাহালে মাত্র ৫ হাজার টাকা জমা বৃদ্ধি হইয়াছিল কিন্তু মোকর্দ্দমায় মহারাজের ছই লক্ষ টাকার উপর খরচ হইয়া গিয়াছিল। প্রজাগণও ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদিগকে প্রীত করিবার জন্ম এবং সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয়ে জমিদারের সহিত বিরোধ না করিলে তাহাদের ভবিষ্যুতে সমূহ কল্যাণের সম্ভাবনা আছে এই শিক্ষা দিবার জন্মই তিনি সমগ্র ব্যয়ভার নিজে বহন করিয়া বেলডাঙ্গায় তাঁহার মাতৃদেবী গোবিন্দস্কন্দরীর নামে একটা উচ্চ ইংরাজী বিচ্ছালয় স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন এবং তথা হইতে উত্তীর্ণ যে কোন ছাত্র, বহরমপুর কলেজে পড়িবার জন্ম সাহায্যপ্রার্থী হইলে, প্রায়ই তাহাকে বিমুখ হইতে দেখা যাইত না।

বোড়শ শতাব্দিতে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের ফলে \* মুর্শিদাবাদ জেলায় বৈষ্ণব সাহিত্যের বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয়। মহারাজের পূর্বে বহরমপুরের রামনারায়ণ বিভারত্ব মহাশয় প্রভৃত পরিশ্রমে বৈষ্ণব সাহিত্য প্রচারে যত্নবান হন। তাঁহারই অসম্পূর্ণ কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার জন্ম মহারাজ প্রভৃত অর্থ ব্যয়ে বহু বৈষ্ণব সাহিত্যের পুস্তক প্রকাশ করেন।

বৈষ্ণবচ্ড়ামণি মণীক্রচক্র বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূল তত্ত্বের চর্চচ। ও অমুশীলনের জন্ম বৈষ্ণব সন্মিলনের সৃষ্টি করেন। সাহিত্য সন্মিলনের ভাবধারাই বোধ হয় এই কার্য্যে মহারাজ্ঞকে অমুপ্রাণিত করিয়াছিল। ১লা হইতে ৩রা চৈত্র পর্য্যস্ত কাশিমবাজার রাজবাটীতে এই বৈষ্ণব সন্মিলনের অধিবেশন হয়। এই উপলক্ষে ছয়শত প্রভূপাদ ও আচার্য্য-সস্তান এবং বৈষ্ণবগণের সমাগম হয়।

৮ই চৈত্র মুর্শিদাবাদের জজ বরদাচরণ মিত্রের বিদায়-ভোজও কাশিমবাজার রাজবাটীতে বিশেষ ধুমধামের সহিত সমাধা হইল।

<sup>\*</sup> পরিশিষ্ট ১১১ পূর্চা দ্রম্ভব্য।

২১-২৪শে চৈত্র পর্য্যস্ত সঙ্গীতসম্মিলনীর অধিবেশনও কাশিমবাজার রাজবাটীতে মহা সমারোহে সম্পাদিত হইল।

এইরপ একটির পর একটি কর্ম্মের উন্মাদনা ব্যতীত কর্ম্মযোগী মহারাজ স্বস্তি পাইতেন না। ক্ষুদ্র বৃহৎ কর্মে, উৎসবে ও আন্দোলনে নিজেকে ব্যস্ত রাখিতে পারিলে তিনি বিশেষ ক্ষুর্ত্তি পাইতেন। সামাজিক ও লৌকিক ব্যবহার এবং উচ্চ নাগরিক জীবনের কর্ত্তব্য সম্পাদনে মহারাজ সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন।

সন ১৩১৬ হইতে ১৩১৭ সাল পর্যান্ত মহারাজকুমার প্রীশচন্দ্রের স্বাস্থ্য খ্বই খারাপ ছিল। এই সময় প্রায়ই তিনি ম্যালেরিয়া জরে ভূগিতেন। এই কারণে মহারাজ তাঁহার প্রিয়তম পুত্র প্রীশচন্দ্রকে ১৩১৭ সালের বৈশাখের প্রথমেই দার্জ্জিলিং পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু অমন স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়াও মহারাজকুমারের আরোগ্যের কোনও লক্ষ্মণই দেখা গেল না বরং রোগের বৃদ্ধিই প্রকাশ পাইতে লাগিল বিলিয়া তাঁহাকে কাশিমবাজার ফিরাইয়া আনা হইল। মহারাজকুমারের বয়স তখন বার তের বংসর মাত্র—তিনি মায়ের প্রতি এতই অন্তরক্ত ছিলেন যে, তাঁহাকে ছাড়িয়া দূরে থাকিতে তাঁহার বিশেষ কষ্ট বোধ হইত। মায়ের নিকটে ফিরিয়া আসিয়া মাতৃভক্ত পুত্র মনে মনে বিশেষ আনন্দ বোধ করিলেন।

১৯শে আশ্বিন কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার "বাঙ্গলার বাঘ" শুর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বহরমপুর কলেজ পরিদর্শনে আসিয়া ছুইদিন মহারাজের অতিথি হইয়া ছিলেন। এই বিশিষ্ট অতিথির সেবা শুক্রামার জন্ম মহারাজ যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—তাহা বাস্তবিকই গল্প করিবার মত। কি ইংরাজ, কি বাঙ্গালী, কি হিন্দু, কি খ্রীষ্টান, কি মুসলমান, অতিথি ও বন্ধু হিসাবে মহারাজের নিকট সকলেরই সমান আদর ছিল। তাঁহার ব্যবহার বা অতিথিসংকারের মধ্যে কোন তারতম্যই কেহ কোনও দিন দেখিতে পায় নাই। নতুবা তাঁহার

কম্মার বিবাহে বোম্বাই হাইকোর্টের জজ বদরুদ্দিন তায়েবজী ও তাঁহার ভাতা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিবেন কেন? মাজাজ প্রদেশের বেলারি জেলার আনাগর্দী নামক স্থানের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী রাজা শ্রীরঙ্গদেব রায়লুর সঙ্গেই বা তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হইবে কি করিয়া?

কার্ত্তিক মাস হইতে বন্ধুজনের নির্ববন্ধাতিশয্যে তিনি জমিদারগণের পক্ষ হইতে বঙ্গীয় ও ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইবার জন্ম চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদে নির্বাচিত হইলেন বটে কিন্তু ৯ই চৈত্র মহারাজের বড় জামাতা ধর্মদাস দে কাশিমবাজারে টাইফয়েড জ্বরে সাত দিনমাত্র রোগ ভোগ করিয়া পত্নী, তিনপুত্র ও এক কন্মা রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। শোকসন্তপ্ত মহারাজ কাউন্সিলের সভায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না, বাঙ্গলা সরকারের আয় ব্যয়ের বাজেট তীব্রভাবে সমালোচনা করিয়া বক্তৃতাটি পত্র সহযোগে আইন-পরিষদের সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

কন্সার বৈধব্য-ব্যথায় মহারাণী মাতা বিশেষ অধীর হইয়া পড়িলে আজিমগঞ্জের প্রসিদ্ধ জমিদার রায় সিতাব চাঁদ নাহার বাহাছরের পত্নী ও পৌত্রী ১৯শে চৈত্র তারিখে কাশিমবাজার রাজবাটীতে আসিয়া তাঁহাকে সাস্থনা-বাক্যে স্থৃস্থির করিতে চেষ্টা করেন। মহারাজের গুণে নিকট ও দূরের ছোট বড় সকল লোকই এমনি মুগ্ধ ছিল যে, কোনও স্থযোগে তাঁহার কোনও কাজে আসিতে পারিলে সকলেই যেন বিশেষ শ্লাঘা বোধ করিত।

এই সময় ভারতপ্রসিদ্ধ মারহাট্টা সারকাস পার্টির অবস্থা অত্যস্ত মন্দ হওয়ায় উহার কর্তৃপক্ষগণ মহারাজের নিকট আসিয়া এই সারকাস পার্টির স্বন্থ থরিদ করিয়া উপযুক্ত কর্ম্মচারী ধারা ইহার স্থপরিচালনার ব্যবস্থা করিবার জন্ম মহারাজকে অমুরোধ করিলেন। কোনও ব্যক্তি বিপদ্গুক্ত হইয়া প্রার্থিরূপে মহারাজের নিকট দাড়াইলে তাহাকে বিমুখ

করিতে তিনি পারিতেন না। সারকাস পার্টি চালাইয়া অর্থাগমের জন্ম তিনি যে উহার মালেকান স্বন্ধ ক্রেয় করেন নাই একথা বলাই বাহুল্য। কতকগুলি বিশ্বাসঘাতক কর্মচারীর জন্ম ৫০০০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকালোকসান হওয়ার পর সারকাস পার্টি উঠিয়া গেল। \*

পৌষ মাসে মহারাজকুমারী কমলিনী ডবল নিউমনিয়া রোগে আক্রান্ত হইলে জীবন সংশয়াপন্ন হয়;—তখন মহারাজ সপরিবারে রাঁচিতে। সেই সময় ভাগলপুরে সাহিত্য সন্মিলন—মহারাজ সেখান হইতেই সন্মিলন উপলক্ষে মাতিয়া উঠিয়া—শশধর রায়, রামেক্রস্থলর বিবেদী, যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিকে পত্র লিখিয়া—যাহাতে তাঁহারা সকলে উপস্থিত হন,—তাহার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। ভাগলপুর সাহিত্য সন্মিলন সারিয়া স্পেশাল ট্রেনে ২৫শে মাঘ তারিখে মহারাজ সপরিবারে কাশিমবাজার প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শুধু সাহিত্য নহে ভারতীয় চিত্রকলার প্রতিও মহারাজের অন্থরাগ কম ছিল না। ব্যাঞ্জেঠিয়া প্রদর্শনীতে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকখানি চিত্র প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত তিনি তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে সে কথার প্রমাণ পাওয়া যায়।

Dear Mr. Gadgil,

I am directed by the Hon'ble The Maharaja Bahadur to write to you in reply to your letter of the 8th inst, that he is sorry to say that the circus has ceased to exist. More than Rs. 50,000/- have been already spent for its upkeep and he is not willing to spend any more on that head, so you need not come here for that.

Yours sincerely K. Choudhury.

<sup>\*</sup> Mr. Ramrao Gadgil Kolhapur (Bombay Presidency)

### রাজসিংহাস্ট্র

Babu Abanindranath Tagore

6, Darakanath Tagore's Lane, Calcutta. 24/2/1910.

My dear Abani Babu,

I shall feel greatly obliged if you will kindly arrange to send a few choicest productions of the Oriental Arts to our Bangetia Exhibition to be held on the 1st March and the three following days. I shall consider myself highly gratified, rather flattered if you can make time to pass a day or two with me on this occasion. I stress this because people of this District like and appreciate your work so much that your very presence will make my Exhibition a grand success. \* \* \* \*

#### সন ১৩১৮ সালের কথা—

২রা জ্যৈষ্ঠ তারিখে মহারাজ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। মহারাজের প্রতি এই সম্মান প্রদর্শনে সাহিত্য পরিষদের কর্ত্তপক্ষগণের কৃতজ্ঞ হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া গেল।

ইংরাজি ১৯১১ সালের ১৯শে আগষ্ট তারিখে বাঙ্গলার ছোট লাট স্থার এডোয়ার্ড নরম্যান বেকার বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ স্কুলের "ফাউণ্ডেসন ষ্টোন" প্রতিষ্ঠা করেন। রেভাঃ মিঃ ই, এম, হুইলার তথন কৃষ্ণনাথ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, আমরা তথন কৃষ্ণনাথ কলেজ স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্রের সহিত এক সঙ্গে পড়িতেছি।

কলেজ স্কুলের বিস্তৃত হল-ঘরে বেকার সাহেবকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাওয়া হইল,—প্রিন্সিপ্যাল হুইলার সভাভঙ্গের পর লাট সাহেবের সহিত মহারাজ কুমার শ্রীশচন্দ্রের পরিচয় করাইয়া দিলেন। এ সভায় বিপুল জনতা হইয়াছিল;—স্কুল ও কলেজ কমিটির অস্থাতম

সভ্য, বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয় সেই বংসরই 'রায় বাহাছর' উপাধি পাইয়াছেন—এই প্রথম আমরা তাঁহার ও ছইলার সাহেবের বক্তৃতা শুনিলাম। রায় বাহাছর অতি স্থন্দর বক্তৃতা করিলেন—প্রিলিপ্যাল সাহেব তাঁহার লিখিত রিপোর্ট পাঠ করিলেন। সেই রিপোর্ট হইতে জানিতে পারা গেল—এই প্রকার রহৎ অট্টালিকা বাঙ্গলা দেশের অস্ত্র কোনও উচ্চ ইংরাজি বিভালয়ের নাই এবং ইহার নির্মাণকার্য্যে মহারাজ বাহাছর ব্যয় করিয়াছেন—এক লক্ষ ব্রিশ হাজার টাকা।

মহারাজের বিপুল আয়ের সম্পত্তি ছিল—কয়লা খনির জমিদারী বা কলিয়ারি এপ্টেট্ (Colliery estate)। এই সালের প্রথমেই এই বিশাল সম্পত্তির ম্যানেজিং এজেন্সি দেওয়া হয় এইচ, ভি, লো কোম্পানীকে।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের ভোগে আসক্তি ছিল না—বিশাল ঐশ্বর্য্যের তিনিই যে মালিক একথা তিনি মনে করিতেন না। আজ কাল ধনাধিকার সম্বন্ধে যে বিশিষ্ট মতবাদ আমাদিগকে নৃতন আলোকে সচকিত করিতেছে—তাহা দীর্ঘ বিশ বংসর পূর্ব্বে মণীন্দ্রচন্দ্রের নিকট ধন-বিনিয়োগের একমাত্র নীতি বলিয়া পরিগণিত ছিল। বিশাল সম্পত্তিতে সকলের অধিকার—তিনি সকলের প্রতিনিধি মাত্র—এই ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত না হইলে কখনই তিনি এমন মৃক্ত হস্তে দান করিতে পারিতেন না।—তাঁহার মৃত্যুর পর বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীশচন্দ্রের সহিত দেওঘরে জনৈক সাধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াও মহারাজের এই প্রতিনিধিত্বের প্রশংসাস্ট্রক উপদেশ শুনিয়াছিলাম। তিনি শ্রীশচন্দ্রকে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন,—"পিতাকা মাফিক ভগবানকা ম্যানেজার বন্ যাও।"—এই আদর্শে ই স্বর্গীয় মহারাজের সকল কার্য্য সম্পাদিত হইত। হরেন্দ্র নারায়ণ মিত্র নামক জনৈক বিলাতপ্রবাসী ভদ্রলোককে লিখিত পত্রখানিতে ব্যক্তিগত ঐশ্বর্য্যভোগে মহারাজের সম্পূর্ণ অনাসক্তি প্রকাশ পাইতেছে:—

In the second of the second of

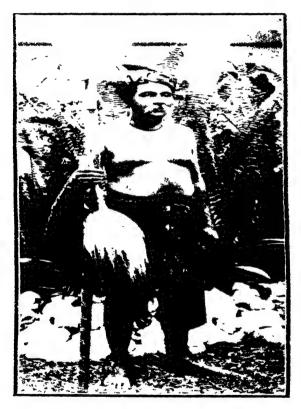

্রণছ-ব্রেষি ্রিফনচ্ডাম্পি মন্ত্রঞ

#### রাজসিংহাস্ট্র

Mr. Harendra Narayan Mittra,

20, South Hill park Gardens, Hampstead N. W.

London, 20/6/11.

Dear Harendra Babu,

আপনার ২রা জুনের চিঠি পাইয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিলাম। আশা করি এতদিনে আপনার হাতের ব্যথা ভাল হইয়াছে। শীতপ্রধান দেশে মানুষকে বাধ্য হইয়া পরিশ্রম করিতে হয়। পরিশ্রম তাহাদের উন্নতি মূল কারণ।

Crystal placeএর Exhibition খোলার সমস্ত বিবরণ পাঠ করিয়া আনন্দ পাইলাম। বাহিরের show জগতে কিছুই নয়। আমার কথা যাহা লিখিয়াছেন ও কিছুই নয়। উহা আমার কর্ত্তব্য কর্ম। আমার মনে হয় আমার ষা কিছু সম্পত্তি আছে উক্ত সমস্তই পারের জন্য এবং ইহার জন্য আমি ভগবানের নিযুক্ত একজন কর্মচারী মাত্র।

বিদেশী সঙ্গীত ভাললাগা একটি acquired taste. আমরা উহা বিশেষ appreciate করিতে পারি না। আপনাদের পরীক্ষা কবে হইবে লিখিবেন। আশা করি তাহার জন্ম ভাল করিয়া প্রস্তুত হইবেন। \* \*

হরেন্দ্রবাবু কে, কি পরীক্ষা দিবার জন্ম তিনি বিলাতে অধ্যয়ন করিতেছিলেন কিছুই জানিবার উপায় নাই; কিন্তু অতুল ঐশ্বর্যাকে রাজা-ভিখারী মণীন্দ্রচন্দ্র যে কি চক্ষে দেখিতেন তাহা এই সামান্ত পত্র হইতে বৃঝিতে পারা যায়।

এই সালের ২রা শ্রাবণ তারিখে মহারাজের খাস কর্মচারী নৃত্য-গোপাল বাবুর লিখিত নিমোদ্ধ্য পত্র হইতে মহারাজ যে কিরূপ ধর্মপ্রাণ ছিলেন ও সাধুগণের প্রতি যে কতথানি শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন তাহা জানিতে পারা যায়।

> ২রা শ্রাবণ ১৩১৮ কাশিমবাজার রাজবাডী।

Babu Benukar Sarkar

Mukteer Rampurhat.

नयकातात्क निर्वापनिषय-

শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাত্রের আদেশান্তুসারে আপনাকে জানান যায় যে, তারাপীঠে 'বামাক্ষ্যাপা' নামক যে একটি মহাপুরুষ থাকেন বার্দ্ধক্যবশতঃ তিনি

ইচ্ছামত নিজ ভরণপোষণে অক্ষম। তারাপীঠের কর্তৃপক্ষণণ নাটোরের মহারাজ্ঞার আদেশ সত্ত্বেও আর যত্ন লবেন না, এই কারণে তাঁহার মহা কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময় তাঁহার তুইটী চেলা তাঁহার সেবা শুক্রাষা করে। কিন্তু তারাপীঠের কর্তৃপক্ষণণ তাঁহার নিকট যে উপঢ়ৌকনাদি উপস্থিত হয় তাহা জ্ঞার পূর্বক কাড়িয়া লইয়া যান। তাহাতে তাঁহার ইচ্ছামত তাঁহার সেবক ও কুকুরদিগের আহারাদি চলে না। তাঁহার সেবাইত যুবকদ্বরেরও সেবা হয় না। সম্প্রতি ঐ মহাপুরুষটী অস্ত্রন্থ ইয়াছেন। আপনি স্বয়ং তারাপীঠে গমন করিয়া সমস্ত অবস্থা জ্ঞানিয়া এই রাজধানীতে রিপোর্ট করিবেন এবং রাজধানী হইতে কিরূপ ব্যবস্থা ঐ মহাপুরুষের করিলে তাঁহার সেবা হয় তাহা জানিয়া লিখিবেন। আপনি গোপনে অমুসন্ধান করিবেন। ইতি— \* \* \*

সাধু সন্ন্যাসীর প্রতি তাঁহার এই প্রকার সঞ্জন্ধ ও সহৃদয় ব্যবহার তাঁহার সহিত হরিদ্বারে কুস্তমেলায় গিয়া দেখিয়াছি। বৃন্দাবনে সাধু-সন্দর্শন ত মহারাজের নিত্যক্রিয়া ছিল। অনেক স্থলে সঙ্গে গিয়াছি—অনেক স্থলে মৃত্হাস্থে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন—'তোমরা সব নব্য আলোকপ্রাপ্ত—যা' বৃঝতে পারবে না—তা' নিয়ে হয়ত বিজ্ঞপ করবে'—ইত্যাদি। ভিক্ষার জন্ম হাত পাতিয়া সাধু কেন—অসাধুও প্রায়্ম বিমুখ হইত না, কিন্তু সাধুরা যাজ্রা করিয়া যে ভিক্ষা পাইতেন তাহার মধ্যে যেন বিশেষ রকমের মর্য্যাদার ভাব দেখা যাইত।

সন ১৩১৮ সালে রবীন্দ্র-সংবর্দ্ধনার জন্ম যে বিরাট অধিবেশন হয় তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মুর্শিদাবাদ হইতে চাঁদা তুলিবার জন্ম নদীয়া জমসেরপুরের জমিদার, কবিবর প্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি, এ মহাশয় বহরমপুর গিয়াছিলেন। কাশিমবাজার হইতে মহারাজ এই কার্য্যের কর্তৃত্ব গ্রহণপূর্বক যতীন্দ্র বাবুকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি বহরমপুরের উকিল উক্ত কবিবরের প্রাতৃষ্পুত্র ফকির চাঁদ বাবু ও কবিবরকে পরিচয়-পত্র দিয়া লালগোলার রাজা বাহাছরের নিকট পাঠাইয়া দিলেন;—

Raja Bahadur Jogendra Nath Ray Lalgola,

সসন্মান প্রণামান্তে নিবেদন্মিদম্—

কবিবর রবীক্রনাথ সম্বন্ধে আপনাকে বেশী কিছু বলিতে হইবে না। তাঁহাকে সময়োচিত উপহার দিতে এবং বৃত্তিকোষ প্রতিষ্ঠিত করিতে ন্যুনকরে উপস্থিত ১০০০০ টাকার প্রয়োজন হইবে। এক্ষণে সভা আহ্বান করিয়া উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করা হইতেছে। আপনি রুপাপূর্ব্ধক সভায় যোগদান করিলে বিশেষ আনন্দের কারণ হইবে। যদি কোন কারণ নিবন্ধন আপনার সভায় উপস্থিত হওয়া অসম্ভব হয় তাহা হইলে এই কার্য্যে যাহাতে আমরা সফলকাম হই তাহা করিয়া উৎসাহিত করিবেন।

প্রীযুক্ত ফকিরচাঁদ বাগচী ও প্রীযুক্ত যতীক্রমোহন বাগচী উভয়ে মহাশয়ের নিকট এই উদ্দেশ্যে বাইতেছেন। তাঁহারা সাক্ষাৎকারে সমস্ত বলিবেন। ইতি—\* \*

মহারাজ নিজে এই সংবর্দ্ধনা উপলক্ষে২০০২ টাকা চাঁদা দিয়াছিলেন।
বর্ত্তমান লেখকের সম্পাদিত "উপাসনা"র মণীক্রস্মৃতি-সংখ্যায়
রবীক্রনাথ মহারাজের যে দানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন \* সেই দানকার্য্যাটি এই সালেই সম্পাদিত হয়।

সন ১৩১৮ সালের ১২ই ভাব্র শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক হরিচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বঙ্গভাষায় অভিধান সঙ্কলন আরম্ভ করেন। এই অভিধান সঙ্কলনের পরিচালনার ভার স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন। এই কার্য্যের সহায়তাকল্পে উক্ত অধ্যাপক মহাশয়কে মহারাজ্ব পারিশ্রমিক স্বরূপ এই সালের আশ্বিন মাস হইতে মাসিক ৫০১ পঞ্চাশ টাকা হিসাবে কাশিমবাজার রাজ এটেট হইতে দিবার বন্দোবস্ত করেন।

এই সালের শীতকালে অর্থাৎ ইং ১৯১১ সালের ১লা ডিসেম্বর—রাজা রাণীর আগমন উপলক্ষে সদলবলে স্পেশাল ট্রেনে (Guests Special

<sup>\*</sup> পরিশিষ্ট—২য় পৃ: জন্তব্য।

train ) মহারাজ দিল্লী যাত্রা করিলেন। দরবারের নিমন্ত্রণ রক্ষাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। সেখান হইতে ফিরিয়া মহারাজ ৫ই জামুরারী কলিকাতার বাড়ীতে ভারতেশ্বরের আগমন উপলক্ষে উৎসবাদির আরোজন—গান বাজনা থিয়েটার প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করিলেন। রাজপুরুষ ও সন্ত্রাস্ত ভদ্রলোকদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ম একটি বৃহৎ সাদ্ধ্যসন্মিলনীর (Evening party) আয়োজন হইল। এই উপলক্ষে ভারতেশ্বরের প্রতিনিধিরূপে ছোটলাট, তাঁহার পত্নী—অনেক সন্ত্রাস্ত ইংরাজ ও ভারতবাসী কলিকাতার "কাশিমবাজার হাউস"এ সমাগত হইয়া মহারাজের সাদর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান বর্ষে নিমলিখিত কুজ-বৃহৎ দান ছাড়া অন্য কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই।

মহারাজের মীরমুন্সী যোগেন্দ্রবাবুর পুত্র স্থপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি, এ কবিশেখর মহাশয় এ সময় মহারাজের কলিকাতার বাড়ীতে থাকিয়া কলেজে পড়িতেন। তাঁহার পাঠ্য পুস্তক কিনিবার জন্ম মহারাজ এককালীন ১০০১ একশত টাকা দান করিলেন।

মুক্তাগাছা বালিকাবিভালয়ের ছাত্রিগণের জলখাবারের জন্ম ২০১ টাকা দান করিলেন।

অঙ্কশান্ত্রে কোন ছাত্রকে বুংপন্ন দেখিলে মহারাজ খুব সস্তুষ্ট হইতেন। মুক্তাগাছা হাই স্কুলের দিতীয় শ্রেণীর জনৈক ছাত্র অঙ্কে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল বলিয়া তাহাকে একটি স্কুবর্ণ পদক পারিতোষিক দিলেন।

হুগলি জেলার নওসেরাই নামক স্থানের উত্তমানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রম নির্ম্মাণের সাহায্য কল্পে ৫০১ টাকা দান।

প্রভূপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-প্রণীত "ভক্তের জয়" গ্রন্থের মূদ্রণ ব্যয় বাবদ সাহায্য ১০০২ টাকা।

দৌলংপুর হিন্দু একাডেমীর ছাত্রাবাস নির্ম্মাণের জন্ম মহারাজের এককালীন দান ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা ।

"পদ্মরাগে"র কবি শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের "নির্দ্মাল্য" নামক ক্ষুত্র কাব্য গ্রন্থ ছাপাইবার জন্ম সাহায্য ৫০১ টাকা।

### সন ১৩১৯ সালের কথা---

কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (ডি, এল, রায়) তাঁহার নন্দকুমার চৌধুরীর লেনের বাড়ীতে Calcutta Evening club বা কলিকাতা সান্ধ্য সন্মিলনী প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে নাট্যকার গিরীশচন্দ্র ঘোষের স্মৃতিসভার অধিবেশনে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র দিজেন্দ্রলাল কর্ত্তক নিমন্ত্রিত হইয়া সভাপতিত্ব করেন।—মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নিজেন্ত এই "ইভ্নিং ক্লাব"এর অক্যতম সভ্য ছিলেন।

"১৩১৬ সালে পরিষদের চিত্রশালা ( Museum ) রামেন্দ্রবাবুর যত্নেই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহার অধ্যক্ষতার ভার গ্রহণ করেন। কাশিমবাজার ও লালগোলার বদাশ্যবর নরপতিগণ ও অস্থান্থ হিতৈষী ব্যক্তিদিগের যত্ন, চেষ্টা ও দানে চিত্রশালা গৌরবশ্রীতে উদ্ভাসিত হইতে লাগিল।" \* বর্ত্তমান সালের আষাঢ় মাসে মহারাজ এই চিত্রশালার ব্যয় নির্বাহের জন্ম ২০০১ ছই শত টাকা এবং ভাগলপুর সাহিত্য পরিষদের পুস্তুক ক্রয়ের জন্ম ৫০১ টাকা দান করিলেন।

আধিন মাস হইতে মহারাজ বাহাছর ম্যালেরিয়া জ্বরে খুব পীড়িত হইয়া পড়িলেন। দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর শরীর ছর্বল হইয়া পড়িল। সম্মুখে ছর্গাপূজা—ৰাড়ীর পূজা ফেলিয়া মহারাজ স্থানাস্তরে যাইতে কিছুতেই রাজী হইলেন না; সেই অসুস্থ ও ছর্বল

আচার্য্য রামেক্রস্থলর—নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।

অবস্থাতেই পূজা-উৎসবের তত্ত্বাবধান করিলেন। শারদীয়া পূজার পর ত্রয়োদশীর দিন বায়্-পরিবর্ত্তনের জন্ম মহারাজ চুনার যাত্রা করিলেন।

কার্ত্তিক মাসে চুনার হইতে বিদ্ধ্যাচল গিয়া বায়্-পরিবর্ত্তন ও বিশ্রাম যত হউক না হউক সে দিগের তীর্থস্থানগুলি সব দেখা হইয়া গেল। সেখান হইতে ৩০শে কার্ত্তিক শুক্রবার বেলা ১০টায় নৌকাযোগে কাশীযাত্রা করা হইল। কাশীতে ৫টার সময় পৌছাইয়া মাত্র এক রাত্রি থাকা হইল। পরদিন বেলা ৯টায় কাশী হইতে মহারাজ চুনারে আসিয়া যখন পৌছিলেন তখন রাত্রি ১টা। এই ভাবের পর্য্যটক-রৃত্তি মহারাজকে এক একবার পাইয়া বসিত। শরীর তখনও সম্পূর্ণ স্কুস্থ হয় নাই বটে কিন্তু তাঁহার সাধের বৈষ্ণব সম্মিলন হইবে যে স্বজেলায় শ্রীখণ্ডে। অতএব জিনিসপত্র বাঁধা-ছাঁদার ধুম পড়িয়া গেল—প্রত্যাবর্ত্তনের তাগিদেন্দ্র মন স্থির করিবার উপায় নাই। ৫ই অগ্রহায়ণ সদলবলে কাশিমবাজার যাত্রা করা হইল।

শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণব সম্মিলন শেষ হইতে না হইতেই—ইম্পিরিয়াল কাউলিলে সভ্য হইবার চেষ্টায় মহারাজ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।— তাঁহার চেষ্টা সফল হইল—তিনি বড়লাটের সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

ইহার পরেই মহারাজ তাঁহার কণিষ্ঠা কম্মা কমলিনীর বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফরিদপুর ডোমসার বিখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেল্রক্সফ রায়ের পুত্র, শ্রীযুক্ত বিজয়ক্ষ্ণ রায়ের সহিত সম্বন্ধ স্থির হইল—২৭শে মাঘ তারিখে মহারাজকুমারী কমলিনীর 'আশীর্কাদ'ও হইরা গেল।

এই সময় দেখিতে পাই মহারাজের পুণ্য চরিতকথা দেশ বিদেশে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে—দেশ দেশান্তর হইতে বহু মহিলা কবি ও সাহিত্যিক স্ব স্ব রচিত গ্রন্থ মহারাজকে উপহার পাঠাইতেছেন।

এই বংসরের বৃহৎ দান—৩০০০ তিন হাজার টাকা। মহারাজের এস্টেটের সেরেস্তাদার গোপালকৃষ্ণ রায় মহাশয়কে, তাঁহার গৃহ নির্মাণের জন্ম মহারাজ এই দান করিলেন। তদ্তির নিয়লিখিত দানগুলির কথা সংক্রেপে বলা যাইতে পারে,—

২৪শে মাঘ পাটনা কলেজের অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারকে তাঁহার 'প্রাচীন ভারত' নামক পুস্তক মুদ্রণের জন্ম মহারাজ ২৫০ । টাকা সাহায্য করিলেন।

শ্রীবিশ্বমঙ্গল ঠাকুরের 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' ছাপাইবার জন্ম শ্রীযুক্ত অমূল্য বিভাভূষণকে ২০০২ টাকা সাহায্য করিলেন।

শ্রীরন্দাবন গিরিগোবর্দ্ধনে ১৪ই চৈত্র স্বর্গীয় মহারাজকুমার মহিমচন্দ্রের সমাধিপ্রতিষ্ঠা হয়। এই উপলক্ষে ১২ই চৈত্র মহারাজ বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। সেখানকার এই শোকাবহ অথচ একাস্ত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া ২৩শে চৈত্র তিনি কাশিমবাজার প্রত্যাগমন করিলেন।

মহারাজের আবাল্যের বন্ধু প্রবীণ সাহিত্যিক 'বাসিফুল' ও 'ওথেলো' প্রভৃতির রচয়িতা—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বস্থ (ব্যাঙবাবু) সমাধিগাত্তে প্রস্তর ফলকে নিম্নলিখিত স্থুন্দর কবিতাটি রচনা করিয়া দিয়াছিলেন,—

"এ মানস-গঙ্গাক্লে, মানস-নয়ন খুলে
হের পাস্থ জীবনের প্রান্ত আকিঞ্চন,
নিয়তি-প্রবাহে ভাসি, এই "রাধাকুণ্ডে" আসি,
চিতায় করিল পিতা পুত্র সমর্পণ।
দেখ হে সমাধি যার, ছিল সর্ব্বগুণাধার
"মহিম" মণীক্রচক্র-তনয় রতন,
কাশিমবাক্রার ধাম, কাশীশ্বরী মার নাম
পুণ্যভূমে মুক্তকাম বিমুক্তবন্ধন।
পাস্থশালা এ সংসার, তুমি আমি কেবা কা'র
চরমে পরম শাস্তি শ্রীহরি-চরণ।"

দেশ ভ্রমণের ইচ্ছা মাঝে মাঝে মহারাজকে ব্যস্ত করিয়া তুলিত।
ভারতবর্ষের বহু স্থান তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন। ১৯শে পৌষ (ইং ৩রা
জান্ত্রায়ী ১৯১১) এলাহাবাদ প্রদর্শনী দেখিতে যাত্রা করেন। ৮ই
মাঘ এলাহাবাদ হইতে লক্ষ্ণৌ ও কাশী হইয়া কলিকাতা ফিরিয়া
আসিলেন। আবার ১৫ই মাঘ মাজাজ-মেলে মহীশূর ও বাঙ্গালোর
ভ্রমণে বাহির হইলেন। টাটা ইন্ষ্টিটিউসনের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে
নিমন্ত্রণ রক্ষার একটু অজুহাতও ছিল। বাঙ্গালোর হইতে মেছুরা,
ত্রিচিনাপল্লী, রামেশ্বর প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া পুরীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব
দর্শনপূর্বক কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

#### সন ১৩২০ সালের কথা—

মহারাজই কলিকাতার গৌড়ীয় বৈশুব সম্মিলনীর কর্ণধার ছিলেন। অর্থসাহায্য করিয়া, উপদেশ দিয়া, নানাভাবে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়া তিনি এই সম্মিলনীকে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া আসিতেছিলেন। বাঙ্গলা দেশের ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতি ক্ষেত্রে বাঙ্গালী জাতিকে বড় করিবার জন্ম মহারাজের জীবনকালে ক্ষুদ্র বৃহৎ যে সকল অমুষ্ঠান হইয়াছে—তাহাতেই কোনও না কোনও ভাবে মহারাজ মণীক্রচক্রের দান দেখিতে পাওয়া যায়।

১২ই বৈশাখ তারিখে জমিদারী পরিদর্শনের জন্ম মহারাজ দ্বিতীয় বার বাহিরবন্দ যাত্রা করিলেন। বাহিরবন্দের জমিদারী কাছারী উলিপুর—শ্রীযুক্ত হরেক্সকৃষ্ণ রায় সেখানকার ম্যানেজার বা নায়েব ছিলেন, একথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। উলিপুর যাইবার পথে রংপুরের জনসাধারণের আমন্ত্রণে সেখানে বালিকাবিভালয়, টোবাকো ফ্যাক্টরী ও উচ্চ ইংরাজি বিভালয় পরিদর্শন এবং তথাকার অভিনন্দন গ্রহণ করিলেন।

সন ১৩০৫ সালে মহারাজ প্রথম তাঁহার রংপুর জেলান্থিত প্রধান জমিদারী পরগণা বাহিরবন্দ পরিদর্শন করিতে যান একথা পূর্বেও বলা

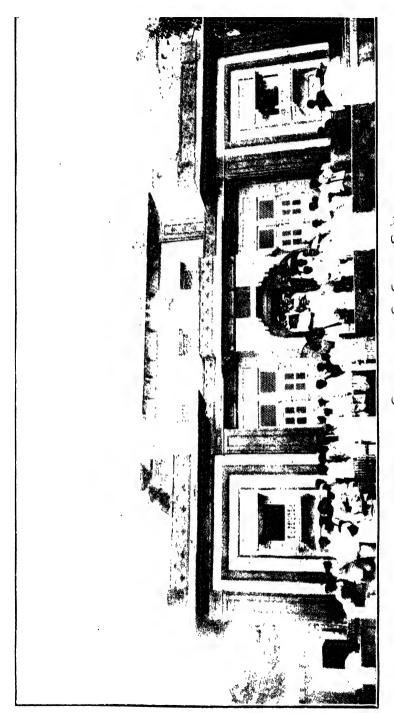

মহারাজকুমার মহিমচজের সমাধিমন্দির প্রতিটা ( গিরিগোবর্জন—১৪ই ১চম —১৩১৯ মাল )

#### রাজসিংহাস্ট্র

হইয়াছে। সঙ্গে সেক্রেটারী ললিত বাবু, ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ সেন ও অক্সান্ত অমাত্যগণ ছিলেন। বাহিরবন্দে সে সময় রাণাঘাট নিবাসী প্রিয়নাথ রায় প্রধান কর্মচারী ছিলেন। মহারাজের উদারতা ও সদ্যবহারে সমস্ত প্রজাগণ মুগ্ধ হইয়াছিল, মহারাজ সেখানকার দেবতাদের যথোচিত পূজা ও ভোগরাগাদির ব্যবস্থা করিয়া প্রজাবর্গকে প্রসাদ বিতরণ করিয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। কোন কোন বড় প্রজা মহারাজকে তাহাদের বাড়ীতে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, সে অভ্যর্থনার তুলনা করা যায় না; প্রজাগণ নরনারী-নির্ব্বিশেষে কাতারে কাতারে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিল। বাগুয়ার সরকার জোতদারগণ জাতিতে কায়স্থ, বহুদিনের পুরাতন প্রজা এবং সে সময় বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিলেন, তাঁহারা মহারাজকে তাঁহাদের বাড়ীতে লইয়া গিয়া রাজোচিত পূজা অর্থাৎ শাস্ত্রমত ভূস্বামীর পূজা করিয়াছিলেন এবং পুরস্ত্রীগণ মহারাজের পদধৌত করিয়া উন্মক্ত কেশগুল্ছ দিয়া তাহা মুছাইয়া লইয়াছিলেন। এ দৃশ্যে মহারাজ আনন্দে আপ্লুত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার রাজ্যকালে এই সরকার জোতদারদিগকে কোন প্রার্থনা হইতেই তিনি বঞ্চিত করেন নাই। তাঁহাদের জোতজমা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে রাজএপ্টেটের খাজনা বাবদ বহু টাকা বাকী পড়িলে মহারাজ ভাঁহাদিগকে এক লক্ষ টাকা ছাড়িয়া দিয়া বাকী টাকা কিস্তিবন্দী করিয়া লইয়াছিলেন। জোতদারদের এখন প্রায় সকলেই মৃত এবং জীবিতগণের অবস্থাও এখন শোচনীয় হইয়াছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় বাহিরবন্দের ২০ লক্ষ বিঘা জমীর বাবত ৮৫ হাজার টাকা মাত্র জমা ধার্য্য হয়। পথ, ঘাট, রাস্তা, জল নিষ্করে পাঁচ লক্ষ বিঘা জমি বাদ দিলেও কৃষিকর্মের উপযোগী ১৫ লক্ষ বিঘা জমি ঐ জমিদারীতে বন্দোবস্ত করিবার মত বর্ত্তমান, কিন্তু মহারাজ বাহাত্ত্বের প্রথম পরিদর্শনকালে উহার খাজানা মাত্র ৩ লক্ষ টাকা ছিল, ক্রমশঃ উহার খাজানা বৃদ্ধি হইতেছিল। হরেন্দ্রবাবৃ যখন দেখানে ম্যানেজার

হইয়া যান তখন হইতে উহার জমা বৃদ্ধি হইয়া এখন উহার আদায় দাঁড়াইয়াছে সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা। কিন্তু জমিদার বিঘা প্রতি মাত্র ১ টাকা হারে খাজনা পাইলেও ঐ সম্পত্তি হইতে তাঁহার ১৫ লক্ষ টাকা প্রাপ্য হওয়া উচিত।

মহারাজের সদ্যবহারে মুগ্ধ হইয়া এবং মাতামহীকে প্রতিশ্রুত টাকা দিবার জন্ম তাঁহার প্রভূত ঋণ হওয়ার কথা জানিতে পারিয়া প্রজারা স্বত:প্রবত্ত ভাবে জমার উপর টাকা প্রতি 📈 আনা করিয়া "আগমনী" নজর দিতে সম্মত হইয়াছিল। টাকা আদায়ের ভার প্রধান কর্মচারীর উপর হাস্ত হইলে, প্রজাগণ ঐ টাকা তুই বংসরে দিবার অভিপ্রায় জানাইল কিন্ধ প্রধান কর্ম্মচারী মনিবের প্রিয় হইবার বাসনায় একবংসরে উহা আদায় করিবার চেষ্ট। করায় একদল প্রচা তাঁহার বিরুদ্ধবাদী হইয়া গভর্ণমেন্টে দর্থাস্ত দেয় এবং তাহার তদন্তে রাজসাহী বিভাগের কমিশনার মিঃ ম্যারিণ্ডিন্ বাহির বন্দে উপস্থিত হন। প্রকৃত কথা প্রকাশ করিয়া বলা সত্ত্বেও তিনি আদায়ী টাকা ফেরত দিবার জম্ম আদেশ দেন, তদমুসারে ঐ টাকা খাজনায় মুসমা দেওয়া হয়। এই সময় হইতে বাহিরবন্দে বাকী খাজনার স্থদ প্রবর্ত্তিত হয়, ইহার পূর্বের স্থদ লওয়ার রীতি ছিল না। অমুগত প্রজাবর্গ পুনরায় স্থযোগ ও স্থবিধামত "আগমনী" নজর প্রদান করিয়া মহারাজের সম্ভোষসাধন করিবে এরূপ ইচ্ছা তাহাদের প্রবল ছিল, এ কারণ হরেন্দ্র বাবুর কার্য্যকালে মহারাজ বাহাতুর যখন বাহিরবন্দে দ্বিতীয়বার গমন করেন তখন প্রজারা নিজেই "আগমনী" নজর দিবার অভিপ্রায় জানায়। সে সময় মিঃ জে, এন, গুপু আই, সি, এস ; সি, আই, ই রংপুরের জেলা ম্যাজিট্রেট্ ছিলেন। হরেন্দ্র বাবুর কার্য্যকুশলতায় কোনও বিরুদ্ধবাদ প্রকাশিত হয় নাই, তুই বংসরে টাকা প্রতি। 🗸 • আনা নজর আদায় হইয়া গিয়াছিল। মহারাজ বাহাতুর এই টাকার মধ্য হইতে প্রজাদিগের উপকারার্থ রংপুরে কলেজ স্থাপনের জন্ম ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন।

রংপুরে কারমাইকেল কলেজ (Carmichael College) এর ভিত্তি স্থাপনের সময় মহারাজ বাহাহর আমন্ত্রিত হইয়া তথায় শুভাগমন করেন। হরেন্দ্রবাবৃ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। রংপুরের বাসাবাটীতে তিনি অবস্থান করিতেছিলেন। স্থানীয় ভদ্রলোকগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আদিয়া আদর আপ্যায়নে পরিতৃপ্ত হইয়া ঘরে ফিরিলেন। মহারাজ বলিতেন যে কাহাকেও অর্থ দিয়া পরিতৃপ্ত করা যায় না কিন্তু খাওয়াইয়া পরিতৃপ্ত করিতে পারা যায় এবং তাহাতে বিশেষ আনন্দ আছে। সেই হিসাবে সহরের গণ্যমান্ত উকীল, মোক্তার ও রাজকর্মচারী সকলকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করান হইল। হঠাৎ সেই সময় মহারাজের শরীর অস্কুন্থ হইয়া পড়ে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট আহারের সময় উপস্থিত থাকিয়া পরিবেষ্টাগণের কার্য্য পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

রংপুরের সেই বাসাবাদীতে লাট সাহেব মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। বাদীখানি উত্তমরূপে স্থসজ্জিত করিয়া সেখানে তাঁহাকে সান্ধ্য-সন্মিলনীতে অভ্যর্থনা করা হইল। তিনি মহারাজের ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন যে, যেখানেই মহারাজ উপস্থিত থাকিবেন, সেইখানেই ভূরি ভোজনের আয়োজন অনিবার্য্য। বাহিরবন্দের \* সাধারণ প্রজার মঙ্গলের জন্ম মহারাজ একটা ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া এপ্টেটের ম্যানেজারকে তাহার ম্যানেজিং ডিরেক্টার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, সঙ্গত স্থানে প্রজাগণ টাকা কর্জ পাইলে তাহারা স্থদখোর মহাজনদের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবে এবং পাটের জন্ম দাদন লইয়া যে-কোনও দরে পাট বিক্রয় করিতে বাধ্য হইবে না। তাঁহার অভিপ্রায়্থ ছিল যে, বাহিরবন্দের এলেকায় যে পরিমাণ পাট উৎপন্ধ হয় তাহা নগদ টাকা দিয়া বা খাজনার বিনিময়ে গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় চালান দিবেন; তাহাতে মধ্যবর্ত্তী

বাহিরবন্দ এবং বাহারবন্দ—এই ছইটি কথারই প্রচলন আছে।

লোক (middle man) কোনও স্থবিধা পাইবে না, প্রজাগণই সমৃদ্য় লভ্যাংশ পাইবে। এই কাজের ভার একজন ইউরোপীয় সাহেবের উপর স্বস্ত হইয়াছিল। তিনি কর্ত্তব্য কর্ম স্থচারুরূপে প্রতিপালন না করায়, ঐ কাজে লোকসান হয় এবং এজস্তই উহা তিনি বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হন। মহারাজের অভিপ্রেত বিষয়টি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন একবার সচেই হইয়াছিলেন। বাহিরবন্দে ন্যুনাধিক ৫০ লক্ষ মণ পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে, মণকরা।০ আনা লাভ রাখিতে পারিলেও প্রতি মরস্থমে ১২ লক্ষ টাকা আয় হয়। পাট বিক্রয়ের এই প্রকার ব্যবস্থা হইলে কাশিমবাজার এপ্টেটের ঋণভার বহুপরিমাণে কমিয়া যাইতে পারে।

পরগণা বাহিরবন্দরের সদর কাছারীর নিকট ধামশ্রেণী নামক গ্রামে পূর্ববিতন মালিক প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী সত্যবতীর স্থাপিত সিদ্ধেশ্বরী দেবীর এক পুরাতন মন্দির বিভ্যমান আছে। রাণী সত্যবতীর প্রতিষ্ঠিত কালীমূর্ত্তি সম্বন্ধে এ অঞ্চলে বহু গল্প প্রচলিত আছে। তিনি নিজে নাকি ইহাঁর কেশ বিন্যাস করিয়া দিতেন।

রাণী সত্যবতী বালবিধবাহেতু ব্রহ্মচারিণী ছিলেন। তাঁহার বাল্যসখী রাণী ভবানী পরে যে স্থবিস্তৃত জমিদারী ভোগদখল করিতেন এককালে তাহা সত্যবতীরই ছিল। রাণী সত্যবতী একবস্ত্রা হইয়া যে সময় গৃহসংসার পরিত্যাগ করিয়া কাশীবাস করিতে যান, সেই সময় তিনি তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি রাণী ভবানীর নিকট গচ্ছিত রাখিয়া যান, কিন্তু তিনি আর ফিরিয়া না আসায় রাণী ভবানীই উক্ত সম্পত্তির মালিকস্বরূপ ইংরাজ রাজত্বের পূর্বে পর্যান্ত দখলীকার ছিলেন। পরিখাবেষ্টিত রাণী সত্যবতীর বাড়ীটি গড়ের মধ্যে অবস্থিত ছিল। প্রাচীনত্বের প্রতি আকৃষ্ট ইইয়া মহারাজ বাহাছর তাহার ভগ্ন স্তুপগুলি খনন করিবার আদেশ দিলে, উহা খনন করা হয় কিন্তু তাহাতে মূল উদ্দেশ্য সফল হইল না; কিন্তু তাহাতে একট্নী বৃহদাকার পুষ্করণীর সংস্কার হইয়া

যাওয়াতে এখন পার্শ্ববর্তী প্রজাবর্গের প্রভৃত উপকার হইতেছে। এই স্থানটী অতিশয় মনোরম, মহারাজ পাদচারণা করিতে করিতে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; বহুক্ষণ মাতার মন্দিরে বসিয়া থাকিয়া বলিলেন—"এখানে আমার সন্তপ্ত হৃদয় অনেকটা শান্তি পাইল, ইচ্ছা হয় সমুদয় ছাড়িয়া এইখানেই থাকিয়া যাই।" কোনও নির্জ্জন দেবস্থান বা শান্তিময় আশ্রম দেখিলেই মহারাজের মনে—গভীর বৈরাগ্যের উদয় হইত। কর্মবহুল জীবন যাপন করিয়া উপয়ুক্ত পরিবেষ্টনীর মধ্যে আত্মস্থ হইবার ঐকান্তিক ইচ্ছা তাঁহার মাঝে মাঝে হইত—কিন্তু কঠোর কর্ত্বব্য মহারাজের বৈরাগী মনকে কর্মযোগের মধ্যে আবার ডুবাইয়া দিত।

জমিদারী পরিদর্শন শেষ করিয়া উলিপুর হইতে ৯ই জ্যৈষ্ঠ রওনা হইয়া দার্জ্জিলিং মেলে ১০ই তারিখে বেলা ১১টার সময় কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে মোটরে করিয়া তাঁহার সারকুলার রোডের বাড়ীতে প্রবেশ করিবার সময় ময়লাফেলা রেল-গাড়ীর ইন্জিনের সহিত ধাক্কা লাগিয়া মোটর ভাঙ্গিয়া যায় এবং রেললাইনের উপর পড়িয়া গিয়া তাঁহার জীবন বিপন্ন হয়। এই প্রকার হুর্ঘটনাতেও মহারাজের দেহে কোনও প্রকার আঘাত লাগে নাই,—মনে হইল স্তিমিতনেত্রে তিনি যেন কাহার ধ্যান করিতেছেন,—ইন্জিনের নিম্ন হইতে তাঁহাকে টানিয়া বাহির করিবামাত্র তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মৃহহাস্থে বলিলেন—"আগে ভোলাকে দেখ; আমার জন্ম চিস্তা নাই।" নিজের কথা ভূলিয়া এই ভাবেই তিনি আজীবন পরের কথাই ভাবিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে অক্ষত দেহে বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে দেখিয়া সকলেই আশ্বর্যা হইয়া গেল।

এই মোটরের ড্রাইভার বা চালক ছিলেন বহরমপুর নিবাসী শ্রীভোলানাথ সিংহ। তাঁহার অসাবধানতার জন্মই এমন একটি মহার্ঘ জীবন নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল,—তবুও ভোলাবাবুর কর্মচ্যুতি

হইল না—তাঁহাকে কৃষি বিভাগের কর্ম্মচারী করিয়া কাশিমবাজার পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

ত্র্টনা হইতে মহারাজের প্রাণরক্ষা হইয়াছে—এই উপলক্ষে
আনন্দ প্রকাশ ও তাঁহার দীর্ঘায় কামনা করিয়া ১১ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গীয়
সাহিত্য পরিষদে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। সমগ্র বঙ্গদেশের
বিভিন্ন স্থান হইতে মহারাজের বিপদ হইতে মুক্তি লাভের জন্ম আনন্দপ্রকাশ করিয়া পত্র ও টেলিগ্রাম আসিতে লাগিল। মহারাজকুমারী
কমলিনীর বিবাহ ২রা আষাঢ় স্থির হইয়াছিল—মহারাজ অবিলম্বে
কাশিমবাজার প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

জ্যোতিষশান্ত্র সম্বন্ধে মহারাজের গভীর জ্ঞানের কথা পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্ শ্রামপুকুর নিবাসী ঠাকুরদাস চূড়ামণির নিকট তিনি উক্ত শান্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের প্রিয় আলোচনাগুলির মধ্যে জ্যোতিষবিদ্যা অম্যতম ছিল। প্রন্থকারের পিতৃদেব, বস্থমতীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, বহুভাষাবিদ্ স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় বিদ্যারত্ম প্রণীত 'বরাহ মিহির ও খনা' পুস্তকখানি তিনি সাগ্রহে পাঠ করিয়া একদিন উক্ত পুস্তকের আলোচনা প্রসঙ্গে সাধারণভাবে এমন করিয়া জ্যোতিষশান্ত্র সম্বন্ধে বুঝাইয়া দিলেন —যে সম্পূর্ণ অনধিকারীর পক্ষেও আলোচ্য বিষয় বুঝিতে কষ্ট হইল না।

জ্যোতিষশাস্ত্রের সুক্ষ বিচার লইয়া ভারতবিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদগণের সঙ্গে তাঁহার অনেক আলোচনা ও বিচার বিতর্ক হইয়াছে—উক্ত শাস্ত্রে মহারাজ্বের সবিশেষ অধিকার দেখিয়া সকলেই বিশ্বিত হইয়াছেন। তাঁহার সভাপণ্ডিত পণ্ডিত কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট—মহারাজকুমারী কমলিনীর বিবাহের দিন স্থির লইয়া উলিপুর হইতে লিখিত একখানি পত্র হইতে জ্যোতিষে তাঁহার সুক্ষ বিচারবৃদ্ধির পরিচয় পাই।—

রংপুর, ২৫শে বৈশাখ, ১৩২০।

প্রণামান্তে নিবেদনমিদম্—

রাজকুমারী শ্রীমতী কমলিনীর বিবাহের দিনসম্বন্ধে আপনি যে আপন্তি উত্থাপন করিয়াছেন তাহা ঠিক ব্ঝিতে পারিলাম না। গুপ্তপ্রেস, পি, এম, বাগচী, শ্রীরামপুর প্রভৃতি পঞ্জিকাকারের মতে ২রা আঘাঢ় বিবাহের হয়দিন বিলয়া উল্লিখিত হয় নাই। ২রা আঘাঢ় বিবাহের তিনটী লগ্ন আছে। আপনার উদ্ধৃত বচন অমুসারে ধমু লগ্নের সপ্তমে কুর গ্রহ রবি আছে। চক্র হইতে সপ্তমে শনি ও অষ্টমে রবি। স্কৃতরাং ইহা হয়দিন। কিন্তু ধমু লগ্ন না করিয়া মকর লগ্ন করিলে লগ্নের সপ্তম অষ্টমে কোন পাপগ্রহ থাকে না। আর স্কৃতহিব্কযোগে বিবাহ হইলে সর্বারিষ্ট ভঙ্গ করে। ক্ষাইমী হইতে শুক্লাইমী পর্যান্ত রবি মঙ্গল শনি কুর গ্রহ বিলয়া পরিচিত। স্কৃতরাং ধমুলগ্ন হইতে সপ্তমগ্রহন্থিত রবি কুর গ্রহ বিলয়া গণ্য হইতে পারে না। ২রা আঘাঢ় শুক্লপঞ্চীয় ত্রয়োদশী তিথি। আপনি ক্লপাপূর্বকে শরৎচক্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ডাকাইয়া এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন। \*

খাগ্ড়া নিবাসী উক্ত শরংচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্ বলিয়া তৎপ্রদেশে খ্যাত ছিলেন। তাঁহার প্রতি মহারাজেরও বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। জ্যোতির্বিদ্ মহাশয় মহারাজের সিদ্ধান্তই সমীচীন বিবেচনা করায় ২রা আষাঢ় সোমবার তারিখে রায় বাহাত্বর শ্রীনাথ পাল মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ পালের সহিত মহারাজকুমারী কমলিনীর শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল।

৭ই শ্রাবণ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে যে দ্বিজেন্দ্র-স্মৃতি-সমিতি স্থাপিত হয়—তাহাতে মহারাজ ২০০২ দান করিয়াছিলেন।

এই সময় দামোদরের প্রবল বক্সায় চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া যায়—মহারাজ রায় বাহাত্বর সীতানাথ রায়ের হাত দিয়া ৫০০১ পাঁচ শত টাকা দান করিলেন।

### মহারাজ মনীব্রচব্র

অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ সমান্দারকে "প্রাচীন ভারত" গ্রন্থ মূড্রণের জন্ম দ্বিতীয় দফায় ৪৭৯ টাকা এবং সাহিত্যিক চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁহার ''কমলকুমার'' উপন্থাস মুড্রণের জন্ম মহারাজ ১০০ টাকা দান করিলেন।

অগ্রহায়ণ মাসে জে, ডব্লিউ, পেটাভেল সাহেবকে পরিচয়পত্র দিয়া রবীন্দ্রনাথ মহারাজের নিকট পাঠাইয়া দেন। সেই পরিচয়ের পরই পেটাভেল সাহেবকে মহারাজ কলিকাতা পলিটেক্নিক্ ইন্ষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন।

বড় লাটের সভার সদস্য হইয়া উক্ত সভার জান্থয়ারী মাসের অধি-বেশনে যোগদান করিবার জন্ম ৫ই জান্থয়ারী মহারাজ দিল্লী যাত্রা করিলেন।

দিল্লী হইতে ফিরিবার পথে মিরাট-প্রবাসী বাঙ্গালী কর্তৃক অনুষ্ঠিত সরস্বতী পূজার সনির্বন্ধ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া তথাকার বাঙ্গালিগণের সহিত প্রাণ খুলিয়া মিলিয়া মিলিয়া আনন্দ করিয়া, বিপুল সম্মানে সংবর্দ্ধিত হইয়া মহারাজ কাশিমবাজার ফিরিয়া আসিলেন। মহারাজ আজীবন মিরাট তুর্গাবাড়ী ও সাহিত্যপরিষদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

## সন ১৩২১ সালের কথা—

এই বংসর মহারাজের কয়েকটি বিশিপ্ত দান, একটা মোটা টাকার ঋণ গ্রহণ, তীর্থযাত্রা, দেশ ভ্রমণ ও কয়েকটি সভাসমিতিতে সভাপতিত্ব করিবার ভার গ্রহণই উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলা যাইতে পারে। বংসরের প্রথম হইতে ক্ষুদ্র বৃহৎ দানের কার্য্য আরম্ভ হইত, টাকার অভাব ঘটিলে ঋণ গ্রহণ করা হইত; সভাসমিতি, অন্নষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন বা পরিচালন ব্যাপারে নিজেকে সর্ব্বদা নিযুক্ত রাখিয়া দেশসেবার আনন্দ লাভ—ইহাই ছিল মহারাজের নিত্য নৈমিত্তিক জীবন-যাপনের কর্মসূচী।

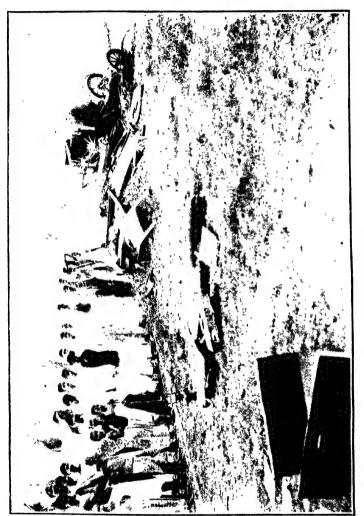

এই বংসরের প্রথমেই মহারাজের খুব টাকার অভাব পড়ায় রাজা কৃষ্ণদাস লাহার নিকট তিনি ছুই লক্ষ টাকা ঋণ করিলেন। কিন্তু ভাগ্যক্রমে রাজ তহবিলে কিছু বেশী টাকার আমদানী হওয়ায় আষাঢ় মাসেই এই টাকা পরিশোধ করিয়া দেওয়া হইল।

চট্টগ্রামের মইস্থালের জমিদার অনারেবল প্রসন্ধর্মার রায়কে, উক্ত জেলার মেধসেশ্বরী দেবীর মন্দির নির্মাণের ব্যয় বাবদ ( १ই এপ্রিল ১৯১৪ ) ২০০০ টাকা সাহায্য পাঠান হইল। এইরূপ দেব-গৃহ বা মন্দির প্রতিষ্ঠাকল্পে দানের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বেও লিপিবদ্ধ করিয়াছি। জীর্ণ দেবমন্দিরের সংস্কার, নৃতন মন্দির প্রতিষ্ঠাকল্পে দান করিবার জন্ম পরম হিন্দু "ভারত-ধর্ম্ম-ভূষণ" মহারাজ সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন।

- এ বংসরের নিম্নলিখিত দানগুলিতে মহারাজের সাহিত্য-প্রীতি ও বিভান্থরাগ প্রকাশ পাইতেছে,—
- ১। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে তাঁহার "অদৃষ্ট লিপি" নামক পুস্তক ছাপাইবার জন্ম ১৫০২ টাকা দান।
- ২। কলিকাতা ঢাকুরিয়া পাব্লিক লাইত্রেরীর জন্ম সাহায্য ৫০২ টাকা।
- ৩। রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম-এ মহাশয়কে "আয়ুর্কেদ ও নব্য রসায়ন" এবং "বৈজ্ঞানিক জীবন" এই ছইখানি গ্রন্থ ছাপাইবার জন্ম ২০০২ টাকা দান।
- 8। ১৩ই চৈত্র তারিখে অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়কে তাঁহার The Foundations of Indian Economics নামক অর্থনীতির পুস্তকের মুদ্রণ ব্যয় বাবদ মহারাজ ১০০০ এক হাজার টাকা দান করিলেন।
- ৫। ১নং শঙ্কর ঘোষের লেনের চারুচন্দ্র বস্থ "মহারাজ অশোকের অফুশাসনের সটীক ব্যাখা"বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন

শুনিয়া মহারাজ আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিলেন এবং উক্ত পুস্তক ছাপাইবার আংশিক ব্যয় বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন।

এতদ্ব্যতীত গৃহনির্ম্মাণের সাহায্য কল্পে মহারাজ ১৯শে আশ্বিন তারিখে—বীরভূম জেলার জয়দেব কেন্দূলির নৃসিংহদাস মুখোপাধ্যায়কে ১০০ টাকা এবং বাল্য শিক্ষক জগদ্বন্ধু মোদকের পৌত্রীর বিবাহে ২০০ টাকা সাহায্য করিলেন।

এই বংসর মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্র প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। শ্রীশচন্দ্র আমাদের ক্লাশের মধ্যে অক্সতম মেধাবী ছাত্র বলিয়া শিক্ষক ও সহপাঠিগণের নিকট প্রশংসিত ছিলেন। ইংরাজি, অঙ্ক ও ডুয়িংএ তিনি প্রায়ই অধিক নম্বর পাইতেন। অঙ্কে শ্রীশচন্দ্রের বিশেষ ব্যুৎপত্তি দেখিয়া—বহরমপুর কলেজের গণিতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ রায়কে তাঁহার শিক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

মহারাজের স্থবহৎ লাইব্রেরী বা পুস্তকাগারের অগণিত আধুনিক ও প্রাচীন পুস্তকের উপযুক্ত তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য পাটনা কলেজের অধ্যাপক সমাদার মহাশয়কে গ্রীম্মাবকাশে আহ্বান করা হইল। সমাদার মহাশয় মহারাজের প্রভূত উপকারের বিনিময়ে এই কার্য্যটি সম্পন্ন করিয়া দিলেন। এই পুস্তকাগারে অনেক হৃষ্পাপ্য গ্রন্থ ও পুঁথি এখনও আছে বলিয়া জানি। এই সঙ্গে বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীশচন্দ্রের আধুনিক বহুবিষয়ের ইংরাজি পুস্তকের বিশদ সংগ্রহ একত্র করিলে—কাশিমবাজার রাজ-লাইব্রেরী বাঙ্গলা দেশের গৌরবস্থল বলিয়া সমাদৃত হইতে পারে।

রায় বাহাত্বর বৈকুণ্ঠনাথ সেন সি, আই, ই মহাশয় মহারাজ মণীব্রুচব্রের পরম হিতৈষী বন্ধু ছিলেন—উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুতা

ও ঘনিষ্ঠতার কথা প্রায় সকলেই অবগত আছেন। রায় বাহাছরের মহাপ্রাণা, প্রাতঃশ্বরণীয়া পত্নীর আড্মঞাদ্ধ উপলক্ষে ৯ই কার্ত্তিক তারিখে মহারাজ সপুত্র বৈকুণ্ঠ বাবুর আদি নিবাস আলামপুর যাত্রা করেন। বহু অর্থব্যয়ে এই শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। মহারাজ তাঁহার স্বভাবস্থলভ অমায়িক ব্যবহারে শ্রাদ্ধ-সভায় অভ্যাগত ভদ্রলোকদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

অগ্রহায়ণ মাসে কাশিমবাজার রাজবাটীতে বৈষ্ণব সন্মিলনীর ষষ্ঠ অধিবেশন হয়। এই উপলক্ষে বহু বিখ্যাত বৈষ্ণব পণ্ডিত ও ভক্তগণের সমাবেশ হয়।

কাশিমবাজারে বৈষ্ণব সম্মিলনীর ৬ ছ অধিবেশন সম্পন্ন করিয়া মহারাজ ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সভায় যোগদান করিবার উদ্দেশে ৯ই জামুয়ারী তারিখে দিল্লী যাত্রা করিলেন। সেখানকার কাজ সারিয়া কাশিমবাজার প্রত্যাগমন করিয়া পুনরায় ৪ চা ফাল্কন সপরিবারে ফুন্দাবন যাত্রা করিলেন। পড়ার ক্ষতি হইবে বলিয়া মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্র কাশিমবাজারেই থাকিয়া গেলেন। বৃন্দাবন হুইতে মহারাজ দিল্লী পরিষদে যাতায়াত করিতেন।

এই সময় একাদশী উপলক্ষে বহু দ্র দ্রান্তের সাধুসন্ন্যাসিগণ বৃন্দাবনে যমুনা-স্নান করিয়া বৃন্দাবন পরিক্রমণ করিবার জন্ম সমাগত হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে বৃন্দাবনে প্রায় ৩ লক্ষ যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল। মহারাজকুমার জ্রীশচক্রকে লিখিত মহারাজের একখানি পত্রে ইহার বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। মহারাণী ও অক্যান্ম পুরো-মহিলারা সে সময় বৃন্দাবনে মহারাজের "পুলিন কুঞ্জে" অবস্থান করিতেছিলেন। মহারাজ উক্ত পবিত্র দিনে বৃন্দাবনধামে ১৬০০০

বোল হাজার সাধুসন্মাসীকে একস্থানে বসাইয়া ভূরি ভোজন করাইলেন এবং প্রত্যেক সাধু বা সন্মাসীকে একথানি করিয়া কম্বল দান করিলেন। দিল্লী ও বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে এত অধিক সংখ্যক কম্বল পাওয়া গেল না,—নৃত্যগোপাল বাবুকে কলিকাভায় পাঠাইয়া বাকী কম্বল আনাইয়া লওয়া হইল। এ প্রকার বিরাট সাধু-ভোজনের ব্যাপারে মহারাজের প্রভৃত অর্থ ব্যয় হইয়াছিল। ইহার বহুদিন পরে মহারাজের সহিত হরিদ্বারের পথে যখন বৃন্দাবন গিয়াছিলাম, তখনও দেখিয়াছি বৃন্দাবনধাম উক্ত সাধু-ভোজনের প্রশংসায় মুখরিত।

বৃন্দাবনের "কামদার" \* মহাশয়কে জানাইবার জন্ম দিল্লী হইতে তীর্থ পর্য্যটনের একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়া মহারাজ ২রা চৈত্র জ্ঞান বাবুকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন।

২৬শে মার্চ্চ—প্রাতের ট্রেণে দিল্লী হইতে বুন্দাবন গমন।

২৭শে মার্চ্চ—প্রাতে গোবর্দ্ধন হইয়া রাধাকুণ্ডে স্নান ও অবস্থিতি।

২৮শে মার্চ্চ—গোবর্জন পরিক্রম, মানসগন্ধায় স্নান, ৮হরদেব দর্শন, রাধাকুণ্ডে প্রত্যাগমন, ব্রজ্বাসী-ভোজন, রাত্রে অবস্থিতি।

২৯শে মার্চ--রাধাকুগু হইতে কাম্যবন যাত্রা, তথায় আহারাস্তে বর্ষাণ যাত্রা।

৩০শে মার্চ্চ—বর্ষাণে অবস্থিতি, ব্রজ্ঞবাসী-ভোজন।

৩১শে মার্চ্চ—বর্ষাণ হইতে প্রেমসরোবর, সংকেট্ছান্মবন, পৌর্ণমাসীকুণ্ড, উদ্ধব থেয়ারী হইয়া নন্দগ্রাম, রাত্রে অবস্থিতি।

১লা এপ্রিল—নন্দগ্রাম, বড়চরণ পাহাড়ী দর্শন, ব্রজবাদী-ভোজন, আহারাদি।

২রা এপ্রিল—নন্দগ্রাম হইতে ১১।৪০ মিনিটের ট্রেণে মধুরা যাত্রা, মথুরায় অবস্থিতি।

ওবা এপ্রিল—৯।৩০ মিনিটের ট্রেপে কেরোলী যাত্রা, হিন্দলসিটিতে পৌছানো, রাত্রে কেরোলিতে অবস্থিতি।

৪ঠা এপ্রিল—কেরোলিতে ৮মদনমোহন দর্শন, দশটার সময় জয়পুর যাত্রা।

৫ই এপ্রিল-জন্মপুরে অবস্থিতি, তথায় ঐশ্রীনাবিন্দ জিউ দর্শন।

<sup>\*</sup> কুঞ্জের তত্ত্বাবধারক।

৬ই এপ্রিল—আজমীড় যাত্রা, পুদ্ধর, সাবিত্রী দর্শন, আজমীড়ে অবস্থিতি।

৭ই এপ্রিল—আক্ষমীড় হইতে মথুরা যাত্রা।

৮ই এপ্রিল-মথুরা দর্শন, চৌবে-ভোজন।

৯ই এপ্রিল—রাওন, গোকুল, দাউজী, মানসরোবর, বেলবন, ভাগুীরবন দর্শন। ১০ই এপ্রিল—হরিষার যাত্রা।

কিন্তু ৩রা হইতে ৫ই এপ্রিল (১৯১৫) পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন হইবে স্থির হইল। মহারাজ্ঞাধিরাজ বর্দ্ধমানের নিকট হইতে নিমন্ত্রণ পত্র পাইবামাত্র মহারাজ তীর্থ পর্য্যটনের সঙ্কল্প ত্যাণ করিয়া সম্মিলনে যোগদান করিবার জন্ম ১লা এপ্রিল তারিখে বৃন্দাবন হইতে বর্দ্ধমান রওনা হইলেন। সাহিত্য যে তাঁহাকে এইভাবে আকর্ষণ করিত—ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে।

তিনি যে কেবল সাহিত্যানুরাগী অথবা বাঙ্গলা সাহিত্যের রক্ষক ছিলেন তাহা নহে; তিনি নিজে একজন সাহিত্য-বোদ্ধা ও স্থলেথক ছিলেন—নিমের চিঠি এবং পরিশিষ্ট অধ্যায়ে মুদ্রিত তাঁহার কয়েকটি প্রবন্ধ হইতে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কলিকাতার নাট্যজগতে স্থপরিচিত দেবকণ্ঠ বাগচী মহাশয় কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া মহারাজকে উপহার পাঠাইয়া তাঁহার অভিমত জানিতে চাহিয়াছিলেন। মহারাজ উক্ত পুস্তকগুলির সমালোচনা করিয়া স্বীয় অভিমত জানাইতেছেন—

Babu Deb Kantha Bagchi,
Ahiritola St. Calcutta.

18-5-85

আপনার সমত্ব উপহার 'থেয়াল' পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম। মানবহৃদয়ের চটুলচাপল্যের শিথিলবন্ধনের মধ্যে মধ্যে যে সকল গৃঢ় ভাবসৌন্দর্য সংসারে সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, আপনার থেয়ালে তাহার কতকগুলির আদর্শ দেখিতে পাইলাম। সংস্কৃত উদ্ভট কবিতার কোমল প্রতিধ্বনি কোন কোন কবিতায় দেখিতে

পাওয়া যায়, তাহাতে আপনার থেয়ালের মাধুর্য্য অনেকস্থলে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আপনার থেয়ালে যে সকল ভাব ইতস্ততঃ সংবদ্ধ দেথিয়াছি 'হেস্তনেন্ত' গীতিনাট্যে সেই গুলি প্রক্ষুট পুষ্পমালার মত স্কুকৌশলে স্কবিশ্বস্ত দেথিয়া স্কুখী হইলাম।

হেন্তনেন্ত নামটী বড়ই কৌতুকাবহ হইয়াছে। পল্লীগ্রামের অর্দ্ধশিক্ষিত ধনাঢ্য ব্যক্তি নাগরিক সভ্যতার চটুল চাকচিক্যের মধ্যে মগ্ন হইয়া কোর্টসিপের জন্ম মনোনীতা পাত্রীকে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি লিখিয়া দিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছে। ইহাতে কোর্টসিপের যত বিভূমনা সমস্তই স্থন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। শেষে নিজের বিভ্রমের মধ্যে পড়িয়া বন্ধুবান্ধবদের কৌশলে স্বীয় পূর্ব্বপরিণীতা পত্নীরই সহিত কার্ত্তিকচন্দ্রের পুনর্মিলন মধুর হইয়াছে। নীলিমার মত সতী পত্নী এপ্রকার কৌতৃক-গীতিনাট্যের প্রকৃষ্ট অলঙ্কার হইলেও ঘটনাস্রোতের আবর্ত্তে পড়িয়া সম্পূর্ণ-রূপে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছেন। **जनीत চিত্র সময়োপযোগী হইয়াছে।** অপূর্ব্ব, গোপেশ্বর, ভোলানাথ, খ্যামস্থন্দর ও নলিনাক্ষের চরিত্র সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। এই ক্ষুদ্র গীতিনাট্যের মধ্যে অনেকগুলি চরিত্রের সনাবেশে স্থানে স্থানে পাত্র বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে। তাহাতে নানাকারণে পুস্তকের সৌন্দর্য্য নিরূপণে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। সেই জন্ম মনে হইতেছে এরূপ সমাজসংক্রাস্ত কৌতুক গীতিনাট্যের চরিত্রপট একটু সঙ্কীর্ণ হই**লে** ভা**ল** হইত। মোটের উপর 'হেন্তনেন্তু' স্থরচিত এবং গানগুলি স্থন্দর হইয়াছে। চর্চ্চা রাখিলে আপনি অল্পদিনের মধ্যেই <del>স্থলে</del>থক ও স্থকবি হইতে পারিবেন।

৯ই এপ্রিল (১৯১৫) তারিখে হরিদ্বারে All India Hindu Sabha—নিখিল ভারতীয় হিন্দু সভার অধিবেশন হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। এই গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ সভাপতিত্বের ভার পড়িল—"ভারত ধর্মাভূষণ" মহারাজ মণীক্রচন্দ্রের উপর। সভাপতি মহাশয়ের যুক্তিও একান্তিকতা পূর্ণ অভিভাষণ শ্রবণ করিয়া সমাগত হিন্দুগণ বিশেষ উৎসাহবোধ করিয়াছিলেন। যোগ্যপাত্রেই হিন্দুধর্মের আলোচনা ও ভবিষ্যুৎ কর্ম্মপদ্ধতি নির্ণয় করিবার ভার দেওয়া হইয়াছিল—একথা বলাই বাহুল্য। হিন্দুধর্ম বাঁহার প্রাণস্বরূপ—ধর্মাদ্ধতা বাঁহার মনেকখনও স্থান পায় নাই, ধর্মের উদারতা ও মানবপ্রিয়তার যিনি

একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন, তিনি নিখিল ভারতের সমগ্র হিন্দুসম্প্রদায়ের নিকট সম্মান পাইবার অধিকারী ছিলেন।

১৩ই জুন তারিখে মহারাজের প্রাণপ্রিয় ভাগিনেয় রাজেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর মৃত্যুতে মহারাজ গভীর শোক পাইলেন। বারংবার পুত্রশোক, কন্মার বৈধব্য প্রভৃতিতে মহারাজের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, ভাগিনেয়গণকে তিনি পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন, তাই এই শোকে মহারাজ বিশেষ বিচলিত হইলেন।

### সন ১৩২২ সালের কথা—

ভাদ্রমাসে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর (১৯১৫) মাসের প্রথমেই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যমণ্ডলীর প্রয়ম্মে মহারাজকে সংবর্দ্ধিত করিবার আয়োজন হয়। ৪ঠা সেপ্টেম্বর অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকার সময় সাহিত্য-পরিষদ্ ভবনে মহারাজকে যথাযোগ্য ভাবে সংবর্দ্ধিত করা হইল।

এই ভাদ্র মাস হইতে মহারাজ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের মীরাট শাখার অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষকরূপে পরিগণিত হইলেন।

ইংরাজি সন ১৯১৬ সালের মার্চ্চ মাস হইতে মহারাজের ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার কার্য্য শেষ হইবে। সেজন্য পুনরায় বঙ্গীয় জমিদার গণের পক্ষ হইতে উক্ত ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদের জন্ম চেষ্টা চলিতে লাগিল।

বাঙ্গলা দেশের যে কোনও স্থানে শিল্পপ্রদর্শনী হইলে মহারাজের উৎসাহের সীমা থাকিত না। প্রবর্ত্তক হিসাবে এই প্রকার শিল্পোন্নতিকর অমুষ্ঠানের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে মহারাজের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। ২৪শে ডিসেম্বর হইতে ৬ই জানুয়ারী পর্যাস্ত চন্দননগরে একটি প্রদর্শনী খোলা হইল—মহারাজ স্বীয় ব্যয়ে, নিজের পক্ষ হইতে

মুর্শিদাবাদের হস্তিদন্তের শিল্পসম্ভার প্রদর্শনের জক্ষ বহরমপুরনিবাসী হস্তিদন্তের শিল্পী হরেকৃষ্ণ সাহাকে শিল্পদ্রব্যাদি সহ চন্দননগর প্রেরশ করিলেন। হরেকৃষ্ণ সাহা প্রথম শ্রেণীর প্রশংসাপত্র লাভ করিয়া বহরমপুর ফিরিয়া আসিলেন। যেখানেই মহারাজ দেশহিতকর এইরূপ কোনও অনুষ্ঠানের কথা শুনিতেন সেখানেই নিজের অর্থ-সামর্থ্য লইয়া অগ্রসর হইতেন। এই শিল্পপ্রদর্শনীর ব্যস্ততা যাইতে না যাইতেই ১৩ই হইতে ১৬ই মাঘ পর্যান্ত শান্তিপুরে বৈষ্ণব-সন্মিলনীতে মহারাজ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

বৈষ্ণবসন্মিলনী শেষ করিয়াই মহারাজ কাশী হিন্দু বিশ্ববিভালয়ের ভিত্তিশিলা সংস্থাপন উপলক্ষে কাশী যাত্রা করিলেন। সঙ্গে ছিলেন—প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ নগেন্দ্রনাথ গুপু, খাস-কর্ম্মচারী বা 'পারসনাল এসিষ্টান্ট' শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল সরকার ও কেদারনাথ চৌধুরী। উক্ত উৎসবে যোগদান করিবার জন্ম কর্ত্বপক্ষদের নিকট হইতে তিনি এই তিন জনের জন্ম প্রবেশপত্র সংগ্রহ করিয়া লইলেন। বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটি বা কাশী হিন্দু বিশ্ববিভালয়ের ভিত্তিশিলা প্রতিষ্ঠা-উৎসব মহা সমারোহে সম্পন্ন হইল। বিভাশিক্ষার এই বৃহৎ আয়তন-প্রতিষ্ঠায় মহারাজ মণীক্রচক্রের মত এমন আনন্দিত বোধ আর কেহ হয় নাই।

মহারাজের বিশিষ্ট বন্ধু দেবেন্দ্রনাথ বস্থার 'বাসিফুল' ছাপাইবার জন্ম মহারাজ ৭০০ টাকা সাহায্য করিলেন এবং মহারাজ উক্ত পুস্তকের একখণ্ড কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের নিকট প্রেরণ করিয়া তাঁহার মতামত জানাইতে সনির্বন্ধ অন্মুরোধ জানাইলেন।—বন্ধুর জন্ম স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে এই কার্য্য করিলেও—ইহার মধ্যে জননী বঙ্গভাষার প্রতি তাঁহার অপরিসীম অন্মুরক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

এই বৎসরেই মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্র কৃষ্ণনাথ কলেজ হইতে ইন্টার মিডিয়েট আর্টস্এ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলেন।



৬ রায় বৈকুপনাথ সেন বাহাছ্র, সি-আই-ই

### রাজদিংহাস্ট্র

সন ১৩২৩ সালের কথা—

এই সালের ২০শে বৈশাখ তারিখে মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্রের সহিত দিঘাপতিয়ার রাজকুমারী শ্রীমতী নীলিমাপ্রভার শুভপরিণয় মহাসমারোহে স্থাসপার হয়। এই বিবাহে কয়েক লক্ষ টাকা বায় হইয়াছিল। মাসাধিককাল ধরিয়া লোকজন খাওয়ান, যাত্রা, বাইনাচ, থিয়েটার, বায়োস্কোপ প্রভৃতির বিপুল আয়োজন হইয়াছিল।—
-শ্রীশচন্দ্রের বিবাহ ব্যাপারটা বাঙ্গালা দেশের একটা গল্প হইয়া আছে। কাশিমবাজার রাজবংশের সহিত দিঘাপতিয়া রাজবংশের এই প্রকার বৈবাহিকসূত্রে মিলন-সংঘটনের 'ঘটকালী' করিয়াছিলেন—স্বর্গীয় নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ এবং বর্জমানাধিপতি বিজয়চন্দ্র মহাতাপ। এই বৎসরেই মহারাজের তিন লক্ষ টাকা ঋণগ্রহণের প্রয়োজন

এই বংসরেই মহারাজের তিন লক্ষ টাকা ঋণগ্রহণের প্রয়োজন হওয়াতে মনে হয়—বিবাহ-উৎসবে তাঁহার বরান্দের অনেক বেশী টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

এদিকে দানের থাতাও খোলা ছিল; পাটনা কলেজের অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ সমাদার তাঁহার প্রত্যেক পুস্তক প্রকাশের সময়ই প্রায় মহারাজের আর্থিক সাহায্য পাইয়া আসিয়াছেন। এ বংসরেও তিনি অর্থনীতির ২য় সংস্করণ মুদ্রণের জন্ম ১০০২ টাকা এবং "ইংরাজের কথা"র ইংরাজি সংস্করণের মুদ্রণ ব্যয়ের জন্ম ১০০২ টাকা সাহায্য পাইলেন।

ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় "গৌড়মগধ শিল্পরীতি" মুদ্রণের জন্ম সাহায্য পাইলেন ৬০০২ ছয় শত টাকা।

যশোহর চিরুণীর কারখানার ম্যানেজার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষকে 'স্থু জাপান' ছাপাইবার জন্ম মহারাজ সাহায্য করিলেন ২১০২ তুই শত দশ টাকা।

কবিশেখর কালিদাস রায় বি, এ মহাশয় তখন মহারাজের রংপুর জেলার উলিপুর উচ্চ-ইংরাজি বিভালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার "পর্ণপুট" নামক কাব্যগ্রন্থের ২য় সংস্করণ

প্রকাশিত হইলে—তিনি একখানি পুস্তক মহারাজকে ডাকযোগে পাঠাইয়াছিলেন। কবি কালিদাস রায়ের কবি-প্রতিষ্ঠায় মহারাজ শ্লাঘাবোধ করিতেন—তাঁহার কাব্যগ্রন্থের ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যে কোনও সাহিত্যিক প্রচেষ্টা বা চিস্তাশীল গবেষণা মহারাজের গুণগ্রাহী মনকে আকৃষ্ট করিত।

মাঝে মাঝে গঙ্গার হঠাৎ প্লাবনে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সমূহ ক্ষতি. হইত—উক্ত প্রদেশের ছোটলাট গঙ্গার বাঁধ সংস্কার উদ্দেশ্যে সর্বসমক্ষে বাঁধ পরিদর্শন এবং সমবেত আলোচনার জন্ম ভারতবর্ষের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে আহ্বান করেন। এই উপলক্ষে আহূত হইয়া মহারাজ মণীক্রচক্রও ১লা পৌষ বোম্বাই মেলে হরিদ্বার যাত্রা করেন। এই প্রকার ভারতবর্ষের প্রত্যেক জনহিতকর কার্য্যে মহারাজ আহূত হইতেন—স্কুদ্র উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের এই আলোচনা-সভায় যোগদান হইতেই সে কথা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

### সন ১৩২৪ সালের কথা---

মহারাজ বাহাত্বর জমিদারী পরিদর্শনার্থ ফরিদপুর জেলার হাবাসপুর যাত্রা করিলেন। হাবাসপুর কাছারীর অন্তর্গত সমগ্র মাহাল স্বচক্ষে দেখিবার জন্ম তিনি এক সপ্তাহ কাল তথায় অবস্থান করিলেন। তংপুর্ব্বেই এই মাহালের প্রজাগণের মধ্যে কর্ম্মচারী-সম্পর্কে ক্ষোভের উদ্ভব হইয়াছিল—এবং সেজন্ম তিনি মাঝে মাঝে রাজধানীতে অন্থযোগ ও অভিযোগপূর্ণ পত্র পাইতেন। মহারাজের উপস্থিতিতে এবং তাঁহার সহান্থভূতিপূর্ণ ব্যবহারে,—অন্থযোগের কারণ অনুসদ্ধানপূর্ব্বক তংক্ষণাৎ তাহার প্রতিকার বা উত্থাপিত অভিযোগ ক্রমশঃ নিরাকরণের প্রতিশ্রুতিতে প্রজারন্দ বিশেষ আনন্দিত হইল। মহারাজের সৌম্যমূর্ত্তি

দেখিয়া তাঁহার প্রতি তাহাদের বিশ্বাস জন্মিল এবং তাঁহার সদয় ব্যবহারে রাজাপ্রজায় প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে বিলম্ব ঘটিল না।

১৭ই ভাদ্র তারিথে মহারাজ কাউন্সিলের কাজে সিমলা যাত্রা করিলেন। এই সময় কলিকাতার বাড়ীর তৎকালীন কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত ব্রজমাধব বাগচীকে ১৫ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণের চেষ্টা করিতে মহারাজ একখানি পত্র লিখিতেছেন। ইহা হইতেই বুঝা যায়—পূর্ব্ব বংসরের সঙ্কল্পিত তিন লক্ষ টাকা ঋণগ্রহণ করা হয় নাই—ইতিমধ্যেই প্রয়োজনের মাত্রাধিক্যে তিন লক্ষ পানের লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

আখিন মাসে সাহিত্যরথী অক্ষয়চন্দ্র সরকারের মৃত্যুতে মহারাজ একজন সাহিত্যিক বন্ধু হারাইলেন—৫ই অক্টোবর (১৯১৭) তারিখের সংবাদপত্রে এই মৃত্যুসংবাদ পাইয়া মহারাজ বিশেষ ব্যথিত হইলেন।

ইহারই তিন চার মাস পরে অর্থাৎ মাঘ মাসের প্রথম হইতে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের সভ্যগণের মধ্যে ঘোরতর মনোমালিন্য ঘটে এবং ক্রমশঃ দলাদলির মাত্রা এতই অধিক হইয়া পড়ে যে, পরিষদের কার্য্য একপ্রকার অচল হইয়া উঠে; মহারাজ ১৮ই মাঘ হইতে দিল্লী কাউলিলের কার্য্যপদেশে এলাহাবাদ অবস্থান করিতেছিলেন। সভ্যগণের বাদবিসংবাদে পাছে সাহিত্যপরিষদ উঠিয়া যায় এই আশঙ্কায় মহারাজ অত্যস্ত বিচলিত হইয়া তথা হইতে আচার্য্য রামেক্রস্থলর ও লালগোলার রাজা বাহাত্বরকে মধ্যস্থতা করিয়া এই মনোমালিন্তের নিষ্পত্তি করিবার জন্ম বিশেষ অমুরোধ জানাইয়া পত্র লিখিলেন।—তিনি দূরে আছেন—অথচ তাঁহার প্রাণাধিক পরিষদের এই সঙ্কট অবস্থা— মহারাজ সে সময় যে কি পরিমাণ উৎকণ্ঠায় দিন কাটাইতেছিলেন, তাহা তাঁহার পত্রের মর্ম্মগ্রহণ করিলেই বুঝা যায়।

দিল্লীতে মহারাজকে লিখিত আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বস্থুর ২৩শে ফেব্রুয়ারীর (১৯১৮) পত্রে "বস্থু-বিজ্ঞান-মন্দির"এর উন্নতিকল্পে

সর্ববিসাধারণের আগ্রহাতিশয্যের বিষয় জানিতে পারা যায়।—বোম্বাই প্রদেশবাসীর উৎসাহের কথাও সমসাময়িক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতে লাগিল—ইহাতে মহারাজ বিশেষ আশান্বিত হইয়া আচার্য্য জগদীশচন্দ্রকে পত্র দিলেন। "বস্থ-বিজ্ঞান-মন্দির"এর প্রথম পরিদর্শক হইলেন তদানীস্তন গভর্ণর, মণীক্রচক্রকে দ্বিতীয় পরিদর্শকরূপে মনোনীত করিয়া সম্মানিত করা হইল।

রায় বাহাত্বর বৈকুণ্ঠনাথ সেনের সহযোগিতায় এই সময় বঙ্গীয়— আয়ুর্ব্বেদ সন্মিলনের অধিবেশন বহরমপুরে অনুষ্ঠিত হইল—উহার সমগ্র ব্যয়ের চতুর্থাংশ মহারাজ নিজে বহন করিয়াছিলেন।

বাহিরবন্দের নায়েব হরেক্রবাবুর শরীর সেখানে সুস্থ থাকিতেছে না এবং সেই সময় কাশিমবাজার সদরের চিফ্ সেক্রেটারী ললিত বাবু অসুস্থতাপ্রযুক্ত পূর্ব্বের ন্যায় কাষকর্ম করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া উক্ত চিফ্ সেক্রেটারীর পদ গ্রহণের জন্ম মহারাজ হরেক্রবাবুকে কাশিমবাজার আসিতে বলিলেন। হরেক্রবাবু সেই সময় হইতে ঐপদে নিযুক্ত আছেন।

### সন ১৩২৫ সালের কথা-

১২ই বৈশাথ তারিখে মহারাজকুমার মহিমচন্দ্রের একমাত্র সন্তান, কুমারী অন্নপূর্ণার সহিত ভাগ্যকুলের শ্রীযুক্ত মুরলীধর রায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ অমরেন্দ্রনাথের শুভ বিবাহ ও তদানুসঙ্গিক উৎসব-ক্রিয়া যথারীতি ব্যয়ে সুসম্পন্ন হইল।

এই বংসর মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্র বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন,—তহুপলকে কাশিমবাজার রাজবাড়ীতে আনন্দোৎসব হইল ;—সহরের ভদ্রলোকগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান হইল, এল্ফিন্ষ্টোন্ বায়স্কোপ কোম্পানীর ছায়াচিত্র প্রভৃতি দেখাইয়া, অভাগতগণের চিত্তবিনোদন করিবার ব্যবস্থা হইল।

ভাজ মাসে সিমলা, আশ্বিনমাসে মধুপুর ও দেওঘর হইয়া মহারাজ কাশিমবাজার ফিরিয়া আসিলেন। এ বংসর অধিকাংশ সময়ই মহারাজ দেশ দেশান্তর ভ্রমণ মানসে অথবা কার্য্যব্যপদেশে দিল্লী প্রভৃতি স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন।

মাঘ মাদের প্রথম হইতে আর এক নৃতন উন্মাদনা ম্হারাজকে পাইয়া বসিল। কাশিমবাজার ও তৎপার্শ্ববর্তী বহু স্ত্রীপুরুষ দরিজ যাত্রীকে সঙ্গে লইয়া জানুয়ারীর শেষ সপ্তাহে স্পেশাল জাহাজে মহারাজ বাহাত্বর গঙ্গাসাগর যাত্রা করিলেন।

মাননীয় প্যাটেল এই বংসর ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় অসবর্ণ বিবাহ প্রচলন করিবার জন্ম একটি বিল উপস্থিত করিলেন। প্রতিবাদকল্পে সমগ্র বঙ্গদেশবাসী হিন্দুগণের মধ্যে যে চাঞ্চল্য ও আন্দোলনের স্পৃষ্টি ইইয়াছিল তাহার নেতা ছিলেন মহারাজ মণীক্রচক্র। যাহাতে তাঁহার বিশাল জমিদারীর মধ্যে সকল স্থানে প্যাটেল-বিলের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং প্রত্যেক আন্দোলন-সভা হইতে যাহাতে প্রতিবাদ-পত্র তৎতৎ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরিত হয় সেজন্য ৫ই পৌষ তিনি ২৮জন নায়েবকে পরোয়ানা যোগে স্বীয় আদেশ জানাইয়া দিলেন।

যোগীক্রনাথ বস্থকে "পৃথীরাজ" মহাকাব্য ছাপাইবার ব্যয়বাবদ মহারাজ ১০০ টাকা এবং সাহিত্যপরিষদে বঙ্কিমচক্রের মর্ম্মর-মূর্ত্তি স্থাপনের জন্ম ২৫২ টাকা সাহায্য করিলেন।

এই বংসর এস্ পি, সিংহ মহাশয় "পিয়ারেজ" পদে বা "লর্ড" উপাধিতে অভিষক্ত হইয়া ত্রিটিশ মিনিষ্ট্রির সভ্য এবং পার্লামেন্টের ভারতসম্পর্কে সহযোগী সম্পাদক (Member of the British Ministry, Parliamentary under-Secretary of State for India ) নিযুক্ত হইলেন। 'বঙ্গীয় মহাজন সভার' পক্ষ হইতে সভাপতিরূপে মহারাজ লর্ড সিংহকে ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে

অভিনন্দিত করিয়া সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাবটি \* লণ্ডনে, তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

সন ১৩২৫ সালের শেষভাগে স্থবিখ্যাত 'বেঙ্গলী' পত্রিকার শোচনীয় আর্থিক অবস্থা চরম সীমায় উপস্থিত হয়। স্বত্বাধিকারী বাগ্মিপ্রবর স্থারেন্দ্রনাথের প্রস্তাবে মহারাজ তিন লক্ষ টাকা দিয়া উক্ত পত্রিকা ক্রয় করিয়া লন। মহারাজের পরম বন্ধু এীযুক্ত দেবেন্দ্র বাবুর পুত্র স্বর্গীয় পার্ব্বতীচরণ বস্ত্রকে মহারাজের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিবার জন্ম বেঙ্গলীর ম্যানেজার নিযুক্ত করা হইল। কিছু দিনের মধ্যেই পার্ব্বতী বাবুর সহিত স্থুরেন্দ্রনাথের বনিবনাও না হওয়াতে পার্ব্বতীবাবু মহারাজের নিকট এ বিষয় অনুযোগ করিয়া পত্র লিখিতে লাগিলেন। সহসা মহারাজ কোনও বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন না— বিশেষ তৎকালে সুরেন্দ্রনাথের উপর যে ভার অর্পিত ছিল—অমুযোগ মাত্রেই সে সম্বন্ধে প্রতিকার করিতে যাইবার মত হঠকারিতা তাঁহার ছিল না: কোনও বিষয়ে কাহারো উপর ভার দিয়া পর মুহর্তেই সে সম্বন্ধে কর্তৃত্ব করিবার নির্ব্ব্যদ্ধিতাও কোন দিন তাঁহার দেখা যায় নাই। বিশেষতঃ স্থারেন্দ্র নাথের মত লোকের বিরুদ্ধে বন্ধপুত্রের অমুযোগে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না—এমন কি নিজের স্বার্থহানির সম্পূর্ণ আশঙ্কার কথা শুনিয়াও তিনি লিখিলেন—

"I do not believe that the object of Mr. Banerjee is to cripple your powers in the office by placing you in the eastablishment. You need not be anxious as long as you are devoted to the interest of my cause."

27. 3. 19.

<sup>\* &</sup>quot;That this meeting heartily rejoices at the appointment of Lord Sinha as a member of the British Ministry and as Parliamentary under-Secretary of State for India, and offers the heartiest congratulations of the Indian commercial community on his unique appointment and elevation to the peerage and also beg to thank the Prime Minister for his magnanimous and highminded statesmanship."

# —ছই মাস পরে আবার পার্ব্বতী বাবুর চিঠির উত্তরে **লিখিলেন**—

"I do not like to interfere in this matter until I hear from Mr. Banerjee about the arrangement he is going to make in this respect."

10. 5. 19.

স্বদেশের সেবা হইবে—বাঙ্গলার তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাজ্ঞার পথে বিশেষ সহায়তা করিবে—দেশবাসীর অভাব অভিযোগ সাধারণ্যে প্রকাশ ও দৃঢ় রাজনৈতিক মতে দেশবাসীকে শিক্ষিত করিবার পথ স্থগম হইবে ইত্যাদি সম্পূর্ণ লোকহিতকর উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেওয়াতেই তিনি "বেঙ্গলী" পত্রিকা প্রভূত অর্থ ব্যয়ে ক্রেয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার অর্থব্যয় সফল হইল না;—আজ "বেঙ্গলী"র শ্মশান-শয্যার উপর নির্লজ্জতার কালিমান্ধিত যে পতাকা সগর্বের মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা দেখিয়া মনে হয়, মহারাজের কত অর্থ ব্যয়ই না মহৎ উদ্দেশ্যের নামে এমনি করিয়া এই হুর্ভাগা দেশে বিফল হইয়া গিয়াছে। যে সর্বপ্রথম বাঙ্গালীর ব্যাঙ্কের তিনি অহ্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠাতা ও উল্লোক্তা—যাহার জীবন প্রতিষ্ঠাকল্পে সাত লক্ষ টাকার দেনার দায় তিনি স্বেচ্ছায় হাসিমুখে আপনার স্বন্ধে তুলিয়া লইয়া ছিলেন—তাহারই বা আজ কি শোচনীয় অবস্থা! কোনও ব্যক্তিবিশেষের দোষ আজ দিব না—কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকট শুধু প্রার্থনা করিব—হে ভগবান, বাঙ্গালীকে মান্থ্য করে।

#### দন ১৩২৬ দালের কথা—

মহারাজ বৈশাথের প্রথম হইতে ২৫শে আষাঢ় পর্য্যন্ত পুরীধামে অবস্থানের পর কাশিমবাজার ফিরিয়া আসিয়া বিশেষ ধুমধামের সহিত তীর্থভোজের আয়োজন করিলেন।—ইহারই কিছু দিন পরে কাশিমবাজার, খাগ্ড়া, বহরমপুর এবং মফঃস্বলের নানা স্থানের সংকীর্ত্তন সম্প্রদায়কে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া—জার্মান মহাসমরে

সমাটের জয়লাভে সন্ধিস্থাপন উপলক্ষে ৩রা শ্রাবণ, প্রাতঃকাল ৭টার সময় একটি বিরাট মিছিল বাহির করিয়া আনন্দ প্রাকাশের ব্যবস্থা করিলেন।

ভারতধর্মমহামণ্ডলের প্রতিষ্ঠাতা প্রসিদ্ধ সমাজ-সংস্কারক শ্রীমৎ দয়ানন্দ সরস্বতী আঘাঢ় মাসে বহরমপুর আগমন করেন। কলেজ-স্কুলের হলে, সুশিক্ষা ও সদাচার সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্ম মহারাজ তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। সেই বহুজনসমাকীর্ণ সভার সভাপতিছ করিয়াছিলেন, পণ্ডিতপ্রবর শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়। #

শ্রাবণ মাসে সাহিত্যপরিষদের প্রাণস্বরূপ, মনীষী আচার্য্য রামেক্সফুন্দরের পরলোক গমনে মহারাজ আন্তরিক হুঃখে অভিভূত হইলেন। কি উপায়ে এই আচার্য্যদেবের স্মৃতিরক্ষা করা যায় তাহা স্থির করিবার জন্ম বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের সভ্যগণের উল্লোগে ও তাঁহার কর্তৃত্বে ১৮ই শ্রাবণ অপরাক্ত ৬ ঘটিকার সময় রামেক্রস্থানরের আত্মার প্রতি শ্রান্ধাঞ্জলি দানব্যপদেশে ইউনিভার্সিটি ইন্ষ্টিটিউট্ হলে এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল।

\* মহারাজ মণীক্রচক্রের উৎসাহ পাইয়া আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব মোহিনীমোহন রায়, চূড়ামণি মহাশয়কে বহরমপুর নিজ গৃহে লইয়া আসেন। প্রিয় শিশ্ব মোহিনীমোহনর আগ্রহাতিশযো চূড়ামণি মহাশয় বহরমপুরে স্থায়ী ভাবে বাস করিয়া বাকী জীবন গঙ্গাতীরে এবং গ্রন্থপ্রথম কার্য্যে কার্টাইবার সঙ্কর করেন। আমাদের গৃহেই চূড়ামণি মহাশয়ের সহিত মহারাজ মণীক্রচক্রের সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রথম পরিচয় থটে। চূড়ামণি মহাশয়ের উপদেশাদি শুনিবার জন্ম মহারাজ দে সময় প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে আসিতেন এবং তাঁহার অমৃতসম উপদেশাবলী শুনিয়া তাহা গ্রন্থারে প্রকাশ করিবার জন্ম ব্যগ্র হন। কলিকাতায় অবস্থানকালে প্রচায় কার্যায় সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঝার্থা নামক একথানি গ্রন্থ চূড়ামণি মহাশয় লেখেন; মহারাজ মণীক্রচক্রের অভিপ্রায়ে তিনি এই ধর্ম্ম-ব্যাঝা গ্রন্থখনি নৃতন আকারে লিখিতে আরম্ভ করেন এবং মহারাজের অর্থসাহায়েই উহা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। পূর্ব্বে 'বেদব্যাস' পত্রিকায় তাঁহার যে সকল বিশেষ বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশিত



চতুৰ্প জামাত শীযুক্ত বৈজয়কৃষ্ণ রায়



তৃতীয় জামাতা — শীযুক্ত সভ্যেন্দ্ৰ নাথ পাল

### রাজসিংহাস্ট্র

বাহারবন্দ পরগণার জমিদারী পরিদর্শনের জন্ম মহারাজ ৮ই কার্তিক কাউগ্রাম কাছারীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রাজাবৃন্দ বিপুল আয়োজনে মহারাজকে অভ্যর্থিত করিল। সেখানকার কার্য্য সমাধা করিয়া মহারাজ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন এবং মহারাণী, বধ্রাণী প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া ৬ই ডিসেম্বর তারিখে কামাখ্যা তীর্থ দর্শন করিবার জন্ম যাত্রা করিলেন। সেখানে রাজোচিত ভাবে ধর্মকার্য্যাদি সম্পন্ন হইল। ত্রিরাত্রি বাসের মধ্যেই কামাখ্যামাতার পূজা, কুমারী-ভোজন, সধ্বা-ভোজন এবং কাঙ্গালী-বিদায় প্রভৃতি সম্পান্ন করিয়া মহারাজ সপরিবারে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

গত বংসর শ্রীযুক্ত প্যাটেলের অসবর্ণ বিবাহের বিল সম্পর্কে মহারাজের যে কি মনোভাব ছিল এবং উক্ত বিলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশ করিবার জন্ম তিনি যে কি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন.

হইয়াছিল, তাহা নৃতন আকারে লিখিত হইয়া 'সাধন-প্রদীপ' নামে প্রকাশিত হয়। মহারাজ মণীক্রচক্রের অর্থসাহায়েই ইহা মুদ্রিত হয়। 'ভবৌষধ' গ্রন্থখানিও নৃতন আকারে লিখেন এবং মার্কণ্ডেয় চণ্ডার ভাষ্য লিখিতে আরম্ভ করেন। বৈশ্বব দর্শনশান্তের উদ্ধারকল্পে মহারাজ চুড়ামণি মহাশয়ের সাহায্য ভিক্ষা করেন এবং এক্স্র একটী চতুম্পাঠী খুলিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু এই সময়ে আমার পিতৃদেবের মৃত্যু ঘটায় মহারাজের উক্ত সদিচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। প্রিয় শিষ্য মোহিনীমোহনের অকালমূত্যুতে চূড়ামণি মহাশয় সাতিশয় সম্ভপ্ত হয়েন এবং প্রধান উল্লোগীর অভাব ঘটায় তাঁহার গ্রন্থ-প্রচারকার্যে বিদ্ন ঘটে। বন্ধবিয়োগ হেতু এবিবয়ে মহারাজেরও উৎসাহ কমিয়া আসে, তবে চূড়ামণি মহাশয় অধ্যাত্ম দর্শন সম্বন্ধে স্বর্হৎ গ্রন্থখানি সংস্কৃত ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করেন তাহা সত্মর যাহাতে প্রকাশিত হয় এজন্ম তিনি চূড়ামণি মহাশয়েকে বিশেষ অম্বরোধ করিতেন এবং বৃদ্ধ বয়সে লেখার কাজ তাড়াতাড়ি হইবে না, এই আশজায় তিনি মাসিক মাহিনায় একজন লেখকও নিযুক্ত করিয়া দেন। একাদিক্রমে দশ বৎসরের পরিশ্রমেও চূড়ামণি মহাশয় তাঁহার স্বর্হৎ 'চূড়ামণি দর্শন' গ্রন্থ সমাপন করিয়া যাইতে পারেন নাই। যাহা লেখা হইয়াছে তাহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইলে বিশাল

তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পুনরায় এই বিল সম্পর্কে মহারাজ ২৭শে ফেব্রুয়ারী (১৯২০) লাহোরের অমৃতলাল রায়কে যে পত্র লিখিতেছেন তাহাতে জানা যায় যে, অসবর্ণ বিবাহের সমর্থক প্যাটেল বিলের বিরুদ্ধে, কাউন্সিলের সভ্যগণের মধ্যে রাজা রামপাল সিং, রায় বাহাত্বর প্রীযুক্ত সীতানাথ রায়, রাও বাহাত্বর বি, এন, শর্মা এবং মহারাজ স্বয়ং প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতের অধিকাংশ প্রতিনিধিগণই উহার সমর্থন করিয়াছিলেন বিলয়া উহা সিলেক্ট কমিটাতে যায়। ভারতের অধিকাংশ প্রতিনিধি এই বিল সমর্থন করায় মহারাজ খুবই ক্ষুক্ত হইয়াছিলেন। স্বর্গীয় স্থরেজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তীক্ষণী এবং তৎকালে শক্তিশালী রাষ্টীয় নেতা ছিলেন বটে কিন্তু তিনি স্বধর্মের অনুসরণ করিয়া চলিতেন না, অর্থাৎ নৈষ্ঠিক হিন্দু ছিলেন না এবং তাহার নেতৃত্বের অহকার ছিল, সেজন্ম মহারাজ মনে মনে যে বিশেষ হুঃখ বোধ করিতেন তাহা নিয়োজ্বত পত্রের একাংশ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

গ্রন্থই হইবে এবং বলা বাহুল্য দর্শন শাস্ত্রে ইহা অমূল্য সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হইবে। এই গ্রন্থে চূড়ামণি মহাশয় যে মনীষা, পাণ্ডিত্য ও স্বাধীন চিস্তার পরিচয় দিয়াছেন তাহা পরিমাপ করিতে যাওয়া আমাদের মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। তঃখ এই, মহারাজ মণীক্রচক্ত গ্রন্থখানি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিবার জন্ম উদ্গ্রীব ছিলেন কিন্তু তাঁহার পক্ষে ইহা সম্ভব হয় নাই। দেশের হুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

চূড়ামণি মহাশয়ের প্রতি মহারাজের শ্রদ্ধা অবিচল ছিল। চূড়ামণি মহাশয়ের পরলোক গমনের সংবাদ শুনিবামাত্র, মধ্যাক্তে গ্রীম্মের প্রথর রৌদ্রেও মহারাজ্ব শ্রশানে উপস্থিত হইলেন এবং যতক্ষণ দাহ-কার্য্য সমাধা না হইল ততক্ষণ তিনি রৌদ্রে অনার্ত মন্তকে দণ্ডায়মান থাকিয়া সেই মহাপুক্ষের স্বর্গগত আত্মার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি প্রদান করিলেন। চূড়ামণি মহাশয়ের শ্রাদ্ধ-বাসরে মহারাজ মণীক্রচক্রের মূর্ত্তিথানি এখনও চিত্তপটে সজাগ রহিয়াছে—কথনও তিনি বিদেশাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গের আদর অভ্যর্থনার ব্যস্ত, কথনও বা ব্রতী আচার্যগণের

শ্রীযুক্ত স্থরেক্রবাবুকে আপনার pamphlet এবং গত আগষ্ট মাসের এক কপি Mahamandal Magazine পাঠাইয়াছেন, কিন্তু বোধ হয় তাহা তিনি চকে দেখিয়া waste paper basket এ ফেলিয়া দিয়াছেন। তিনি যাহা ভালবাসেন না তাহা কথনও পড়েন না। যে মত তিনি তাঁহার ফারে পোষণ করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে কেহ বলিলে তাহা শুনিতে চাহেন না। ঐ সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেন, তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহাই ঠিক, অন্ত মত বা যুক্তি ভ্রান্ত। তাঁহারা বলেন তাঁহারা Reformer। এ ক্ষেত্রে তাঁহাদিগের সহিত এ বিষয়ের আলোচনা চলে না। আমাদিগের বর্ত্তমান রাজ্বতন্ত্র তাঁহাদের মত সমর্থন করেন। স্থতরাং তাঁহারা যে ক্রমেই সমাজ জম্ম করিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের শাস্ত্রকারেরা কি বলিয়াছেন, কি যুক্তি দেখাইয়াছেন তদ্বিয়ে কেহ চিস্তা করেন না। এ অবস্থায় কি আমাদের মঙ্গল আছে ? \* \* কাহারও আশ্রয় শইবার উপায় নাই। কন্ধী অবতারের আবির্ভাব না হইলে এ স্রোত ফিরাইবার আর কাহারও ক্ষমতা নাই। नारे विनन्नारे हिन्दू नीतव। यनि हिन्दूत हिन्दूष थोकिङ जारा इंहरन कथाना हिन्दू ঘুমাইয়া থাকিত না। \* \* \* ক্লাভে হুংখে মনস্থির রাখিতে না পারিয়া অনেক কথা লিখিয়া ফেলিলাম, প্রগলভতা ক্ষমা করিবেন।

মহারাজের প্রতিবংসর ভারতবর্ষের নানাস্থানে কার্য্যব্যপদেশে গমন ও অবস্থান—বাঙ্গলা দেশের একপ্রান্ত হইতে অক্সপ্রান্তে বিভিন্ন

কার্য্যকলাপ সন্দর্শনে বিভোর, আবার কথনও বা ব্রাহ্মণ-ভোজনের পরিচর্য্যায় ব্যাপৃত। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যান্ত যুবকের উৎসাহে সমাগত দরিদ্র-নারায়ণের সেবা নিজ হত্তে করিয়া প্রাদ্ধের সকল কার্য্য সমাধা হইলে পর তিনি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতের পবিত্র স্থৃতিতে যে মহারাজ্বের এই অপূর্ব্ব শ্রদ্ধা নিবেদন, তাঁহাকে আমি আমার প্রণতি জানাই।

—[ শ্রীপ্রতিভারঞ্জন রায় দিথিত "উপাসনা" ১৯৩৩, ভাদ্র সংগ্ল্যায় প্রকাশিত "পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।

অনুষ্ঠানে যোগদানের বিস্তৃত তালিকা হইতেই তাঁহার কর্মজীবনের অনক্তসাধারণ ব্যস্ততার পরিচয় পাওয়া যায়। একদিকে বিশাল জমিদারী পরিচালনার গুরু দায়িছ, অক্তদিকে রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্ম্মের ক্ষেত্রে নিজের কঠোর কর্ত্তব্য, এতহুভয়ের ধারাবাহিকতায় মহারাজের কর্মজীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল। কর্মক্ষেত্রের বৈচিত্র্য, উৎসাহ ও উন্মাদনার আধিক্য তাঁহাকে প্রতিনিয়ত নৃতন নৃতন কর্ম্মপথের সন্ধান দিয়াছে, তাই দেখি তাঁহার নেতৃত্ব ও সহযোগিতার ক্ষেত্র মাত্র বাঙ্গলা দেশেই সীমাবদ্ধ নহে—ভারতবর্ষের প্রত্যস্ত প্রদেশ পর্যান্ত স্ববিস্তৃত।

গুড্জাইডের ছুটিতে কুমিল্লায় বৈষ্ণব সন্মিলনীর অধিবেশনে নেতৃত্ব করিয়া ১৮ই চৈত্র হইতে ৭ই বৈশাথ পর্য্যস্ত চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণের পর মহারাজ কাউন্সিলের কাজে দিল্লীযাত্রা করিলেন। এই অধিবেশনে ভারতগভর্ণমেন্ট রাউলাট্ (Rowlatt Act) \* আইন পাশ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বড়লাট লর্ড চেম্স্ফোর্ডের জিদ্—

উপর্যক্ত ঘটনা ঘটবার করেকদিনের মধ্যেই রাজদ্রোহ বিষয়ক কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশিত হইল। এই প্রতিবেদনে ভারতের নানাস্থানে বিপ্লবকারীদের বড়যন্ত্রের যে চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা অতি ভীষণ। দেশময় রাজদ্রোহ প্রচার করিবার জন্ম, রীতিমতভাবে লুঠন ও অর্থ সংগ্রহাদির জন্ম, এক প্রদেশের সহিত আর এক প্রদেশের নেতাদের যোগস্থাপন হইয়াছিল; দেশীয় সৈম্প্রগণকে বিদ্রোহী করিবার জন্ম প্রবাসী ভারতবাসীদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া অর্থ ও অন্ত্র আনমনের জন্ম বহু প্রকার আয়োজন দেশ মধ্যে হইতেছিল। ভারতরক্ষা-আইন যুদ্ধের পর ছয়মাস মাত্র কার্য্যকরী; অথচ সাধারণ দগুবিধির ছারা বিপ্লবকারীদের অতিসতর্ক ব্যবহার ও কার্য্যাবলীকে শাসনের মধ্যে ফেলা যায় না। এইজন্ম ভারতের দগুবিধির পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইল। এই সমরে মহাযুদ্ধ শেষ হইল; কাজেই সন্ধিপত্র

<sup>\* &</sup>gt;>>৮ সালের নভেম্বর মাসে যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। জার্ম্মাণের পরাজয় হইল।

যুদ্ধের পর সন্ধি আলোচনার সময়ে ভারতবর্ষ হইতে শুর সত্যেক্সপ্রসন্ধ সিংহ ( লর্ড
সিংহ ), শুর জন মেষ্টন ও বিকানীরের মহারাজা প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হন।

কোনও কারণেই এই আইন মূলতুবি রাখা চলিবে না। একই দিনে তিন তিনবার কাউন্সিল সভার অধিবেশন হইল। ভারতগভর্গমেণ্টের তরফের তোড়জোড়ে পরাজয় অনিবার্য্য জানিয়া জাতীয় দলের নেতা শত-যুদ্ধজয়ী স্থরেন্দ্রনাথও আর শেষ অধিবেশনে উপস্থিত হইলেন না। কিন্তু মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের কর্ত্তব্য-জ্ঞান এমনি দৃঢ় ছিল যে, তিনি গভীর রাত্রি পর্যাস্ত জাগিয়া সরকারের বিরুদ্ধে নিজের ভোট দিয়া তবে বাসায় ফিরিলেন। বাঙ্গালীজাতির মান রক্ষা করিতে, তাহার স্থায্য দাবী অকুতোভয়ে প্রকাশ করিতে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র কোনও দিনই পশ্চাৎপদ হন নাই।

শাক্ষরিত হইবার ছয়মাস পরে ভারতরক্ষা-আইন পরিত্যক্ত হইলে রাজদ্রোহিগণকে আটক করা সম্ভব হইবে না, এই আশক্ষায় গভর্গমেণ্ট রৌলট কমিশনের প্রতিবেদন অমুষায়ী হইটি বিল ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করেন। প্রথম বিলটির স্থুল মর্ম্ম এই যে, সকৌন্সিল বড়লাট প্রয়োজন বোধ করিলে বৃটীশ ভারতের যে কোন স্থানে ভারতরক্ষা আইনের অমুরূপ ক্ষমতা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের হত্তে শুস্ত করিতে পারিবেন। দ্বিতীয় বিলের উদ্দেশ্য ভারতের ফৌজদারী আইনের বাধন আরও দৃঢ় করিয়া পুলিসের উপর অধিক ক্ষমতা অর্পণ করা।

১৯১৯ সালের প্রারম্ভে প্রস্তাবিত বিলের বিরুদ্ধে সারা ভারতে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইল। প্রত্যেক স্থানেই এই বিলের বিরুদ্ধে সভা হইল। জ্বননায়কগণ একবাক্যে বলিলেন বে, প্রস্তাবিত বিল হুইটি স্থায় ও স্বাধীনতার মূলমন্ত্রবিরোধী এবং মাস্ক্রের সহজ্ঞাত অধিকারের পরিপন্থী। সরকার বলিলেন—নির্দোধ ব্যক্তির ভয়ের কোনো হেতু নাই; এগুলি বিপ্লবকারীদের দমন করিয়া রাখিবার জন্ম প্রস্তুত হুইয়াছে। ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে উল্লিখিত বিল হুইটি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় উঠিলে বেসরকারী দেশীয় সদস্তগণ একঘোগে শেষ পর্যান্ত প্রাণপণে উহার বিরুদ্ধে লড়িলেন; কিন্তু সরকার কিছুতেই মূল বিল প্রত্যাহার বা পরিবর্ত্তন করিলেন না। শেবে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সরকারী সভ্যগণের সংখ্যাধিক্য হেতু বিল ছুইটি বেসরকারী সদস্থগণের সন্মিলিত প্রতিবাদ সন্বেও পাশ হইয়া গেল।

🛊 ভারত-পরিচয়।—-শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

দিল্লী হইতে বৃন্দাবনে আসিয়া যমুনার বাঁধ সম্পর্কে আলোচনা সভায় যোগদান করিয়া তিনি কাশিমবাজার প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এ বংসর কয়েকটি গোপন দান ব্যতীত কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ঢাকুরিয়া সাধারণ পাঠাগারে পুস্তক ক্রয়ের জন্ম মহারাজের ১০০২ টাকা সাহায্য দেখিতে পাই।

মুক্তাগাছার রাজা জগৎকিশোর আচার্য্যের সহিত মণীক্রচন্দ্রের গভীর আত্মীয়তা ছিল। 'মহারাজ' হইবার পর মণীক্রচন্দ্রকে তিনিই সর্ব্বপ্রথম যথাযোগ্য সংবর্জনায় আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। মহারাজও তাঁহার আহ্বানে মুক্তাগাছার অতিথি হইয়া সে সদাশয় ব্যবহারের জন্ম কৃতজ্ঞতা দেখাইয়াছিলেন। অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐশ্বর্য্য, মান-সম্মান ও প্রতিপত্তি সম্পর্কে পরস্পর পরস্পরের প্রতি যে বিদ্বেষ ও অস্থ্যার কথা শুনিতে পাওয়া যায়—মহারাজের উদার চরিত্র সে কলঙ্ক হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল।

### সন ১৩২৭ সালের কথা—

সারকুলার রোডের বাড়ীতে ৫ই শ্রাবণ, (২১শে জুলাই, ১৯২০), অপরাক্ত ৫টা ২১ মিনিটের সময় মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্রের কন্সা কল্যাণীয়া অণিমাপ্রভার জন্ম হয়। একমাত্র পুত্রের প্রথম সন্তান—পিতামহের প্রাণে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সৃষ্টি করিল। মনের সাধ মিটাইয়া অণিমাপ্রভার অন্ধ্রপ্রাশন হইল ৬ই মাঘ। স্নেহের পুতলী অণিমাকে লইয়া মহারাজকে অফিস কামরাতেও আদর করিতে দেখিয়াছি। "দিদি" "দিদি" বলিয়া ডাকিয়া যেন তাঁহার খেদ মিটিত না।

এই বংসর রায় বৈক্ঠনাথ সেন বাহাত্ত্র সি, আই, ই উপাধি পাইলেন। ইহাতে মহারাজ বিশেষ আনন্দ সহকারে তাঁহাকে আপ্যায়িত করিলেন।

সুকবি কালিদাস রায় বি-এ মহারাজের উলিপুর উচ্চ ইংরাজি বিভালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, একথা পূর্বেও বলা হইয়াছে। ঢাকা সলিমুল্লা কলেজে বাঙ্গলার অধ্যাপকের পদ খালি হইলে কালিদাসবাবু সেই পদের জন্ম চেষ্টা করিবার মনস্থ করিয়া বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাছরের নিকট একখানি পরিচয়-পত্র দিবার জন্ম মহারাজকে অন্থরোধ করেন। কালিদাসবাবু মহারাজের মীরমুলীর পুত্র—বাল্যকাল হইতেই মহারাজের স্নেহের পাত্র ছিলেন। তিনি উলিপুর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার কল্পনা করিয়াছেন জানিতে পারিয়া মহারাজ বিশেষ অন্থির হইয়া কালিদাসবাবুকে নিম্লিখিত পত্রখানি লিখিয়া পাঠাইলেন—।

প্রিয় কালিদাস, তোমার তারিথবিহীন পত্র পাইলাম। তুমি ঢাকায় সলিমুল্লা কলেজে চাকুরীর চেষ্টা করিতেছ ও তজ্জ্ঞ বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাহরের নিকট একথানি পরিচয়-পত্র চাহিয়াছ। পরিচয়-পত্র দেওয়ার পূর্ব্বে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, কেন তুমি উলিপুর ছাড়িতে চাহিতেছ? আমার নিকটে সরল ভাবে অকপটে মনের কথা বলিবে। আশা করি তুমি কুশলে আছ। অত্তরে রাজবাড়ীর কুশল।

কালিদাসবাব্ এই পত্র পাইয়া কলেজের অধ্যাপনাকার্য্যে ভবিশ্বতের উন্নতির আশা থাকা সত্ত্বেও মহারাজের প্রতি আত্যন্তিক শ্রদ্ধাবশে উলিপুর ত্যাগের কর্মনা পরিত্যাগ করিলেন। মহারাজ যাহাকে স্নেহ করিতেন ভালবাসিতেন, অভিভাবক ও আশ্রয়দাতা হিসাবে যাহাকে স্থথে হুংথে প্রতিপালন করিতেন—তাহার গুণে ও প্রশংসায় তিনি নিজেও শ্লাঘা বোধ করিতেন—প্রতিষ্ঠায় আনন্দ পাইতেন। ব্যক্তিগত ভাবে জীবনীলেখকের তাহা কতবার উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। বহরমপুরে আর একজন প্রতিভাসপ্রায়্ক করি ছিলেন—স্বর্গীয় শরদিন্দুনাথ রায়, বি-এ। তিনি শুধু করি নন, তিনি সঙ্গীত, নাটক ও রসরচনায় বাঙ্গলাসাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দী ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—তাঁহার রচিত হিমালয় সঙ্গীত

বঙ্গসাহিত্যের সম্পদিবিশেষ। তিনি ছিলেন আমাদের সকলেরই
'হিন্দুদা"। তিনি তাঁহার অপ্রমেয় প্রীতি-শক্তিতে সকলের হাদয়
জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার কথাবার্ত্তা, গান, তাঁহার অভিনয়, তাঁহার
হাসি—সবার উপর তাঁহার ব্যগ্র বাহুর স্নেহবন্ধন আজও যেন অস্তরকে
নিবিড় ভাবে স্পর্শ করে। তিনি সকলেরই প্রিয় ছিলেন, মহারাজের
নিকটও তাঁহার বিশিষ্ট স্থান ছিল। মহারাজকুমার মহিমচন্দ্রের
সহপাঠী ও বন্ধু বলিয়া ততখানি নহে, যতখানি মহারাজ তাঁহাকে
স্মাহিত্যিক বলিয়া স্নেহ করিতেন, সম্মান করিতেন। যথাযোগ্যস্থানে
সমাদর পৌছাইয়া দিবার অকৃত্রিম ইচ্ছা—মহারাজ মণীশ্রুচন্দ্রের
আচরণে স্বস্পষ্ট হইয়া উঠিত।

সন ১৩৩০ সালে শরদিন্দুনাথ কাল যক্ষারোগে দেহত্যাগ করেন। বহরমপুর এডোয়ার্ড্ রিক্রিয়েশন ক্লাবে তাঁহার বিরাট স্মৃতিসভার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন মহারাজ মণীক্রচক্র। সেদিনের সভায় বর্ত্তমান জীবনীলেখকের প্রবন্ধ পঠিত হইবার পর, মহারাজ বক্তৃতা করিতে উঠিয়া উক্ত প্রবন্ধের উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে সাক্রানেত্রে ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিলেন—"ইহারা যে আমাদেরই একাস্ত আপনার জন, আমাদের স্নেহমমতার আশ্রয়ে শুভ ইচ্ছার পরিবেষ্টনীর মধ্যে ইহারা যে আত্মীয় হইয়া পড়িয়াছে, ইহাদের কবিপ্রতিষ্ঠা যে আমাদেরই চোখের সম্মুখে গড়িয়া উঠিয়াছে—তাই এই শোকের দিনে মৃত ও জীবিত, আমাদের আত্মীয় কবি ও সাহিত্যিকগণের কৃতিত্বের জন্ম গৌরব বোধ করিতেছি।"

শরদিন্দুবাবুর প্রতি বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীশচন্দ্রের শ্রদ্ধাসম্মান যে কতথানি গভীর ছিল, তাহা তাঁহার "মন-প্যাথী" বইথানির উৎসর্গ পত্র হইতেই বুঝিতে পারা যায়। প্রকৃত গুণের সমাদর করিতে কাশিমবাজার কোনও দিন কৃষ্ঠিত হয় নাই।

মহারাজ এ বংসর আবার ভারতীয় আইন পরিষদের সভ্য নির্বাচিত হইলেন।

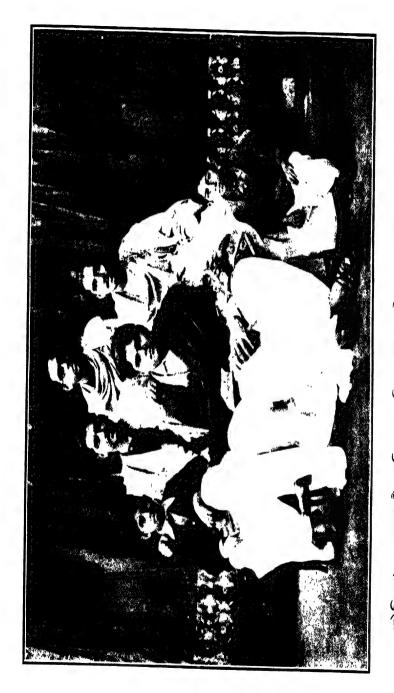

দৌহিত্রগণ---বনমালী, অনিলচন্দ্র, বিজয়চন্দ্র, সুধীন্দ্রাথ, অরুণকুমার, কল্যাণকুমার

তথাকথিত সাধারণ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা প্রকার হুর্বকাতা ও ক্রটি বিচ্যুতি মহারাজের হৃদয়ে আঘাত করিত। বৈষ্ণব ধর্ম্মের তত্ত্ব ও তাৎপর্য্য সাধারণ বৈষ্ণবে ব্রে না—বৈরাগী-গুরুর নিকট হইতে প্রাপ্ত জ্ঞান বা অজ্ঞানকেই তাহারা পরম পদার্থ মনে করে—অশিক্ষা বা কুশিক্ষার ফলেই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অবনতি ঘটিতেছে, ইহাই ছিল মহারাজের বিশ্বাস। ইহাদের মধ্যে জ্ঞানবিস্তার একাস্ত প্রয়োজন মনে করিয়া মহারাজ পৌষ-সংক্রান্তির দিনে প্রভূপাদ অভ্লকৃষ্ণ গোস্বামীর সভাপতিত্বে নবদ্বীপে "বৈষ্ণবদর্শন বিভালয়" প্রতিষ্ঠা করিলেন।

মহারাজ সম্পর্কে অনেকের ধারণা এই যে, তিনি তাঁহার এষ্টেটের মধ্যে কর্মচারিবৃন্দের কর্ত্তব্যের অবহেলা, চৌর্যাবৃত্তির কথা জানিতেন না বা বৃঝিতেন না। জানিতেন সব, বৃঝিতেনও সব কিন্তু সন্থাদয়তা ও ক্ষমাগুণে তিনি তাঁহার জীবননাশে সচেষ্ট আততায়িগণকেও হাস্তমুখে ক্ষমা করিয়া গিয়াছেন, বন্ধুভাবে, পরমশক্রকেও আত্মীয় করিয়া আলিঙ্গন দিয়াছেন। মহারাজের উদারতা ও সদাশয়তার প্রশ্রুয় পাইয়া রাজকর্মচারিবৃন্দের মধ্যে কার্য্যে অবহেলা, ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্ম চুরি ও অন্যায় আচরণে এষ্টেটের বিশেষ ক্ষতি ইইতে থাকে। তিনি কর্মচারিগণের এই সব অপরাধে ক্ষ্ম হইলেও যে সমুচিত শান্তি বিধান করিতে পারিতেন না, ইহা ঠিক। কিন্তু কক্ষণাপরবশ হইয়া দণ্ডবিধান না করিলেও তিনি যে ইহা বৃঝিতেন না একথা ঠিক নহে।

একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে লিখিত একখানি পত্র উল্লিখিত মস্তব্যের পোষকতা করিবে।

ক করিয়া করিয় করিয় আহাদের দেখিবার কেহ নাই।
 করিয় করিয় করিয় করিয় আহাদের দেখিবার কেহ নাই।
 ভাবিতে করু হইলেও

আপনি জানিবেন, রাজবাড়ীর মোতালক বিভাগ গুলি চোরে পরিপূর্ণ। প্রতিদিনই চুরি হইতেছে। ভাগুরে অতিথি সেবার ব্যবস্থা আছে, সেই থানেই বত চুরি। অর্থাৎ ৪ জন অতিথিকে সিধা দিয়া ১০ জনের নামে থরচ লেখা। \* \* \* দ্ব্যাদি থরিদের সময় অতিরিক্ত মূল্য স্থির করিয়া রাজবাড়ীর থাতায় জমা করা ইত্যাদি প্রকারে কত টাকা যে অক্সায় রূপে অপহত হয় এবং হইতেছে তার ইয়ন্তা নাই। এই সকল নিবারণ করে এরূপ হিতৈষী আমার নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। \* \* \*

### দন ১৩২৮ দালের কথা—

করেকদিন হইতে নানা ছন্চিস্তায় মহারাজের মানসিক অবস্থা ভাল ছিল না। একদিন রাত্রি ১টার সময় কলিকাতার বাড়ীতে সাংঘাতিক শিরঃপীড়ায় মহারাজ শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। রাত্রি ২টার সময় ফুস্ফুসের অসহ্য বেদনা আরম্ভ হইল। কলিকাতার বাড়ীর ডাক্তার অতুল ঘোষ এম-বি, এবং রামদাস সরকার তাঁহার চিকিৎসা ও শুক্রাষা করিতে লাগিলেন; পরদিন মেডিকেল কলেজের প্রিলিপাল ডাঃ ক্যালভার্ট আসিয়া পরীক্ষান্তে বলিলেন, অয় সঞ্চয় হইয়া এইরপ প্রাণসংশয়কারী রোগের স্তি ইইয়াছে। যাহা হউক কয়েকদিন মধ্যেই মহারাজ স্বস্থ হইয়া উঠিলেন।

জীবজন্তুর প্রতি মহারাজের যথেষ্ট মমতা ছিল, সামাস্য একটি ঘটনা হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজধানীর ফরাসখানার স্থপারিন্টেন্ডেন্ট কাশিমবাজারের উত্তরদক্ষিণে স্থিত কালীগঙ্গায় কুন্ডীর মারিতে গিয়াছেন শুনিয়া তৎক্ষণাৎ লোকমারফৎ আমোদচ্ছলে এই জীবহত্যা করিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। জীবজন্তুর প্রাণ লইয়া খেলা মহারাজ খুবই মুণার চক্ষে দেখিতেন।

কালীঘাটের বিখ্যাত ব্যাঞ্জোবাদক, কালীপ্রসাদ সরকার বহুদিন যাবং মহারাজের কাশিমবাজার রাজবাড়ীতে ব্যাঞ্জোবাদক ছিলেন।

সঙ্গীতবিভায় তাহার ব্যুৎপত্তি দেখিয়া মহারাজ তাঁহাকে পাশ্চান্ত্য সঙ্গীতকলা শিক্ষার জন্ম জাপান এবং আমেরিকাপ্রভৃতি স্থানে স্বব্যয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বিদেশে থাকাকালীনও মহারাজ তাঁহাকে নিয়মিত অর্থসাহায্য করিতেন।

প্রতিবংসর শারদীয়া পূজার পূর্বে মহালয়া পর্যান্ত মহারাজ্ব সপরিবারে সৈদাবাদ রাজবাটীতে অবস্থান করিতেন। এবার যাত্রাকালে একটি বিষধর সর্প মহারাজের গাড়ীর ভিতর হইতে তাঁহার গায়ের উপর দিয়া বাহিরে যাইয়া পড়িল।—শিরঃপীড়া রোগের ক্যায় ইহাও বর্ত্তমান বর্ষে মহারাজের জীবনহানিকর একটি তুর্ঘটনা সন্দেহ নাই কিন্তু তিনি স্মিতহাস্থে গাড়ী চালাইতে আদেশ করিলেন; মনের মধ্যে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্যও যে হইয়াছে—এমন বোধ হইল না।

বঙ্গের বাহিরে যে সকল মহিলা-সাহিত্যিক আছেন—তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই তাঁহাদের পুস্তক মুদ্রণের জন্ম মহারাজের নিকট হইডে এই বংসর অর্থ সাহায্য পাইয়াছিলেন।

### সন ১৩২৯ সালের কথা—

সুদীর্ঘ পঁচিশ বংসরের পুঞ্জীভূত ঋণের জালায় মহারাজ বিশেষ বিত্রত হইয়া পড়িলেন।—ততোধিক জালা হইল—প্রাণের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দানের অক্ষমতার জক্য। অবস্থাবিপর্য্যয়ের কথা দেশের লোক ব্বে না—প্রার্থী আসিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়ায়—দরিদ্র ভিক্ষার ঝূলি উন্মুক্ত করিয়া মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে—দীনজন চোখের জলে হুঃখ জানাইয়া সাহায়্য প্রার্থনা করে;—দাতার প্রাণ সমবেদনায় ব্যথিত হইয়া উঠে, উপকারের উচ্চর্ত্তি সজাগ হইয়া বিবেককে ও কর্ত্তবাবুদ্ধিকে জাগাইয়া তুলে—আর অক্ষমতার ক্ষোভে ও লজ্জায়—নৈরাশ্যের গভীর বেদনায় দাতার নিকট স্বীয় জীবন বিডম্বিত বলিয়া মনে হয়।

यथनरे मःकार्या वर्षत প্রয়োজন হইয়াছে—ব্যক্তিগত জামিনে. হ্যাণ্ডনোটে, বন্ধকী বা হুণ্ডিতে তখনই মণীক্রচক্র দলিলে স্বাক্ষর দিয়া হাসিমুখে টাকা লইয়াছেন—প্রফুল্ল অন্তঃকরণে যাহাকে যাহা দিবার দিয়া স্বস্তি অনুভব করিয়াছেন: কখনও ভবিদ্যুতের অশান্তি ও চুঃখের কথা তাঁহাকে পশ্চাৎপদ করিতে পারে নাই।—নিজের জন্ম ত এক কপদিকও নহে—পরের জন্ম, স্বদেশ ও স্বজাতি, স্বধর্ম ও স্বসমাজের জ্যু,—তু:খীর জ্মু, অভাবী ও বিপরের জ্মুই ত তিনি এই স্পুবিশাল জমিদারীকে ঋণগ্রস্ত করিয়া গিয়াছেন। যে দেশের কল্যাণে তিনি অকাতরে অর্থ ব্যয় করিলেন, যে জাতির অভ্যুত্থানের জগ্য তিনি নিঃস্ব হইয়া শেষজীবনে বুত্তিভোগী হইয়া থাকিলেন—সেই দেশ ও সেই জাতির নিকটই ঋণ পরিশোধের অক্ষমতার লজ্জা বড হইয়া উঠিল। উত্তমর্ণ তাগিদের উপর তাগিদ দিতে লাগিল, স্থদের অঙ্ক চক্রবৃদ্ধি হারে আসল টাকার বহু উপরে উঠিল।—হ্যাণ্ডনোটু তামাদি হয়, হুণ্ডির ওয়াদা ফুরাইয়া আসে—অর্থের প্রাচুর্য্য যাঁহাদের দেশপ্রসিদ্ধ তাঁহারাও অপেক্ষা করিতে চাহেন না। মণীব্রুচন্দ্র ক্রমশঃ অসহিষ্ণু হইয়া পড়িতে লাগিলেন। কি উপায়ে সমস্ত ঋণের টাকা এক সঙ্গে পরিশোধ করিয়া নিশ্চিম্ভ হইতে পারেন তাহারই চেষ্টা চলিতে माशिम ।

মহারাজের আমলে এপ্টেটের আয় সর্ব্বপ্রকারে আশাতীতভাবে রৃদ্ধি পাইলেও, তাঁহার দান করিবার প্রবৃত্তি এতই বৃদ্ধি পাইতেছিল যে আয়ের দারা তাঁহার রাজ এপ্টেটের অপরাপর খরচ চালাইয়া দেনার স্থদ দেওয়া সম্ভব হইয়া উঠিত না। এপ্টেটের একটা "বাজেট" না করিলে কিছুতেই চলিতে পারে না, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিলেও মহারাজ কখনও বাজেটের মধ্যে থাকিতে ভালবাসিতেন না।

এস্টেট ঋণ-জালে একবার এইভাবে জড়িত হইলে তাহার উদ্ধার হওয়া খুব কঠিন। কলিকাতার সম্পত্তি এস্টেটের মূল্যবান্ সম্পত্তি,

তাহার কিয়দংশ বিক্রয় করিয়া কলিকাতার 'উঠ ডি' বাজারে যে-টাকা পাওয়া যাইত তাহাতে কপদ্দক দেনাও থাকিত না, কিন্তু মহারাজ মণীস্রচন্দ্র চিরদিনই সম্পত্তিবিক্রয়ের বিরোধী ছিলেন: বরং তিনি কর্জ করিয়া সম্পত্তি ক্রেয় করিয়া লোকসান দিতেও কুষ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার অর্জিত প্রধান কলিয়ারি এক্রা এক কোটী টাকায় বিক্রয়ের প্রস্তাব পাইয়াও তিনি উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন কিন্তু পরে যখন "ইংলিস লোন" (English Debenture Loan) গ্রহণের প্রস্তাব হইতেছিল, তখন এক একবার কলিকাতার সম্পত্তি বিক্রয়ের ইচ্ছা তাঁহার মনে উদিত হইত। কলিকাতার সম্পত্তির আয় দেড লক্ষ টাকা, তাহা ছাড়িয়া দিলে তৎকালে যে ঋণ ছিল তাহা পরিশোধ হইয়া যাইত: এক্ষণে বার্ষিক যে ৭ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা করিয়া স্থদ ও আসলে দিতে হইতেছে তাহা হইতে দেড় লক্ষ টাকা কম হইলেও নুস্থাধিক ছয় লক্ষ টাকা প্রতি বংসর বাঁচিত, তাহাতে পুনরায় দেড় লক্ষ টাকার সম্পত্তি খরিদ হইতে পারিত, কিন্ত মহারাজ সম্পত্তি বিক্রয়ের পরামর্শ গ্রহণীয় বলিয়া মনে করিতেন না। মহারাজ সমূদর মহাজনদের দেনা মিটাইয়া একস্থানে ঋণ গ্রহণ করিবার জন্ম বিশেষ ব্যগ্র হইয়াছিলেন, একথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। যে দেনা প্রথমে বার্ষিক ৫॥• টাকা স্থদে রাজা কৃষ্ণদাস লাহা দিগরের নিকট ছিল, সেই দেনা পরিশোধ করিবার জন্ম ভাগ্যকুলের মহাজনদের নিকট দেনার স্থদ ক্রমশঃ শতকরা ১০১ টাকায় পরিণত হয়। ইহা ছাড়া শতকরা ১২১ টাকা স্থদেও বহু টাকা তাঁহাকে কৰ্জ করিতে হইয়াছিল। পুরাতন মহাজনের স্থদ ও আসল মিটাইবার জন্ম বৰ্দ্ধিত হারে স্থৃদ ও খরচা (কমিসন) কবুল করিয়া গৃহীত নৃতন ঋণ ক্রমশঃ প্রায় কোটী টাকায় দাঁডাইল। সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া এ দেনা অনায়াসেই শোধ দেওয়া যাইত কিন্তু তাহা না করিয়া গিলেণ্ডার কোম্পানীর সাহায্যে ১ কোটা টাকার ''ইংলিস লোন" ( debenture )

করাইয়া একস্থানে ঋণ করার সংকল্প হইল। গিলেণ্ডার কোম্পানী ন্যুনাধিক এক বংসর কাল এপ্টেটের সমুদয় কাগজপত্র পরীক্ষা করাইয়া অবশেষে এপ্টেটের মূল্য (Valuation) ন্যুনকল্পে ৪ কোটা টাকা সাব্যস্ত করিয়া এই টাকা কর্জ্জ দিয়াছিল। এপ্টেটের সমুদয় কাগজপত্র 'সিজিল' করিয়া দিতে হরেন্দ্রবাব ও জমানবীশ ৶সত্যসিদ্ধ মুখোপাধ্যায়ের যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া মহারাজ বাহাতুর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। তবে ইহাঁরা এ কার্য্যে সহাত্মভূতি করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না ; কেবল মহারাজের আদেশ প্রতিপালন ও মহারাজ-কুমারের ইচ্ছা ছিল বলিয়া এ বিষয়ে কোন বিন্ন উৎপাদন করেন নাই। এই কার্য্য ধাহার দারা সংঘটিত হইতেছিল, তিনি কিছুদিনের জন্ম এই এষ্টেটে উচ্চ পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময় হরেন্দ্রবাবুর চক্ষুর পীড়া হওয়ায় তাঁহার পড়িবার ক্ষমতা একবারে গিয়াছিল, কানে শুনিয়া তিনি পরামর্শ দিতে পারিতেন। কিন্তু ত্বংথের বিষয় যাঁহারা মহারাজের বন্ধ ও বিশ্বস্ত উকিল ছিলেন, তাঁহারা মহারাজের স্বার্থের প্রতি মনোযোগ করেন নাই। সম্পাদিত দলীল একতরফা হইয়াছে তাহা মহারাজ পরে বুঝিতে পারিয়া তাঁহার এষ্টেটের ম্যানেজার লায়াল সাহেব ও বোর্ডের সহিত সম্ভাব রাখিয়া কাজ চালাইতে পারেন নাই। অনেক চেষ্টা করিয়া কিছু কিছু সর্ত্ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু কয়লাখনির ম্যানেজিং এক্রেন্সি লইবার মধ্যে যে আইনের ফাঁকি ছিল তাহা তিনি জীবদ্দশায ভূলিতে পারেন নাই।

গিলেণ্ডার অফিসের কয়লা-বিভাগের বড় বাবু, মহারাজের বেলডাঙ্গা নিবাসী প্রজা, জ্রীযুক্ত অমিনীকুমার চট্টোপাধ্যায় ঋণ গ্রহণের চেষ্টায় মহারাজের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী হেমেজ্রনাথ রায়ের সঙ্গী ছিলেন। এই ব্যাপারে ১২ই ভাজ মহারাজ কলিকাতায় আসিলেন। প্রারম্ভিক কথাবার্ত্তা হইবার পর ১৩ই তারিখে আবার তিনি কাশিমবাজার প্রভাবর্ত্তন করিলেন। ১৯২২ সালে ২৩শে আগষ্ট মহারাজ যে সর্ত্তে ঋণ

গ্রহণ করিতে রাজী হইতে পারেন তাহার একটা খসড়া উক্ত সওদাগরী অফিসে পাঠাইয়া দিলেন।

একে ঋণের জ্বালায় বিপর্যাস্ত তত্বপরি নানাবিধ ক্ষতি, বিশ্বাস-ঘাতকতা, চুরিপ্রভৃতির হুঃসংবাদ পাইয়া মহারাজ বিশেষ মানসিক অশাস্তি ভোগ করিতে লাগিলেন। কয়লার খাদে আগুন লাগিয়া বহু টাকার কয়লা এই বংসরই ভস্মীভূত হইয়া যায়।

এই অশান্তি ও মনঃপীড়ার মধ্যে লালগোলার রাজা বাহাছরের নিকট হইতে মূল ও বঙ্গামুবাদসহ অমূল্য উপহার তুলসী দাসের রামায়ণ মহারাজকে বিশেষ শান্তি দিল। তিনি লালগোলার মহারাজকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া পত্র দিলেন—

আপনার প্রেরিত অমূল্য উপহার \* \* পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম।
এতাদৃশ গ্রন্থ দেশের মঙ্গলসাধক এবং ভাষার উন্নতিবিধায়ক। এমন স্থন্দর ভাব
জগতের অন্ত কোনও ভাষার গ্রন্থে আছে কিনা জানি না। সাধক তুলসীদাস অমর
কবি। আপনি সেই কবির রামায়ণ বন্ধায়্রবাদ করাইয়া নিজে অমর ও চিরম্মরণীয়
হইলেন।

বেঙ্গলী পত্রিকার সম্পাদক পৃথীশচন্দ্র রায় মহারাজের "কাউন্সিল সেক্রেটারী" নিযুক্ত হন। তাঁহার বেতন ছিল ৪০০০ টাকা। আজীবন তিনি মহারাজের অনুগ্রহ লাভ করিয়াও যখন অজুহাত করিয়া মহারাজের নামে বাকী মাহিনার মোকর্দ্ধমা করিলেন, তখন কত লোকে কত কথা বলিতে লাগিল কিন্তু ক্ষমাশীল মণীন্দ্রচন্দ্রের মুখে কেহ কোন দিন কোন প্রকার খেদোক্তি শুনিতে পাইল না।

বৌবাজারে যে শ্রীভগবান বৃদ্ধদেবের মন্দির আছে, তাহার তলস্থ জমি মহারাজ বাহাত্ত্র দান করিয়াছিলেন। ঐ জমি গভর্গমেণ্ট কর্তৃক দখলভূক্ত (acquire) হওয়ায় মহারাজ তাহার মূল্য ধরিয়া নগদ টাকা দান করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে নিয়মুদ্রিত পত্রখানি অষ্টব্য:—

Sj Kripasaran Mahasthabir

President, Bengal Buddhist Association. B. N. Ry. Hotel, Ranchi.

**४ हे जाज । २**३

সসম্মাননম্ভারাস্তে নিবেদন্মিদম্

আপনার ১৬ই আগটের পত্র পাইয়া বিস্তারিত জ্ঞাত হইলাম। ঐভগবান্ বৃদ্ধদেবের মন্দিরে অন্থিস্থাপন কল্পে যে জমি দেওয়া হইয়াছে তজ্জ্ঞ আপনারা ভ্রমী প্রাশংসা করিয়া আমাকে লজ্জা দিয়াছেন মাত্র।

আপনাদের ঐ জমির উপরে যখন যে কার্য্য হইবে তাহার তালিকা আমাকে দিবেন জানিয়া স্থা হইলাম। আপনি শারীরিক অস্থ্যতা হেতু বায়ুপরিবর্ত্তন জন্ত রুঁটি গিয়াছেন, তথায় কেমন থাকেন জানাইবেন। ইতি— \* \*

হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় স্থার জন্ উত্রফ্ মহারাজের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তিনি কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিলাত যাত্রার পূর্বের, মহারাজ তাঁহার বিদায়-অভিনন্দনের আয়োজন করিয়া কলিকাতার বাড়ীতে বিশেষ ধুমধামের সহিত 'টিপার্টি' (Tea Party) দিয়াছিলেন। তন্ত্রশান্ত্রের স্থপ্রসিদ্ধ লেখক উত্রফ্ সাহেব ভারতবর্ষের কৃষ্টি ও সভ্যতার অনুরাগী বলিয়া তাঁহার বিদায়কালীন 'টিপার্টি'তে খাত্যাদির ব্যবস্থা সমস্ত দেশীভাবে হইয়াছিল। ইহাতে উত্রফ্ সাহেব বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন। অস্থান্থ নিমন্ত্রিত সাহেবগণও এই দেশী খাত্যের ব্যবস্থায় প্রীত হইয়াছিলেন।

আট মাস পূর্ব্বে গিলেগুরস্ কোম্পানীতে মহারাজপ্রেরিত ঋণ গ্রহণের খসড়ার উত্তরে উক্ত কোম্পানী অদলবদল করিয়া আর একখানি খস্ড়া মহারাজের নিকট পাঠাইয়া দেয়। ইতিমধ্যে রাজ এপ্টেটের খাতাপত্র দেখা চলিতে থাকে। কোম্পানী উক্ত বিষয় তাড়াতাড়ি শেষ করিবার জন্ম মহারাজকে তাগিদ দিলে—মহারাজ ১৬ই মার্চ্চ (১৯২৩) তাঁহাদের জানাইলেন যে, শ্রীহেমেন্দ্রনাথ রায় ও অধিনী কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মারফতে প্রেরিত খসড়া তিনি পাইয়াছেন।

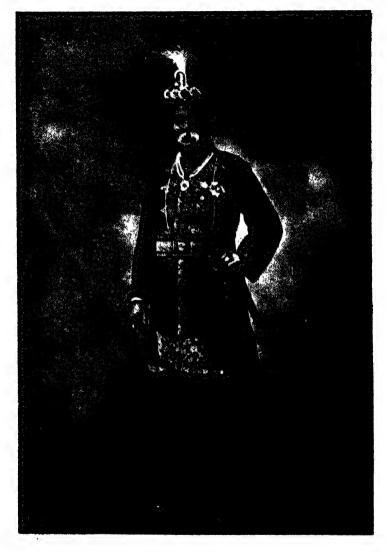

Manindra Chandra Nandy 29/12/26

### রাজসিংহাস্ট্র

তিনি নিজে খসড়াখানি পড়িয়া তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী মহারাজ কুমার শ্রীশচন্দ্রের সহিত কর্ত্তব্যসম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। সপ্তাহকাল মধ্যেই তিনি এ বিষয়ে শেষ নিষ্পত্তি করিবেন বলিয়া জানাইয়া দিলেন।

কিন্তু গিলেণ্ডার কোম্পানী ব্যবসায়ী, নিজ স্বার্থের প্রতি অতিরিক্ত দৃষ্টি থাকাই তাহাদে পক্ষে স্বাভাবিক; সে কারণ দীর্ঘদিন ধরিয়া সর্ত্তাদি লইয়া উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনা, খসড়া লেখাপড়ায় যোগ বিয়োগ ও সংশোধন চলিতে লাগিল। ১৮ই মাঘ মহারাজ দিল্লী হইতে বৃন্দাবন গেলেন, ২৪শে তারিখ পর্যাস্ত ব্রজমণ্ডলের তীর্থস্থানগুলি ঘুরিয়া ২৫শে তারিখে তিনি দিল্লী ফিরিয়া আসিলেন।

রবীন্দ্রনাথের জামাতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি কৃষিকমিশন হইতে ফিরিয়া আসিলে কলিকাতা বিশ্ববিচ্চালয়ের তরফ হইতে একটি কৃষিকলেজ প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব হয়। মহারাজের আর্থিক অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়—ঋণ গ্রহণের চেষ্টা হইতেছে—এই প্রকার বিব্রত অবস্থার মধ্যেও কলিকাতা বিশ্ববিচ্চালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারকে বাঞ্জেটিয়ায় একখানি বাড়ী ও ১০০ বিঘা জমি উক্ত কলেজ-প্রতিষ্ঠার জন্ম দিবার অঙ্গীকার করিয়া মহারাজ হরেন্দ্র বাবুকে দিল্লী হইতে পত্রযোগে তাহার যথাযথ ব্যবস্থা করিবার জন্ম আদেশ দিতেছেন,—

"\* \* \* Calcutta Universityর Vice Chancellorকে আমি বাঞ্জেটিয়ার একটি বাড়া এবং ১০০ বিঘা জমি Agricultural Collegeএর জন্ত ৫ বৎসর ব্যবহার করিতে দিতে স্বীকৃত হইয়াছি। কবিবর রবীক্রনাথ ঠাকুরের জামাতা উক্ত বাড়া ও জমি দেখিতে যাইবেন। শ্রীযুক্ত হরেক্রনাথ সেন উকিল মহাশয় তাঁহার যাওয়ার সংবাদ আপনাকে জানাইলে আপনি তাঁহার জন্ত ষ্টেশনে গাড়া পাঠাইবেন। তাঁহার আহারাদির বন্দোবন্ত এবং বাঞ্জেটিয়ার নেঙ্ড়া বিবির হাতার বাড়া দেথাইবার ব্যবস্থা করিবেন। যেন কোনও অয়য় না হয়।"

8ঠা ফাল্কন তারিখে দিল্লী হইতে ফিরিয়া ঋণগ্রহণ সম্পর্কে গিলেগুার কোম্পানীর সহিত আবার কথাবার্তা চালাইতে লাগিলেন—কিন্তু সর্ত্ত লইয়া তুই পক্ষ একমত হইবার পক্ষে কেবল বাধা ঘটিতে লাগিল। এই ঋণগ্রহণবিষয়ে যিনি প্রধানতঃ দালালী করিতেছিলেন—তাঁহাকে মহারাজ ২৬শে চৈত্র পত্রযোগে জানাইলেন—

"বিলাতে এখন কম স্থাদে টাকা পাওয়া যাইতেছে আপনারাই লিখিতেছেন। আমাদের এগ্রিমেন্টে সাড়ে ছয় পারসেন্টে টাকা পাইব এইটি লিখাইয়া লইতে পারিলে আমার এগ্রিমেন্ট দক্তথত করার আর কোনও বাধা থাকিবে না।"

### সন ১৩৩০ সালের কথা—

বিপরীত গতিতে ভাগ্যচক্র দিকপরিবর্ত্তন করিল; যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়া গেল। ইংরাজ কোম্পানীর নিকট হইতে মহারাজকে মাসিক বৃত্তি (allowance) গ্রহণ করিয়া আজীবন কাটাইতে হইবে। তাঁহার মান-মর্য্যাদার কথা, দানের আকাজ্ঞা ও অক্ষমতার ব্যথা ব্যবসায়ী হইয়া তাহারা কি বুঝিবে ? যে দেশের শিক্ষা-স্বাস্থ্য, সাহিত্য-বিজ্ঞান, শিল্প-কলা, ব্যবসায়-বাণিজ্য-এক কথায় জাতির সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণসাধনের জন্ম মহারাজ দানযজ্ঞে শেষ আহুতি দিয়া বিরাট চরিত্র-মহিমায় উন্নতশীর্ষ হইয়া দাঁড়াইলেন—তাঁহার সে উন্নত শির সমুন্নত রাখিবার জন্ম দেশ কোন প্রয়োজনই আজ অমুভব করিল না। —মহারাজের উত্তমর্ণগণ ঋণ পরিশোধ করিবার জন্ম তাঁহাকে অভিষ্ঠ করিয়া তুলিল, অসম্ভব ও অক্যায় হারে স্থদ গ্রহণ করিয়াও তাহাদের ধনলিক্সা চরিতার্থ হইল না-সময় দিয়া ঋণ শোধ করিবার উপযুক্ত অবসরও তাহার। দিতে রাজী হইল না। উত্তাক্ত হইয়া তাই মহারাজ দেশের ধনী সম্প্রদায়, রাজা মহারাজ, মহারাজাধিরাজ ইত্যাদির নিকট ঋণ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিলেন—বিদেশী বাবসায়ীর হাতে কাশিম-বাজার এষ্টেট্ চলিয়া যাইবে, এ আশস্কাতে মহারাজ যেন বিহবল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু হায়—অদৃষ্টের পরিহাস!—মানীর মান কেহই রাখিল ना,—ना রাখিল উত্তমর্ণ, না রাখিল ধনী। অবশেষে নিরুপায় হইয়া মহারাজ গিলেণ্ডার্স কোম্পানীর নিকট ''এগ্রিমেন্ট" বা চুক্তিপত্র সহি করিয়া পাঠাইয়া দিলেন।---

Messrs. Gillanders Arbuthnot & Co. 8, Clive Street, Calcutta.

Kasimbazar 15th. April, 1923.

Dear sirs,

I am in receipt of your letter of 10-4-23., and beg to inform you that I send today to messrs. Watkins & Co. the agreement duly signed. I am sorry that there has been some delay in completing the agreement owing to various reasons. I trust the matter will be expedited from now. You have in your letter mentioned that the market conditions are raised now and that a rate of interest even less than 7% per annum may possibly be secured. You also tell me what I know from before, that it may be possible to secure for me the full benefit of the market conditions. In that hope I have put  $6\frac{1}{2}$  in place of 7% in the original draft. I doubt not that you will not mind the alteration and do your best to secure that rate in veiw of the extent of the floatation and costs thereof.

You will notice that while the total loan to be floated remains 6,7,500 of equivalent, at Rs 15/- per £ to Rs 1,01,25,000/- as originally proposed, the reserve fund is put at Rs. 1000000/- instead of Rs. 1500000/- so that 5 lakhs may be left for clearance of the liabilities of the Estate and practically all the existing debts may be paid up.

Hoping to be excused for the delay.

গিলেগুারস্ কোম্পানীকে লিখিত উক্ত পত্র খানি চিফ্ সেক্রেটারি হরেন্দ্রবাব্র হাতে দিয়া মহারাজ তাঁহাকে নিম্নোদ্ধৃত পত্রযোগে কলিকাতার কোনও ধনকুবেরের নিকট শেষ চেষ্টা করিবার ক্ষমতা দিতেছেন—

২রা বৈশাখ, ১৩৩০

Gillandersদের সহিত এগ্রিমেণ্ট আমি দন্তথত করিয়া আপনাকে অর্পণ করিলাম ও তাহাদের নামীয় পত্র আপনাদের সঙ্গে দিলাম। \*

\* \* বাবুরা আমার পূর্ব্ব প্রস্তাবমত সর্ত্তে টাকা দেন বা না দেন, যছপি ২৫ বংসরের জন্ম তাঁহাদের দেনার বাবদ নালিশ করিবেন না ও বর্ত্তমান দেনার স্থদের হার শতকরা ৮৮০ করিয়া দেন ও তাহা আগামী কল্য লিখিয়া দেন, তবে আপনি Gillandersদের agreement তাহাদের দিবেন না। \* \* বাবুরা ২৫বৎসরের সময় দিতে কিম্বা স্থদের হার কমাইয়া দিতে রাজী না হন, তবে আপনি এগ্রিমেণ্ট Gillandersদের দেওয়ার জন্ম আমাদের Solicitor Messrs. Watkins & Co.কে দিয়া আসিবেন। ইতি— \* \*

স্বদেশী স্বজনের নিকট সহামুভূতি ও সাহায্য পাইবার আশা তথনও মহারাজের অস্তরে ছিল এবং যাহাতে বিদেশীর কর্তৃত্বাধীনে কাশিমবাজার এইটেট্ চলিয়া না যায়—তাহার জন্ম তিনি শেষপর্য্যস্ত চেষ্টা করিতে কুঠিত হন নাই কিন্তু তাঁহার মত মামুষের মানসম্মান ও মর্য্যাদা রক্ষা করিবার যোগ্যতাই বা পৃথিবীতে কয় জনের আছে ? সে সদিচ্ছা, সে সদাশয়তা, সে কৃতজ্ঞতা এ দেশের থাকিলে আজ কাশিমবাজার এষ্টেটের ঠিক এই অবস্থা হইত কিনা সন্দেহ।

শুনিতে পাওয়া যায়—গিলেগুারসের এগ্রিমেন্ট সহি করিতে গিয়া কতবার তিনি পিছাইয়া আসিয়াছেন,—অ-দিন অ-ক্ষণের অজুহাতে কতদিন তিনি সহি মূলতুবি রাখিয়াছেন। চুক্তিনামা সহি করিবার পূর্ব্বরাত্রে তিনি নাকি বিনিদ্র অবস্থায় কাটাইয়াছিলেন; কিন্তু আমার মনে হয়, বিদেশী কোম্পানীর হাতে কর্তৃত্ব অর্পণ করিবার পূর্ব্বে বহু বিনিদ্র রক্তনীই তিনি চিন্তাকুল হৃদয়ে যাপন করিয়াছেন।

১৩ই বৈশাথ তারিখে কলিকাতান্থিত গিলেণ্ডারস্ কোম্পানী ৬॥।
টাকা হার স্থদে ঋণের টাকা তুলিবার জন্ম তাঁহাদের বিলাতের অফিসে
পত্র লিখিলেন।

মহারাজের মানসিক অবস্থা খুব শোচনীয় হওয়াতে তিনি ২৫শে বৈশাখ তারিখে পুরীধামে চলিয়া গেলেন।

গিলেগুারস্ এগু আরব্থনট্ কোম্পানীর কর্তৃত্বাধীনে কাশিমবাজ্ঞার এষ্টেট চলিয়া গেল। কিন্তু মহারাজ যাঁহার একদিন অম্পাতা ও রক্ষা-

### মহারাজ মণীস্রচক্র

কর্ত্তা ছিলেন—এ ব্যাপারে তিনি মধ্যস্থ থাকিয়া শুধু নিজের স্বার্থের দিকেই লক্ষ্য করিলেন এবং সেই স্বার্থ রক্ষা করিতে গিয়া তিনি মহারাজের যে সমূহ ক্ষতি করিলেন, হৃদয়-হীনতায় তাহা বিবেচনার মধ্যেই আনিলেন না। মহারাজ হরেন্দ্র বাবুকে লিখিতেছেন—

\*\* \* \* সকল বিষয়েই অপর পক্ষের নিকট উদ্কাইয়া দিতেছেন ইহা সত্য। তবে আপনাদের \* \* \* সবই সহ করিতে হইবে। ২৮-২-৩০।"

শুনিতে পাওয়া যায় মহারাজের দ্বারা নানাভাবে উপকৃত আরও কয়েকজন ভদ্রসন্তান—বিশেষতঃ মহারাজের বহু অর্থ-ভক্ষক জনৈক স্বনামখ্যাত ব্যবহারাজীব অর্থলোভে মহারাজের স্বার্থহানিকর কার্য্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন। যাহা হউক বিধিবিভৃত্বনায়—কাশিমবাজার রাজ এপ্টেট গিলেগুরস্ কোম্পানীর কর্তৃত্বাধীনে চলিয়া গেল—মহারাজ পরিচালক সভার (Board of management) সভাপতি এবং মহারাজকুমার অক্সতম সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীশচন্দ্র একজন বিশিষ্ট সাহিত্যরসিক। নাট্য সাহিত্য ও অভিনয়কলা সম্বন্ধে তিনি বিশেষ চর্চ্চা করিয়াছেন। তিনি 'দস্মাত্তহিতা',—'মন-প্যাথি', 'ক্যাবলার কলপ' প্রভৃতি কয়েকখানি নাটক নাটিকা রচনা করিয়াছেন এবং সেগুলি কাশিমবাজার, বহরমপুর ও কলিকাতায় অভিনীত হইয়া বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। এই বংসর স্বর্গীয় মহারাজের ইচ্ছায় মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্রের জন্মতিথি উপলক্ষে কাশিমবাজার ক্লাবকর্ত্তক "দস্মাত্তহিতা"র অভিনয় হইল।

এই বংসর মহারাজ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'উপাসনা" মাসিক পত্রিকা-খানির সম্পাদনের ভার বর্ত্তমান লেখকের উপর অর্পণ করিলেন। ইহার একটু বিস্তৃত ইতিহাস আছে—তাহাতে মহারাজের বদাক্যতা ও স্নেহশীলতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়া, ব্যক্তিগত হইলেও তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

—সন ১৩২৭ সালের মাঘ মাসে (১৯২০) কল্যাণীয়া অণিমাপ্রভার শুভ অন্ধ্রপ্রাশনে কাশিমবাজার গিয়াছিলাম। উৎসবের দিন "সঙ্গীন" দালানের দিকে যাইতেছি, নাটমন্দির হইতে নগ্রপদে মহারাজ আমার দিকে আসিতেছেন।—আমার পাশ দিয়া চলিয়া যাইবার পরে হঠাৎ কি মনে করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আমাকে ডাকিলেন—"কি হে, বি-এ ত পাশ কর্লে, এখন কর্বে কি?" আমি হঠাৎ এ প্রশ্নের জন্ম প্রস্তুত ছিলাম না। কি করিব না করিব তখনও ভাবি নাই; কেবল এম-এ টা পড়িব স্থির করিয়াছিলাম। বলিলাম "বাঙ্গলা এম্-এ টা পড়ব, আর একটা চাক্রি করতে হবে—যাতে কিছু আয় হয়।"

মহারাজ হাসিয়া বলিলেন—''হাঁা, চাক্রি যা তুমি করবে তা' আমি জানি। এক কাজ কর—ছোট খাটো একটা প্রেস দিচ্ছি—''উপাসনা'টা চালাও আর ছাপাখানাটাকে আন্তে আন্তে Business wayতে চালানর চেষ্টা কর।" আমি যেন হাতে স্বর্গ পাইলাম। শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় 'উপাসনা'র সম্পাদক ছিলেন বটে কিন্তু পত্রিকা পরিচালনার ভার ছিল আমার উপর। মহারাজ সে কথা জানিতেন। তাই তাঁহায় একথার বিশেষ উৎসাহ পাইলাম।

ম্পেশাল কংগ্রেসের কিছুদিন পর হইতেই—বাঙ্গলা দেশে ভাবের জোয়ার আসিল;—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে—উকিল ওকালতি ছাড়িল, ছাত্র, শিক্ষক ও অধ্যাপক স্কুল কলেজের কাজে ইস্তকা দিয়া দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিল। আমি তখন কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের বাঙ্গলা বিভাগে এম-এ পড়িতেছি—গুজরাটি সাহিত্য বিশেষ বিষয় হিসাবে লইয়া বিশ্ববিভালয় হইতে বৃত্তিও পাইতিছে।—সেদিন অপরাক্তে ষ্টার থিয়েটার হলে কলিকাতার ছাত্রবৃন্দের বিরাট সভা। মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মৌলানা মহত্মদ আলী প্রভৃতি বন্থ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ উপস্থিত—ছাত্রদলের ভীড়ে তিল ধারণের স্থান নাই। সেই বিরাট স্মরণীয় সভায় বিশ্ববিভালয়ের তদানীস্তন

অধ্যাপক হেমস্বকুমার সরকারের প্রস্তাবে ও দেশবন্ধুর আহ্বানে আমাকেই সভাপতিত্ব করিতে হইয়াছিল;—কারণ সেই দিন দ্বিপ্রহরে আমিই সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ক্লাশ হইতে অসহযোগ করিয়াছি।

সেদিনের সে স্ফ্র্লভ অভিজ্ঞতার কথা আলোচনা করিবার এ স্থান
নয়। পর দিন সকালের দৈনিক কাগজে এই সংবাদ পড়িয়া মহারাজ
কি মনে করিবেন এই উৎকণ্ঠা ছিল আমার প্রবল। যিনি আমার
ছাত্রজীবনের প্রতিপালক, আমার পরম কল্যাণকামী আঞ্রিতবংসল
অভিভাবক,তিনি আমার এই অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান ব্যাপারটী
যে কি চক্ষে দেখিবেন—সে কথা আমি না ভাবিয়া পারি নাই। পর দিন
খবর পাইলাম মহারাজ সহাস্থা মুখে বলিয়াছেন—"সাবিত্রী ত এদিকে
এক কাণ্ড করে বসেছে।"—ইহার পরে দেখা হইল, এ বিষয় কোনও
প্রসঙ্গই তিনি তুলিলেন না। কাশিমবাজার হইতে পুরাতন প্রেসটি
কলিকাতায়্মুআনিবার আদেশ হইয়া গেল। প্রয়োজনীয় টাইপ ও একটী
টি ড্ল মেসিন কিনিবার খরচ মহারাজ নিজেই দিতে স্বীকৃত হইলেন।

ইংরাজী ১৯২১ সালের জুলাই মাসের প্রথমেই (সন ১৩২৮ সাল)
বন্ধ্বর স্বর্গীয় ধীরেন্দ্রনাথ গুপু কাশিমবাজার হইতে উল্লিখিত প্রেসের
সরঞ্জামাদি কলিকাতায় আমার ফকিরচাঁদ মিত্রের মেসে আনিয়া
তুলিলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই ইন্টালী শরং ঘোষের খ্রীটে একটী
বাড়ী ভাড়া করিয়া মহারাজেরই প্রদন্ত নামে "উপাসনা প্রেস" স্থাপিত
হইল।—প্রথম হুই মাস মহারাজ "উপাসনা প্রেসে"র সমস্ত ব্যয়
ভার বহন করিয়াছিলেন। শেষে একদিন আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন—
"উপাসনা" ছাপা ও বাহিরের কাজ চালাইবার মত ছোট খাটো যা'হোক
একটা ছাপাখানা ভোমার হ'ল। মাসিক খরচের টাকা আমার কাছ থেকে
পেতে থাক্লে ভোমার আলস্থ আসবে; কোনও উন্নতির চেষ্টা হবে না।
আমার কাছ থেকে সহজ্পপ্রাপ্য মাসিক খরচা পাওয়ার জন্ম অনেক ব্যবসায় নষ্ট হয়েছে। ভোমাকে সে পথে যেতে দিব না। 'উপাসনা'



বহরমপুরে মহাত্মা গান্ধী

কাগজখানি চালিয়ে কিছু আয়ের চেষ্টা কর—আর ছাপাখানায় বাইরের কাজ করে পরিবার প্রতিপালন ও প্রেসের শ্রীবৃদ্ধি কর।"—কথাটা আমার মনে খুব লাগিল। আমি সম্মতি জানাইয়া চলিয়া আসিলাম। সেই হইতে মহারাজের উপদেশমত কাজ করিয়া আসিয়াছি। উপাসনা প্রেসের উন্নতিও যথেষ্ট হইয়াছিল। কলিকাতা সহরে "উপাসনা প্রেসের উন্নতিও যথেষ্ট হইয়াছিল। কলিকাতা সহরে "উপাসনা প্রেস" অন্যতম উৎকৃষ্ট প্রেস বলিয়া পরিগণিত ছিল; সামান্য অবস্থায় যাহার আরম্ভ—দশ বংসরে অল্লাধিক ২৮ হাজার টাকা মূল্যের সরঞ্জামে সেই ছাপাখানাটা সজ্জিত হইয়াছিল। আমার ত্র্ভাগ্য, মহারাজের দানের এই কীর্ত্তিটী রাখিতে পারিলাম না। তাঁহার অন্যতম কীর্ত্তি 'উপাসনা' মাসিক পত্রিকার ২৫শ বর্ষ চলিতেছে।—১০৩০ সাল হইতে মহারাজেরই অভিপ্রায় অনুযায়ী সম্পাদক পদ গ্রহণ করিয়া এযাবৎ সুথে ত্বংথে তাঁহার এই অমূল্য কীর্ত্তির সহিত তাঁহার পবিত্র নামটি সংযুক্ত রাখিতে পারিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।

#### সন ১৩৩১ সালের কথা—

ডাঃ গৌর ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সহবাস-সম্মতির বয়স বৃদ্ধির জন্ম তাঁহার সংশোধিত বিলের পাণ্ড্লিপি উপস্থাপিত করিলেন। কলিকাতা বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা এই বিলের প্রতিবাদ কল্পে দাঁড়াইতে ইচ্ছুক হইয়া মহারাজের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। মহারাজ নিজেও এ বিষয় পূর্ব্ব হইতেই চিন্তা করিতেছিলেন, ব্রাহ্মণ সভার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তিনি মুর্শিদাবাদ ও অস্থান্থ জেলার পরিচিত প্রতিপত্তিশালী ব্রাহ্মণগণকে এই বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্ম উৎসাহিত করিয়া সমবেতভাবে একখানি প্রতিবাদ-পত্র সিমলায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

### মহারাজ মনীব্রুচব্রু

দেশের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক উন্নতি বা অবনতির বিষয় মহারাজ্ব সর্বাদা চিন্তা করিতেন। তাঁহার নিজের একটা বিশিষ্ট মতবাদ ছিল। তাঁহাকে প্রাচীনপন্থী বলিলে ভুল হইবে,—নবীনপন্থীর দল যে সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে হয়ত বা ইতস্ততঃ করিবে—বৃদ্ধ বয়সেও মণীন্দ্রচন্দ্রের সেখানে যাইতে কোনও রূপ কুঠা হইত না—যদি তিনি বুঝিতেন যে ইহাতে সামাজিক উন্নতি অবশ্যস্তাবী। সংস্কার মাত্রকেই তিনি মানিতে চাহিতেন না,—স্কুচিন্তিত সিদ্ধান্তের দ্বানা পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুকূল এবং ভবিদ্যুৎ কল্যাণের অব্যর্থ উপায়রূপে কোনও প্রকার সংস্কারকে মানিয়া লইতে তাঁহার বাধিত না। বাঙ্গলা দেশের নারী-নির্য্যাতনের মর্ম্মভেদী ইতিহাসের কথা মনে করিলে—সহবাস-সম্মতির বয়স বৃদ্ধির আইন প্রণয়ন করিবার অনুকূলে মত দেওয়া উচিত নহে এবং যৌন সম্বন্ধের প্রকৃষ্ট জ্ঞান যে বয়সে হওয়া সম্ভব—সেই বয়সেই সহবাস সম্মতির বয়স নির্দ্ধিষ্ট হওয়া উচিত—ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন এবং সেই মর্ম্মেই তাঁহার যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরণ করিয়াছিলেন।

মহারাজ যে শুধু পতনোন্ম্থ জমিদারীর ট্রাষ্টি হইয়া যথাসাধ্য তাহা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা নহে—দেবস্থান ও মন্দিরপ্রভৃতি রক্ষার জন্মও তিনি বহুবার সচেষ্ট হইয়াছেন।

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত বৈষ্ণব-তীর্থ শ্রীপাঠ খেতুরের দেবালয়ের ট্রাষ্টি হইয়া উক্ত দেবালয় রক্ষাকল্পে বাহারবন্দ পরগণার জোতদারগণের নিকট সাহায্য চাহিয়া পত্র লিখিলেন—

७३ षाञ्चयाती, ১৯२৫

বাহারবন্দ এষ্টেটের অস্তর্গত মৌজার জোতদারগণ,

রাজসাহীর অন্তর্গত শ্রীপাট থেতুরের দেবালয়ের নাম আপনারা অবগত আছেন। আমি ঐ দেবালয়ের একজন ট্রাষ্টি হইয়াছি। হিন্দু মাত্রেরই এই দেবালয় রক্ষাকল্পে সাহায্য করা কর্ত্তব্য। দেবালয়ের অন্যতম ট্রাষ্টি ও কার্য্যাধ্যক্ষ

রাজসাহীর উকিল শ্রীযুক্ত অমুক্লচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় আপনাদের নিকট যাইতেছেন। অতএব আমার অমুরোধ আপনারা ধর্মপ্রাণ হিন্দুদিগকে সমস্ত বিষয় বুঝাইয়া দিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে সমুচিত সাহায্য পাইবার সহায়তা করিবেন। আপনাদের দ্বারা দেবালয়ের উপকার হইলে আমি সম্বন্ধ হইব।"

মহারাজের নিকট লাটপত্মী কাউণ্টেস্ অফ্ লিটন বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করায় ২৫শে মাঘ হইতে ২৯শে মাঘ পর্যান্ত সৈদাবাদ কুঠি বাড়ীতে মহা ধুমধামের সহিত "শিশু ও মাতৃমঙ্গল প্রদর্শনী" খোলা হইল।

গিলেগুরস্ কোম্পানী কাশিমবাজার রাজ এটেটের ভার লওয়ার পর বোর্ড অফ্ ম্যানেজমেন্ট বা কার্য্যকরী-সভার অধিবেশন ২৫শে নভেম্বর ৬নং হেষ্টিংস্ পার্ক রোডে হইবে বলিয়া ধার্য্য হয়। কিন্তু বিশেষ কারণে মহারাজ এই সভায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না। তাঁহার ঋণ কতদিনে শোধ যাইবে ইহাই তাঁহার দিবারাত্র চিস্তা হইয়াছে। এই সময় নৃতন কোনও বিখ্যাত জ্যোতির্বিদের সন্ধান বা সাক্ষাং পাইলেই নিজের ভবিয়্তং সম্বন্ধে জানিবার জন্ম চেষ্টা করেন, কিন্তু আশা করিবার মত কোনও কথাই শুনিতে পান না।

মহারাজের স্বাস্থ্য ক্রমশঃ খারাপ হইতে লাগিল। সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক স্থার ডা: নীলরতন সরকার ওমেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডা: বার্ণাডো সাহেব তাঁহার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া কিছুকালের মত তাঁহার চিকিৎসা করিলে—মহারাজ ক্রমশঃ স্বস্থ হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু এখন হইতে প্রায়ই মহারাজের শরীর কোনওনা কোনও কারণে অসুস্থ হইয়া পড়িত। মহারাজ কখনও রোগ মানিতে চাহিতেন না—রোগকে এমন তাচ্ছিল্য করিতে খুব কম ব্যক্তিকেই দেখা যায়। মনের বল ছিল তাঁহার অসীম—সেই মনের বলে তিনি অতি কঠিন রোগের আক্রমণকেও পরাস্ত করিতেন কিন্তু ঋণভারে পীড়িত, পরমুখাপেক্ষী অবস্থাজনিত দারুণ মানসিক অশান্তিতে তিনি ক্রমশঃ কাতর হইয়া পড়িতে লাগিলেন। ছই হাতে যিনি

লক্ষ্মীর অফুরস্ত ভাগুর অকুষ্ঠ চিত্তে বিতরণ করিয়াছেন আজ তাঁহাকে যে সীমাবদ্ধ আয়-ব্যয়ের হিসাবের মধ্যে পরাধীন অবস্থায় থাকিতে হইতেছে—দান-প্রবৃত্তির সঙ্কোচ সাধন করিতে হইতেছে—এই ক্ষোভ ও ছঃখই তাঁহার শেষ জীবনের প্রধান অশান্তির কারণ হইয়া পড়ে। ব্যক্তিগত ভোগী জীবনের দৈনন্দিন অভ্যাস ত্যাগ করিতে হইলে, আমরা সাধারণ মানুষ বিত্রত হইয়া পড়ি, আর যিনি ত্যাগের নিত্য নৃতন ত্রত-পালনের অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহার বিত্রত অবস্থার বৃথি আর তুলনা হয় না।

### সন ১৩৩২ সালের কথা—

বর্ত্তমান বর্ষের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে মহারাজবাহাত্বরের চেষ্টা ও সহায়তায় মহাত্মা গান্ধীর শুভাগমন।

মহাত্মা গান্ধী তথন দেশবন্ধু স্মৃতি-ভাগুরের জন্ম অর্থ সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতেছেন। কৃষ্ণনাথ কলেজের ছাত্রবৃন্দ ও অধ্যাপকগণ এই স্থোগে এক দিনের জন্ম মহাত্মার সঙ্গলাভ ও তাঁহাকে তাঁহাদের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্ম বিশেষ উৎস্ক হইয়া পড়িলেন। মহারাজের নিকট তাঁহাদের ইচ্ছা প্রকাশ করিবামাত্র তিনি মহাত্মাজীকে অন্থরোধ করিয়া পাঠাইলেন। তদকুসারে মহাত্মাজী ইং ১৯২৫ সালের ৬ই আগস্ট (সন ১০৩২ সাল) তারিখে বহরমপুর কলেজে পদার্পন করেন। ছাত্রগণকে সম্বোধনপূর্বক বক্তৃতাকালে মহারাজ বাহাত্মরকে উপলক্ষ্য করিয়া মহাত্মা গান্ধী বলেন—

"I have known his great charities since 1915, when I had the honour of coming in contact with the Maharajah Bahadur, but I never realised till I came here what was the quantity of these charities. I understand from reliable sources that they amount to more than One Crore of Rupees. I had flattered myself with the belief that my Parsee friends beat every one

#### ভাগাচভো

on the face of the earth in their charities and I suppose now that statement will stand unchallenged so far as the whole community is concerned; but so far as individuals are concerned I do not recollect a single *Parsee* name that has exceeded the charities of Cossimbazar."

—অর্থাৎ আমি ইং ১৯১৫ সালে যখন মহারাজ বাহাত্রের সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য লাভ করি, তখন হইতে তাঁহার প্রভৃত দানের কথা আমি অবগত আছি। কিন্তু এখানে না আসা পর্য্যস্ত সে দানের পরিমাণ যে কত তাহা বুঝিতে পারি নাই। বিশ্বস্তস্থতে অবগত হইলাম, সে দানের পরিমাণ—এক ক্রোর টাকারও অধিক! আমি এতদিন মনে ভাবিতাম, জগতের মধ্যে বুঝি আমার পার্শি বন্ধুগণের দানের তুলনা নাই—এখন দেখিতেছি যে এ ধারণা শুধুমাত্র পার্শি সম্প্রদায় সম্বন্ধেই খাটে; কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে এমন একজন পার্শির কথাও আমার মনে পড়ে না বাঁহার দান কাশিমবাজারের দানকে অতিক্রম করিতে পারে।

পরের সম্পত্তি বলপূর্বক গ্রহণের জন্ম ওয়ারেন হেষ্টিংস্ কর্তৃক কাশিমবাজার এপ্টেটের প্রতিষ্ঠামূলে পাপ সঞ্চারিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকের যে ধারণা আছে, তাহা সত্য হইলেও, মহারাণী স্বর্ণময়ীর জাতিনির্বিশেষে প্রভৃত দান এবং মহারাজ মণীক্রচন্দ্রের সর্ববসমর্পিত দানযজ্ঞের কল্যাণস্পর্শে তাহা নিরাকৃত হইয়াছে এবং সাধু সঙ্কল্লের পবিত্র মহিমায় আজ কাশিমবাজার রাজবংশ যে বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসে প্রাতঃশ্বরণীয় হইয়াছে একথা বলাই বাছলা।

মহাত্মা গান্ধী প্রধানতঃ মহারাজের শিক্ষাবিষয়ক দানের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত দানের সমষ্টি অস্ততঃ তিন কোটি টাকার কম হইবে না। বিশদ ও সঠিক দানের তালিকা পাওয়া কঠিন—কারণ তিনি বহু দান গোপনে করিয়া গিয়াছেন—বহু দানের কথা তাঁহার নিজের দৈনন্দিন লিপিতেও লেখা নাই; অনেক স্থলে তাঁহাকে ব্যক্তিগত কারণে বা

দানগ্রহণকারীর সম্মানের জন্ম দানের কথা গোপন রাখিতে হইরাছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কাগজপত্র হইতে সন ১৩০৮ সাল (ইং ১৯০২) পর্যাস্ত নিমুলিখিত একটি দানের তালিকা দেখিতে পাওয়া যায়,—

| শিক্ষা সংক্রান্ত দান                               | 2,65,225/  |
|----------------------------------------------------|------------|
| চিকিৎসা "                                          | २७,६१३     |
| ব্যক্তিগতভাবে "                                    | ०४६,७००    |
| পুষ্বিণী ও কৃপথননের জন্ম দান                       | >0,225     |
| ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতগণকে সাহায্য                        | ७८,२१४     |
| সাহিত্য ও সাহিত্যিকগণের উৎসাহবদ্ধনে দান            | 4,630      |
| মাসহারা                                            | 66,092     |
| ভিক্টোরিয়া মেশোরিয়াল ফাণ্ডে ( বহরমপুর হইতে ) দান | 2,000      |
| মহারাজকুমার মহিমচক্রের বিবাহ-উপলক্ষে বহরমপুর       |            |
| মিউনিসিপ্যা <b>লি</b> টিকে "                       | ٥,٠٠٠ ر    |
| বহরমপুর জলের কলের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করিতে "   | 24,829     |
| কলিকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ফাণ্ডে দান          | ٧,00,000   |
| অ্যালবার্ট ভিক্টর হস্পিটাল ফাণ্ডে দান              | >0,000     |
| বহরমপুর লালবাগ রোড্ নির্মাণ কলে দান                | ¢, • • • \ |
| কাশিমবাঞ্চার রেসিডেন্সি সংরক্ষণের জন্ম দান         | ¢,         |

ইহা ছাড়া রাজ-সেরেস্তার একখানি মাত্র 'রোকড়' হইতে সন ১৩০৪-১৩৩৬ সাল পর্যান্ত নিম্নলিখিত দান খয়রাতের হিসাব সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা হইতে দেখা যায়—সন ১৩০৪—১৩৩০ সালের বৈশাখ পর্যান্ত অর্থাৎ নিজের হাতে এস্টেট্ থাকা কালীন প্রায় ২৬ বংসরে এবং সন ১৩০০—১৩৩৬ সালের কার্ত্তিক মাস পর্যান্ত পরের হাতে এস্টেট্ থাকা কালীন প্রায় সাড়ে পাঁচ বংসরে অর্থাৎ সর্ববসমেত সাড়ে একত্রিশ বংসরে মহারাজ বাৎসরিক একুশ হইতে বাইশ লক্ষ টাকা হিসাবে, সর্ববসমেত ৭০,৭২৫৪৪॥/১১ সত্তর লক্ষ বাহাত্তর হাজার পাঁচশত পঁয়তাল্লিশ টাকা নয় আনা এগার গণ্ডা দান করিয়াছিলেন। কি ভাবে

তিনি দান করিতেন তাহা বুঝিবার পক্ষে নিম্নের তালিকাটি জ্রষ্টব্য বলিয়া মনে করি ;—

| সাল           | निकाविवस्त्र मान     | বিভিন্ন বিষয়ে দান          | ধৰ্ম ও মঙ্গলকৰ্মে দান                   | মোট দান             |
|---------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 70.8          | >6000                | ७६७२००                      | 28000                                   | २०२२००              |
| 2006          | 0.00                 | ৬৪১ <b>৽</b> ৪॥১৬           | २६५५३                                   | ৯২২৭৩॥৶৬            |
| 2006          | 8027                 | 82408                       | <b>१৮१२७</b>                            | 1686666             |
| ১৩০৭          | >७३०२                | 926664/0                    | 2.000                                   | このからのでん。            |
| 7004          | ৩৩৫২ ৭৸•             | >>> 100 ( < > <             | २२७ <b>२</b> ० <sub>\</sub>             | <b>३११२४१।</b> •    |
| 2005          | ٠ ١٥٠٥١٠             | >58960                      | > 6684                                  | 390839              |
| >0>•          | 28cese               | >59997                      | 39898                                   | ) EP0846            |
| 2022          | 24440                | १७७२२                       | 2648                                    | >२८४५१३             |
| २०५२          | ৽ঽঌঽঽ৸৽৴৽            | ~e~e~                       | &P88/                                   | >>>85740/>·         |
| 2020          | ८०४१১                | ¢ ¢ 9 • 9 \                 | २४२७                                    | 180666              |
| <b>3078</b>   | ৪৬১৭৬৵৬              | ১৬২০৫৬/১০                   | २०४४२                                   | २२४७१८८८७           |
| >0>0          | >>8050               | 88573110                    | ২৩৩২৩৮/৽                                | >F>F@81/0           |
| १०१७          | >85850               | ৩২৬৽৩                       | ३ १७४०                                  | <b>३</b> ३२ १७३ ्   |
| १ ८७८         | >>>8000              | >>><0011/0                  | 896286/9110                             | ७००८८८०/१॥०         |
| 7014          | ১৪১০৭৬।০             | 20657                       | ১৩ <b>৫१०</b> %०                        | २८४४७१॥% ०          |
| 2022          | >0)(2)(0)            | २०७४४                       | ३२११ <b>८</b> ८ <sub>८</sub> ७          | ২৮৫ • ৩৩॥৬          |
| <b>ऽ</b> ७२ • | २३४१४३॥/•            | ১ <i>৬</i> ७२१ <sub>२</sub> | >60689h/0                               | ८०४ १२ ८। ४०        |
| ১৩২১          | 2000) 01/6           | >996040                     | > • • > > > > \                         | ७৮८४३७/७            |
| <b>১</b> ७२२  | 90444h•              | <b>७७६२०५३</b>              | ৯৮০৯৭/৬                                 | ) ३०२४७॥/) <b>८</b> |
| १०१७          | ২৩৩• ৭৭              | 6600                        | 8 <i>७</i> ०२२ <sub></sub>              | 548499              |
| ऽ <i>७</i> २८ | १७००२२॥७०            | 8250                        | < > ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। | २८११७१।%•           |
| ऽ७२¢          | 333866               | @@9 <del>&amp;</del>  •     | 225988%°                                | २२ <i>२</i> ३५७।०   |
| ১ <i>৩२७</i>  | )2050209110          | >6000                       | <b>२११२</b> ८                           | ७०२३७८८१॥०          |
| ३७२ <b>१</b>  | <b>&gt;૭૧૧७૯</b> (એર | 8৩২৩/৯                      | > 0 6 0 6 0 0 0 0                       | २००७०४॥०/३३         |

| সাল          | শিকাবিষয়ে দান | বিভিন্ন বিষয়ে দান | ধর্ম ও মঙ্গলকর্মে দান       | মোট বান     |
|--------------|----------------|--------------------|-----------------------------|-------------|
| 7054         | २००६४७०%       | >#PF5 0/           | 82000/                      | 8938•৩%•    |
| १७२३         | २३४२०१         | 80004              | १२७४०                       | ००४२३६      |
| <b>১৩৩</b> • | >00800/        | <b>২৮</b> ১২৯৩।√৯  | >>%8 <i>&gt;</i> %          | ८०। ६५८४६४६ |
| 2002         | 90000          | २३७१४।/•           | 22400                       | >२२१११।/•   |
| ১৩৩২         | 89000          | २१৫७०              | 00900                       | >01200/     |
| ১৩৩৩         | 80000          | ه الاه ۱۹۵۶        | 22000/                      | ۰/۱۱۲۰۶۲۵   |
| ১৩৩৪         | 86745          | 8૨૦૧૫૭             | 00000                       | ୩৯७१৯  ป•   |
| >00¢         | . 60600        | 8000               | ₹6008                       | A74.8/      |
| >004         | ۲۵۰۵۰٬         | 80000              | ১১ <i>৩</i> ১२ <sub>/</sub> | १२७१२       |

১৩০৪-১৩৩৬ পৰ্য্যস্ত -----মোট—৭০৭২৫৪৫॥/১১

মাত্র একখানি 'বেকর্ড' হইতে উল্লিখিত দানের একটা মোটামূটি তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে—মহারাজের দানের অঙ্ক ইহাতে সম্পূর্ণ নহে। কারণ অনেকগুলি মোটা দানের অঙ্ক রোকড়ে ধরা নাই। যথা—

বেন্দলী পত্রিকা রক্ষার্থে ৩,০০০০ তিন লক্ষ টাকা।
কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ২,০০০০ ছই লক্ষ টাকা
বস্থ-বিজ্ঞান মন্দির ২,০০০০ 
ক্রমপুর রুষ্ণনাথ কলেজ (বাৎসরিক

প্রায় ৬০,০০০ টাকা হিসাবে ) ২৫,০০০০ পাঁচিশ লক্ষ টাকা বহরমপুর ক্রম্থনাথ কলেজ-স্থল-

গৃহ নির্মাণ কল্পে ১,৫০,০০০ এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা।

ইহা ছাড়া শেষ জীবন পর্য্যস্ত স্কুল ও কলেজ পরিচালন ব্যাপারে যে টাকা অনটন পড়িয়াছে—মহারাজ তাহা সাহায্য স্বরূপ দিয়া আসিয়াছেন।

দেশের শিল্প-ব্যবসায়ের উন্নতির জস্ম তিনি অকাতরে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন—দে ব্যয় কখনও ব্যবসায়ী বুদ্ধিতে করেন নাই,—লাভের

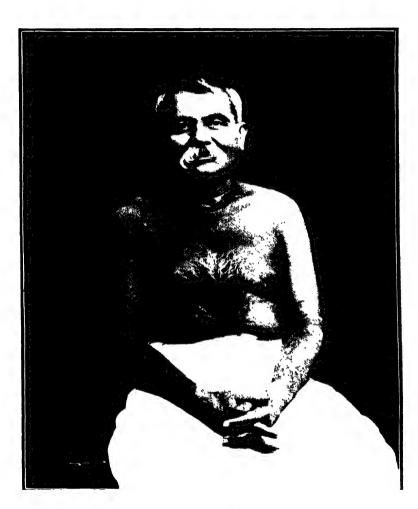

দানবীর মণীক্রচক্র

প্রত্যাশাও তাঁহার কখনও ছিল না। তিনি বলিতেন, "দেশের শিল্প বাণিজ্য ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ধনী হইয়া যদি আমরাই না অগ্রণী হই তবে সাধারণ লোকের সাহস বাড়িবে কি করিয়া ?"—এসব ক্ষেত্রে অগ্রণী হইয়া তিনি যে অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন—তাহাকে অনায়াসেই দান-পর্য্যায়ভুক্ত করা যাইতে পারে—উদাহরণ স্বরূপ—

বেঙ্গল পটারিদ্ ওয়ার্কদ ··· ›,০০০০ এক লক্ষ টাকা বহুরমপুর উইভিং ওয়ার্কদ্ ··· ·· ২৫,০০০ পাঁচশ হাজার টাকা বহুরমপুর ট্যানারি ··· › ৯৫,০০০ পাঁচানব্বই হাজার টাকা কো-অপারেটিভ হিন্দুস্থান ব্যাস্ক

( যুক্ত দায়িত্বে গৃহীত ) · · · ৭, • • • › সাত লক্ষ টাকা

—উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া গ্লাস ওয়ার্কস, স্থাপ্ত ওয়ার্কস, চায়না ক্লে, ষ্টোন ওয়ার্কস, ইন্স্থরেন্স, ব্যাঙ্কিং, টিন প্রিন্টিং, সংবাদপত্র পরিচালন, উইভিং, এনামেলিং ও এনগ্রেভিং ওয়ার্কস, সমবায় ম্যান্সন্স্ প্রভৃতি ব্যবসায়ের প্রভ্যেক ক্ষেত্রে তাঁহার প্রভৃত দান ছিল। বিচ্যানিকার দিক হইতেও প্রথম শ্রেণীর কলেজ হইটি, উচ্চ ইংরাজি বিচ্যালয় অন্ততঃ পঞ্চাশটি, মধ্য ইংরাজি ও নিম্নপ্রাথমিক বিচ্যালয় যে কতগুলি তাহার সম্পূর্ণ তালিকাও নাই; এথোরা মাইনিং স্কুল, বহরমপুর কমার্সিয়াল কলেজ, কলিকাতা পলিটেক্নিক্ স্কুল, রাঁচি ব্রহ্মচর্য্য বিচ্যালয়, পুরী বেদ-বিচ্যালয়, নবদ্বীপ বৈষ্ণব-দর্শন বিচ্যালয়, কলিকাতা গোবিন্দস্করী আয়ুর্বেদিক বিচ্যালয়, মৃক ও বধির বিচ্যালয় এবং কমার্সিয়াল ইন্ষ্টিটিউট্ প্রভৃতিতেও তাঁহার প্রভৃত দান ছিল; — কলিকাতা বিশ্ববিচ্যালয়, বেলগেছিয়া কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ, যাদবপুর বেঙ্গল টেক্নিক্যাল ইন্ষ্টিটিউট্ প্রভৃতিও তাঁহার ভারতবিশ্রুত দান হইতে বঞ্চিত হয় নাই।

সাহিত্যিকগণকে তিনি যে দান করিতেন তাহার কিছু কিছু দৃষ্টাস্ত বংসরের পর বংসর দিয়া গিয়াছি। কয়েকখানি সদ্গ্রন্থ প্রকাশের জন্ম

তিনি যে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন তাহারই বিশেষ উল্লেখ এখানে অপ্রাসন্ধিক হইবে না। মেজর বি, ডি, বস্থু আই, এম, এস কৃত Indian Medical Plants, প্রীধর স্বামী ও সনাতন গোস্বামী প্রভৃতির টীকা সহ ৫৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ শ্রীমদ্ভগবদগীতা, ৪০০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত শ্রীশ্রীগোপাল চম্পূ (শ্রীশ্রীকৃঞ্বের জীবন-কথা) ইংরাজি ও দেবনাগরী ভাষায় মুদ্রিত ঋক্ বেদ সংহিতা প্রভৃতি বিপুল ব্যয়সাপেক্ষ গ্রন্থ প্রকাশের সাহস একমাত্র মহারাজ মণীক্রচন্দ্রেই সম্ভব ছিল।

কাশিমবাজার, বহরমপুর, মাথরুণ, উলিপুর, চিলমারী, কুড়িগ্রাম প্রভৃতি স্থানে তিনি হাসপাতাল ও ডিসপেন্সারীর ব্যয়ভার বহন করিতেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বের বহরমপুরে মেডিকেল স্কুল স্থাপনের জম্ম এক লক্ষ টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এবং নিজের এই শোচনীয় আর্থিক অবস্থার মধ্যেও তিনি এই উপলক্ষে ঋণ গ্রহণ পূর্বেক ৪০,০০০ চল্লিশ হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

এই সব জ্ঞাত ও অজ্ঞাত, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দানের লিপিবদ্ধ তালিকা না থাকিলেও বিক্ষিপ্ত বিবরণগুলি সংগ্রহ করিয়া দেখিতেছি দানবীর মণীক্রচক্রের দানের পরিমাণ ন্যুনাধিক তিন কোটি টাকার কম হইবে না।

কোনও দেশের ইতিহাসে এই প্রকার সার্ব্যজনীন কল্যাণযজে আত্মান্থতির কথা লিপিবদ্ধ আছে কি না জানি না—তবে ভারতবর্ষের তথা বাঙ্গলা দেশের মাটিতে এই প্রকার ক্ষণজন্মা মহামানবের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়—ভারতবর্ষের কৃষ্টি ও সভ্যতার ইতিহাস এই সব মহার্ঘ উপাদানেই গঠিত হইয়াছে।

বৈশাখ মাস হইতে মহারাজের আবার প্রতিদিন একটু একটু জ্বর হইতে লাগিল। বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্ম ২২শে তারিখে তিনি পুরী যাত্রা করিলেন, ২৪শে তারিখে বিহার ও উড়িয়ার গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পুরী অবস্থানকালে কৃষ্ণনাথ কলেজের ভূতপূর্ব্ব বাঙ্গলার

অধ্যাপক "রাজস্থান" প্রভৃতি বহু গ্রন্থের রচয়িতা, পণ্ডিত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে \* মহারাজ বিশেষ হৃঃখিত হইলেন। "স্বাধীনতার ইতিহাস" নামক বহু খণ্ডে বিভক্ত—একথানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনার ভার মহারাজ যজ্ঞেশ্বর বাবুর উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ যজ্ঞেশ্বর বাবুর উন্মাদ রোগ হইয়া পড়ায় এই কাজটি আর অগ্রসর হয় নাই।

জ্যৈষ্ঠ মাসে মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্র পুরী হইতে ট্রেণযোগে দাক্ষিণত্য শ্রমণে বহির্গত হন। সঙ্গে ছিলেন মহারাজের ছোট জামাতা বিজয়কৃষ্ণ, প্রাতৃপুত্র বাদলচন্দ্র ও আমাদের বন্ধুবর নলিনাক্ষ সান্ধ্যাল। পথি-মধ্যে এলোর ষ্টেশনে ভীষণ ঝড় উঠে, ঐ ঝড় দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়ার ফলে পাঁচ মাইল ব্যাপী বন্ধা আসিয়া পড়ে। সেই বন্ধাজলে মানুষ, গো-মহিষাদি ভাসিয়া যায়—রেল হইতে নামিয়া যাহারা অন্ধ্র স্থান আশ্রয় লইতে চেষ্টা করে তাহারা প্রায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রেলপথ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় শ্রীশচন্দ্রকে বহুক্ষণ ট্রেণে অপেক্ষা করিতে হইল। সংস্কার হইবার পর আবার ট্রেণ চলিতে থাকে। যাহা হউক ভগবানের কুপায় মাদ্রাজন্ত্রমণ শেষ করিয়া মহারাজকুমার পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১৫ই ভাদ্র মহারাজের ৪র্থ ভগিনীর মৃত্যু হয়। ভগিনীরা মহারাজের নিকটেই থাকিতেন—ইহাঁর মৃত্যুতে মহারাজের সহোদরা বলিতে আর কেহই থাকিল না।

বৈষ্ণবতীর্থ রামকেলীর "রূপসাগরের" পঙ্কোদ্ধারের সাহায্যের জন্ম দারবঙ্গের মহারাজাধিরাজ রামেশ্বর সিং, নসীপুরের রাজাবাহাত্ত্র

 <sup>&</sup>quot;যজ্ঞেশর বাব্ আর ইহলোকে নাই, বোধ হয় সে খবর পেয়েছ। তাঁর
পক্ষে জীবন-মৃত্যুর চেয়ে এ মৃত্যু ভাল, কয়েক বছর আগে হলে হয়ত আরো ভাল
হ'ত। কিন্তু দেশের যে স্থান তাঁর অভাবে শৃক্ত হ'ল তা কি কথনও পূর্ণ হবে ?
 (গ্রন্থকারকে লিখিত মহারাজকুমার শ্রীশচল্রের পত্র হইতে উদ্বৃত)

ভূপেন্দ্র নারায়ণ সিং, নেহালিয়ার রায় বাহাছর প্ররেক্তনাথ সিংহ, লাল-গোলার মহারাজ বাহাছর যোগেন্দ্র নারায়ণ রায়, চাঁচলরাজ শরংচন্দ্র রায়, হাটখোলার রাজা জানকীনাথ রায়, পাবনার রাধাপদ রায়, দিনাজপুরের মহারাজ জগদীশ নাথ রায় প্রভৃতির সাহায্যপ্রার্থী হইয়া কাশিমবাজারের মহারাজ বাহাছর ৭ই আশ্বিন তারিখে পত্র লিখিলেন।

সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে মহারাজ সপরিবারে কাশীতে আসিয়া রাজা কিশোরীলাল গোস্বামীর বাড়ীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কাশীতে তাঁহার শরীর বেশ ভালই থাকিত এবং বেশ আনন্দেই দিন কাটিত। এখান হইতে তিনি বিশ্ব্যাচল, মির্জ্জাপুর প্রভৃতি স্থান ঘূরিয়া আসিলেন।

হিন্দু পেটি রাটের স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক শ্রীশচন্দ্র বস্থু সর্ব্বাধিকারী মহারাজের বন্ধু ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মহারাজ তাঁহার পরিবারবর্গ এবং সম্পত্তি রক্ষার অভিভাবক হইয়াছিলেন—ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। উক্ত সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের পরিবারবর্গ বহরমপুর গোরাবাজার অঞ্চলে বাস করিতেছিলেন—মাঝে মাঝে ইহাঁদের মধ্যে পারিবারিক কলহ উপস্থিত হইত—মহারাজ দূরে থাকিলে পত্রযোগে এবং কাশিমবাজার থাকিলে তাঁহাদের বাড়ীতে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া মধ্যস্থতা করিয়া কলহ মীমাংসার চেষ্টা করিতেন। নিজের আশ্রিত যে কোনও ব্যক্তির গৃহে মহারাজের উপস্থিতি একান্তই স্থলত ছিল। তাহাদের অতি ক্ষুদ্র প্রয়োজনেও মহারাজের সাহায্য ও পরামর্শ হইতে তাহারা বঞ্চিত হইত না।

মহারাজের ঋণ যখন ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা তখন তাঁহার প্রিয় ভাগিনেয়ী রাধারাণীর কন্মার বিবাহে প্রার্থিত ১৩০০ টাকা স্থলে মাত্র ২০০ টাকা দিয়া বিশেষ হুঃখ করিয়া ১৭ই ফাল্কন তারিখে তাঁহাকে পত্র লিখিলেন। এমন অবস্থার মধ্যেও জনহিতকর কার্য্যের প্রতি মহারাজের অবহেলা দেখিতে পাই না। বৃন্দাবনের নীচে যমুনা নদী শুকাইয়া

অনেক দূর সরিয়া গিয়াছে। যাহাতে যমুনা বৃন্দাবনধামের পাদদেশ দিয়া প্রবাহিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্ম মহারাজ ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি 'যমুনা ড়েনিং এসোসিয়েসন' বা যমুনা সংস্কার সমিতির একজন প্রধানতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন—তাঁহার সহিত বৃন্দাবনে থাকা কালীন বহু লোকের সহিত এ বিষয় আলোচনা ও পরামর্শ হইতে দেখিয়াছি।

২১শে ফাল্পন কাশী রামকৃষ্ণ আশ্রমের সাহায্যকল্পে প্রতিশ্রুত ১০০ টাকা পাঠান হইল; কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভাপতি মহা-মহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ কর্ত্বক "কাশী রামকৃষ্ণ বিভামন্দিরের" অভিভাবক হইবার জন্ম আহুত হইয়া মহারাজ সানন্দে সম্মতি দিলেন। দারুণ হর্দেশায় পড়িয়াও মহারাজ বাহিরের লোককে কিছু কিছু সাহায্য করিতেছিলেন কিন্তু আত্মীয় স্বজন পূর্ব্বেকার মত সাহায্য পাইতেছে না, এজন্ম মহারাজ বিশেষ হুঃখবোধ করিতেছিলেন! কিন্তু ইহার কোনও উপায় ছিল না।

মহারাজ মণীক্রচক্র পরম বৈষ্ণব ছিলেন। যোগ্যের যথাযোগ্য গুণামুধাবন পূর্বক সন ১৩১৫ সালে কাশিমবাজার প্রথম বৈষ্ণব সন্মিলনীতে সন্মিলিত নবদ্বীপ ও পূর্ববঙ্গের পণ্ডিত ও ভক্তমগুলী তাঁহাকে "গ্রীগোড় রাজর্ষি" উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁহার ধর্ম-প্রাণতার জন্ম সন ১৩১৬ সালে, বৃন্দাবনবাসী অবৈত বংশের পরমহংস গোস্বামী প্রভূপাদ রাধিকানাথ গোস্বামী কাশিমবাজার দ্বিতীয় বৈষ্ণব সন্মিলনীতে মহারাজকে "ধর্মরাজ" এই আখ্যায় সম্মানিত করেন। ১৩১৭ সালের বৈশাখ মাসে কলিকাতা গ্রীকৃষ্ণতৈতক্মভক্তি-প্রদায়িনী সভা হইতে তিনি "ভক্তিসাগর" এই উপাধি প্রাপ্ত হন। সন ১৩২০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে নবদ্বীপ পঞ্চম বৈষ্ণব সন্মিলনীতে নবদ্বীপের পশ্চিতমণ্ডলী তাঁহাকে 'বিভারঞ্জন' উপাধি প্রদান করেন। সন ১৩২২

সালের ১২ই পৌষ, ২৪শে ডিসেম্বর (ইং ১৯১৫ সাল) কাশীতে ভারতধর্মমহামগুলের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনের সময় তিনি "ভারত-ধর্মভূষণ" এই উপাধিতে ভূষিত হন।

কর্মক্ষেত্রের সম্মান-গৌরবেও তিনি গৌরবান্বিত ছিলেন। তিনি বহুদিন যাবৎ মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ডের ও বহুরমপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। ইং ১৯১৫ সালের ৩রা জান্মুয়ারী তিনি কে. সি. আই. ই, খেতাব পান। নিখিল ভারত হিন্দু সভার সভাপতি, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সন্মিলনের সৃষ্টিকর্ত্তা, বঙ্গীয় সাহিত্যসন্মিলনের প্রবর্ত্তক, উপাসনা মাসিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা, চুঁচুড়া সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি; President, Land Holders' Association (1918-20), British Indian Association (1922-23) Murshidabad Association(since 1897), All India Exhibition, Calcutta (1818, 1922); Member, Indian Legislative Council (1913-21), Bengal Council (1901-1904), (1909-12), Council of State (1921-24) Imperial Council (1913-1916) Hony. Fellow of the University of Calcutta হিসাবে তাঁহার কর্মজীবনের সাফলোর পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া ছোট বড অসংখ্য সভা-সমিতি, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের স্ষ্টিকর্ত্তা, রক্ষক ও পৃষ্ঠপােষকরূপে তিনি তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া গিয়াছেন।

জীবনে বহু উপাধি তিনি তাঁহার নানা সদ্গুণের জম্ম পাইয়াছিলেন —অযোগ্যের উপর অযথা সম্মান বর্ষিত হয় নাই—যোগ্য পাত্রে পড়িয়া উপাধির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়।

তিনি যে কি পরিমাণ বৈষ্ণবজনোচিত গুণের অধিকারী ছিলেন,— শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রতি তাঁহার যে কতখানি প্রেম-ভক্তি ছিল তাহা শ্রীষণ্ডের রাখালানন্দ ঠাকুরকে লিখিত একখানি পত্র হইতে বৃঝিতে পারা যায়,—

আমি "রসরাজ গৌরাক্ষভাব ও শ্রীথণ্ডে মধুর ভাব" নামক পুত্তকথানি দেখিয়া যার পর নাই ব্যথিত হইলাম। আপনারা শ্রীপ্রীরঘূনন্দনের বংশধর, সমগ্র বৈষ্ণবসমাজের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র। কিন্তু আপনারা কি করিয়া এইরূপ জঘন্ত অশাস্ত্রীয় অল্লীল গ্রন্থ মূদ্রণের ব্যয়ভার বহন করিলেন ও আত্যোপান্ত সংশোধন করিলেন তাহা আমি বৃঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। এই পুত্তকের ভাষা এত অল্লীল, কচি এত বিকৃত যে, কোন ভদ্রলোকই উহা হাতে করিতে পারেন না। অথচ এই বই আপনাদের সহামুভূতিতে রচিত ও প্রচারিত হইল ? ধর্মের নামে শ্রীথণ্ড হইতে যদি এইরূপ ব্যভিচার চলে তবে শ্রীমন্মহাপ্রভূর পবিত্রধর্ম আর কোণায় অবিকৃত থাকিবে!

এই গ্রন্থ কিরূপভাবে সাধারণের চরিত্র খারাপ ও মত বিক্বত করিয়া দিতেছে তাহা নবদীপের "বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাদ্ধ" পত্রিকা পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন। মহাপ্রভুর পবিত্র চরিত্র, মধুর সঙ্কীর্ত্তন, ভক্তগণের দাস্থা ও সথ্য ভাব সমস্তই ঐ পুস্তকে অল্লীলরণে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। স্থতরাং আমার ইচ্ছা এই যে, এই গ্রন্থের যেখানে যত কপি আছে সমস্ত আমার হাতে সমর্পণ করা হউক। এই গ্রন্থ লোকসমাজে প্রচলিত থাকিলে অত্যম্ভ অনিষ্টের সম্ভাবনা বলিয়া এইরূপ প্রস্তাব করিতেছি। আপনারা অতি সত্তর ধাহা যুক্তি স্থির করিলেন জানাইয়া অনুগৃহীত করিবেন। প্রীচরণে নিবেদন ইতি—

\*

২৮শে জ্যৈষ্ঠ পুরী হইতে কাশিমবাজার পৌছিয়া মহারাজ ২৯শে জ্যৈষ্ঠ রামকেলীর মেলায় রওনা হইলেন, ২রা আষাঢ় ভোরের ট্রেণে কাশিমবাজার ফিরিয়া ৩রা তারিখে পুনরায় পুরীধাম যাত্রা করিলেন, ১০ই হইতে ১৫ই আষাঢ় পর্যাস্ত ভুবনেশ্বরে অবস্থান করিয়া বহরমপুরে দেশবন্ধু-স্মৃতিসভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্ম কাশিমবাজার ফিরিয়া আসিলেন। পুনরায় ভুবনেশ্বরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মহারাজ সেখান হইতে ২৩শে আষাঢ় সপরিবারে কাশিমবাজার ফিরিয়া আসিলেন।—মহারাজ যে কিরপ কর্মাঠ ও উৎসাহী ছিলেন, তাহা সন ১৩১৯ সালের পরিভ্রমণ দেখিয়াও বৃঝিতে পারা যায়।

ঘটনার পূর্ব্বাপর সমাবেশে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য পাঠকের চোখে ধরা

পড়িবে, এজন্ম গ্রন্থকারের মস্তব্য অনেকস্থলে বাহুল্য বোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

#### সন ১৩৩৩ সালের কথা---

জমিদারী সেরাস্তার কাজে মহারাজের বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। 
ম্বিশাল কাশিমবাজার এপ্টেট শুধু জমিদারী নহে;—কলিয়ারি, প্টোন
ওয়ার্কস্, চায়নাক্রে মাইনস্, স্থন্দরবনের বাঁধ, বছলক্ষ টাকার ইমারতের
সম্পত্তি প্রভৃতি ইহার অস্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক বিভাগের যে কোনও
খৃটিনাটি বিষয় মহারাজের নখদর্পণে ছিল,—নিজের উপর নির্ভর
করিয়াই তিনি বিভিন্ন সেরেস্তার বহুবিধ কাগজ পত্রে সহি করিতেন।
সেরেস্তার কাগজপত্র রাখিবার পদ্ধতিও ছিল অতি স্থন্দর। অতি
পুরাতন কোনও দলিল বা প্রয়োজনীয় কাগজ আদেশমাত্র পাওয়া
কষ্টকর ছিল না। ইহার সভ্যতা মিঃ লায়েল, এই এপ্টেট পরিচালনার
ভার লইয়া বেশ বৃঝিতে পারিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহাকে
পুরাতন রেকর্ড বা নথিপত্র সম্পুর্কে মহারাজের সাহায্য লইতে
হইয়াছিল।

অনেকের ধারণা মহারাজের মধ্যে অতিমানবের বহু গুণ থাকা সত্ত্বেও সম্যক্ বিষয়বৃদ্ধির অভাবেই কাশিমবাজার এপ্টেট গিলেগুার কোম্পানীর হাতে চলিয়া গিয়াছে। একথা সত্য নহে। তিনি যথন এপ্টেটের ভার হাতে লন, তথন শুধু জমিদারীর বার্ষিক আয় ছিল ছয় লক্ষ টাকা এবং তাঁহার মৃত্যুকালে উক্ত আয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া আঠার লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল।

তিনি 'জবরদস্ত' জমিদার হিসাবে অক্ষমের নিকট হইতে খাজানা আদায় করিয়া যে জমিদারীর আয় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন তাচা নহে। পরস্তু যখনই জমিদারীতে অজন্মা বা তুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে—তখনই



াহারাজ মণীক্রচকু, মহাত্মা গান্ধী, অধাক্ষ ভূষণচকু

তিনি যে শুধু খাজানা মাপ করিয়াছেন তাহা নহে—প্রয়োজন হইলে রাজ-তহবিল হইতে যথোপযুক্ত সাহায্য করিতেও কার্পণ্য করেন নাই।

তিনি তথাকথিত জমিদারগণের মত শুধু রায়তবর্গের নিকট হইতে খাজানা আদায় করিয়া সেই আয়ের উপর নির্ভর করিয়া কোনও দিন বিসরা থাকিতেন না। কি উপারে বহু লোক প্রতিপালনের সঙ্গে সঙ্গে নিত্য নব নব পন্থায় এপ্টেটের আয় বৃদ্ধি হয় তাহার জক্ম সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। এজক্ম অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার বিনিযুক্ত অর্থের আশামুরূপ প্রতিদান পাইতেন না কিন্তু তাই বলিয়া হতাশ হইবার মত মানসিক হুর্বলতা তাঁহার ছিল না। মহারাণী স্বর্ণময়ীর সময় কয়লাখনির আয় একপ্রকার ছিল না বলিলেই হয় কিন্তু মহারাজের ভবিশ্বত দৃষ্টি ছিল বলিয়াই তাঁহার কয়লার খনিগুলি এপ্রকার স্বর্ণপ্রস্থ হইয়াছিল। যে কলিয়ারি তিনি অত্যন্ত স্থবিধা দরে ক্রেয় করিয়াছিলেন—এখন বোধ হয় তাহা ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যতম উৎকৃষ্ট কলিয়ারি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কয়লাখনির সম্পত্তি হইতে ক্রমশঃ বার্ষিক আয় দাঁড়াইয়াছিল প্রায় ১০ লক্ষ টাকা এবং তিনি এই আয় হইতে বহু সদ্বায় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

পূর্বে যিনি তুই হাতে খরচ করিয়াছেন—প্রার্থীর প্রার্থনা পূরণ করা যাঁহার নিত্য ব্রত ছিল,—তিনি এখন ইচ্ছাত্মরূপ দান করিতে পারিতেছেন না, আবেদনকারীকে অর্থাভাবে বিমুখ করিতে হইতেছে; —ইহা অপেক্ষা তাঁহার পক্ষে আর কি অধিক ক্ষোভের কারণ হইতে পারে। গিলেণ্ডার কোম্পানীর নিকট হইতে এপ্রেট ফিরাইয়া লইবার চেষ্টা তিনি মৃত্যু পর্যান্ত করিয়া গিয়াছেন;—দারবঙ্গের মহারাজ্ঞা-ধিরাজের নিকট এই ব্যাপার লইয়া তিনি যে দীর্ঘপত্র লিখিয়াছিলেন তাহা পাদটীকায় মুদ্রিত হইল।(১) ইহা হইতে কি সর্ভে কাশিমবাজার

1 Middleton street, Calcutta.

Kasimbazar, 10-1-27.

My dear Maharajadhiraj Saheb,

Many thanks for your letter of the 3rd instant, a separate reply to which is being sent. As regards the P. S. of the said letter I have to

<sup>(3)</sup> To Maharajadhiraj Bahadur of Darbhanga

এপ্রেট গিলেণ্ডার কোম্পানীর হাতে দেওয়া হইয়াছিল তাহা বেশ ব্ঝিতে পারা যায়। হঃখের বিষয় মহারাজের এ চেষ্টা সফল হয় নাই, পরবশ্যতার মর্ম্মযাতনা লইয়াই তাঁহাকে মৃত্যু বরণ করিতে হইয়াছিল। ধ্বংসোন্ম্থ জমিদারগণকে ঋণদায় হইতে উদ্ধার করিবার প্রবল ইচ্ছা, (২) বনিয়াদী বংশের মানমর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করিবার জন্ম তাঁহার সদাশয় ব্যবহার অধিকাংশ স্থলে তাঁহাকে বিব্রত

say that you may be aware of the fact that I had to raise a debenture loan in England at  $6\frac{1}{2}\%$  interest. Messrs. Gillanders A. & Co.'s firm in England are the Trustees of the loan and their firm in Calcutta conduct supervision work.

A mortgage bond or in other name a Trust deed was executed by me, a copy of which is sent for your perusal, whereby Rs. 1,01,25,000/- was borrowed. The loan is to run for 30 years with option of payment after 15 years with a premium o 2½% on the outstanding balance. The debt is to be paid annually at the rate of Rs 7,59,000/- with an addition of Rs. 25000/- for the Trustees' remuneration. With the exception of a few properties excluding collieries are under mortgage. Under the terms of the Trust deed the management of the Estate has to be made under the supervision of a Board of Management of which myself is the President, the manager of the Estate, a nominee of mine and another of the firm and a representative of a big firm are the members.

(२) রায় রঞ্জনীভূষণ মুখার্জ্জি বাহাত্বর। বাবু সত্যেক্তনাথ ব্যানার্জ্জি। বাবু কালীপ্রসন্ধ মুখার্জ্জি। বাবু কালীকুমার ব্যানার্জ্জি। বাবু ভূজকভূষণ মুখার্জ্জি। বাবু গিরিজ্ঞাপ্রসন্ধ মুখার্জ্জি। বাবু বীরেক্তনাথ মুখার্জ্জি। বাবু ইন্দৃভূষণ মুখার্জ্জি। বাবু অতুলক্কক মুখার্জ্জি। — কুগুলা।

### প্রণামান্তে নিবেদনমিদম্—

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অন্ধ্রগ্রহ করিয়া আপনাদের নিকট প্রস্তাবগুলি লইয়া যাইতেছেন। আপনারা অন্থ্রহপূর্বক আমার প্রস্তাবে রাজী হইয়া বনমারীবাদ রাজ-এপ্রেটকে রক্ষা করিলে আমি বিশেষ স্থগী হইব। এবং আপনারা যে ভাবে উক্ত এপ্রেটকে এতদিন পর্যান্ত রক্ষা করিয়া আসিতেছেন তাহার ফল হইবে।

করিয়া রাখিয়াছিল। বহু জমিদারীর তিনি ট্রাষ্টি বা স্থাসরক্ষক হইয়া বিপুল অর্থব্যয়ে ত্বংস্থ জমিদারের ভরণ পোষণ এবং জমিদারী পরিচালনা করিতে গিয়া অধিকাংশ স্থলেই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। কয়েক ক্ষেত্রে তাঁহার চেষ্টা সফল হইয়াছিল, বর্ত্তমান গ্রন্থের যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। সন ১৩১৬ সাল হইতে মণিপুর রাজ্যের বিখ্যাত বীর টিকেন্দ্র সিংএর পুত্র মহারাজকুমার ভত্রজিং

The Manager is to be appointed by me subject to the approval of the Trustees.

The Manager frames the budget which has to be sanctioned by the Board. I am to receive a minimum sum of Rs 3,00,000/- a year to meet my household expenses and I am to get the surplus of the income at the end of the years.

Three years have already passed, and in my opinion although the estate has gained efficiency there has been enormous cost in the management.

The collieries which were hithertofore under my khas management are now being managed by Messrs Gillanders Arbuthnot & Co. and these are being run at a far greater cost than before which appreciably reduces the income.

I have been trying to have a crore and twenty five lacs of rupees to clear the debenture loan as well as some outstanding unsecured debts.

I have corresponded with Messrs G. A. & Co if they would accept the money now and in reply I was told to disclose the name of the party that would advance the loan and to make a deposit of one

আমার প্রথম প্রস্তাব এই যে, আপনাদের সকল সরিকের সকল প্রকারের দেনার একটী বহুকালব্যাপী কিন্তীবন্দী করিয়া এই এষ্টেটকে রক্ষা করুন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব, আপনারা সকল সরিকে মিলিয়া একটা নির্দিষ্ট দিনে কাশিম-বাজার রাজবাটীতে উপস্থিত হইয়া সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া এই নিশুন্তি সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হউন।

ভূতীর প্রস্তাব এবং আমার বিশেষ করিয়া অমুরোধ যে, মুর্শিদাবাদ জেলার এই প্রাচীন জমীদার খরটীকে আপনারা রক্ষা করুন। \* \* \*

দিং, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং কাশিমবাজার 'গোলাবাড়া'তে দীর্ঘকাল অবস্থান করার পর মহারাজ তাঁহাকে কলিকাতার সারকুলার রোডের বাড়ীতে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। উক্ত মহারাজকুমার বিশেষ বিপন্ন হইয়া মহারাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহারাজ তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মানের সহিত দীর্ঘকাল নিজের কাছে রাখিয়াছিলেন। বনয়ারীবাদ এইেট, পশুপতি বস্থ এইেট, সর্ব্বাধিকারী এইেট, উলার বাবুদের এইেট, রাণাঘাট হেমেন্দ্র পাল চৌধুরী এইেট ইত্যাদি বহু এইেটের রক্ষাকল্পে ট্রাষ্টি হইয়া মহারাজ নিজের এইেটকে জড়ীভূত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। মহারাজের মহৎ উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হওয়াতে কোনও কোনও এইেট রক্ষা পাইয়া গেল বটে কিন্তু এমনি অদুষ্টের ফের যে, শেষ বয়সে তাঁহাকেই

tenth of the money with them for the fulfilment of his obligation if the Home Trustees agree to accept the repayments on such terms on payment of premiums as they would think reasonable.

Considering the present rate of exchange the rate of interest has practically come down to Rs 5-10-0 so I intend to raise present loan at an interest not exceeding 5%.

I have been advised that I can cancel the Managing Agency of the collieries on six months notice and may place the management of the same together with colliery-zemindery property in the hands of the party who would advance the loan. So that the interest and principal may be realised from the income of the said collieries and the colliery-zemindery. The debt will be thus automatically wiped off within a specified period. The rest of the properteis although to be kept under mortgage will remain under my management on such terms as may be arranged between the parties.

I shall be much obliged if you would kindly help me in the matter.

I may send my representative conversant with all the details of working for your further enlightenment. With kind regards,

I remain

Yours sincerely
Manindra Chandra Nandy.

নিজের এপ্টেটকে পরের কর্তৃত্বাধীনে দিতে হইল। পরের বোঝা তিনি সানন্দে আজীবন বহিয়া আসিলেন—কিন্তু জীবনের সন্ধ্যা কালে তাঁহার নিজের বোঝা এমনি হুর্ভর হইয়া উঠিল যে, তাহা বহন করিবার ভার অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরের উপর দিতে হইল। ইহাই অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস!

এই ত্রবস্থার মধ্যেও মহারাজ পূর্ব্বের স্থায় নবদ্বীপ গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন বিচ্যালয়কে মাসিক ১৭৫ ্টাকা করিয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন। অস্থান্য ব্যাপারেও অল্লাধিক খরচ হইতে লাগিল।

গভর্ণর লর্ড লিটনের সহিত মহারাজের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ আপন আপন প্রতিকৃতি (ফটো) বিনিময় হইয়াছিল। ১৭ই জানুয়ারী পত্নী সমভিব্যাহারে লাট সাহেবের আগমন উপলক্ষে কাশিমবাজারে উৎসব হইল। এই উৎসবে জেমো কাঁদির কুমার শরদিন্দুনাথ রায়ের আট নয় বৎসর বয়স্ক পৌত্রের তবলা বাজনা শুনিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

২রা মার্চ্চ বুধবার হইতে ১৭ই মার্চ্চ (১৯২৭) সোমবার পর্য্যস্ত "নারী-শিক্ষা সমিতি"র শিল্পপ্রদর্শনী খুলিবার জন্ম মহারাজ তাঁহার কলিকাতা বাড়ীর ডুয়িং রুম ও প্রাঙ্গণ আচার্য্য শুর জগদীশচন্দ্র বসুর পত্নীকে ছাডিয়া দিলেন।

এই ত্রবস্থার মধ্যেও মহারাজ রামরাজাতলা শঙ্কর মঠের গৃহ
নির্মাণের সাহায্যকল্পে ৩০শে জ্যৈষ্ঠ ২০০০ টাকা দান করিলেন।
"বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক স্থবিখ্যাত পুস্তক প্রণয়ন করিতে রায়
বাহাত্বর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন যে অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন—
তাহারই মর্য্যাদা স্বরূপ মহারাজ তাঁহাকে ১০০ টাকা করিয়া
মাসিক বৃত্তি দিতেন।

বিপুল ঋণজালে জড়িত হইয়াও শিক্ষাবিষয়ে মহারাজের যে কতখানি অনুরাগ ছিল,—নিজে বিব্রত হইয়াও দেশবাসীকে শিক্ষায়

উন্নত করিতে গিয়া তিনি যে নিজের স্বার্থের দিকে দৃক্পাতও করিতেন না, নিমের পত্রখানিই তাহার প্রমাণ।

Swami Satyananda Giri & Others

Bramhacharjya Bidyalaya,
Ranchi.

Kasimbazar Rajbari March, 8, 1927.

নারায়ণ স্মরণান্তর,

আপনার স্থণীর্ঘ পত্র অভ প্রাতে প্রাপ্ত হইলাম। পত্রোত্তর এক্ষণে দিতে পারিলাম না। কেন না পত্রের উদ্দেশ্য আমি ব্ঝিতে পারিলাম না। মহারাজ্ঞ কাশিমবাজ্ঞারের অশ্য আয় কিছু না থাকিলেও তাঁহার এইটে হইতে বাংসরিক তিন লক্ষ টাকা পাইয়া থাকেন, স্থতরাং ব্রহ্মচর্য্য বিভালয়ের সাহায়্য বাংসরিক ১২০০০ বার হাজার টাকা না পাইবার কোনও কারণ দেখা য়য়য়া। অবশ্য ব্রহ্মচর্য্য বিভালয় মদি বাংসরিক বার হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি করিতে পারেন এবং এই আয় সংগ্রহ করিয়া ভবিষ্যতে আরও অধিক টাকা সংগ্রহ করেন তাহা হইলে উক্ত বিভালয়ের উৎকর্ষ সাধনের মথেষ্ট উপায় হইতে পারিবে। এক্ষেত্রে আপনাদের মনে কিসের আশক্ষা হইয়াছে তাহা ব্ঝিতে পারিতেছি না। উক্ত ব্রহ্মচর্য্য বিভালয়ের রহতেmodation সম্বন্ধে আপনাদের কোনরূপ সন্দিহান হইবার কারণও ব্ঝিতেছি না। যে বাড়ীতে আছেন, সে বাড়ী হইতে উচ্ছেদের কোনও আশক্ষা নাই। কাশিমবাজার রাজ এইটের ম্যানেজার সাহেব যদি কিছু ভাড়ার দাবী করেন, তাহা হইলে সে টাকা আমি দিতে পারিব। স্থতরাং স্কুলের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির মেম্বরদিগের এবং কর্মীদের মনে কি কারণে অন্যরূপ ভাবের উৎপত্তি হইয়াছে তাহা ব্ঝিতে পারিতেছি না।

উক্ত বিভালয়কে চিরস্থায়ী করিবার জন্ম যদি কোনরূপ টাকা সংগ্রাহ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহাতে আমার কোনও আপত্তি করিবার কারণ নাই। আমাকে ছাড়িয়া দিয়া যদি তাঁহারা স্বাধীনভাবে তাঁহাদের পছন্দমত একটী বিভালয় স্থাপিত করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহাতে আমি বিশেষ স্থাণী হইব। তাঁহাদের

সহিত কবে দেখা করিতে পারিব, তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। আগামী বৈশাধ মাসে দেখা করিবার ইচ্ছা করিতেছি, ভগবান তাহা কার্য্যে কতদিনে পরিণত করিবেন তাহা তিনিই বলিতে পারেন। আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ না হইলে এবং আপনাদের সহিত আলোচনা না করিলে আলোচ্য বিষয়ের সহত্তর দিতে পারিব না। ইতি

ইংরাজি ১৯২৪ সালে বঙ্গীয় আইন পরিষদের ( Bengal Legislative Council ) নির্বাচনে মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্র সদস্থ নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ইংরাজি ১৯২৬ সালের আগপ্ত "সেসন"এর পর আবার নৃতন নির্বাচনের সময় উপস্থিত হইলে—শ্রীশচন্দ্র পুনরায় মুর্শিদাবাদ জেলার অ-মুসলমান কেন্দ্র হইতে জনসাধারণের পক্ষ হইতে নির্বাচন-প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইলেন—ভোট দাতাগণের নিকট ইংরাজি ১৯২৬ সালের ৮ই নভেম্বর বহরমপুর বাঁধা ঘাটের বিরাট জনসভায় শ্রীশচন্দ্র ঘোষণা করিলেন—

"আমি প্রজার অকল্যাণকর কোন প্রস্তাবে ভোট দিব না, সর্ব্বদা প্রজা-সাধারণের হিতের জক্ত কাউন্সিলে যত্নবান্ থাকিব। যদি কোনও দিন আমি আমার এ দায়িত্বের অপব্যবহার করি—আমি সেই দিনই আমার সদস্ত পদে ইস্তফা দিব। দেশের কল্যাণকল্পে আমার সমস্ত শক্তি ব্যয় করিতে কখনই কুঠিত হইব না— অবিচার ও অক্যায়ের বিরুদ্ধে সর্ব্বদা যুদ্ধ করিব—তা' সে আমলাতন্ত্রই হউক আর যে তন্ত্রই হউক।"

ইংরাজি ১৯২৫ সালে মহারাজকুমারের নির্বাচনপ্রসঙ্গে বাঙ্গলা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতিরূপে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বলিয়াছিলেন—

"কাশিমবাজার রাজপরিবারের সহিত আমাদের কোনও বিরোধ নাই।—মুর্শিদাবাদ হইতে মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্রের বিরুদ্ধে পারংপক্ষে আমরা কোনও প্রতিদ্বন্দী দাঁড় করাইব না। শ্রীশচন্দ্রও যেন আমাদের পক্ষে থাকিয়া কাউন্সিলের কাজ করিবার জন্ম যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।"

বিগত কাউন্সিলে সর্ব্বসমেত ৮৭টি অধিবেশনের মধ্যে মহারাজকুমার ৮২টি অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন \* এবং যথাসাধ্য দেশের কল্যাণ-কর কার্য্যে ভোট দিয়াছিলেন—তত্রাচ স্বরাজ্য দল তাঁহাদের পক্ষ হইতে বহরমপুরের প্রসিদ্ধ উকিল ও স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত বজভূষণ গুপুকে শ্রীশচন্দ্রের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইলেন।

মহারাজকুমারের সেই নির্ব্বাচন ব্যাপারে বর্ত্তমান লেখক প্রচার বিভাগের ভার লইয়া কিছুদিন কাশিমবাজার রাজবাটীতে বাস করিতে-ছিলেন। মহারাজ নির্ব্বাচন ব্যাপারে অযথা ব্যয়বাহুলাের পক্ষপাতী ছিলেন না, প্রতিপক্ষ নির্বাচন-প্রার্থনা প্রত্যাহার করিলে মহারাজবাহাত্র বহরমপুর সহরে গঙ্গাজলের কলের জন্ম ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। স্বরাজ্য দলের কয়েকজন নেতা বহরমপুর আসিলে—মহারাজ তাঁহার প্রতিনিধি পাঠাইয়া এই প্রতিদ্বন্দিতা হইতে তাঁহাদিগকে নিরস্ত হইতে বলেন কিন্তু তাঁহারা সে কথায় জ্রক্ষেপ না করায় অগত্যা মহারাজ বাহাতুরকে কংগ্রেসসম্পর্কিত স্বরাজ্য দলের বিরুদ্ধে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই ব্যাপারে দূঢ়সঙ্কল্প হইয়া দাঁড়াইতে হয়। মহারাজকুমারের নির্ববাচনসংক্রান্ত অফিস পরিচালন—তাহার কাগজ পত্র রাখিবার পদ্ধতি, লোকজনের দৈনন্দিন কার্যাসূচী প্রস্তুত ও তাহার তত্ত্বাবধান প্রভৃতি কাজ মহারাজ নিজে করিতেন। সে সময় তাঁহার পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা, মন্ত্রগুপ্তি সহকারে সুশৃত্থলায় নির্বাচনব্যাপার পরিচালনা করিবার দক্ষতা দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছি।

মহারাজকুমার বিগত কাউন্সিলে কোনও উল্লেখযোগ্য জনহিতকর কার্য্য করেন নাই—এই অজুহাতে প্রতিপক্ষ দলের প্রচারকার্য্য চলিতে লাগিল। অর্থব্যয় করিতে হইয়াছল বটে কিন্তু মহারাজকুমারের তরফ

<sup>\*</sup> Council sat eightyseven days, you were absent in five—Secretary, Bengal Council. 11. 11. 26.



মহারাজকুমার ঞ্রীশচন্দ্র নন্দী, এম্-এ, এম্-এল্-সি,

#### ভাগ্যচক্রে

হইতে বলিবার কথা অনেক ছিল,তন্মধ্যে মহারাজ বাহাত্বের উপদেশমত মহারাজকুমারের কাউন্সিল্শংক্রান্ত নিম্নলিখিত কার্য্যসমূহের উল্লেখ ও প্রচার তাঁহার নির্বাচনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল—:

- (১) অর্ডিফ্রান্স আইন সম্পূর্ণভাবে নাকচের প্রস্তাবে (মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্র) ভোট দিয়াছিলেন। (১১-১২-২৫)
  - (২) মন্ত্রীবেতনের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন— (২৬-৮-২৪)
- (৩) মন্ত্রীগণের উপর অনাস্থা প্রকাশ করিবার (no confidence) জক্ত কাউন্সিলের কাজ স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব উঠিলে তিনি স্বরাজ্যদলের সঙ্গে সরকারের বিরুদ্ধেই ভোট দিয়াছিলেন— (২০-৮-২৪)
- ( 8 ) কাশিমবাজার এপ্টেটের কলিকাতার ঘরভাড়া বাবদ বাৎসরিক আয় প্রায় লক্ষ টাকা—তৎসত্ত্বেও মহারাজকুমার কলিকাতা ঘরভাড়া আইনের (Calcutta Rent Act Bill.) সময়বৃদ্ধির পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন। (১৯-২-২৪)
- (৫) পুলিসের খরচ বাবদ ২৬ লক্ষ টাকা মধ্বুর করার কথা উঠিলে তিনি বিলিয়াছিলেন, "The police expenses are as inflated as ever against popular clamours. The pampered police is to absorb the largest portion of the revenue."

( ১-৩-২৬ )

পুলিস বিভিংয়ের জন্ম ১৬ ক্রোর টাকা মঞ্বের কথা উঠিলে তিনি বলিরাছিলেন, "Rs 16 Crores are provided in 2 years out of loan funds for police buildings. Magnificent mansions for the police! How beautiful they look! But what a contrast to the wretched dwelling house of the average taxpayer of the province." (১-৬-২৬)

পুলিসের 'উপরি' কার্য্যের জন্ম ৮,৯০,০০০ টাকা। গুপ্তচর বিভাগের জন্ম তবে,০০০—টাকা, গভর্গনেন্ট হাউস ও রাইটাস বিল্ডিংস্এর জন্ম ১ লক্ষ টাকা মধুরী চাহিলে তিনি সে সমস্তের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন।

(२०-२-२৫) (२७-२-२७)

(৬) হাওড়া সেতৃসংস্কারে লক্ষ লক্ষ টাকার বার বন্ধ করিবার জন্স তিনি দেশের পক্ষেই ভোট দিয়াছিলেন।

- (৭) তিনি হন্ধ যাত্রীর স্থবিধার প্রস্তাব করিয়াছিলেন।
- (৮) জ্বাতিগঠন-বিভাগে উপযুক্ত অর্থের বরাদ্দ করার প্রস্তাবে—তাঁহার বক্তৃতা পড়িলেই তাঁহার স্বাদেশিকতা বুঝা যাইবে। (২৬-২-২৫)
- (৯) গত তিন বৎসর তিনি কাউন্সিলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ছিলেন।—
  এই কমিটিতে তাঁহার রাজস্ব ও ক্লবি বিভাগের বিষয় আলোচনার কথা
  বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
- (১০) প্রাদেশিক দিভিল দার্ভিদ কমিটীর তিনিই একমাত্র হিন্দু দদস্থ ছিলেন।
- (১১) শির্মশিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, অর্থকরী বিভাশিক্ষা, এবং উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের প্রস্তাবে তিনি জনসাধারণের পক্ষে ভোট দিয়াছেন ও অনেক বিষয়ে তিনি নিজেই প্রস্তাব করিয়াছেন। (২৬-২-২৫)
- (১২) ধ্বংসোন্থ বাঙ্গলার স্বাস্থ্যের উন্নতিকলে উপস্থাপিত অধিকাংশ প্রস্তাব ও প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন তাঁহারই। (২৬-২-২৫)
  - (১০) শিশু ও মাতৃমঙ্গল অনুষ্ঠানের প্রস্তাব তাঁহার। (১-৩-২৬)
  - (১৪) দরিদ্র শিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধির প্রস্তাব তাঁহার। (১-৩-২৬)
- ( > ৫ ) নানাবিধ রোগে আক্রান্ত দেশবাসীর চিকিৎসার স্থবিধার জন্ত দেশে বছসংখ্যক মেডিকেল স্থল স্থাপনের প্রস্তাব তিনি নিজে করিয়াছেন এবং অক্তের প্রস্তাবে তিনি দেশের পক্ষেই ভোট দিয়াছেন।
- (১৬) গবাদি পশুসংরক্ষণ প্রস্তাবে ভোট দিয়া তিনি হিন্দ্র মান রক্ষা করিয়াছেন। (১৭-৮-২৬)
- (>৭) ক্ববির ফলন বাড়াইবার জন্ম সরকার হইতে যাহাতে ভাল বীজ দরিদ্র প্রজাদের সরবরাহ করা হয় তাহার জন্ম এবং পল্লীরক্ষাকল্পে গ্রামে গ্রামে অসংখ্য ব্রতীদল (Boy Scout) গঠন ও তাহার উন্নতিকল্পে মহারাজকুমারের সরকারী সাহায্য আদায় করিবার চেষ্টা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।
- (১৮) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দারুণ অর্থসঙ্কটে সরকারী সাহায্য যাহাতে প্রচুর ও স্থায়ী হয় তাহার জন্ম তাঁহার চেষ্টা শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রের কাছেই গৌরবের কথা।
- ( > > ) বহরমপুর জেলে রাজনৈতিক বন্দীগণের প্রতি হুর্ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহার নির্ভীক উক্তি বিশেষ শ্লাঘার বিষয়।

- (২০) নির্ব্বাচন ব্যাপারে মহিলাগণের ভোট দিবার উপযুক্ত ব্যবস্থার প্রস্তাবে তাঁহার সহযোগিতা তাঁহার উদারতার পরিচায়ক।
- (২১) তাঁহারই চেষ্টায় বহরমপুরে চিকিৎসা-বিদ্যালয় (Medical School) স্থাপনের ব্যবস্থা, কান্দীতে সেতু নির্মাণ ও জিয়াগঞ্জের মহিলা হাসপাতাল স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছে।
- (২২) কিরপে সংরক্ষিত বিভাগের (Reserved department) ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া জাতিগঠনের জন্ম হস্তাস্তরিত বিভাগের (Transfered Department) বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়, তাহার জন্ম প্রাণপণ চেষ্টাতেই তাঁহার গঠন কার্য্যের প্রতি আস্থা ও দেশপ্রীতি প্রকাশ পাইয়াছে।

মার্চ্চ সেসন (১৯২৫) ও আগষ্ট সেসন (১৯২৬)

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক কাউন্সিল-নির্বাচনের পূর্ব্বেই যে ফভোয়া বাহির করিয়াছিলেন তাহাতে লিখিত আছে—"যে সব উপায়ে জাতীয় জীবনের উন্নতি সাধিত হইতে পারে এবং শিক্ষা-বিস্তার, দেশের অর্থ নৈতিক, কৃষিসম্পর্কিত, শিল্পসংশ্লিষ্ট ও ব্যবসায়গত উন্নতি সাধিত হইতে পারে সে সব উপায়ের জন্ম প্রস্তাব ও আইনের পাণ্ড্লিপি পেশ করিতে হইবে।"

মহারাজের সত্পদেশে অন্নপ্রাণিত মহারাজকুমার—"জাতীয় জীবনের উন্নতি" সাধনের অন্নকূল প্রস্তাবে বরাবরই ভোট দিয়া আসিয়াছিলেন, তত্রাচ স্বরাজ্যদল তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্রিতা করিয়াছিলেন বলিয়া মহারাজ বিশেষ হঃখ করিয়া বলিতেন—"আমরা কি কংগ্রেস ছাড়া ?"

মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছিলেন—"কংগ্রেস যেন আমাদের পক্ষে একটা বনিয়াদি চাল হইয়া না দাঁড়ায়। \* \* \* কেবল প্রাচীন ও বিরাট প্রতিষ্ঠান বলিয়াই যে ইহার সিদ্ধান্তের সহিত মতের অমিল হইলেও তাহা মানিয়া লইতে হইবে ইহা আমার অভিমত নহে। অধিকাংশের মতকে (যেমন আজ কংগ্রেসে স্বরাজ্যদলের সভ্যই অধিকাংশ) নির্বিচারে মানিয়া লওয়া দাসত্ব ছাড়া আর কিছুই নহে। \* \* \*

গণতন্ত্রতার অর্থ এরপে নহে যে দেশবাসী তাহা মেষবং ব্যবহার করিবে। গণতন্ত্রতায় প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত মত ও কাজের স্বাধীনতা সতর্কতার সহিত রক্ষা করা হয়। \* \* \* কংগ্রেসে যাঁহারা অল্পসংখ্যক, তাঁহারা যদি কংগ্রেসের নামে কাজ না করেন, তাহা হইলে কংগ্রেসের মধ্যে থাকিয়াও বহু মতের বিরুদ্ধে কাজ করিবার সঙ্গত অধিকার তাঁহাদের আছে।"

লালা লাজপং রায় বলিয়াছিলেন—"দেশের প্রকৃত স্বার্থ রক্ষার জন্স কাউলিল এবং এসেম্ব্রীতে সেই সব লোকদেরই পাঠান উচিত, যাহারা সত্য সত্যই কাউন্সিলের কাজে আস্থাবান এবং হিন্দুর স্বার্থে আঘাত পড়িলে যাঁহারা তাহার প্রতিকার করিতে পশ্চাংপদ হইবেন না।"

কংগ্রেস নেতাগণের এই নীতি অবলম্বন করিয়াই মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্রের নির্ব্বাচন দ্বন্দ্ব পরিচালিত হইয়াছিল। ২৬শে নভেম্বর (১৯২৬) তারিখে ২২৫৬ ভোট বেশী পাইয়া মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্র বঙ্গীয় আইন পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

এই বংসরের প্রথম হইতে মহারাজ বিষম জর ও যক্তবের পীড়ায় কন্ট পাইতেছিলেন। ফেব্রুয়ারী মাসে facial paralysis হইয়া মহারাজ কন্ট পাইতে লাগিলেন। চিকিৎসাসম্বন্ধে চিরদিনের মত এবারও হতপ্রদ্ধ হইয়া মহারাজ ঔষধ সেবনে আপত্তি করিলেন—সেক তাপ দেওয়া হইতে লাগিল, কিছুতেই উপশম হইল না, শরীরও হুর্বল হইয়া পড়িল, পা অল্লাধিক ফুলিয়া গেল। সেই অবস্থায় মোটর যোগে বেলডাঙ্গা দাতব্য চিকিৎসালয় গৃহের প্রতিষ্ঠা উৎসবে হাজি ইউস্ফ্র মিঞার অন্থরোধে মোটর যোগে বাদলের মধ্যেও মহারাজ বেলডাঙ্গায় উপস্থিত হইলেন। সাঁটুইএর 'চট্টরাজ' মহাশয়ের আতিথ্য স্বীকার করিয়া কাশিমবাজার ফিরিয়া আসার ক্রেক দিন পরেই চৈত্র

#### ভাগ্যচক্রে

সংক্রান্তি উপলক্ষে হরিদ্বার কুস্তমেলা যাইবার জন্ম মহারাজ কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। কাহারও নিষেধ মানিলেন না—কোন চিকিৎসকও সঙ্গে লইলেন না,—বলিলেন,—পশ্চিমের হাওয়ায় সব রোগ সারিয়া যাইবে। মার্চ্চ মাসে হরিদ্বারের পথে বুন্দাবন যাত্রা করা হইল। \*

# সন ১৩৩৪ সালের কথা---

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমে মহারাজবাহাত্ব তাঁহার কাশিমবাজারস্থিত ''সত্যরত্ন প্রেস"কে স্থুসংস্কৃত করিয়া নৃতনভাবে পরিচালনা করিবার জন্ম গ্রন্থকারকে উক্ত ছাপাখানার ম্যানেজার বা কর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন। সৈদাবাদে মহারাজের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র যে বাড়ীতে বাস করিতেন—সেই বৃহৎ বাড়ীখানি সাজসরঞ্জাম সমেত গ্রন্থকারকে সপরিবারে বাস করিবার জন্ম দেওয়া হইল। কোনও প্রকার কণ্ট বা অস্থবিধা যাহাতে না হয় মহারাজের অনুগ্রহে তাহার সকল ব্যবস্থাই হইয়া গেল। নবনিযুক্ত ম্যানেজারের প্রস্তাব অমুযায়ী নূতন টাইপ ক্রয় করা হইল-কাশিমবাজার হইতে খাগ্ডায় তারণ মণ্ডলের দরুণ "মণীব্রু বাবুর" আদি বাড়ীতে উক্ত ছাপাখানাটি হইল। সম্পূর্ণ নৃতনভাবে ছাপাখানার স্থানান্তরিত কর্ম চলিতে লাগিল। কিছু দিনের মধ্যেই ছাপাখানার পরিচালন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলে চিফসেক্রেটারী হরেক্রকৃষ্ণ রায়, এটেট্ ইন্জিনিয়ার কবিবর যতীন্দ্রনাথ সেনগুপু, বন্ধুবর গোপিকাকান্ত দে, শ্রদ্ধাস্পদ রামকৃষ্ণ লাহিড়ী প্রভৃতির উত্যোগে এবং মহারাজের আরুকূল্যে বর্ত্তমান লেখককে সম্পাদক করিয়া ''স্বদেশ" নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিবার আয়োজন করা হয় কিন্তু লেখক হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় বহরমপুর ত্যাগ করিতে বাধ্য হন—প্রেসের অম্ম ব্যবস্থা

পরিশিষ্টের ৬০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত "হরিদ্বারের পথে" দ্রন্টব্য ।

করিতে হয় এবং উক্ত পত্রিকা প্রকাশের আয়োজনও বিফল হইয়া যায়।

ভগ্নস্বাস্থ্য ও বিপর্য্যস্ত অবস্থার মধ্যেও মহারাজের যথাসাধ্য দান ও কর্ম-ব্যস্ততা দেখিতে পাওয়া যায়।

তরা আষাঢ় কলিকাতায় শ্রীগোরাঙ্গ-মিলন-মন্দিরের বার্ষিক অধিবেশন এবং ৪ঠা আষাঢ় উক্ত উৎসব সম্পর্কীয় প্রদর্শনী ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার আয়োজন হয়। উক্ত অমুষ্ঠানে মহারাজ ১০০২ টাকা দান করিলেন—এবং স্বয়ং তথায় উপস্থিত থাকিয়া উৎসবের সৌষ্ঠব সাধন করিলেন। জিয়াগঞ্জ এডোয়ার্ড্ করোনেশন ইন্ষ্টিটিউটের প্রাচীর নির্দ্মাণের জন্ম স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট নিজে আর্থিক সাহায্য পাঠাইয়া দিলেন।

ভাজমাসে পাবনা হিমাইতপুরস্থিত 'সংসঙ্গ' আশ্রমে সেখানকার সাংবংসরিক অধিবেশন ও উৎসবে সভাপতিত্ব করিবার জন্ম মহারাজ বাহাছর আমন্ত্রিত হইলেন। সেখানে মহারাজের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা হইল—উৎসব-সভায় মহারাজ—''তপোবনের আদশ" সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্ততা দিলেন।

২০শে ফাল্কন ( ৪ঠা মার্চ্চ ) লর্ড এস, পি, সিংহকে কাশিমবাজার রাজবাড়ীতে বিশেষ সমারোহে "গার্ডেন পার্টি" দেওয়া হইল। মিস্ ক্যাথারিন মেও'র 'মাদার ইণ্ডিয়া' \* নামক বিদ্বেষ্ট্লক ম্বণিত পুস্তক

• Mrs. R. Sinha Berhampur

Saidadad Rajbari

Dear Madam,

\* \* I have every sympathy with the object of the meeting protesting against such false and malicious allegations as are published in Miss Catharine Mayo's "Mother India." You can take the name of the Maharanee when you propose the resolution and I heartily accord my consent to it.

#### ভাগ্যচক্রে

প্রকাশের বিরুদ্ধে আহুত প্রতিবাদ সভায় মহারাজ বাহাত্র নিজের যথাকর্ত্তব্য সম্পাদন করিলেন।

মানসিক অশান্তির উপর আশ্বিন মাস হইতেই মহারাজের স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। নানাবিধ ব্যাধি আসিয়া শরীরে আশ্রম করিতে লাগিল।—কিছুক্ষণ বসিয়া থাকার পর উঠিয়া দাঁড়াইতে কষ্ট হয়, প্রস্রাবের দোষ দেখা দিয়াছে, হাতের আঙ্গুলগুলিতে তেমন বল পান না। কলিকাতার বিখ্যাত কবিরাজ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মল্লিকের চিকিৎসা চলিতে লাগিল।

এ সময় বধ্রাণীর শরীরও খুব অস্কু, তিনি অজীর্ণ ও ক্ষুধামান্দ্য রোগে ভূগিতেছিলেন। তাঁহার বায়পরিবর্তনের প্রয়োজন হইল, মহারাজেরও শরীর অসুস্থ—এই কারণে ২৫শে আশ্বিন সপরিবারে মহারাজ রাঁচি যাত্রা করিলেন।

রাঁচিতে আসিয়া মহারাজ সুস্থতা বোধ করিতে লাগিলেন। এখানে আসিয়াও তাঁহার বিশ্রাম নাই। কার্ত্তিক মাসে রাঁচির "আদর্শ সরস্বতী বিভালয়" পরিদর্শনকালে কর্তৃপক্ষগণ মহারাজকে বিশেষভাবে সংবর্দ্ধিত করিলেন। পৌষ মাসে পাটনা—রাজগীর যাত্রা করা হইল। রাঁচি হইতে রাজগীর ২১৩ মাইল। ছয় সাতখানি মোটর করিয়া সপরিবারে দীর্ঘপথ অতিবাহন করিয়া মহারাজ রাজগীর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে আসিয়া মহারাজ শরীরে অনেকটা বল পাইলেন—ছুই বেলা খুব বেড়াইতে লাগিলেন। প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ কীর্ত্তির নিদর্শন এখানে পর্যাপ্ত আছে—মহারাজ সেই সকল দেখিয়া বিশেষ আনন্দ বোধ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন সেখানে থাকিয়া গয়ায় পিতৃপুরুষের পিগুদান করিয়া কিউলের পথে মাঘ মাসে কাশিমবাজার ফিরিয়া আসিলেন।—এ ঘটনাগুলির মধ্য দিয়া মহারাজের কর্ম্মব্যস্ত অনলস জীবনযাপনের পরিচয় পাওয়া যায়।—রাঁচি হইতে ফিরিয়াই মহারাজ বগুড়া জেলার হিলি সহরে হিন্দু-মিশন কর্তুক

অমুষ্ঠিত গৌরাঙ্গ সম্মিলনীর অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবার ভার লইলেন।

তরা ফাল্কন কল্যাণীয়া শ্রীমতী অণিমাপ্রভার (বর্ত্তমান মহারাজকুমারী) \* হাতে আঘাত লাগাতে—মহারাজ নিজে তাঁহাকে কলিকাতায়
লইয়া আসিলেন ও মেডিকেল কলেজের প্রথম সার্জ্জেন লেফ্টেনান্ট্
কর্নাল্ ষ্টীন সাহেবকে দেখাইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন।
অল্পদিনের মধ্যেই মহারাজপৌত্রী আরোগ্য লাভ করিলেন।

ফাল্কনমাসে বহরমপুরে লর্ড সিংহের মৃত্যু এ বংসরের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। লর্ড সিংহের পুত্র অনারেবল্ স্থালচন্দ্র সিংহ সে সময় বহরমপুরের জেলা-জজ্। তাঁহারই বাড়ীতে এই শোচনীয় ঘটনা ঘটে। রাত্রে আহারাদির পর লর্ড সিংহ নিদ্রা যান, প্রাতঃকালে গাত্রোখান করিতে বিলম্ব হওয়ায় তাঁহার ঘর খুলিয়া দেখা গেল তিনি মৃত অবস্থায় শয্যার উপরে শায়িত রহিয়াছেন। মহারাজ-কুমার শ্রীশচন্দ্রের পত্রে মহারাজ হিলিতে গৌরাঙ্গ সম্মিলনীর অধিবেশন সভায় এই মৃত্যুসংবাদ পান। লর্ড সিংহের মৃত্যুতে তিনি একজন বিশিষ্ট বন্ধুকে হারাইয়া হঃখে অভিভূত হইয়া লিখিতেছেন;—

<sup>•</sup> গত ২৮শে আগাঢ়, সন ১৩৩৬ সাল, মঙ্গলবার কলিকাতা হরিঘােষ ষ্টাটনিবাসী প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী স্বর্গীয় প্রহলাদচন্দ্র পাল মহাশ্রের পৌত্র এবং শ্রীযুক্ত
যতীন্দ্রনাথ পাল মহাশ্রের লাতৃস্পুত্র শ্রীমান বিশ্বনাথ পালের সহিত মহারাজকুমারী
অণিমাপ্রভার শুভবিবাহ সম্পন্ধ হইয়া গিয়াছে। গাত্রহরিদ্রা উপলক্ষে বরপক্ষ
মাঙ্গলিক হরিদ্রা 'এরোপ্লেন' যোগে কাশ্মিবাজাররাজ বাড়ীতে পাঠাইয়া ছিলেন।
প্রায় সহস্রাধিক বর্যাত্রী হইখানি স্পেদাল ট্রেণে কাশ্মিবাজার পৌছিলে বিরাট
শোভাযাত্রা সহকারে বরকে বিবাহ মন্তপে আনা হয়। বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীশচন্দ্র
সেদিন অভ্যাগত ভদ্রলোক, আত্মীয়, কুটুম্ব ও বন্ধুগণকে আদর-আপ্যায়ন ও
স্বভাবস্থলভ অমায়িকতায় এবং ভ্রিভোজনের ব্যবস্থায় এমনি পরিতৃষ্ট করিয়াছিলেন
যে সকলেই "যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান" বলিয়া তাঁহাকে এক বাক্যে প্রশংসা
করিয়াছিলেন।



পি প্রত মণ্ডেচক ৬ প্রিল সংমক্তক

"When presiding over the function of the most crowded meeting at Hilli, I received the sad message from Sris Chandra about sudden death of Lord Sinha, which shocked me terribly. I feel the agony keenly because only a few hours before I had his enjoyable company at Kasimbazar."

#### সন ১৩৩৫ সালের কথা—

মহারাজের আর্থিক কন্ত সমান ভাবেই চলিতেছে। বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও তিনি যে আজ ইচ্ছামত ব্যয় করিতে পারিতেছেন না—ইহাই তাঁহার মানসিক অশান্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইল। ৬ই বৈশাখ তারিখে জনৈক ভদ্রলোককে লিখিত মহারাজের একখানি পত্রে তিনি এ বিষয়ে বিশেষ তৃঃখ প্রকাশ করিতেছেন দেখিতে পাই।—প্রাস্কক্রমে মহারাজ লিখিতেছেন যে জমিদারী ও কলিয়ারী একযোগে তাঁহার এক্টেটের বার্ষিক আয় ৩২ লক্ষ টাকা—অথচ আজ তাঁহাকৈ বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকার মুখ চাহিয়া দিন কাটাইতে হইতেছে।

এই সময় ইংলগু হইতে পি, সি, রায় চৌধুরী নামক জনৈক ভদলোক আনেরিকা হইতে ঋণ সংগ্রহপূর্বক গিলেগুর কোম্পানীর ঋণশোধ করিয়া দিবার প্রস্তাব পাঠান। কিন্তু সে প্রস্তাব মহারাজ বাহাত্ত্র ভাল বুঝিতে না পারায় তাঁহাকে সেই মর্ম্মে উত্তর দেন—তাহার পর উক্ত চৌধুরী মহাশয় আর সে বিষয় কোনও উচ্চবাচ্য করেন না।

১০ই বৈশাখ তারিখে কলিকাতা হইতে গোমো প্যাসেঞ্চারে মহারাজ
পুরুলিয়া যাত্রা করিলেন। তথাকার ডিষ্ট্রীক্ট্ বোর্ডের চেয়ারম্যান
নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় এম-এল-সি মহাশয় মহারাজকে অভিনন্দনের
প্রদান করিলেন। মহারাজকে সম্মান প্রদর্শন ছাড়া এ অভিনন্দনের
অক্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল না।

দিঘাপতিয়ার কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম-এ মহাশয় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদপ্রার্থী হইয়া দাড়াইলে—মহারাজ সর্বপ্রথত্বে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন—এমন কি কাশিমবাজারের রাণী সরোজিনী দেবী অন্তঃপুরবাসিনী হইয়াও যাহাতে ভোট দিতে পারেন তদ্বিয়ে তিনি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কুমার শরৎকুমার উক্ত সদস্যপদে নির্ববাচিত হইয়াছিলেন।

পাটনা কলেজের অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহারাজের বিশেষ প্রিয় পাত্র ছিলেন। তিনি ছয় সাত মাস হইতে পীড়িত শুনিয়া মহারাজ তাঁহার চিকিৎসার সাহায্যার্থে ১০০২ একশত টাকা পাঠাইয়া দিলেন।

বন্ধুবর নলিনাক্ষ সান্ন্যাল সে সময় লগুনে থাকিয়া "অর্থনীতি"তে "ডক্টরেট" উপাধির জন্ম অধ্যয়ন করিতেছিলেন ;— এই ত্রবস্থার মধ্যেও মহারাজ তাঁহাকে তাঁহার মাসিক সাহায্য নিয়মিত ভাবে পাঠাইতেন। তাঁহাকে লিখিত মহারাজের তুইখানি পত্রে মহারাজের বহুদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায় এবং তাঁহার হিতৈষী বন্ধু বহরমপুরের খ্যাতনামা জমিদার বিষ্ণুচরণ সেনের মৃত্যুতে তিনি যে কি পরিমাণ ব্যথিত হইয়াছিলেন তাহাও বুঝিতে পারা যায়,—

Nalinaksha Sanyal Esqr., 112, Gower Street, London. W. C. I.

Kasimbazar The 21st June 1928, ৭ই আষাচ, ৩৫।

প্রিয় নলিনাক,

তোমার ৩১শে নের পত্র পাইলান। পত্রথানি আগাগোড়া পড়িলাম। এবার বাংলাদেশের অনেকস্থানে ছার্ভিক্ষ তাহার করাল মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছে। তাহার সঙ্গে জলাভাব আসিয়া যোগ দেওয়ায় দেশে মড়ক খুব্ই হইয়াছিল। কলেরা ও বসস্ত দিন করেক খুব্ই মৃত্যুর বহর বহাইয়াছিল। বর্ধাগমে দেশ একটু ঠাওা হইয়াছে, কিন্তু ছার্ভিক্ষের প্রকোপ কমে নাই।

পাশ্চান্ত্য দেশের উত্থম ও উৎসাহ সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। তোমরা থাকিতে থাকিতে একবার ঐ দেশ ভ্রমণ করিতে পারিলে আনন্দ হইত, কিন্তু এখন আর উপায় নাই। বার্দ্ধক্য ও বিশাল সংসার আর এখন ওসব কথা ভাবিতেই দেয় না।

মধ্যে তোমাদের সাহিত্যসেবার সম্বন্ধে থবরের কাগজে দেথিয়াছিলাম। স্থদ্র বিলাতেও তোমরা যে বঙ্গভাষার চর্চার জন্ম সন্মেলন করিয়াছিলে ইহা বড়ই স্থথের বিষয়। যতটা পার স্বতঃপরতঃ দেশের মঙ্গল করিবে। অস্ততঃ চেষ্টা করিবে।

তোমার নিকট পাঠানর জন্ম অন্ত ৩০০ টাকা কলিকাতার Thomas Cook এর নিকট পাঠাইলাম। আমি মধ্যে দিনকয়েকের জন্ম দার্জ্জিলং গিয়াছিলাম।

তোমার শরীর ভাল আছে জানিয়া পরম সম্ভোষ লাভ করিলাম। ভগবৎ-রুপায় আমরা ভাল আছি। তোমার মঙ্গল হউক। ইতি— \* \* \*

ডক্টর নলিনাক্ষ সান্তালকে লিখিত আর একখানি পত্র—
কাশিমবাজার
ক্ষেমাম্পদেযু
২৩ আশ্বিন, ১৩৩৫

তোমার ১২ই সেপ্টেম্বরের পত্র পাইয়া স্বল্প কথায় ভ্রমণর্ত্তান্ত পাঠ করিয়া স্থাই ইইলাম। গ্রীষ্মকালে লেক ডিষ্ট্রিক্টগুলি ঐ সব দেশে দেখিতে অতীব স্থন্দর হয় ও তুমি সেই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়াছ জানিয়া আনন্দ হইতেছে। • •

হল্যাণ্ডে বিশ্বযুবক-সম্মিলনীতে তুমি যে বক্তৃতা করিয়াছ তাহা আমরা এখানে কাগজে দেখিয়াছি। তুমি যে ভাবে প্রণোদিত হইয়া কথাগুলি বলিয়াছ, তাহা কি তাঁহারা উপলব্ধি করিয়া আমাদের হিতসাধন করিবেন, আশা কর ?

নারী-শিক্ষা প্রসারের জন্ম এখানে একটা চেষ্টা চলিতেছে সত্য, কিন্তু তাহার ফলাফল কি হইবে তাহা কালের গর্ভে নিহিত। পাশ্চান্তা দেশ সর্ববিষয়ক উন্নতির পথে ক্রত ধাবিত হইরাছে। তাঁহাদের আধ্যাত্মিকতার মঙ্গলসংবাদে শ্বখী হইলাম।

পড়াশুনার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাথিয়া আত্মোন্নতির চেষ্টা করিবে। যাহা শিথিতে গিয়াছ তাহা ভাল করিয়া শিথিয়া আদিবে। তোমার পাঠের থরচ ৫০০১ টাকা আগামী কল্য Thomas Cook এর নিকট পাঠাইব। \* \* \*

সন ১৩৩৫ সালের সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা—সকলের পক্ষে
অতীব আনন্দের কথা—কলিকাতার বাড়ীতে মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্রের
পুত্র সোমেন্দ্রচন্দ্রের জন্ম। ২০শে ভাদ্র, সন্ধ্যা আট ঘটিকার সময়,
পৌত্র ভূমিষ্ট হইয়াছে শুনিয়া মহারাজ আনন্দে আত্মহারা হইলেন।
বহু আকাজ্জার পর শ্রীশচন্দ্রের পুত্রসন্তান হইয়াছে—কাশিমবাজারের
আনন্দ-ছলাল, নয়নানন্দ শিশু পৌত্রের মুখ দেখিয়া বৃদ্ধ পিতামহের
চিন্তাক্লিষ্ট আননে হাসি ফুটিল, সমস্ত রাজপরিবারের মধ্যে আনন্দের
স্রোত বহিতে লাগিল।

এ বংসরের মধ্যভাগ হইতে মহারাজের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইতে শোচনীয়তর হইতেছিল। তিনি কেবল ঋণের উপর ঋণ করিয়া—ত্বন্দিস্তা ও অশান্তিতে বিত্রত হইয়া পড়িতেছিলেন। এদিকে নিজের স্বাস্থ্যও ভাল নয়—জীর্ণজ্ঞরে ভূগিতেছিলেন বলিয়া পুরীধামে বায়্পরিবর্ত্তনের জন্ম যাত্রা করিলেন। সেখান হইতে ২রা জানুয়ারী বুধবার অপরাক্তে কলিকাতা নাট্যসম্রাট গিরিশচক্রের মশ্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা\* উপলক্ষে অমৃতলাল বস্থুর আমন্ত্রণে মহারাজ উহার নেতৃত্ব করিয়া পুনরায় পুরী ফিরিয়া গোলেন। প

† প্রীযুক্ত অমৃতলাল বস্থ নাট্টাচার্য্য

৩, শ্রামস্কোরার, কলিকাতা।

পুরী

১৫ই ডিসেম্বর, ১৯২৮

মহাত্মন্,

আপনার ৪ঠা ডিসেম্বরের পত্র পাইয়া বিশেষ স্থথী হইলাম। গিরিশ শ্বৃতি সমিতির কার্য্যকরী সভা উক্ত মহাকবির নশ্মর মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠার জক্ত আমাকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। আগামী ১৪ই ডিসেম্বর উক্ত কার্য্যের দিন স্থির করার অভিপ্রায় করিয়াছেন। এ কারণ আমি উক্ত সভাকে ধক্তবাদ প্রদান করি।

পরিশিষ্ট ১৯৬ পৃষ্ঠা দ্রন্থব্য।

পুরী অবস্থান কালে অগ্রহায়ণ মাস হইতে মহারাজের দৈহিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে। সমুক্ত নিস্থিত চক্রতীর্থ হইতে পায়ে হাঁটিয়া একদিন তিনি শ্রীশ্রীজগরাথ দর্শন করিতে যান। এই পরিশ্রমে তাঁহার 'হাটে'র অবস্থা থুবই খারাপ হইয়া পড়ে। সমুক্ত তীরস্থিত নিজ বাড়ীতে কোনও প্রকারে ফিরিয়া আসিয়া তিনি একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন। সেদিন আর উত্থান-শক্তি ছিল না। মহারাজের 'হাটে'র 'প্যাল্পিটেশন' বৃদ্ধি পাইল—প্রস্রাবের দোষ বৃদ্ধি হইল—ডাঃ অজিত বাবুর ঔষধ ছাড়িয়া মহারাজ ২০শে অগ্রহায়ণ পুরীর কবিরাজ মাগ্লী মিশ্রের ঔষধ সেবন আরম্ভ করিলেন। এই অবস্থার মধ্যেও তিনি দিবারাত্র পৌত্রের অন্ধ্রপ্রাশনের কথা ভাবিতেছিলেন—উক্ত উৎসব উপলক্ষে কোথা হইতে কোন্ দ্রব্য খরিদ করিতে হইবে—সে বিষয় কাশিমবাজারের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণকে উপদেশ দিয়া পত্র লিখিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে অনেকটা স্থস্থ ইইবার পর—১০ই মাঘ পুরীর রাজার সহিত মহারাজের সাক্ষাং হইল। তিনি মহারাজের সম্মানার্থ বহু রকমের আচার, বড়ি, লাড়ু ও নানাবিধ মিষ্টান্ন তাঁহাকে উপহার পাঠাইলেন।

—১৩ই মাঘ তারিখে মহারাজ সপরিবারে কাশিমবাজার প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন—নবকুমার সোমেন্দ্রচন্দ্রের শুভ অন্নপ্রাশন মহা সমারোহে ৯ই ফাল্কন সম্পন্ন হইল।

আমার বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থায় ঐ দিনে ঐ কার্য্য সমাধা করিতে পারিব না।
আর এক সপ্তাহ সময় দিলে আমি ঐ কার্য্য করিতে সক্ষম হইব এইরূপ আশাকরি। যদি আপনাদের সময় দিবার আপত্তি না থাকে তবে দিন ধার্য্য করিয়া
আমাকে সংবাদ দিলে আমি ঐ সময়ে কলিকাতা যাইয়া ঐ কার্য্য সমাধা করিব।
মহাকবি গিরিশচন্দ্রের একটু সেবা করিতে পারিলে আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে
করিব। ইতি— \* \*

অন্ধর্থাশনের সময় মহারাজ যে কি অমানুষিক পরিশ্রম করিয়াছিলেন
—তাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। নগ্ন পদে—সমগ্র রাজবাড়ীর উপর
নীচ করিয়া সকল প্রকার ব্যবস্থার পর্য্যবেক্ষণ, কখনও কখনও নিজের
হাতে আহারের স্থান করা, সর্ব্বশেষে চাকর-বাকর ও পরিবেশকদের
আহারাদির ব্যবস্থা করিতে রাত্রি প্রায় প্রভাত হইয়া যাইত। কোনও
দিন যদি বা এক আধ ঘন্টা বিশ্রামের স্থ্যোগ পাইতেন—রাত্রি
প্রভাত হইতে না হইতেই আবার অফিস-কামরার সম্মুখের বারান্দায়
মহারাজের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাওয়া যাইত—তিনি একে একে সকলকে
জাগাইয়া পুনরায় আগত দিনের কার্য্যসূচী ঠিক করিতে বসিতেন।

এই শুভ কার্য্য শেষ হইবার পরই আবার তিনি "বেবি সো" (Baby show) ও শিশুমঙ্গল প্রদর্শনীর কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

#### সন ১৩৩৬ সালের কথা---

২০শে আবাঢ় হইতে মহারাজের ভাগিনেয় হেমন্তকুমার নন্দীর অসুস্থতা থুব বৃদ্ধি পায়। অনেক দিন হইতেই তিনি ভূগিতেছিলেন। মহারাজের নিকট সৈদাবাদ রাজবাটীতেই তিনি শয্যাগত অবস্থায় ছিলেন। দৈনিক জ্বর ১০৩ ডিগ্রী, প্রস্রাববন্ধ সহ নানাবিধ উপসর্গ আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতা মেডিকেল কলেজে "কটেজ" ভাড়া করিয়া স্থাচিকিৎসার জন্ম তাঁহাকে কলিকাতায় পাঠান হইল। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও তাঁহার জীবন রক্ষা করিতে পারা গেল না। শ্রাবণ মাসেই তিনি রোগযন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

সৈদাবাদ 'স্বর্ণময়ী এসোসিয়েশন্' একটি লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান। রোগীর শুশ্রাষা, অনাথের সাহায্য, সাহিত্যচর্চ্চা, ব্যায়াম শিক্ষা প্রভৃতি যুবকগণের আত্মোন্নতিমূলক কার্য্যকারী এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মহারাজ মণীক্রচক্র।

#### ভাগ্যচক্রে

বর্ত্তমান বর্ষে তাহার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবার জন্স মহারাজ রায় বাহাত্বর জলধর সেনকে নিমন্ত্রণ করিয়া সৈদাবাদ আনিয়া-ছিলেন। ছোট বড় সকল কাজেই তাঁহার এই প্রকার উৎসাহ দেখা যাইত। যিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ ও সম্মিলনের জন্ম চিস্তাকুল তিনিই আবার স্বর্ণময়ী এসোসিয়েশনের সাংবাৎসরিক অধিবেশনের সৌষ্ঠব সাধনের জন্ম যত্নবান! এই প্রকার নিন্ধাম কর্ম্মীর আদর্শ জগতে বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না।

গিলেণ্ডারস্ কোম্পানীর হাত হইতে কাশিমবাজার এঠেট বর্ত্তমান সালে "কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস" ( Courts of Wards ) এর হাতে যায়। মহারাজের মনের অবস্থা ইহাতে আরও শোচনীয় হইয়া উঠিল। "কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস"এ এঠেট যাওয়ার সময় সম্পত্তির মালিককে "ওয়ার্ড" হিসাবে রাজীনামায় যে সব কথা লিখিয়া দিতে হয় তয়ধ্যে কয়েকটি কথা মহারাজের পক্ষে বিশেষ অপমানজনক সন্দেহ নাই। কারণ অপব্যয় বা অক্ষমতার জন্ম ত তাঁহার বিশাল জমিদারী ধ্বংসোন্ম্থ হইয়া "কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস্"এ যায় নাই—তিনি জানিতেন কি উদ্দেশ্যে তিনি অর্থবায় করিয়াছিলেন তাই নাম সহি করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক তিনি বলিয়াছিলেন—"আমার ভাগ্যদেবতা আজে আমার সহিত চূড়ান্ত হিসাব নিকাশ করিয়া লইলেন। \*

\* চিফ সেক্রেটারী হরেন্দ্রবাবৃকে ৬ই চৈত্র তারিখের লিখিত পত্র হইতে উদ্তৃত—

"Court of Wards" এর আইন আমি জানি। যথন Court of Wards এ

আমার সম্পত্তি দিবার কথা হইয়াছিল তথন মেসার্স গিলেগুরিস্ কোম্পানীর নিকট

যে সম্পত্তি মর্টগেজ আছে তাহাই দিবার কথা হইয়াছিল। শ্রীথুক্ত গুপ্ত সাহেব

আমার অলাক্ত দেনা পরিশোধের উপায়ের জল্ল আমার অলাক্ত সম্পত্তি যাহা আছে

তাহাও "কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস্"এ দিবার কথা বলেন। এক্ষণে সে মতের পরিবর্ত্তন

করা হয় নাই। তবে হুংথের বিবয় এই যে গিলেগুরিস্দের অধীন হইয়া জমিদারীর
গৌরব রক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম কিন্তু "কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস্"এর অধীন হইয়া

সেটুকুও যাইতে বিসিয়াছে। দোষ কাহারও নাই—দোষ আমার ভাগ্যের এবং
বৃদ্ধির। যাহা হউক বাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবে তজ্জ্য হুংথ করিবার কিছু নাই।"

মহারাজের অর্থকুচ্ছুতা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মহারাজ উত্তমর্ণের তাগিদে অস্থির হইয়া পড়িলেন। মান সম্ভ্রম যেন আর রক্ষা করিতে পারেন না এমনই অবস্থা। প্রতিদিন স্বাস্থ্যেরও ভয়াবহ অবনতি ঘটিতে লাগিল। এ সময় মহারাজ যে কি গভীর হুঃখ ও অসহনীয় মর্ম্মপীড়া সহা করিতেছিলেন তাহা হরেন্দ্র বাবুকে লিখিত ১ই, ২৫শে ও ২৯শে শ্রাবণের তিনখানি পত্রে স্বম্পন্ত ইইয়া উঠিয়াছে।

> সৈদাবাদ রাজবাড়ী ১৩৩৬।৯ শ্রাবণ।

কলিকাতা হইতে আসিবার সময় আপনি বলিয়াছিলেন, হাজার পঁচিশ টাকা বোগাড় করিয়া আমার নিকট পাঠাইবেন। আমিও সেই আশায় এতদিন কাটাইলাম। পাওনাদারদের উত্তেজনায় আর তিঠাইতে পারিতেছি না। ভগবান্ যে কি মানসিক ছশ্চিস্তায় আমাকে ফেলিয়াছেন তাহা লেখনীঘারা জানাইতে পারিতেছি না। অর্থসংগ্রহের জন্ম বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে নতুবা অনেকগুলি প্রাণী অনাহারে মারা যাইবে। এই পত্র লিখিতে বুক ফাটিয়া যাইতেছে। Prestige prestige করিয়া অন্থির হইয়া পড়িয়াছি, তাহা আর রক্ষা করিতে পারিতেছি না। কর্ম্মচারিদিগকে শীঘ্রই বলিতে হইবে—"আপনারা নিজের নিজের চেষ্টা দেখুন, আমি আর আপনাদিগকে প্রতিপালন করিতে পারিবে না।" menialsদের তো কথাই নাই, যাও বলিলেই যাইবে। আশ্রিতদের যে কি উপায় হইবে তাহা ভাবিতে পারিতেছি না। \*

সৈদাবাদ রাজবাড়ী ২৫ শ্রাবণ ১৩৩৬

কাশিমবান্ধার রাজবাড়ীর শুভ পুণ্যাহ গতকল্য স্থসম্পন্ন হইয়া গেল। \* \* \*
টাকার তাগাদায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছি। \* \* \* বাবু গত কল্য
পুণ্যাহের সময় লোক পাঠাইয়াছিলেন। অনেক কটে তাঁহাকে রিক্তহত্তে বিদায়
করিয়াছি। মহারাজাধিরাজ কামেশ্বর সিংহ লিথিয়াছেন—

"I find that it will be impossible to think of that investment of a crore and twenty five lakhs."

আমি আগামী ২৮শে শ্রাবণ কলিকাতায় যাইব মনে করিতেছি। \* \*



শ্রীশচন্দ্র, অণিমাপ্রভা, মণীন্দ্রচন্দ্র, সোমেন্দ্রচন্দ্র

# কাশিমবাজার রাজবাড়ী ২৯ আখিন। ১৩৩৬

\* \* গত সপ্তমী হইতে আমার জর হইয়াছিল, প্রার শব্যাগত
অবস্থায় ছিলাম। মায়ের পূজা পর্যাস্ত পূজার দালানে থাকিতাম। তৎপর সমস্ত
দিনরাত্রি শব্যাশায়ী অবস্থায় কাটাইতাম। আজ ঘাদশীর দিন অন্ধপথ্য করিয়াছি
ও ভাল আছি। গতকল্য হইতে মুকুন্দ কবিরাজের ঔষধ থাইতে আরম্ভ
করিয়াছি। \* \*

মা আনন্দমন্ত্রী যে সকলের পক্ষে আনন্দদায়িনী হন না তাহাতো আমি প্রতিদিনই প্রত্যক্ষ করিতেছি। \* \* \*। আমি মনে করিতেছি যথন বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্ম আমাকে স্থানাস্তরে যাইতেই হইবে তথন থরচ কমান কিরূপে যাইতে পারে তাহা তথা হইতে স্থির করা যাইবে। আশ্রিত পরিবারদের ভরণ পোষণই বড় কঠিন। তাঁহাদের মেজাজ ছোট করিবার উপায় নাই।

আন্তাবলের ব্যয় কমান বড়ই মুদ্ধিল। 

\* 

\* 

\* 

ইহা ছাড়া

হাতীশালা, গোশালা, এমারতথানা রাখিতেই হইবে। বাগান কিছু রাখিতেই

হইবে। এই সকল থরচ বজায় রাখিয়া চলিবার একটি হিসাব করিতে হইবে।

Court of Wards এর নিকট কোন প্রত্যাশা আমি রাখি না এবং করাও উচিত নয়। কলিকাতা ছাড়া অন্ত কোন স্থানে যাইবার উপায় নাই। কারণ ছেলেদের লেখা পড়া শিখাইতে হইবে। কলিকাতা Establishment একটী বৃহৎ খরচ হইয়া পড়িয়াছে তাহা আপনি দেখিয়াও দেখিতেছেন না।

প্রতি বংসর মহালয়ার দিন ৺শিবনারায়ণ স্বামীর স্মৃতিপূজার উদ্দেশে তদীয় প্রধান শিশ্ব শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সারাদিন ব্যাপী এক বিরাট হোমের অমুষ্ঠান করিয়া থাকেন। উক্ত দিবসরাত্রিব্যাপী হোমে স্বামীজীর বহু ভক্ত একত্র মিলিত হন। কলিকাতা ও কলিকাতার বাহির হইতে বহু নরনারী এই যজ্ঞক্রিয়া দেখিবার জন্ম উপস্থিত হইয়া থাকেন। বহু ভক্তমহিলা ও ভক্তসন্থান এই বিরাট হোমে যোগদান করিয়া থাকেন, একথা কলিকাতাবাসী সকলেই অবগত আছেন। এই যজ্ঞ মহারাজ বাহাছরের কলিকাতান্থ বাড়ীর স্মুবৃহৎ প্রাঙ্গণেই অমুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

প্রতি বংসর শারদীয় পূজার ছুটীর অব্যবহিত পূর্বের বহরমপুর কলেজের ছাত্রগণ একটি সামাজিক উৎসব (Social gathering) করিয়া এই উৎসবে সহরবাসী বহু ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হইয়া সম্মিলিত হন। ছাত্রগণের নিকট এই উৎসবটির বিশেষ মূল্য আছে। এই উৎসব ব্যাপারটির সাফল্যের জন্ম মহারাজের যত্ন বা উৎসাহের কোনও দিন কোনও ত্রুটি দেখা যায় নাই।—স্থানীয় ব্যাপার সামাগ্র হইলেও একদিকে যেমন সে বিষয়ে তাঁহার অপরিশ্রান্ত উৎসাহ ছিল নাগরিক জীবনের বৃহত্তর কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতিও তেমনি তাঁহার প্রথর দৃষ্টি ছিল। তৎকালে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবের নিদর্শন চারিদিকে দেখা দিতে লাগিল। তথাকথিত স্বাধীনতা-প্রায়তার নামে উক্ত্র্মলতার, ব্যক্তিষের নামে দান্তিকতার ও দেশসেবার নামে স্থলভ খ্যাতি অর্জনের নেশা যুবকগণকে মাঝে মাঝে উদ্ভ্রান্ত করিতে লাগিল; দেশের কল্যাণ-কর্ম্মে সমর্পিত-প্রাণ মণীন্দ্রচন্দ্র তাহা ভীতিবিহ্বল **ন্থদয়ে অনুভব করিলেন** এবং ২৮শে অক্টোবর তারিখে বহরমপুর গ্র্যান্টহলে একটি সাধারণ সভার আহ্বান করিয়া লালগোলার মহারাজ-প্রমুখ জেলার বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে কর্ত্তব্য আলোচনার জন্ম নিমন্ত্রণ করিলেন। সভার অধিবেশন হইল—আলোচনাও হইল কিন্তু মন্তব্য অমুসারে কার্য্য ও কর্ম্মিগণের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার ভার যিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিলেন মহাকালের আহ্বানে তাঁহাকে কর্মক্ষেত্র হইতে বিদায় লইতে হইল।

শারীরিক অস্কুস্থতা সত্ত্বেও তিনি এলাহাবাদ কুস্তমেলায় যাইবার জন্ম ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ভাল দেখিয়া বাড়ী ভাড়া লইবার জন্ম এলাহাবাদের রাসবিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে ১৫ই আশ্বিন পত্রও লেখা হইল। কিন্তু কুস্তমেলা বসিতে না বসিতে মণীক্রচন্দ্রের ভব-সংসারের মেলা চির দিনের জন্ম ভাঙ্গিয়া গেল!

মাসাবধি কাল মহারাজের প্রত্যহ অল্প অল্প জর হইতেছিল—শরীরও

খুব হুর্বল। কল্যাণীয়া অণিমাপ্রভার বিবাহের জন্ম ব্যস্ত হইয়া তিনি বহু লোককে পাত্র অন্বেষণ করিতে চিঠি লিখিতে লাগিলেন। আশঙ্কা হইয়াছিল, "দিদিমণির" বিবাহটা বুঝি আর দিয়া যাইতে পারিবেন না।

১৬ই কার্ত্তিক হইতে মহারাজের মৃত্ব জব ক্রমশ: প্রবল কম্প জবে পরিণত হইল। দিনে দিনে উত্থানশক্তি প্রায় রহিত হইয়া আসিল। এই অবস্থায় মহারাজ বহরমপুরে আগত "ম্যালেরিয়া কমিশন"কে অভ্যর্থনা করিতে ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। গৃহে ফিরিয়া তিনি প্রবল জবের আক্রান্ত হইলেন। সে জরের আর কিছুতেই বিরাম হয় না! কলিকাতায় যাইয়া চিকিৎসা করাইবার জন্ম গৃহ-চিকিৎসকগণ মহারাজকে অনুরোধ জানাইলেন,—মহারাজেরও ইহাতে অমত ছিল না। কিন্তু দৌর্বলা এতই বৃদ্ধি পাইল যে ২০শে কার্ত্তিক তারিখে তিনি একেবারে শ্র্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। ঐ দিন হইতেই মহারাজের হিকা আরম্ভ হইল।

মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্র তখন কাশিমবাজারেই ছিলেন। কলিকাতার গহচিকিৎসক ডাঃ অজিতবাবুকে সঙ্গে লইয়া অবিলম্বে কাশিমবাজার আসিবার জন্ম তিনি চিফ সেক্রেটারী হরেন্দ্রবাবুকে কলিকাতায় টেলিগ্রাম করিয়া দিলেন। ২৩শে কার্ত্তিক শনিবার মহারাজকে চিকিৎসার্থে কলিকাতায় আনিয়া—ডাঃ স্তার নীলরতন সরকারকে আহ্বান করা হইল। ডাঃ অজিত বাবু দিবারাত্র রাজবাড়ী থাকিতেন, স্তার নীলরতন দিনে রাত্রে যতবার প্রয়োজন হইত ততবার আসিতেন ও চিকিৎসার তত্ত্বাবধান করিতেন।

ডাঃ শুর নীলরতন সরকার পরম যত্নে মহারাজের চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। মহারাজের উপর শুর নীলরতনের যে কিরূপ অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল তাহা এই বিপদের সময় বেশ বুঝিতে পারা গেল। মৃত্যু-উন্মুখ মহারাজের রোগশয্যার পার্শ্বে অসময়ের বন্ধুর মত সহাস্থা-বদনে শুর নীলরতন বসিয়া আছেন—সন্ধ্যার পর রাত্রির প্রগাঢ়তা

নামিয়া আসিতেছে—তবু তাঁহার গৃহে ফিরিবার তাড়া নাই;—ধীরে ধীরে বেদানার রস মহারাজের মুখে দিতেছেন আর বিপুল আগ্রহভরে রোগের হ্রাসর্বদ্ধি লক্ষ্য করিতেছেন।—এ যেন নির্ব্বাণানামুখ গৃহদীপকে প্রাণপণে রক্ষা করিবার চেষ্টা।—কিন্তু শুভইচ্ছার স্থুমিশ্ধ স্পর্শকে উপেক্ষা করিয়া, স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসা-প্রেম-বন্ধনকে তুই হাতে ছিন্ন করিয়া—প্রাণপাখী কোন দূর দ্রান্তের আহ্বানে, কোন উর্ধ্বলোকের পরমালোকের ইঙ্গিতে—দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। এ যেন যুগ্যুগান্তের স্বপ্ন-সৌধ—রাত্রিপ্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যাহাকে প্রত্যক্ষ বলিয়া অনাগত আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিয়াছি—হঠাৎ তাহার আর কোনও অক্তিত্বই রহিল না—রহিল শুধু তীত্র বেদনার অসহনীয় অন্নভূতি!—মৃত্যু যে আজ এমনি প্রত্যক্ষ হইয়া বাস্তব জীবনের সমস্ত ধারণাকে ধূলিসাৎ করিয়া দিবে, মধ্য রাত্রির কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেও তাহা কেহ অনুমান করিতে পারে নাই।

সে দিন ২৫শে কার্ত্তিক সোমবার, ইংরাজি ১২ই নভেম্বর (১৯২৯);
—রাত্রি ১টা ২৩ মিনিটের সময় মহারাজ মণীক্রচক্র মহাপ্রস্থান
করিলেন। একমাত্র উত্তরাধিকারী মহারাজকুমার শ্রীশচক্রকে বলিয়া
গেলেন—"অযথা প্রশংসার জন্ম অর্থবায় করিও না।"

এমন শান্তিময় মৃত্যু কদাচ কখনও দৃষ্ট হয়।—মৃত্যুর ক্ষণকাল পূর্বে মহারাজ নিজে ইষ্টদেবতার মূর্ত্তিখানি চাহিয়া লইয়া প্রণাম করিলেন। নাভিশ্বাস মাত্র ১০মিনিট ছিল—মৃত্যুর কোন যন্ত্রণাই ছিল না। ছুই হাতের কর জপ করিতে করিতে মহারাজ প্রশান্তভাবে ইহধাম ত্যাগ করিলেন।

"মহারাজ নাই" "বাবা নাই", দাদাম'শায় নাই" নাই, নাই— 'কাশিমবাজার' কথাটি উচ্চারণ করিবামাত্র যাঁহার কথা মনে হইত— 'কাশিমবাজার' বলিতে যাঁহাকে বুঝাইত—তিনি আর নাই। ঘরে নাই, বাহিরে নাই,—কর্মক্ষেত্রে নাই,—বিশ্রাম-ভবনে নাই। যাঁহাকে

আমরা আজ ব্যগ্র বাহুর বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিতে চাই তাঁহার নশ্বর ভৌতিক দেহটাই পড়িয়া আছে—দেবতার মন্দির শৃন্ত—দেবতা আজ অন্তর্হিত। মৃত্যু তাঁহার কর্মজীবনের অথগু পরিশ্রান্তির শেষে পূর্ণচ্ছেদ টানিয়া দিয়াছে। অথগুনীয় মৃত্যু, অপ্রধৃষ্ট তাহার শক্তি, অপ্রমেয় তাহার প্রভাব—অনিবার্য্য তাহার গতি—কোন মূহুর্ত্তে হুনিরীক্ষ কোন এক অবকাশে সে আসিয়া এমনি করিয়া অসহায় মান্তবের আত্মবিস্মৃতির উপর কঠোর দণ্ডাঘাত করিয়া চলিয়া যায়। স্থান মানে না, কালাকাল বিবেচনা করে না, পাত্রাপাত্র বিচার করে না;—সকাতর প্রার্থনা, সনির্বন্ধ মিনতি উপেক্ষা করিয়া জীবন-রঙ্গমঞ্চে পরিসমান্তির কৃষ্ণ যবনিকা ফেলিয়া দেয়। আজ সংসার-সমরাঙ্গনের যুধ্যমান সৈনিক তাহার প্রতন্ত ললাটে মৃত্যু-শীতল স্পর্শ অনুভব করিল।—জনসেবার উচ্চাশা, পরত্বঃখমোচনের আকাজ্কা, স্বজনপ্রতিপালনের উদ্বেগ, আশ্রিতরক্ষণের হুশ্চিন্তা, মান-মর্য্যাদারক্ষার উৎকণ্ঠা—সবই আজ মণীন্দ্রচন্দ্রের দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়া গেল!

মণীন্দ্রচন্দ্রের প্রশস্ত ললাটে সে কি অমরত্বের উদ্ভাসিত জ্যোতি!
অসীম সমুদ্রের বিশালতা, অনস্ত আকাশের উদারতা, বিজন অরণ্যের
স্তর্মতা নির্জন রাত্রির তন্ময়তা আজ্ঞ যেন একসঙ্গে মণীন্দ্রচন্দ্রের মুখাবয়বে
ছড়াইয়া পড়িয়া মৃত্যুকে এক অমুপম সৌন্দর্য্যে লোকচক্ষে প্রকাশ
করিল।

এমনি করিয়া যিনি আপনার বিরাটত্বে মৃত্যুকেও পরাজিত করিয়া গেলেন, মানব-জীবনে তাঁহার সেই মহা তপস্থার আদর্শ জাতিধর্ম-নির্কিশেষে পরম শ্রদ্ধায় অনুস্ত হইবে—অভ্যুখানে বিশ্বাসপরায়ণ আমাদের অন্তর আজ এই কথাই বারবার শ্বরণ করিতেছে।

# মর্ম্যত্বের মহাতাপস

# হে মনুয়াছের মহাতাপস!

তোমার জীবনকালের চিরম্মরণীয় পবিত্র স্মৃতি মৃত্যুতে আজ অমর হইয়া রহিল, তাহার পূজার জন্ম কোনও আয়োজন আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই;—সমগ্র বাঙ্গালী জাতির নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম ও চিস্তার মধ্যে তোমার অলোকসামান্ম চরিত্র, অনম্যসাধারণ জীবনের যে জীবন্ত স্মৃতি—ন্তন করিয়া বাঙ্গালী আর তাহার কি উদ্যাপন করিবে? তোমার মৃত্যু তোমার চারিদিকে যে অনস্ত অবকাশ রাখিয়া গেল, তাহা আজ সমগ্র জাতিকে ন্তন করিয়া তোমাকে চিনিবার স্থযোগ দিয়াছে। তোমার পবিত্র স্মৃতি আজি হইতে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের মত পূজার অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া জনসাধারণকে ধন্ম করিবে।

রাজার অপরিমিত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে তুমি ত্যাগ-ব্রতকে জীবনের পরম সাধনা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলে—সহস্র নরনারীর হৃদয়-কমলে তাই তোমার সিংহাসন স্থাতিষ্ঠিত।—আজ নিদারুণ বিয়োগ-হৃঃখের মধ্যে তোমাকে স্মরণ করিয়া দেখিতেছি যে, দেহাবসানে তোমার কীর্ত্তি আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

—বিপদে আশ্রয় দিয়াছ, সম্পদে সম্ভোষ প্রকাশ করিয়াছ; ছঃখে কাঁদিয়া স্থথে হাসিয়া তুমি পরমাত্মীয়ের মত মায়ুষের সহিত মায়ুষের সম্বন্ধকে গভীর হইতে গভীরতর করিয়া তুলিয়াছ, তোমাকে বল্প-জগতে যে হারাইলাম, আমাদের কল্যাণ-কর্ম্মে, সামাজিক অনুষ্ঠানে, রাষ্ট্র-সমস্থায় যে তোমাকে আর আমাদের মধ্যে অগ্রণীরূপে দেখিতে পাইব না, এই অনুভৃতিই আজ আমাদিগকে বিহ্বল করিয়া তুলিতেছে।

হে মহাপুরুষ! হুর্ভাগা জাতির সহস্র অভাব ও বিপর্যায়ের মধ্যে, অনস্ত দারিদ্র্য ও অসীম হুঃখ-বেদনার মধ্যে, অনশনে ক্ষীণ, অশিক্ষায়

#### মনুষ্মতত্ত্বর মহাতাপস

দীন, অজ্ঞতায় পরাধীন বাঙ্গলার জনসমাজে তোমার অনির্বাণ দানযজ্ঞের বহ্নি-শিখা ক্রমশঃ আকাশ স্পর্শ করিয়াছে,—সেখানে তুমি মন্মুয়াষের মহাতপস্থায় নিজের অজ্ঞাতে নিজে এমনি একটা হুর্ল ভ স্থান অধিকার করিয়া গিয়াছ যে, সেখান হইতে তোমার নিত্য পূজার শঙ্খধনি লোকে লোকে চিরদিনই বিঘোষিত হইবে।

ছুর্দিনের পরম বন্ধু! সঙ্কটময় তুর্গমপথে নিরুপায় পথযাত্রীর পরম শরণ ছিলে তুমি,—বিপদ তোমাকে বিচলিত করে নাই, নিক্ষলতা তোমাকে অবসন্ধ করিতে পারে নাই, সমুন্নত মস্তকে তুমি মান্থবের আদর্শ পথে আপনার বলে আপনার পথ করিয়া গিয়াছ; সেখানে তোমার পদচিক্রের সঙ্গে তোমার জীবনের অবিরাম যুদ্ধের যে বিচিত্র ইতিহাস জড়িত আছে, আগত ও অনাগত জীবন-যাত্রীর দল সেই লক্ষ্যেই আপনার পথ করিয়া চলিবে—এই অসহনীয় বিয়োগ-তৃঃখের মধ্যে এইটুকুই আমাদের সান্ধনা।

তুমি যে রাজা, সেকথা তুমি কোনও দিন কোনও কারণে কাহাকেও জানিতে দাও নাই। রাজত্বে রাজার অধিকার, তুমি তোমার দেবত্ব ভি চরিত্রবলে আমাদের হৃদয়-রাজ্য চিরদিনের জন্ম জয় করিয়া গিয়াছ। মণিরত্ব রাজার কাম্য, তুমি ছিলে রাজরাজেশ্বর,—বিশ্বের স্থবিস্তৃত রাজপথে ক্ষুদ্র-মহতের সহিত তোমার নিত্য মিলন দেখিয়াছি, তাই সহস্র হৃদয়-পদ্মে বিরচিত অম্লান বিজয়মালিকা মহাযাত্রার দিনে তোমারই কঠে শোভা পাইতে দেখিলাম;—হৃদয়-বিজয়ী বীর, তোমায় কোটি কোটি নমস্কার।

The position of a man is estimated by the amount he leaves, but in this instance, the Maharaja of Kasimbazar is known by the amount he has given away.

Capilal.

Pilcher.



1244 May 747 ---

# জীবন-স্মৃতি

জীবন-সমুদ্র-বৃকে কভু স্থথে কভু ছথে তরঙ্গ উঠিয়া পুনঃ মিলায় কোথায়, বেলাভূমে চিহ্ন তা'র রেথে যায় অনিবার উপল খুঁজিয়া মরি বিফল ব্যথায়। হর্গম বন্ধুন পথ, কণ্টকিত সর্পভয়াকুল, হুঃথের পসরা বহি' একা তুমি আসিলে পথিক ; মন্দিরের দীপশিথা অন্ধকারে দেখাইল দিক মায়াজাল ছিন্ন করি'—জিনে নিলে আশীর্দাদী ফুল

# তুঃখের জীবন

"হৃ:খ সুখের পূর্ব্বসূচী—প্রভাতোন্ম্থ অদৃষ্টের শুকতারা"—
মণীন্দ্রচন্দ্র তাঁহার জনৈক বন্ধুকে একদিন এই কথা লিখিয়াছিলেন;
—তাঁহার প্রথম জীবনের হৃ:খময় দিনগুলির কথা আলোচনা করিলে
তাঁহার নিজের এই অতি মূল্যবান সারগর্ভ উক্তির সত্যতা উপলব্ধি
হয়।

কাশিমবাজার এষ্টেটের কর্তৃত্ব তাঁহার হাতে আসিবার পূর্ব্বে কিরূপ তৃঃখের জীবন লইয়া সঙ্কট পথে দীর্ঘদিন তাঁহাকে পাথেয়শৃন্য অবস্থায় একাকী অগ্রসর হইতে হইয়াছিল তাহা আমরা এই অধ্যায়ে সন্ধিবিষ্ট ঘটনাগুলি পাঠ করিলেই কতকটা ধারণা করিতে পারিব। অথচ তিনি দরিদ্রের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। ধনী না হইলেও তাঁহাদের সাংসারিক অবস্থা হীন ছিল না। পৈতৃক জমিজমা ও মাতামহ প্রদত্ত মাসহারা লইয়া তাঁহার নিজের সংসার 'বাবুর হালে' চলিতে পারিত। কিন্তু জ্ঞানোন্মেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মণীন্দ্রচন্দ্র স্বজন-প্রতিপালন ও পরার্থে ত্যাগ-ধর্ম-আচরণ জাবনের অবশ্য প্রতিপাল্য ধর্ম বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাগুলি অতিরঞ্জিত করিয়া দেখাইবার সুযোগ থাকে না—দেগুলি একান্ডই আপনার রঙে আমাদের চোখের সম্মুখে ধরা দেয়,—মানুষটিকে বুঝিতে তাই আমাদের কণ্ঠ হয় না,—কল্পনা না করিয়াই আমরা আসল মানুষটিকে একেবারে চোখের সম্মুখে দেখিতে পাই।

দেওয়ান রাজীবলোচনের মৃত্যুর পর তাঁহার ভাগিনের শ্রামাদাস রায় (নম্ম বাবু) মাতৃলের স্থলাভিষিক্ত হন। যাহাতে মহারাণী স্বর্ণময়ীর মন মণীক্রচক্রের প্রতি প্রদন্ন হয় এজন্ম তিনি অমুনয়

বিনয় করিয়া নস্থাবৃকে বহু পত্র লেখেন কিন্তু শুনিতে পাওয়া যায় নস্থ বাবৃ মণীক্রচক্রকে দেখিলেই বিমৃঢ় হইয়া পড়িতেন—ভাঁহার নাম করিলেই কেমন যেন চঞ্চল হইয়া উঠিতেন। উপযুক্ত কর্মচারীর নিত্য নৃতন সংবাদ সরবরাহের গুণে মহারাণী মণীক্রচক্রের মর্মস্পর্শী আবেদনে কোন দিনই কর্ণপাত করেন নাই,—শোচনীয় হুর্দ্দশাতেও সহামুভূতি দেখান নাই। মণীক্রচক্রের মাতার ব্যবহারে তাঁহার প্রতি মাতুলানী যে বিরূপ ছিলেন তাহা নস্থ বাবুকে লিখিত মণীক্রচক্রের পত্রাংশ হইডে বেশ বুঝিতে পারা যায়:—

**"শুনিতে পাই আমার পিতামাতা, মাতুলানীর বিষয়রক্ষার জন্ম যথোচিত** যত্ন চেষ্টা করিয়া তাঁহার বিশেষ উপকার করিয়াছেন। একত্র বাদে ননদও ভাতৃজায়ার পরম্পরের গৃহ-কল্পহের কথা ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। আরও শুনিতে পাই মাতুলানী আমার মাতাঠাকুরাণীকে বাটী হইতে বহিষ্ণতা করিয়া দিলে তিনি দাঁড়াইবার স্থানাভাবে আপন অর্থে একটি বসতবাটী নির্ম্বাণের জন্ম মাতুলানীর নিকট আপন প্রাপ্য গহনার টাকা প্রার্থনা করিলে, তিনি অস্বীকৃতা হওয়ায় আদালতের সাহায্যে ঐ টাকা আদায় করিয়া-ছিলেন। ইহাই যদি আমার পরিবারগণের পূর্ব্বাপর অসদ্ব্যবহারের কারণ হয় তবে ইহা অসন্থাবহারের একশেষ বটে। এ ঘটনা কতদিনের ? বোধ হয় আমি তথন জন্মগ্রহণ করি নাই। যে প্রকৃতির যশ গগনব্যাপী, যাহার কীর্ত্তিভাতি জগতে অতুলনীয় সেই প্রকৃতিতে যদি এইরূপ বিশ্বাস ও ধারণা স্থান পাইয়া থাকে তবে তাহা আমারই ভাগ্যদোষে ঘটিয়াছে। আমি ভিক্ষার্থী, ভিক্ষাদাতার উপর আমার কোনও আক্রোশ হইতে পারে না। এই ভিক্ষাদাত্রীর অন্নে জীবন তাই অন্তত্র ভিক্ষা চাওয়া হেয়জ্ঞান করি।—তবে অযথা ভিক্ষা চাহি না। রুথা নাম কিনিতে তেলা মাথায় তৈল দিতে যে অর্থ ব্যয় হয় তাহার এক কড়াও ক্ষমা গুণে আমাকে ক্ষমা করিতে বলিবেন ।" চাহিনা। \*

সন ১২৯৫ সালের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, মণীস্রুচন্দ্র মাতামহী রাণী হরস্থন্দরীর নিকট কাশীধামে (মদনপুরা, বাঙ্গালীটোলায়) পত্র লিখিয়া টাকা ধার চাহিতেছেন :—

### চুঃখের জীবন

"\* \* দৈববিজ্যনার আমাকে সর্ব্বদাই অভাবী হইতে হর, বিশেষতঃ নানাবিধ কারণে আমার অবশু পোষ্য এবং রক্ষণীয়গণের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইতেছে এবং মাতৃলানী এককালীন সাহায্য বন্ধ করিয়াছেন; \* \* \* আমাকে কতকগুলি পোষ্য ও রক্ষণীয় লইয়া ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়, তাহার উপর রোগ;—তাই আমার কুলার না। যদি প্রয়োজনীর টাকা দিয়া আমাকে সাহায্য না করেন, তবে আমাকে ছয় শত টাকা ধার দেন, আমি মাসে মাসে আপনার আদেশানুষায়ী পরিশোধ করিব। এখানে টাকা ধার করিলে আপনা-দেরই অপ্রথা।"

সাহায্য ত দূরের কথা মণীব্রুচন্দ্র এ পত্রের উত্তরও পাইলেন না। তিনি আবার অনুযোগ করিয়া পত্র লিখিলেন ;—

"সংসারে অল্প দিন আসিয়াছি, কিন্তু বেশ ব্ঝিলাম মামুষকে বৃদ্ধি ও কৌশলবলে আপনার করিয়া লইতে হইবে এবং ঐ বলে যতদিন আপনার রাখিতে পারিবে ততদিন আপনার থাকিবে! \* \* \* শ্লেহ, পরছঃথকাতরতা, পরোপ-কার, সদা সদ্বিবেচনা প্রভৃতি মনুয়েয় ভাল ভাল গুণগুলি পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছে। স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি পৃথিবীকে অধিকার করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী না হইলে কষ্টের একশেষ ভোগ করিতে হয়। হরি, সকলি তোমার ইচ্ছা।

মাতামহীঠাকুরাণি, আমার এ বিপদে যদি আপনি উদ্ধার না করেন তবে জানিবেন আপনার মৃত দৌহিত্রগণের মধ্যে আমিও একজন। আপনাদের অপ্রসন্মতায় ও অরুপায় মরা বাঁচা সমান হইয়াছে।"

এ পত্রের পরও মাতামহীঠাকুরাণীর কোনও সাহায্য আসিল না। আষাঢ় মাসের (১২৯৫) ১০ই তারিখে নিরাশ হৃদয়ে মণীক্রচক্র মাথরুণ হইতে কাশীতে মথুরানাথ দত্তের নিকট পত্রে জানাইতেছেন—

\* \* জিনিব বন্ধক দিয়া হই শত টাকা কর্জ্জ করিয়াছি। \* \* \*
 শোর চারিশত টাকা কোথায় কির্মণে কর্জ্জ করিব তাহা স্থির করিতে
পারিতেছি না। বর্ত্তমান অবস্থায় কলিকাতা যাওয়া ঘটিয়া উঠিতেছে না। থাকিবার
স্থান নাই, দাঁড়াইবার স্থান নাই। হাতে স্কুল রহিয়াছে। স্কুলটি উঠাইয়া

দিলে মাথরুণে এক মিনিটও থাকিতে পারিব না।" \* \* \* তবে হুর্বলের বল ভগবান ! এই আমার ভরমা।"

ভগবান্ সত্যই হর্কলের বল। রাণী হরস্করীর মন ফিরিল—
৩০শে শ্রাবণ মণিঅর্ডার যোগে মণীক্রচন্দ্র ৬০০২ টাকা সাহায্য হিসাবে
পাইলেন।

মহারাণী স্বর্ণময়ী কিন্তু বিরূপই রহিলেন—২১শে ভাদ্রের (১২৯৫) পত্রে দেখিতে পাই মণীক্রচক্র মাতুলানীকে লিখিতেছেন—

মাগো, আজ যদি স্বর্গীয় মাতুল মহাশয় জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে কি আমার এরপ ত্র্দ্ধশা ঘটিত ? তাঁহার নিকটে অপরাধী হইলেও তাঁহার নিকট জোর করিয়া যাইতাম, তাঁহার চরণ তুইটি ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতাম। ক্ষমা না পাইলে চরণ ছাড়িতাম না; হা ত্রদৃষ্ট! আমার কি দশাই ঘটাইয়াছ। মাতুলানীর বাটী যাইলাম, বাটীতে প্রবেশলাভ হইল না, তাঁহার প্রীচরণ দর্শন প্রার্থী হইলাম, উত্তর পাইলাম—দেখা করিবার অবকাশ নাই। শেষে জানিলান, আমি তাঁহার চরণে দোষী, এই কারণে এ জনমে তিনি আর এ হতভাগোর মৃণ দর্শন করিবেন না।

মণীন্দ্রচন্দ্র বলিয়াছেন—ভাঁহার মাতুলানী এক সময়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন—"তোমার মা আমার প্রতি তুর্ব্যবহার করিয়াছে, আমি তাহা ভূলিতে পারি না।" সে সময় মণীন্দ্রচন্দ্র ত্বগ্নপোয়া শিশু, তুই বংসরের কম তাঁহার বয়স, অপরাধ কি তিনি তাহা জানেন না। যে অপরাধের জন্ম অতি পরোক্ষভাবেও তাঁহার বিন্দুমাত্র দায়িছ নাই, তাহারই জন্ম দীর্ঘকাল তিনি কি নির্য্যাতনই না সহ্য করিয়া গিয়াছেন। ইহাকেই বলে নিয়তি!

এক বংসর পরে, অর্থাৎ ১৯শে কার্ত্তিক, (১২৯৬) তারিখে মণীন্দ্রচন্দ্র মহারাণীকে সাহায্যের জন্ম পুনরায় পত্র লিখিতেছেন—

"যৎপরোনান্তি কট্ট পাইতেছি। দেনার বড়ই যন্ত্রণা হইয়াছে। পত্র লিখিলে আপনি বিরক্ত হইবেন বলিয়া এতদিন নিস্তব্ধ ছিলাম কিন্তু আর থাকিতে পারিতেছি না। গহনা বন্ধক পড়িয়াছে। উত্তমর্ণেরা এবং দোকানদারেরা বড়ই পীড়াপীড়ি

# চুঃদেশর জীবন

করিতেছে। যাহা কর্ত্তব্য হয় করিবেন। এ পত্রের উত্তর না পাইলে আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিতে যাইতে বাধ্য হইব। আমার আর উপায় নাই, রক্ষা কর মা।"

ফাল্কন মাসে (১২৯৬) নবকুমারী সরোজিনীর অন্ধ্রপ্রাশন হইল।
সামাস্থ গহনার জন্ম মাতুলানীর নিকট প্রার্থনা জানাইয়া কোনও ফল
হইল না, মাত্র ২৫ ্টাকা আশীর্ব্বাদী বলিয়া তিনি পাঠাইয়া দিলেন।
লোক নিমন্ত্রণ করিবেন না স্থির করিয়া শেষে মণীক্রচক্র অনেক লোকের
নিমন্ত্রণ করিয়া ফেলিলেন। গ্রামের সমস্ত ব্রাহ্মণ গুলিকে খাওয়ান
হইল।

সন ১২৯৭ সালে মহিমচন্দ্র দশম বর্ষে পদার্পণ করিলেন।
কর্ণবেধের কাল উপস্থিত। অনেক অন্ধরাধে ৫ই জ্যৈষ্ঠ রাণী হরস্থন্দরী
১০০ টাকা সাহায্য পাঠাইলেন এবং মহারাণী স্বর্ণময়ী পাঠাইলেন
২০০ টাকা। ১৩ই জ্যৈষ্ঠ শুভ কর্ণবেধ ক্রিয়া স্থসম্পন্ন হইল। এই
সময় ঋণের দায়ে মণীক্রচন্দ্র বিত্রত ; কিছুদিন পূর্বেই গহনা বন্ধক
পড়িয়াছে। তবুও প্রথম পুত্রের কর্ণবেধ উৎসব কিন্তু সাধারণভাবে
হইল না। পঞ্জামীয় ব্রাহ্মণ এবং কুটুম্বাদি নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল।
প্রায় একশত ব্রাহ্মণ ও ছই শত কুটুম্ব ভোজন করান হইয়াছিল।
উৎসবেরও অভাব হয় নাই। যাত্রা ও পুতুল নাচের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

মহারাণী স্বর্ণমন্ত্রীর হাদয়ে করুণাউদ্রেকের জন্ম মণীক্রচন্দ্র নিয়মিত ভাবে পত্র লিখিতেন, প্রত্যেক পত্রখানিই মর্ম্মম্পর্শী।—ব্যক্তিগত কারণে মণীক্রচন্দ্রের কোনওরপ ব্যয়বাহুল্য ছিল না। সংসারে প্রবেশ করিয়া অবধি স্বজনপ্রতিপালন ও আশ্রিতরক্ষণ ব্যাপারে তাঁহাকে অভাবের তাঁত্র যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত। সন ১২৯৭ সালের শ্রাবণ মাসে জনৈক বন্ধুকে লিখিত পত্র হইতে জানিতে পারা যায় যে, তখন তাঁহার নিজের আয় মাত্র ২৫০২ আড়াই শত টাকা। কাঁদিয়া কাটিয়া হুর্দ্দশায় অর্থ সাহায্য চাহিয়া, প্রার্থনা জানাইয়া আশ্রিতপ্রতিপালনে কৃতসংক্রম মণীক্রচন্দ্র আপনারই মাতামহী ও মাতুলানীর নিকট নিজেকে দিনের

পর দিন অপমানিত করিয়াছেন;—তাহাতে আপাতভাবে তাঁহাকে আত্ম সম্মানজ্ঞানহীন বলিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন—কিন্তু সে সাহায্য ত তিনি নিজের স্থেস্বিধা কিংবা বিলাসব্যসনের জক্ষ চাহেন নাই,—একান্ত প্রতিপাল্যগণের নিরুপায় অবস্থা ভাবিয়াই তিনি যে নিজে দাতার কাছে এমনি ক্ষুত্র হইয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার মহৎ চরিত্রের একটা বড় দিকের পরিচয় পাই। কিন্তু তাঁহার প্রার্থনা যেমন দীনতা ও বিনয়গুণে কোমল, মানুষ হিসাবে ফ্রায্য প্রাপ্য গণ্ডার দাবীতেও তেমনি স্থানবিশেষে কঠোর—একথা মাতুলানী ও মাতামহীকে লিখিত নিয়ের তুইখানি পত্রের অংশ বিশেষ হইতে ব্রিতে পারা যায়,—

"করুণাময় পরমেশ্বরের অদ্ভূত লীলায় আজ আমি হতভাগ্যের ন্থায় আপনার অমুগ্রহ লাভাশায় আপনাকে পত্র লিখিতেছি। কুপাময় প্রসন্ধ না হইলে আপনার ক্রপালাভ এ হতভাগ্যের অদৃষ্টে ঘটিবে না। দীনজননি, একবার প্রসন্ধ হইয়া এ হতভাগ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। এ হতভাগ্য বিনাদোষে আপনার নিকট দোখী হইয়াছে। আপনার অমুগ্রহ ব্যতিরেকে এ অনাথ মারা যায়। আপনার অমুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়া বড়ই কট পাইতেছি। রূপাময়ি, রূপা করিয়া এ অধ্যের শত সহস্র অপরাধ ক্ষমা করুন। \* \* ইদয় দেখাইবার নহে, অথবা আপনার নিকট উড়িয়া যাইবারও ক্ষমতা নাই—একারণ আপনাকে মনোবাথা জানাইতে পারিতেছি না। রূপাময়ি, আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিবার অমুমতি প্রদান করুন। আমি আর বাঁচি না।" \*

মণীব্রচন্দ্র পত্রযোগে মাতামহীর সহিত কাশীধামে সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। তাহার উত্তরে তিনি জানাইলেন—"আমার বিনা অনুমতিতে তুমি আমার নিকট আসিও না—আসিলে পাথেয় পর্য্যন্ত পাইবে না।" এই নিষেধাক্তা পাইয়া মণীব্রুচন্দ্র তরা বৈশাখ (১২৯৭) তারিখে মাতামহীকে পত্র লিখিলেন—

"আপনাদের নিকট আমাদের মান অপমান নাই, ক্রোধ নাই, লজ্জা নাই। খাইতে না পাইলেই আপনাদের নিকট ধাইব। কেন আপনারা থাইতে দিবেন

<sup>\*</sup> মহারাণী স্বর্ণময়ীকে লিখিত—৩০শে শ্রাবণ, ১২৯৭

# ছঃেখর জীবন

না ? \* \* \* কালমাহান্ম্যে সকলই ঘটিতেছে। তাহা না হইলে আপনি কেন লিখিবেন, আপনার বিনা অনুমতিতে আপনার নিকট ঘাইব না, যাইলে পাথেয় পর্য্যন্ত পাইব না। বজ্রাঘাতে আমার মৃত্যু হইল না কেন! আপনার মুখ হইতে আমার প্রতি এক্নপ হুর্কাক্য কেন নিঃস্থত হইল ? বুঝিলাম সকলই বিধিলিপি।

রাজবাড়ীতে আশ্রয় দিয়াছিলেন, না জানি কোন্ হর্ক্ জি বা কুপ্রবৃত্তির বশীভূতা হইয়া সে আশ্রয়টুকু কাড়িয়া লইলেন। স্বর্গীয় মাতামহ ঠাকুর আশ্রয় দিয়াছিলেন, আপনিও দিয়াছিলেন, আজ কালনাহাত্রো তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হইল। আজ আপনি দ্রাপহারিণী হইয়াছেন—কি করি সকলি কালমাহাত্রা। \* \* \*

হিন্দু ধর্মশাস্ত্রান্থসারে আপনার একমাত্র জীবিত বংশ-রক্ষক, ৮মাতামহ-ঠাক্রের একমাত্র জীবিত পিওদাতা আদি, আদি আপনার বিরুদ্ধচারী নহি, আপনার অবাধ্য নহি, তবে কেন আমি আপনার স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইব ? \* \* \* আদি অনাথ, আমি আশ্রহীন, আমার প্রতি আপনার দয়া করা কর্ত্ব্য, না করিলে প্রত্যবায় আছে। আমাকে দয়া করিতেই হইবে।"

কাশীর উকীল যতুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিজের তুর্দ্দশার কথা লিখিতে লিখিতে নণীক্রচক্র এই কয়টি লাইন লিখিয়াছিলেন—

> "হায় রে, যে দরা নর-হৃদয়-ভৃষণ সেও উপেক্ষিত অর্থ তোমার কারণ। তোমার ছর্দন লোভে নিদর অস্তরে, কত না প্রবলে হায় বাভিচার করে। বলে ছর্কালের ভগ্ন কুটীরে পশিয়া, হাসিয়া মুখের গ্রাস লইছে কাড়িয়া। রে অর্থ সাবাসি তোরে শত শতবার।"

আর এক স্থানে তিনি লিখিতেছেন--

"মনে বড় ছঃথ যে আজ স্বৰ্গীয় রাজাবাহাছরের দৌহিত্র অন্নের জন্ম লালাগ্নিত। কালে হয়ত অন্মত্ত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে।"

নিতান্ত অর্থাভাব হওয়াতে মণীস্রচন্দ্র কাশিমবাজারে মাতৃলানীর চরণদর্শন করিবার সঙ্কল্প করিয়া নির্দিষ্ট সময়ে গাড়ী পাঠাইবার জন্ম

সন ১২৯৭ সালের ১০ই পৌষ অমুরোধ করিয়া পত্র দিলেন। ১৩ই পৌষ—সঙ্গের লোকদিগকে রওনা করিয়া দিয়া রাত্রিকালে মণীন্দ্রচন্দ্র যাত্রা করিবেন বলিয়া প্রস্তুত হইতেছেন, এমন সময় অপরাক ৪।৪৫ মিনিটের,সময় পদত্রজে তুইজন, কিছুক্ষণ পরে আর একজন সংবাদ-বাহক রেলপথে আসিয়া মণীন্দ্রচন্দ্রের হাতে শ্রীনাথপাল মহাশয়ের পত্র দিল— তাহাতে কাশিমবাজার যাইবার নিষেধাজ্ঞা ছিল। এই নিষেধাজ্ঞার পর মণীব্রুচক্ত যাত্রা স্থগিত রাখিলেন। কখনও রাণী হরস্থন্দরী বা মহারাণী স্বর্ণময়ীকে এইরূপ পত্রের পর পত্র লিখিয়া, কখনও শ্রীনাথ বাবু বা উচ্চপদস্থ অহ্য কোনও কর্ম্মচারীকে স্থপারিশ ধরিয়া, কখনও কাশীর বা কাশিমবাজারের লোকের মারফতে অনুরোধ জানাইয়া মণীন্দ্রচন্দ্র মহারাণীর চরণ দর্শনের চেষ্টা করিতেন কিন্তু তাঁহার সে সকল চেষ্টা কখনও সফল হয় নাই। মাঝে মাঝে এই প্রকার নিষেধাক্তা প্রদান— সর্ব্ব প্রকার সাহায়্য বন্ধ-বিনাদোষে মণীন্দ্রচন্দ্রের প্রতি বিরক্তি বা ক্রোধ প্রকাশ করিয়া মহারাণী তাঁহাকে অপমানিত করিতেন। কিন্তু মণীক্রচক্রের তিতিক্ষা ও কর্ত্তব্য জ্ঞান যথেষ্ট ছিল বলিয়া তিনি উত্তাক্ত, অপমানিত ও বিডম্বিত হইয়াও কখনও হাল ছাডেন নাই।-- প্রার্থীকে দর্শন না দিয়া, তাহার প্রাণে বেদনা দিয়া—কর্মচারিগণের দারা অপদস্ত করাইয়া মৃত্যু পর্যান্ত মহারাণী আপনার জেদ বজায় রাখিয়াছিলেন এবং সে জেদ রক্ষা করিবার উপযুক্ত উপাদানসংগ্রহে সুযোগা লোকের অভাব, অন্ততঃ সে সময় মহারাণী বর্ণময়ীর সেরেস্তায় ছিল শুনিতে পাওয়া যায়, মৃত্যুকালে নাকি মহারাণী মণীলুচলুকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ করিলে পাছে স্বার্থ-হানি ঘটে এজন্ম কেহ মণীব্রুচন্দ্রকে সে খবর দেয় নাই। বহরমপুর বাস কালে—স্থানীয় অভিজাত হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় ও সাহেব মহলে মণীন্দ্রচন্দ্রের বিশেষ পরিচয় ও বন্ধুত্ব হইয়াছিল। 'সদরালা' বা 'উপরালা' সরকারী কর্মচারিবলের মধ্যে অনেকই মণীব্রুচন্দ্রের গুহে

### চুঃ খের জীবন

যাতায়াত করিতেন। কিন্তু মণীব্রুচক্রের গৃহে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার মত কোনও আসবাবপত্র ছিল না। তাই বিশেষ অপ্রস্তুত হইয়া তিনি মাতুলানীকে পত্র দিলেন;—

"আমার এখানে স্থানীয় সাহেব ও মুসলমানগণ এবং বিভিন্নজাতির পেণ্টু,লুন পরিধানকারী ভদ্রলোকগণ মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিতেছেন। তাঁহাদের বসিবার জন্ম চেয়ারের প্রয়োজন হইতেছে। আপনি দয়া করিয়া এক ডজন কুমুম চেয়ার, একখানি কারপেট্ এবং একটি ফুসদানী পাঠাইয়া দিলে বিশেষ উপকৃত হুইব।"

—ইহাতে কোন ফল হইল না। মহারাণী কর্মচারী দ্বারা জানাইলেন —মণীন্দ্রচন্দ্রের প্রয়োজনীয় চেয়ার টেবিলাদি রাজভবনে নাই।—
মণীন্দ্রচন্দ্র উত্তরে নিবেদন করিলেন,—

"আমার প্রয়োজনীয় চেয়ার টেবিলাদি আপনার রাজভবনে না থাকিলেও আপনার ইচ্ছায় আমার সে অভাব পূরণ হইতে পারে। আপনার সম্মান রক্ষার জন্মই বর্তুমানে আমার চেয়ার টেবিলাদির বিশেষ প্রয়োজন—এই কারণে প্রার্থনা, যদি একেবারে দিবার অভিপ্রায় না থাকে তবে কিছুদিনের জন্ম পাঠাইতে আজ্ঞা হয়।"

এ পত্রেও যখন কোনও ফল হইল না তখন মণীক্রচক্র তাঁহার কলিকাতাস্থিত কর্মাচারীকে নিলাম হইতে স্থবিধা মত ছইখানি কুসুম চেয়ার ক্রয় করিতে এবং তাঁহার পুরাতন গদীওয়ালা চেয়ারখানি মেরামত করাইতে হইবে বলিয়া পত্র লিখিলেন। সামান্ত সামগ্রীর জন্ম এননি অভাব অস্থবিধার মধ্যে তাঁহাকে দিন কাটাইতে হইত। কখনও গাড়ী, কখনও ডাক্তার, কখনও কবিরাজ, কখনও বা আমের সময় পুত্রকন্যাগণের জন্ম আম, নিজের জন্ম সামান্ত একখানি বালাপোশ — এমনি কত কি সামান্ত জিনিষের জন্ম তাঁহাকে কাতর প্রার্থনা জানাইতে হইয়াছে। কখনও সে সব প্রার্থনার আংশিক পূর্ব হইয়াছে কখনও বা অবহেলা করিয়া পত্রের উত্তর পর্যান্তও দেওয়া হয় নাই। একবার শীতবন্ত্র আনিল কিন্তু তাহা একেবারে ব্যবহারের অযোগ্য। মণীক্রচক্রের মত অনাড়ম্বর ভদ্রলোকের মুখ দিয়াও সে কথা বাহির হইয়া পড়িল,—

"মাতৃশানীর নির্দর ব্যবহার আমাকে বড় কট্ট দিতেছে। \* \* \*
মাতৃশানী আমাদের শীতবন্ত্র দান করিয়াছেন। ঐ শীতবন্ত্রগুলি ভদ্রলোকের
ব্যবহারোপযোগী নহে।"

চাকুরীর স্থপারিশের জন্ম মণীন্দ্রচন্দ্রকে কেহ অনুরোধ করাতে তাহার উত্তরে তিনি লিখিতেছেন—( ১৭ই চৈত্র, ১২৯৮ )

"বহুকালাবধি কাশিমবাজার রাজবাটীর সহিত আমার সে সংশ্রব নাই;—আমি একজন ভিকুক স্বরূপ আছি; মধ্যে মধ্যে ভিক্ষার প্রাথী হই এবং সময়ে সময়ে আক্ষেপ প্রকাশ করি। \* \* \* বাবু এক সময়ে আমাকে চিনিতেন একণে পূর্ব্ব ভালবাসাটুকু আর নাই, তিনি একণে কাশিমবাজার রাজবাটীর সর্ব্বনয় কর্ত্তা। সাধারণ্যে \* \* \* পদে অভিষিক্ত। আমি কুদ্র কীটাত্বকীট; একণে তিনি চক্ষে চশমা অথবা অফুবীক্ষণ দিয়াও আমাকে দেখিতে পাইবেন না এবং পানও না। এরূপস্থলে উপস্থিত বিষয়ে আমার দ্বারা কোন ও উপকার সম্ভবে না। \* \* \* প্রকৃতই আমার হিতচেই। বিপরীত ফল করিবে।"

এমনি করিয়। নৈরাশ্য ও অবহেলার বোঝা বহিয়া মণীক্রচক্রের দিন কাটিতে লাগিল।—

( )

"আমার জীবন রক্ষা যদি আপনার অভিপ্রেত না হয় এবং আমাকে কট দেওয়াই যদি আপনার অভিপ্রায় হয় তবে এ হতভাগ্যের জীবন যাহাতে শাঁঘ বিনট হয় তাহার উপার করিবেন। দগ্ধাইয়া নারা অপেক্ষা তীক্ষ অপির সাহাণ্যে এ হতভাগ্যের মুণ্ড ছেদন করাই কর্ত্তব্য। হৃদয়ের হর্দ্মিসহ বন্ত্রণায় এইরূপ শিথিলাম। যাহা কর্ত্তব্য হয় করিবেন। আপনি মাতা, আপনাকে অধিক আর কি জানাইব ? হর্ভাগ্যক্রমে আপনার দর্শন লাভ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। নতুবা মর্ম্ম ভেদী যন্ত্রণা আপনাকে সাক্ষাতে জানাইতে পারিতাম।" \*

( २ )

"কালচক্র ঘুরিল, নৃতন বর্ষ আসিল কিন্তু আমার শুভদিনের উদয় হইল না। আমার ভাগ্যদোষে আপনি আমার প্রতি প্রসন্না হইলেন না। ক্ষমা মনুষ্য

\* মহারাণী স্বর্ণময়ীকে লিখিত পত্র-বহরমপুর, ২৭শে মাঘ, ১২৯৯

### ছঃেখর জীবন

জীবনের একটি প্রধান ধর্ম্ম কিন্তু মামার অদৃষ্টদোষে সে ক্ষমাধর্ম্ম আপনাতে আমি দেখিতেছি না। মানুষের কর্ম্মদোষে এবং জগৎপতির অলজ্যা নিয়মে মানুষ স্থা হংগ ভোগ করে। আমি জানি না, পূর্বজন্মার্জিত কোন্ অপরাধে আপনার অপ্রীতিভাজন হইরা এরূপ ভববন্ধণা এবং আপনার স্নেহাভাবের বন্ধণা ভোগ করিতেছি। জননি, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। একবার আপনার প্রীচরণ দশনের খনুনতি দিন। আমার মনের ভাব, মনের কথা হৃদয়ের ব্যথা আপনাকে জানাইরা আমার জন্ম সার্থক করি। জননি, আপনি আমাকে দেখা দিতেছেন না কিন্তু আপনি আমার অন্তরে নিয়ত জাগিয়া আছেন। সর্ব্বান্ত্র্যামীকে আমরা এরূপ অন্তরে জাগাইতে পারি না। \* \* \* আমার জীবন দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, আমাকে বিদি দেখা না দেন তবে আমার জীবন নাশের পাপ আপনাতে অর্ণাইবে। দয়ায়য় জননি, একবার দেখা দিন। \* \* \*

সে দিন 'নরমেণ যক্ত' অভিনয় দর্শন করিতে করিতে মনে হইল, সিদ্ধার্থপুত্র কুশধরজ বেরূপ জ্বলম্ভ অনলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিল, কবে আমার সেই স্থাদিন হইবে, যে দিন ভাগিনেয়মেধ যজ্ঞের জ্বলম্ভ অনলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারিব। সিদ্ধার্থের স্থায় ঋণযন্ত্রণায় প্রাণ বহির্গত হইরাও হইতেছে না। দয়াময়ি, আমার প্রার্থনা, একবার আমাকে দেখা দিন।" \*

#### মারণ-যজ্ঞ

নিজের প্রাণ-সংশয় সম্বন্ধে মণীব্রুচন্দ্র লিখিতেছেন—

"Krishna ballabh Rai, brother-in-law of Baikuntha nath Sen wrote to me that I must take care of my life, machinations are being made by my aunt to take away my life. So I should go to Calcutta."

মণীস্রচন্দ্রের জীবনের উপর ব্যক্তিবিশেষের যে আক্রোশ ছিল, তাহা ৫ই, ১৯শে ও ২৬শে ফেব্রুয়ারী, (১৮৮৮) তারিখের "Hope" নামক পত্রিকার বিশেষ মন্তব্যে জানিতে পারা যায়।

মহারাণী স্বর্ণময়ীকে লিখিত পত্র-বহরমপুর, ১৩ই বৈশাখ, ১৩০০

সন ১২৯৫ সালের ৮ই আশ্বিন মণীক্রচন্দ্র মাতামহী রাণী হরস্কুন্দরীকে মাথরুণ হইতে কাশীতে পত্রযোগে জানাইতেছেন—

"মানি মধ্যে মধ্যে কাশিমবাজার হইতে গুপ্ত লিপি পাইয়া থাকি, তাহাতে মহারাণীর ব্যবহার, কার্য্যাদির বিষয় অনেক কিছু লেখা থাকে। আমার জীবননাশের চেষ্টা এবং পোয়পুত্র গ্রহণের চেষ্টা বিশেষরূপে হইতেছে। সয়দাবাদে একটা নৃতন বাটা হইয়াছে। জ্রাধনের একটা আলাহিদা তহবিল হইয়াছে। ঐ স্ত্রীধনের আয় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। জ্রীধন হইতে এক লাখ তিয়ায় হাজার টাকা মূনফার সম্পত্তি ক্রয় করা হইয়াছে। পোয়পুত্র গ্রহণের নানাবিধ চেষ্টা হইয়াছে ও হইতেছে। পোয়পুত্র গ্রহণের সংবাদ মধ্যে দৈনিক সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছিল। আমার মারণের জন্ম বাগাদি প্রতিনিয়ত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে ঐ অঞ্চল হইতে এক একজন লোক আদিতেছেন, কি অভিপ্রায়ে ভাঁহারা এখানে আইসেন তাহার কারণ ছির করিতে পারিতেছি না। ভাঁহারা মুখে আমাকে সাবধানে থাকিবার উপদেশ দিয়া থাকেন। একদিনের অধিককাল এখানে থাকেন না।"

#### সরলতা

"আপনার সম্ভ্রম রক্ষার জন্তই আমার অর্থের অন্তাব হয়। আমি বিশাসী নহি, ভোগী নহি, আমার স্বভাব কলস্কিত নহে। অসদ্বায়ে আমার অর্থ ব্যায়িত হয় না। আপনার সদ্পুণের আদর্শে আমি ভগিনী এবং ভাগিনেয়গণের ভরণ পোবল করিতেছি। কিজ পুত্র এবং ভাগিনেয়গণের শিক্ষা দেওয়ার সহিত্ স্বসম্পর্কার ছই একজন বিশ্বালাভ করুক এ ইচ্ছাও মনে রহিয়াছে।

\* \* শ আপনার সম্ভ্রমরক্ষার জন্ত ব্যর না করিলে আমার তো কোনও অভাব নাই। স্বর্গীর পিতাঠাকুর যেরূপ সংসার্থাতা নির্কাহ করিয়া গিয়াছেন, সেরূপ ভাবে আমাকেও কোনও অভাব বোধ করিতে হয় না। আমি বেশ স্থাথ থাকিতে পারিতাম। ভগবান্ আমাকে আপনার দৌহেত্র, প্রাজাবাহাত্রের দৌহিত্র, প্রাজা ও মহারাণীর ভাগিনেয় করিয়াছেন, ভাহাভেই আমার অভাব।"\*

মাতামহীকে গিখিত পত্ৰ।

# চ্যুঃ ভৌবন

# শঙ্কাকুল স্বামী

\* \* গত পরশ্ব রাত্রে আহারান্তে আমার সহধর্মিণী উঠানে বসিয়া কথা কহিতেছিলেন এমন সময়ে একটা পেচক বিকট চীংকার করে। ঐ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আমার সহধর্মিণীর হৃৎকম্প উপস্থিত হয় এবং মনের ভিতর কেমন একটা ভাবের উদয় হয় তাহা প্রকাশ করিতে পারেন না। শরীর ক্রমশঃই অবসন্ন হইয়া আসে, সমস্ত রাত্রি ঐ অবস্থায় যায়। প্রাত্তংকালে স্নানান্তে সহজ অবস্থা হইয়াছিল। গত রাত্রেও ঐ প্রকার গাইতে থাইতে মনের ভিতর কেমন হইল, বমন আরম্ভ হইল এবং সেই হইতে আহার বন্ধ হইয়া আছে। \* \*

আনার মনে যে স্থটুকু ছিল, জগদীধর বুঝি বা তাহা হইতে আনাকে বঞ্চিত কবেন । \*

### মণীন্দ্ৰ-ভাতি

মণীন্দ্রচন্দ্র একপ্রকার জাের করিয়াই বহরমপুর আসিয়া বসবাস করিতেছিলেন।—জীবন বিপন্ন করিয়া, অপমান ও অনাদর সহা করিয়া বিনাদােষে দােণী হইয়াও তিনি করুণাময়ী মহারাণীর প্রাণে করুণার সঞ্চার করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। অরপুর্ণার দ্বারে মাথা খুঁড়িয়া মাঝে মাঝে যে ভিক্ষার অন্ন লাভ হইত—স্ক্র বিচারে তাহাকে কদন্ন বলিলেও অহাক্তি হয় না। রায় রাজীব লােচনের দেওয়ানীর আমলে মাতুলানীর নিকট তবুও মণীন্দ্রচন্দ্রের কিছু সমাদর ছিল কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে দীর্ঘ দশ বংসর কাল প্রার্থনার পর প্রার্থনা জানাইয়াও মাতুলানীর দর্শন মিলিল না। কন্মচারীর সাক্ষরিত বা মাতুলানীর জবানী দেওয়া সংক্ষিপ্ত উত্তর কখনও কখনও আসিত, কখনও বা ব্যর্থ প্রতীক্ষায় দিন কাটিয়া যাইত। আর্থিক সাহায়্য মাঝে মাঝে যৎসামান্ত মিলিত বটে কিন্তু অসীম অভাব-সমুদ্রে তাহা পালুজর্ঘ্য মাত্র।

মথুরানাথ দত্তকে লিখিত পত্র। মাথরুণ—৩রা বৈশাথ, ১২৯৭।

মণীস্রচন্দ্রকে বহরমপুর হইতে বিভাড়িত করিবার জন্ম মহারাণী স্বর্ণময়ী এবং তাঁহার স্বযোগ্য অমাত্যবর্গের দারা যে একটা ধারাবাহিক চেষ্টা চলিয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। শুনিতে পাওয়া যায় রায় রাজীবলোচনের মৃত্যুর পর তাঁহার ভাগিনেয় নস্তু বাবু দেওয়ান হইয়া বসিলে মণীক্র-ভীতি তাঁচাকে অতি হাস্তাস্পদ ভাবে চঞ্চল করিয়া তুলিত। একবার তুর্গোৎসবের সময় মণীন্দ্রচন্দ্র কাশিমবাজার রাজবাড়ীতে যাইয়া মহারাণীর দর্শন প্রার্থনা করিয়া বিফলমনোর্থ হন এবং তংক্ষণাৎ বিশেষ ক্ষুদ্ধ ভাবে রাজবাড়ী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আমেন। নস্থ বাবু নাট মন্দিরের দিকে ডিলেন-সেরেস্তায় ফিরিয়া আসিয়া একথা শুনিয়া কেমন যেন বিমূচ হইয়া পড়িলেন। পূজার উৎসব যেমন অবস্থায় ছিল তেমনি থাকিল, তিনি একেবারে বছরা তাকাইয়া আলমপুরে বৈকুপ বাবুর বাড়ীতে হাপাইতে হাপাইতে আসিয়া হাজির হইয়া বলিলেন,—"বৈকুণ, তুমি বাঁচাও—মণি রাগ করিয়। পূজা বাড়ী হইতে চলিয়া আসিয়াছে। তুনি একবার আনার সঙ্গে কাশিমবাজার চল।"—মৃত্ হাস্ত করিয়া নৈকুপ বাবু বলিলেন—"আজ মহাইনী, আমি আমার বাড়ীর পূজা ফেলিয়া আপোষ নিপাতি করিতে যাইতে পারিব না—আর তাহার প্রয়োজনও নাই। মণি বাবর টাকার বিশেষ প্রয়োজন—অর্থাভাবে তাঁহার মেজাজ ঐরপ হইয়াছে— আপাততঃ ২০০০ টাকা তাঁহাকে পাঠাইয়া দাও, সব গোল মিটিয়া যাইবে। নস্থ বাবু নাকি কাশিমবাজার ফিরিয়া কিছু টাকা পাঠাইয়া দিয়া বিশেষ মিষ্ট বাক্যে মণীব্রুচক্রকে তুই করিয়াছিলেন।

# মণীক্রচন্দ্র ও যোগেন্দ্রনারারণ

লালগোলার মহালাজ শ্রীযুক্ত রাও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় মণীন্দ্রচন্দ্রের সেই ছার্দ্ধিনের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন।— তাঁহার প্রতি আন্থরিক সহাত্মভূতি তিনি নানাভাবে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মণীন্দ্রচন্দ্রের



লালগোলার মহারাজ শ্রীযুক্ত রাও যোগেন্দ্র নারায়ণ রায়, সি. আই. ই.

# চুঃচেখর জীবন

একখানি পত্র এখানে উদ্ধৃত করিলেই মহারাজ ও যোগেন্দ্রনারায়ণের মধ্যে কিরূপ গভীর সম্পর্ক ছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে,—

> বহরমপুর, ৩রা কার্ত্তিক, ১৩০১।

সেবকস্থ সংখ্যাতীত প্রণামান্তে নিবেদনমিদং—

পরোপকারী বিশ্বন্ত বন্ধর প্রমুখাৎ আমার বর্ত্তমান অবস্থা অবগত হইয়া ভবদীয় পরহিতরত, দয়াপ্রবণ, পরছঃথকাতর, সহামুভতিপূর্ণ হৃদয়ে আমার বর্ত্তমান কষ্টে ব্যথা অমুভূত হইয়াছে জানিয়া পরম হথী হইলাম এবং তজ্জন্ত আমার প্রতি অমুগ্রহ করিয়া আমার বর্ত্তমান অভাব নিবারণ জন্ত অর্থ সাহায্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহাতে আমি এত উপক্রত যে, তাহার জন্ত মাদৃশ কুদ্রহৃদয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশে অক্ষম। এ উপকারের কথা আমার হৃদয়ে অলয় অক্ষরে অক্ষিত রহিবে। ইহ জীবনে ইহা ভূলিবার নহে। ভবদীয় মঙ্গলসহ রাজধানীর মঙ্গল লিথিয়া কৃতার্থ করিবেন। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি—

बीमनीखहर ननीमांग्य

জীবনে ছংখের পাত্র বৃঝি উপছাইয়া পড়িল;—সংসারের জ্বালা, একাস্ত প্রত্যাশার স্থান হইতে কেবল নৈরাশ্যের আঘাত, অভাবের তাড়না, অসম্মান ও অবহেলা মণীক্রচক্রকে ক্রমশঃ যেন নিস্তেজ করিয়া ফেলিতে লাগিল। মণীক্রচক্র অতিশয় ছংখেই লিখিতেছেন "স্বজনের স্নেহ হইতে ত বিধাতা বঞ্চিত করিয়াছেন—আত্মীয়ের স্নেহ হইতে যেন বঞ্চিত না হই।"

শারদীয় পূজা আসিল। কোনও একখানি পত্তে মণীব্রুচক্তের তখনকার মনোবেদনা ব্যক্ত দেখিতে পাই,—

"দেখিতে দেখিতে শারদীয় উৎসব আসিয়া পড়িল। মাতা আনক্ষয়ীর শুভাগমন উপলক্ষে সমস্ত দেশ যেন জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। যাহার বাড়ীতে মা আসিবেন তাহার ত কথাই নাই, যাহার বাড়ীতে মা আসিবেন না তাহার বাড়ীতেও মহাধুম লাগিয়াছে। গৃহস্থ বাটী পরিষ্কার করিতেছে। সম্ভান সম্ভতির জন্ত নব-বন্দ্রের আয়োজন হইতেছে। আজ সংবৎসরের পর প্রবাসী পিতা পুত্রের মুখ

দেখিবে, জননী অঞ্চলের ধন ফিরিয়া পাইবে, স্ত্রী জীবনসঙ্গীর দর্শন পাইবে। আমার ভাগ্যে আজ আর নৃতন আনন্দ নাই। কেবল নিরানন্দের বিভীষিকা চক্ষের সম্মুখে নৃত্য করিতেছে।"

—যাঁহার বাড়ীতে উত্তরকালে তুর্গোৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় হইত সেই মহারাজ মণীক্রচন্দ্রকে একদিন আনন্দময়ী এমনি নিরানন্দ সাগরে ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন।

ছর্গোৎসব হইয়া গেল—বিজয়ার দিন মণীক্রচক্র একথানি পত্র লিখিতেছেন,—

৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩০১।

বিজ্ঞানীর বিজ্ঞানেশ্ব হয়। ত্রংখভরা বঙ্গণেশে বিজ্ঞান্ত্রেব কেন তাহা বুনিতে পারি না। চিরপরাধীন বঙ্গদেশে বিজ্ঞান্তেশ্ব কোথায়? বঙ্গদেশে আনন্দময়ীর শুভাগমন সংবাদই আনন্দদায়ক, কিন্তু \* \* \* আমার মহাকটের জীবনে আর বিজ্ঞােশ্যেব নাই, বিজ্ঞার স্থুখ আর মনে জাগে না। \* \* \* যাহা হউক প্রচলিত প্রথামত সাদর আলিঙ্গনবদ্ধ বিজ্ঞার নমস্কার গ্রহণ করিবেন।

# জীবন-মালঞ্চ

তব জীবনের মালঞ্চ ভরি' ফুল ফুটায়ে তুলিলে সৌরভে সমাকুল, দলে দলে তা'র স্বর্গ-স্থমা ঢালা অতুল্য শোভা নয়নানন্দ আলা।

(3)

# দান প্রবৃত্তির উদারতা

মহারাজ যে সময় তাঁহার মাতামহী রাণী হরস্থন্দরীর ত্যাগ-পত্র দ্বারা কাশিমবাজার এপ্টেটের দখলীকার হন, সে সময় তিনি যে চুক্তিপত্র সহি করিয়াছিলেন, তাহাতে মাতামহীকে মাসিক দশহাজার টাকা করিয়া মাসহারা দিবার কথা ছিল। বিনা বাক্যব্যয়ে উক্ত টাকার ইনকামট্যাক্স নিজে দিয়া মাতামহীর জীবিতকাল পর্যান্ত তিনি তাঁহাকে দশ হাজার টাকা করিয়া দিয়া গিয়াছেন। মাতামহী এই টাকার অধিক যে খরচ করিতেন না, তাহা তাঁহার হিসাবদৃষ্টে পরে জানা গিয়াছিল। তাঁহার জীবিতকালে যে টাকা তহবিলে মজুদ ছিল তৎসমুদয়ই স্থায়তঃ মহারাজের প্রাপ্য হয়। রাণী হরস্থন্দরীর মৃত্যুসংবাদ যখন মহারাজের নিকট পৌছায় তথন তিনি সপরিবারে নৌকাযোগে ৺নবদ্বীপ ধামে যাইতে ছিলেন। পথিমধ্যে এ-সংবাদ পাইয়া তিনি কলিকাতায় আসিলেন এবং হরে<del>ন্দ্রবাব-প্রভৃতিকে সঙ্গে ল</del>ইয়া *ত*কাশীধাম যাত্রা করিলেন। কাণীতে তিনি রাণী হরস্থন্দরীর বাটীতে উঠিলেন, গঙ্গাম্বান সমাপনাস্থে কাঙ্গালী বিদায় করিয়া, পরে তিনি হিসাবপত্র দেখিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। সে-সময় মহারাজেরই আশ্রিত ২৪ পরগণার উকীল গোপীকৃষ্ণ কুণ্ডু মহাশয় কাশীধানে ছিলেন; তিনি রাণী হরস্থলরীর মৃত্যু সংবাদ অবগত হইয়া স্থানীয় ম্যাজিট্রেটের নিকট সমুদয় অবস্থা

জানাইলেন, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নিজে আসিয়া বাড়ীতে তালা বন্ধ করিয়া গেলেন। মহারাজ কাশীধাম পৌছিলে, হরেন্দ্রবাব ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে মহারাজের আগমন বার্ত্তা জানাইয়া ঘরের তালা চাবি খুলিয়া দিবার অনুরোধ করিলে তিনি তালা চাবি খুলিয়া দিলেন। ম্যাজিপ্টেটকে ধক্সবাদ দিয়া বিদায় করিয়া ৬/গোপীকৃষ্ণ বাবু ও হরেন্দ্রবাবু রাণী হরস্থন্দরীর জমা খরচ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। খাতাপত্রে নানা-প্রকার অষ্থা খরচ ও ভিত্তিহীন দানের উল্লেখ দৃষ্ট হওয়ায় তহবিলে অন্যন পাঁচ লক্ষ টাকা মজুত থাকা বিবেচিত হইল। এই টাকার কোন প্রকার দানপত্র না থাকায় উক্ত পরিমাণ টাকা রাণী হরস্থন্দরীর ভিক্ষাপুত্র মাধব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রগণের নিকট আদায় হইতে পারে এই আশঙ্কায় মহারাজ বাহাতুর যে সময় আহারের জন্ম অন্দরে যান, সে সময় মাধব বাবুর পরিবারবর্গ মহারাজের ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া তথাকার সমুদয় তৈজস পত্র ও নগদ টাকা প্রার্থনা করেন। মহারাজ্ঞকে ইতিপূর্কে যাঁহাদের স্বার্থের জন্ম মাতামহীকে নয় লক্ষ টাকা দিতে হইয়াছিল, তাঁহাদেরই অনুরোধে মাত্র এক লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ মহারাজের নামে তাঁহারা লিখিয়া দিলে তিনি সভ্ত চিত্তে গ্রহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং সেই কোম্পানীর কাগজ ভাঙ্গাইয়। রাণী হরস্থন্দরীর প্রান্ধে কাঙ্গালী-বিদায় করিয়া দিলেন।

( \( \)

কাশিমবাজার রাজবাটীর তলস্থ জমির জমিদার গোপালকৃষ্ণ রায়ের বাড়ী কাশিমবাজারে। মহারাণী স্বর্ণময়ী ঐ জমির স্বত্ব কিনিবার জন্ম গোপাল বাবুকে এক লক্ষ টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু গোপাল বাবু সে সময় তাহাতে অস্বীকৃত হন। পরে মহারাজের আমলে গোপাল বাবু যখন ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন তখন অতি অল্প দামে ঐ তলস্থ জমি তিনি তাঁহার নিকট বিক্রয় করেন। পরে গোপাল বাবুর অবস্থা

#### জীবন-মালঞ্চ

অত্যন্ত শোচনীয় জানিতে পারিয়া মহারাজ তাঁহার জীবিত কাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে মাসিক ১০০২ টাকা করিয়া বৃত্তি দিতেন।

# পরত্বঃখকাতরতা

'রাজগদী' লাভ করিবার পর মহারাজ দৈনিক প্রত্যুষে কাশিম-বাজারের রাস্তায় পদত্রজে ভ্রমণ করিতেন। সঙ্গে থাকিত মুকুন্দ চোপদার এবং হুই একজন কর্মচারী। বহু অভাবগ্রস্ত লোক এই সময় মহারাজের সঙ্গে প্রকাশ্য রাজপথে দেখা করিয়া তাহাদের অভাব অভিযোগ জানাইত। মহারাজও প্রাণ খুলিয়া সকলের সঙ্গে আলাপ করিতেন এবং তাহাদের অভাব মোচনের চেষ্টা করিতেন। সন ১৩১৪ সালে কাশিমবাজারে একবার কলেরা রোগের প্রাত্নভাব ঘটে। ঐ সময়ে কাশিমবাজার রথতলার দক্ষিণদিকস্থ বাগদি পাডায় একটা লোক কলেরায় আক্রান্ত হয়। সে লোকটি রাজসরকারে দগুরীর কাজ করিত, তাহার নাম কেশব। তাহার বৃহৎ পরিবার, অনেক নাবালক পোয়। সামান্ত বেতনভোগী কেশবের অর্থাভাবে চিকিৎসা হইতেছিল না শুনিয়া মহাপ্রাণ মণীক্রচক্রের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি খাগড়া বাজারের ঐ সময়কার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ ডাঃ আর, সি, পালকে আনাইয়া নিজবায়ে কেশবের চিকিৎসা করাইয়া তাহার জীবন রক্ষার উপায় কবিয়া দিকে।

# শিক্ষাপ্রার্থীর প্রতি অনুকম্পা

্সৈদাবাদ রাজবাটীতে বসিয়া মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের নিকট তাঁহার বাল্য ও যৌবনকালের কথা নির্ব্বাক বিস্ময়ে শুনিতেছিলাম। রাজকার্য্যের জের চলিত প্রায় রাত্রি দশটা পর্য্যস্ত কারণ সৈদাবাদ রাজবাটী সহরের

# মহারাজ মনীস্রচন্দ্র

মধ্যে অবস্থিত বলিয়া মহারাজ তথায় থাকাকালীন লোকসমাগম হইত একটু বেশী। গল্প করিতে করিতে, নিজের জীবনের নানা কথা বলিতে বলিতে কোনও কোনও দিন রাত্রি গভীর হইয়া যাইত। বাঙ্গলা দেশের শিক্ষা-বিস্তারের কথাপ্রসঙ্গে মহারাজ বলিলেন—"কিছুই করিতে পারিলাম না ;—শিক্ষাবিস্তার না হইলে এ পরাধীন দেশের তুঃখ ঘূচিবে না; সমুদ্রে পাছঅর্ঘ্য দিলাম, নিজের প্রাণের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিলাম না। যাহা কিছু করিবার চেষ্টা করিয়াছি, তাহাতে শিক্ষা-প্রার্থীর অবহেলা ও অবিবেচনা আমাকে অনেক স্থলে নিরাশ করিয়াছে।—দেশের mentality (মনোভাব) এখন সহজলভ্যের দিকে ঝুঁ কিয়াছে বেশী। গান্ধীজি ও দেশবন্ধর আদর্শে বিলাসিতা অনেকটা কমিয়াছে বটে কিন্তু বিদেশী ভাবের মূলচ্ছেদ হইল কৈ ? স্বরাজ যদি হাতে তুলিয়াই দেয়—রক্ষা করিবে কে ? বৈদেশিক শিক্ষা শেষ করিয়া যাহারা দেশে ফিরিয়া আসিল, তাহাদের মধ্যে অনেকের সাহেবিয়ানা দেখিয়া লজ্জা করে। কোথায় যেন কি একটা গলদ আমাদের আছে—।" আমি বলিলাম—"পরাধীনতা—দীর্ঘকাল পরবশ্যতায় আমাদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে"— সহাস্ত উত্তর আসিল—"তোমরা আজ কাল ঐ এক দিক দিয়াই বিচার কর,—পরাধীন জাতি জাপান চোখের সাম্নে কি অন্তুত কাগুটা করিয়া বসিল—উদাহরণ ত সম্মুখে। আসল কথা—আত্মোন্নতির প্রবল আকাজ্ঞা চাই। জাতিকে বড করিতে হইলে নিজে আগে বড় হইতে হয়—সে দৃষ্টাস্ত আমরা ত আমাদের দেশেও পাইতেছি। আমার সন্দেহ হয় শিক্ষাপ্রার্থীর শিক্ষা-দানে আমার যতটা ব্যাকুলতা, শিক্ষালাভের জন্ম তাহার ততটা আগ্রহ ও ব্যাকুলতা নাই। তবুও হুঃখ রহিয়া গেল, মনের মত করিয়া একটা বিশ্ববিদ্যালয় গড়িতে পারিলাম না। ছেলেরা সাহায্যের জন্ম আসে. এখন আর সে অবস্থা আমার নাই।—সাহায্য করিতে পারি না— প্রাণ ফাটিয়া যায়। দানের অক্ষমতায় সময় সময় নিজের উপর যে

#### জীবন-মালঞ্চ

ক্ষোভ আসে, বিরক্তি হয় তাহারই ফলে প্রার্থীকে রূচ প্রত্যাখানে ফিরাইয়া দিই, কিন্তু কি যে আমার ব্যথা তাহা সেই অন্তর্য্যামী ভগবানই জানেন! যাক—আমার দিন ত ফুরাইয়া আসিল!" ব্ঝিলাম আজ জীবনী-লেখার উপাদান সংগ্রহ হইবে না, মহারাজ এখন অক্ত এক জগতে বিচরণ করিতেছেন। কিন্তু সেদিন সাগরসদৃশ হৃদয়ের স্থুগভীর স্পর্শ অনুভব করিলাম। হরি হরি বলিয়া মহারাজ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অন্দরে যাইবার আগে একবার তিনি হাত মুখ ধুইতে উত্তরের 'বাথরুমে' যাইতেন—পথে সিঁড়ির ধারে একটা ছাত্র দাঁড়াইয়া আছে, হাতে একখানা কাগজ। মহারাজ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে ?—রাত্রি ১২টা বেজে গিয়েছে !" ছাত্রটি উত্তর করিল ''মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলাম—আমাকে ঢুকতে দেয় নাই।" মহারাজ বলিলেন—"আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে লোক ফিরে যায় বা ঘরে চুক্তে পায় না—এ আমি আজ প্রথম শুনছি।" মহারাজের ক্রোধ-উত্তপ্ত কণ্ঠ বাষ্পারুদ্ধ হইয়া আসিল: চোপ্দারকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"আমার হুঃসময় পড়েছে বলে' তোরা কি আমাকে এমনি করে অপমান করবি ?"—ছাত্রটিকে সঙ্গে লইয়া তিনি আবার অফিস-কামরায় প্রবেশ করিলেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। দ্বিপ্রহর রাত্রির গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে দানশোও মহারাজ মণীব্রুচন্দ্র ক্ষণকাল যেন ধ্যানমগ্ন হইলেন। কিছুক্ষণ পরে ছাত্রটির প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া মহারাজ স্মিতহাস্থে ধীরে ধীরে বলিলেন—"এ অভাব—এ হু:খের কি শেষ আছে ?"

# দীনের কুটীরে মহারাজ

সন ১৩১১ সালের বৈশাথ মাসে একদিন মহারাজ ল্যাণ্ডো গাড়ী করিয়া বৈকালিক ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। বহরমপুর ক্যাণ্টনমেন্টের রাস্তা ঘুরিয়া তাঁহার গাড়ী বাঞ্জেটিয়া নামক স্থান দিয়া

যথন উত্তর মুখে অগ্রসর হইতেছিল সেই সময়ে ভীষণ ঝড় উঠিল। অনেক পূর্বেই পশ্চিমে মেঘ দেখা দিয়াছিল। হঠাৎ ঝড় উপস্থিত হওয়ায় মহারাজ তাড়াতাড়ি ঘোড়া হাঁকাইতে বলিলেন। কিন্তু গাড়ী অধিক দূর যাইতে না যাইতেই ভীষণ বেগে শিলার্ষ্টি আরম্ভ হইল। ঐ স্থানে অনেকগুলি বেলদারের বাস ছিল। ইহারা ইট ভাঙ্গিয়া স্থরকী কুটিয়া জীবিকা নির্বাহ করে, মুর্শিদাবাদ জেলায় ইহাদের বেলদার বলে। ইহারা হিন্দু, পশ্চিমদেশীয়। ঐ সময় উপায় না দেখিয়া মহারাজ সেই বেলাদার পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বেলদার-গণ মহানন্দে মহারাজের স্থায় অতিথিকে আশ্রয় দান পূর্বেক ধহা হইল। ঝড় রৃষ্টির সময় মহারাজ তাহাদের যত্নে বিশেষ তৃপ্ত ও আনন্দ বোধ করিলেন। রাজধানীতে ফিরিয়া মহারাজ বিপদে আশ্রয়দাতা বেলদারগণকে বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন।

# দরিদ্রবন্ধু মহারাজ

ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড অফিস হইতে বেলা ৪টার সময় মহারাজ কাশিম-বাজার ফিরিয়া আসিতেছেন। মহারাজের আদেশে সেদিন তাঁহার ড্রাইভার মোটর গাড়ী সারগাছির রাস্তা দিয়া না চালাইয়া খাগড়া বাজারের মধ্যে দিয়া চালাইয়া আসিতে লাগিল।

মোটর তেলকলের নিকটবর্তী হইয়াছে, এমন সময় কতকগুলি মজুর ঐ মোটর খানিকে ভাড়া-খাটা "বাস্" মনে করিয়া বালির ঘাট যাইবার আশায় ডাইভারকে গাড়ী থামাইতে বলিল। এই ঘটনা মহারাজ স্বচক্ষে দেখিলেন। ডাইভার তাহাদের কথা উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু দরিদ্রবন্ধু মহারাজ আর স্থির থাকিতে না পারিয়া ডাইভারকে মোটর থামাইতে বলিলেন। অগত্যা ডাইভার মোটর থামাইয়া মহারাজের আদেশে ঐ মজুরদিগকে মোটরে উঠাইয়া লইল

#### জীবন-মালঞ

এবং সঙ্গে সঙ্গে মোটর ছাড়িয়া দিল। মজুরেরা প্রথমে কিছু বৃঝিতে পারে নাই। গাডীতে উঠিয়া প্রথমেই পোষাকপরা চোপদারকে দেখিয়া থতমত খাইয়া গেল এবং পর মুহূর্ত্তেই মহারাজের দিকে তাকাইয়া ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া তাহারা যে কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। সঙ্গে যে কোদাল এবং ঝাঁকা ছিল সেইগুলি লইয়া তাহারা বিব্রত হইয়া পড়িল। তাহারা গাড়ীতে বসিতে সাহস করিতেছিল না। এ দিকে গাড়ী ছুটিয়া চলিয়াছে—নামিবারও উপায় নাই স্বতরাং ভয়ে বিশায়ে মজুরেরা হতবৃদ্ধি হইয়া গেল। মহারাজ তাহাদের এই অবস্থা দেখিয়া হাসিমুখে তাহাদিগকে সাম্বনাবাক্যে আশ্বন্ত করিলেন এবং বসিতে বলিলেন। তাহারা নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, বসিতে সাহস করিল না। পরে মোটর রাজবাটীর নিকটে কুর্জন চেরিটেবল ডিস্পেন্সারির সম্মুখে আসিলে মহারাজের আদেশে ড্রাইভার মোটর থামাইল। মহারাজ মজুরগণকে ঐ স্থানে নামিয়া যাইতে বলিলেন কারণ, পশ্চাতেই বালির ঘাটের "বাস" আসিতেছিল। মহারাজ ঐ ''বাসে' কুলিদিগকে বালির ঘাট যাইবার জন্ম বলিয়া দিলেন। তাহারা যে মহারাজের প্রতি কি ভাবে কুতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে এবং অপরাধের ক্ষমা চাহিবে তাহার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছিল না। কিংকর্ত্তব্যবিষ্ট হইয়া হাদয়ের অব্যক্ত কুভজ্ঞতা লইয়া তাহারা অপরাধীর মত মাত্র একটি 'সেলাম' দিয়া মহারাজের নিকট হইতে বিদায় লইল

#### কথার মাসুষ মহারাজ

কাঞ্চনতলার প্রসিদ্ধ জমিদার ভগবতী বাবু মহারাজ্বের বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। রাজত্ব লাভের পূর্ব্বে মণীক্রবাবু একবার কাঞ্চন তলায় গিয়া উক্ত ভগবতী বাবুর আতিথ্য গ্রহণ করেন। ঐ স্থানে ব্রহ্মানন্দ

আচার্য্য নামক জনৈক প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ বাস করিতেন। মহারাজের হস্তরেখা দর্শনে তিনি বলিয়াছিলেন—"আপনি নিশ্চয়ই অমুক্ সময়ের মধ্যে রাজা হবেন।" তহুত্তরে মহারাজ বলেন—"আপনার গণনা যদি সত্য হয় তবে আমি আপনাকে পুরস্কৃত করিব।" রাজ্যলাভের তিন বংসর পরে ঐ কথা মণীক্রচক্রের মনে পড়ায়, ব্রহ্মানন্দ আচার্য্যকে তিনি মোটা রকমের অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন।

# সহজ জীৰনের মাধুর্য্য

"শিবনিবাসী তুল্য কাশী, ধন্য নদী কঙ্কণা"—বলিয়া যে একটা চল্তি কথা আছে, নদীয়া জেলার সেই বিরলবাস উৎসন্নপ্রায় শিবনিবাস গ্রামখানির উত্তরে অবস্থিত ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম—চন্দননগর। শিবনিবাস এককালে নদীয়া-মহারাজের সাময়িক আবাসস্থল ছিল—এখনও এখানে বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্ন ভিত্তি এবং বিরাট বিগ্রহ রাম, সীতা ও শিবের মন্দির আছে। দৌলতপুর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রুদ্ধেয় কামাখানাগ মহাশয় তাঁহার জন্মভূমি এই চন্দননগরে মহারাজের প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা পলিটেক্নিক্ স্কুলের আদর্শে 'রাধাদামোদর ইন্ষ্টিটিউসন' নাম দিয়া একটা বিভালয় স্থাপন করিয়াছেন। একে পলিটেক্নিক স্কুল তাহাতে আবার ঐতিহাসিক স্থান—অন্ত্রোধ মাত্রেই মহারাজ তাহার বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবার সম্মতি দিলেন।

নির্দিষ্ট তারিখের পূর্ব্বদিনে সেখানে আমরা উপস্থিত হইলাম—পর দিন মহারাজের পৌছিবার কথা। ট্রেণে সারারাত্রি জাগিয়া প্রাতে কৃষ্ণনগর ষ্টেশনে নামিয়া একখানি অন্ধভগ্ন মোটর গাড়ীতে ধূলিধূসরিত মণীক্রচন্দ্র বেলা বারটার সময় চন্দননগর বিভালয়-প্রাক্তণে উপস্থিত হইলেন—চারিদিকের জনতা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। মহারাজের মুখের উপরে বিন্দুমাত্র ক্লান্তির চিহ্ন নাই—লেশমাত্র বিরক্তি হইয়াছে এমনও

### জীবন-মালঞ্চ

বোধ হইল না ;—হাসিমুখে মোটর হইতে নামিয়া সমবেত লোকদিগকে মাথা নোয়াইয়া অভিবাদন করিতে লাগিলেন—সকলে অবাক্ হইয়া গেল। অতি সাধারণ পরিচ্ছদ—হাতের লাঠিটার মূল্য দেড় টাকার বেশী হইবে না,—আর জুতাটা ? একটুও জরির কাজ নাই—এ তবে কেমনধারা মহারাজ ? আমাদের সামান্য জমিদার বাবু যে উহা অপেক্ষা দামী জুতা পায়ে দেয় !—আর দেখিয়াছ,—পাতলা আদ্ধির পাঞ্জাবীটার নীচে কি একটা গেঞ্জিও পরা যাইত না !—এ যেন আমাদেরই আত্মীয় স্বজন—ভিন্ গাঁয়ে নিমন্ত্রিত হইয়া উৎসবে যোগদান করিতে আসিয়াছে !—জনতার মনের ভাব যেন এইরূপ !

বিপুল সংবর্জনার সহিত—সভার অধিবেশন হইয়া গেল। রাত্রে মহারাজের ফিরিবার কথা; —মহারাজের সঙ্গে ছিলেন আমাদের স্কুল-শিক্ষক, মহারাজের উকীল স্বর্গীয় ধর্মদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। মহারাজ আমাকেও সঙ্গে আসিতে বলিলেন। সন্ধ্যার পর হইতে টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছিল, চারিদিকে মেঘ জমিয়া উঠিতেছে।—একখানি ছোট নৌকায় কম্বলের উপর মহারাজ শয়ন করিলেন, কিছুতেই বিছানা পত্র বিছাইতে দিলেন না, আমি ও ধর্মদাস বাবু বসিয়া রহিলাম। ছোট ডিঙ্গী নৌকা কন্ধণা নদীর উপর দিয়া সর্ সর্ করিয়া বাহিয়া চলিয়াছে। রাত্রি দ্বিপ্রহরে মাজদিয়ার ঘাট হইতে পদব্রজে ই, বি, রেলের মাজদিয়া ষ্টেশনে আমরা উপস্থিত হইলাম। ওয়েটিং রুমের ইজি চেয়ারে ছারপোকা, ট্রেণ আসিতে প্রায় গ্রই ঘণ্টা দেরী,—একখানি বেঞ্টী টানিয়া মহারাজ তাহাতেই শুইয়া পড়িলেন—পাশ ফিরিলেই কিন্তু পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা।—আমি নিকটে জাগিয়া বসিয়া থাকিলাম।

রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিয়া কাশিমবাজার যাইতে হইবে—ট্রেণ থামিতে না থামিতে মহারাজ গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়াছেন। যাঁহার উপর মহারাজের তত্ত্বাবধানের ভার, সেই ধর্মদাস বাবু দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় গভীর নিস্তায় অভিভূত—মহারাজ তাঁহাকে ডাকিয়া তুলিতে

ছুটিলেন।—ধর্মদাস বাব্র যাহা কর্ত্তব্য মহারাজ তাহা করিলেন বলিয়া ধর্মদাস বাব্ লজ্জিত;—মহারাজ কিন্তু ইহাতে তাঁহার উপর অসম্ভষ্ট হইলেন না শুধু স্মিত হাস্থে বলিলেন—''গাড়ী বদল করতে হবে যে, কলকাতা যেতে গেলে ঘুমান চলে।—চলুন চলুন, ও প্লাটফর্মে গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে।"

# একটি দিনের স্মৃতি

কুস্তমেলার যাইবার বংসর,—তখন শীতকাল। মহারাজের মুখের বামদিকে 'প্যারালিসিসের' মত হইয়াছে। কলিকাতার বাডীতে দক্ষিণ দিকে তাঁহার নিজের অফিস ঘরে বসিয়া আছেন- সমযুটা ঠিক তখন অপরাহ্ন। অফিসের কাজ কর্ম্ম করিতেছেন—বেহারা আগুনের সেদ করিয়া দিতেছে। স্থপ্রভাত বাবু নকল বহিতে চিঠি নকল করিতেছেন। আমি মহারাজের সম্মুখের চেয়ারে বসিয়া কথাবার্ত্ত। বলিতেছি। মহারাজ খুব গন্তীর—আমি যাইবার পূর্বেব যেন খুব একটা গোলমাল হইয়া গিয়াছে। কথায় কথায় মহারাজ নিজেই বলিয়া ফেলিলেন—"বহুদিনের বহু মূল্যবান আঙটিটি আজ গেল।" "গেল ?" "গেলই ত, এই তুমি আসবার ঘণ্টাখানেক আগে—ক্যাশবাক্স খুলে ক টাকা দিলাম—এই ছোট চৌকো ফাঁকটিতে আঙ্টিটা থাকে— জানে না কে ? কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটিতে টেবিলে পডেছে বা কোনও রকমে ঠাইনড়া হয়েছে—আর রক্ষা নাই।—হরি বোল। হরিবোল।"— "আঙটিটার দাম কত হ'বে ?" "কয়েক হাজার টাকা, একখানা পাথরের দামই হবে পঁচিশ হাজার টাকা। টাকা ত গেলই—তার সঙ্গে অনেক দিনের অনেকখানি তৃঃখের স্মৃতিও মুছে গেল।" বলিয়া মহারাজ দীর্ঘ নি:খাস ফেলিলেন। মনে ভাবিলাম, যে লইয়াছে তাহার আখেরের ভাবনা আর ভাবিতে হইবে না। সকলেই চুপ করিয়া কাজ করিয়া যাইতেছে—অতি প্রয়োজনে ত্ব'একটি কথা হইতেছে মাত্র।

### জীবন-মালঞ

ক্যাশব্যাক্সে চাবি দিয়া 'বাৎক্লমে' যাইবার জন্ম মহারাজ উঠিলেন— আমি উঠিয়া দাঁড়াইতেই বলিলেন—"বস—আমি আসৃছি।"

একলা বসিয়াই আছি,—স্থপ্রভাত বাবু ধূমপানের স্থযোগ পাইয়া কক্ষান্তরে গিয়াছেন। বেহারা গেল সেদ দেওয়ার আগুন বদলাইতে।

বসিয়া বসিয়া আঙ্টীর কথাই ভাবিতেছি,—আর চারিদিকে তাকাইয়া দেখিতেছি,—মনের হুরাশা এই টেবিলের উপরে বা নীচেয়,— ওই চেয়ারের পাশে যদি বা হিরার আঙ্টীটা জ্বলিয়া উঠে—তাহা হইলে সেটি সানন্দে মহারাজের হাতে তুলিয়া দিয়া কুতার্থ হই। মনে মনে হাসি পাইল—অসম্ভবের প্রতি লোভ ও অনায়াসে মহারাজকে তুই করিবার ইচ্ছাতে লজ্জিত হইলাম।

পাথরের টেবিলের ঠিক নীচে হঠাৎ কি যেন চক্ চক্ করিয়া উঠিল !—না, না, ও অপরাহ্ন বেলার রৌজ—সার্লির আবরণ ভেদ করিয়া ক্ষীণ রেখায় টেবিলের নীচে পড়িয়াছে। আবার দৃষ্টি দিতেই জৌলসটা যেন চোখ ঝলসাইয়া দিল—কম্পিত হাতখানি বাড়াইয়া দিতেই হাতে ঠেকিল আঙ্টী—একটা অসম্ভব উত্তেজনার আতিশয়ে চঞ্চল হইয়া উঠিলাম—মহারাজকে সম্ভষ্ট করিতে পারিব এই আশায় অধীর হইয়া পড়িলাম।

হরি হরি বলিতে বলিতে মহারাজ চেয়ারে আসিয়া বসিলেন—
আমার মুখের দিকে একবার চাহিলেন,—আমি হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া
মহারাজের হাতে আঙ্টিটি দিলাম ;—বিপুল বিশ্বয়ে মহারাজের চক্ষ্র য়
বিক্ষারিত হইয়া উঠিল—"এ কি হে !—কোখায় পেলে !" টেবিলের
নীচে পেয়েছি—বলিয়া আমি আয়পুর্ব্বিক সব কথা বলিলাম। খুব
পরিশ্রাস্তভাবে চেয়ারে হেলান দিয়া মহারাজ ধীর ও শাস্ত কঠে
বলিলেন—"তুমি আজ আমার সঙ্গে দেখা করতে না এলে এ আঙ্টি
আমি পেতাম না। হরি বোল! হরি বোল।"

চোখে মৃথে তখন মহারাজের যে আনন্দের ভাবটি ফুটিয়া উঠিল

তাহা অবর্ণনীয়, আমার আঙ্টি ফেরং দিবার মূল্য তাহাতেই যেন শতগুণে আদায় হইয়া গেল।

### স্নেহপ্ৰবণ প্ৰভু

মহারাজের জ্যেষ্ঠপুত্র মহারাজকুমার মহিমচল্রের 'হরকু' নামক একটি প্রিয় খানসামা ছিল। হরকু বিশ্বাসী ভৃত্য। মহারাজ রাজত্ব পাইবার ঠিক পরেই তাঁহার পরিবারবর্গ যখন কিছুদিনের জক্স কলিকাতাপ্রবাসী ছিলেন সেই সময় মহারাজকুমারের সঙ্গে হরকুও কলিকাতায় অবস্থান করিত। কলিকাতা বাসকালে হরকু কোনও অপরাধে মহারাজের ভগ্নীপতি শান্তিরাম বাবু কর্তৃক তিরস্কৃত হয়, ইহার ফলে অপরাধী হরকু অভিমান করিয়া কলিকাতার বাটী হইতে চলিয়া যায়। কাশিমবাজার হইতে মহারাজ এই সংবাদ শুনিয়া কলিকাতার কর্ম্মচারী যতীক্রনাথ দত্তকে যে পত্র লেখেন, সেই পত্র পড়িলে তিনি যে নিজের ভৃত্যগণের প্রতি কতথানি স্নেহপ্রবণ ছিলেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সমগ্র পত্র হইতে আমাদের আলোচ্য অংশ উদ্ধত হইল। প্রিয় যতীক্রনাথ.

বলাবাহুল্য মহারাজের পত্র পাওয়ার পরে পুনরায় হরকুকে কাজে বাহাল করা হইয়াছিল।

# কোমলে-কঠোরে

মহারাজকুমার মহিমচন্দ্র বি-এ, পড়ার জন্ম কলিকাতায় থাকিতেন। আচার্য্য রামেন্দ্রস্থলর ত্রিবেদী এবং স্থনামধন্ম ছইলার সাহেব তাঁহার গৃহশিক্ষক ছিলেন। মহারাজকুমার অনেকদিন কাশিমবাজার যান

#### জীবন-মালঞ

নাই। প্রিয়তম পুত্রকে দেখিবার জন্ম মহারাজের মন ব্যক্ল হইল।
নৃতন গৃহশিক্ষকদ্বয়ের সংস্পর্শে আসিয়া পুত্রের কতদূর উন্নতি হইল
এবং পুত্র কলিকাতায় কি ভাবে জীবন যাপন করিতেছেন এই সব
জানিবার জন্ম মনে কৌতৃহল উপস্থিত ইওয়ায় মহারাজ কলিকাতায়
যাওয়া স্থির করিয়া একদিন তথাকার প্রধান কর্মচারীকে পত্র লিখিয়া
যথাসময়ে কলিকাতা রওনা হইলেন।

সেবার কলিকাতা যাত্রাকালে মহারাজের সঙ্গীয় কর্মচারী ছিলেন সুর্য্যকান্ত আচার্য্য। তখনও রাণাঘাট-মুর্শিদাবাদ লাইন হয় নাই। আজিমগঞ্জ হইতে ট্রেণে চাপিয়া মহারাজ মনের আনন্দে কলিকাতায় চলিলেন। ট্রেণ যতই কলিকাতার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল প্রবাসী পুত্রের মুখ মনে করিয়া মহারাজ ততই অধীর হইয়া উঠিতে লাগিলেন। তুই পার্শ্বের ট্রেণের চলমান দৃশ্রপটের সৌন্দর্য্যের সঙ্গে পুত্রমূখের কল্পনা-মাধুর্য্য মহারাজের মনে এক স্বপ্নজাল বুনিয়া যাইতে লাগিল। মহারাজ নৈসর্গিক দুশ্যাবলীর মধ্য দিয়া সেই স্বপ্নে বিভোর হইয়া পড়িলেন। যথাসময়ে ট্রেণ হাওড়ায় পৌছিল। পূর্বে হইতেই কলিকাতা এপ্টেটের প্রধান কর্ম্মচারী যোগীন্দ্রনাথ ঘোষ ল্যাণ্ডো গাডী লইয়া যথারীতি ষ্টেশন প্লাটফর্শ্মে উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ চমক ভাঙ্গিয়া মহারাজ দেখিলেন প্লাটফর্ম্মে তাঁহাকে অভার্থনা করিবার জন্ম যোগীন বাবু দাঁড়াইয়া আছেন। মহারাজের ব্যাকুল চক্ষু সেই প্লাটফর্ম্মের ভীড়ের মধ্যে তাঁহার প্রিয় পুত্র মহিমচন্দ্রকে খুঁ জিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু পুত্ৰকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার তৃষিত মন ক্ষুত্র হইয়া উঠিল। যোগীন বাবুকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহিম কেমন আছে ?" উত্তরে মহারাজকুমার কুশলে আছেন জানিয়া মহারাজ আশ্বস্ত হইলেন বটে, কিন্তু ক্ষুণ্ণ মনে গাড়ীর উপরে উঠিয়া বসিলেন। হেড্কোচম্যান হোসেনিকে দেখিতে না পাইয়া বলিলেন—'হোসেনি কই ?' উত্তরে যোগীন বাবু বলিলেন—'ওাঁহাকে মহারাজকুমার 'সস্পেণ্ড' করেছেন।'

মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন,—অপরাধ ?

যোগীন্দ্র বাবু হোসেনির অপরাধ ব্যক্ত করিলে মহারাজ গম্ভীর হইরা পড়িলেন। মহারাজকে লইয়া যথাসময়ে ল্যাণ্ডো গাড়ী কলিকাতা অপার সার্কুলার রোডস্থিত প্রাসাদের গাড়ী-বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। মহারাজ গাড়ী হইতে নামিয়া বরাবর প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং পরিধেয় বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তনপূর্বক বিশ্রামার্থ একটি ঢালা সতরক্ষের উপরের বিছানায় গিয়া বসিলেন। যোগীন বাবু স্ব্যকাস্ত বাবুকে বলিলেন—'বস্থন আপনারা, বিশ্রাম করা যাক্।'

মহারাজের কিঞ্চিৎ ব্যবধানে ঢালা ফরাসের উপরে স্থ্য বাবু ও যোগীন বাবু বসিয়া আছেন। ছই একটা করিয়া কথাবার্তা হইতেছে, ইতিমধ্যে কর্মচারী, চাকর, দারবান এবং পাচক ব্রাহ্মণদল মহারাজকে যথারীতি অভিবাদন করিয়া গেল। কিন্তু তখনও পর্যান্ত প্রিয়পুত্র মহিমচক্রকে দেখিতে না পাইয়া মহারাজ মনে মনে খুবই বেদনা অক্সভব করিলেন এবং মহিমচক্রকে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইবার জন্ম যোগীন বাবুকে দিয়া খবর পাঠাইলেন। মহিমচক্র কি একটি কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া পিতৃদর্শনে বিলম্ব ঘটিয়াছিল, যোগীন বাবু তাঁহাকে ডাকিতে যাইবার পুর্বেই তিনি আসিয়া পিতৃপদে প্রণত হইলেন।

বিনয়ী পুত্র পিতাকে প্রণাম করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকার কিছুক্ষণ পরে পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া পিতা মণীক্রচন্দ্র বলিলেন —'কিহে, তোমার কর্ত্তব্য শেষ হ'য়ে গিয়েছে ?

মহারাজকুমার পিতার এই কথার তাৎপর্য্য বৃঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মহারাজ। চুপ ক'রে রইলে যে, উত্তর দাও।

মহিম। আপনার কথা বৃঝতে পারলাম না।

মহারাজ। বুঝতে পারলে না, আশ্চর্য্য বটে! আমার সঙ্গে যে ইংলিস ডিপার্টমেন্টের সূর্য্য বাবু এসেছেন এবং তোমারি সম্মুখে বসে



बर्गतीक विमारस ननी, श्रम-এ, श्रम-श्रम-प्रि

#### জীবন-মালঞ

আছেন তাঁর দিকে কি তোমার নজর পড়লো না ? তিনি আমার বিশিষ্ট কর্মচারী এবং জাতিতে ব্রাহ্মণ, তাঁকে প্রণাম করাটা কি তোমার কর্ত্তব্য বলে মনে হ'ল না ?—না তিনি কর্মচারী বলে তাঁকে প্রণাম করতে লজ্জা বোধ হ'ল ? যদি তাই হয় তবে বুঝতে হ'বে এখনও পৰ্য্যন্ত তোমার কর্ত্তব্যজ্ঞান জন্মে নি। আর ব্রাহ্মণকে চাকর ভেবে প্রণাম না করার দম্ভ যদি তোমার এসে থাকে তবে আমি বলুবো যে কাশিম বাজারের মহারাজকুমার হ'বার যোগ্যতা এখনও তোমার আসে নি। বড়ই হুঃথের কথা যে, তুমি যাতে সত্যকারের মনুষ্যুত্ব লাভ কর্ত্তে পার তার জন্মে আমি বাঙ্গলাদেশের ছটা শ্রেষ্ঠ বিদ্যানকে তোমার গৃহ-শিক্ষকের কাজে নিযুক্ত করেছি। রামেন্দ্রস্থলর আর হুইলারের মত পণ্ডিত ভারতের গৌরব। বিভিন্ন জাতীয় ছুইটী আদর্শের চিস্তাধারা এবং শিক্ষা-সভ্যতার ঘাত প্রতিঘাতে তুমি মারুষ হয়ে গড়ে উঠবে, এই ভেবে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে আছি এবং তোমার সম্বন্ধে ভবিশ্বতের কতই না সুখস্বপ্ন দেখছি। এই তুইটী মনীষীর কাছে শিক্ষা গ্রহণের হয়েও জীবন গড়ে উঠার প্রথম স্তরেই যথন তোমার লৌকিক জগতের জ্ঞান ও দৃষ্টি এত সঙ্কীর্ণ তখন তোমার সম্বন্ধে আমি কি আশা করব ?" এই বলিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মহারাজ আবার বলিলেন—"দেখ, তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, বড়ই আদরের পাত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্রকে শিক্ষার জন্ম বিদেশে রাখিয়া পিতা মাতার প্রাণ যে কিরূপ ছট্ফট্ করে তা পুত্রেরও কিছু বোঝা উচিত। তোমাকে অনেকদিন না দেখে প্রাণ ব্যাকুল হওয়াতে তোমাকে একবার দেখার জন্মই আজ আমার কলিকাতায় আসা। তুমি অনেক বড় হয়েছ এবং বি-এ, পড়ছ। তোমার এটা ভেবে দেখা উচিত যে, তোমার পিতা শত শত মাইল দূর থেকে তোমাকে দেখবার জন্ম মনে কতথানি বাাকুলতা নিয়ে কলিকাতায় আসছেন। আমি আস্ছি শুনে আমাকে দেখবার

জন্ম তোমার প্রাণ ব্যাকুল হয় নি নতুবা তুমি কি যোগীন বাবুর সঙ্গে ষ্টেশনে থাক্তে পারতে না ? কোথায় আমি হাওড়ায় পৌছে বছ দিন পরে প্রথমেই পুত্রমুখ দর্শন কর্নেরা, তা' না, দেখলাম শুধু যোগীন বাবু ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে। আমি মনে বড় আঘাত পেয়েছি। ষ্টেশন থেকেই আমি ব্যথিত মনে বাগান বাড়ীতে এলাম, এখানে এসে আরো আশ্চর্য্য হলাম! কোথায় আমি বাগান বাড়ীতে পৌছানো মাত্র তুমি এসে সব আগে আমার সম্মুখে দাঁড়াবে তা' না দেখছি, আমার চাকর বাকরদের দেখাশুনা যখন সব শেষ হয়ে গেল তখন তুমি এসে আমার সম্মুখে দাঁড়ালে। যা'ক এ সব কথা। তার পর শুনলাম তুমি নাকি হোসেনিকে 'সমপেণ্ড' করেছ ?

মহিমচন্দ্র মাথা নত করিয়া বলিলেন—হাঁা।
মহারাজ—কি অপরাধে ?

হোসেনী মদ খাইয়া পড়িয়া থাকার দরুণ মহারাজকুমার ছই দিন
সময় মত গাড়ী পান নাই, সেজন্ম তাঁহার ক্ষতি হইয়াছে এবং বাগান
বাড়ীতে সে মাতলামি করিয়াছে,—ইত্যাদি কারণে হোসেনীকে তিনি
সস্পেশু করিয়াছেন শুনিয়া মহারাজ বলিলেন—"কি আশ্চর্য্য, এক
দিন মদ খেয়ে মাতলামি করা এবং উপযুক্ত সময়ে ছই দিন গাড়ী না
পাওয়ার দরুণ যদি তোমার মন অধৈর্য্য হয়ে উঠে, তবে ভবিষ্যতে এই
সংসারে অজস্র বড় বড় ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে নিজের মন স্থির করে
চল্বে কি করে? চাকর বাকরদের একটু ধৃষ্টতায় চঞ্চল হয়ে যদি তার
শাস্তি বিধানের জন্ম সঙ্গে সম্প্র মন উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তবে ভবিষ্যতে
এই এস্টেট্ চালাবে কি করে? সহিস কোচম্যানের মন্ত্রমুত্ব কতখানি
থাকে? ওদের নির্ব্যুদ্ধিতাই যে বেশী। তবু ওদেরকে নিয়েই
আমাদের চল্তে হবে। তা'র দোষ হয়ে থাকে, তাকে কয়েক টাকা
জরিমানা করলেই হ'ত। আজ আট দিন লোকটিকে সস্পেশু করেছ,
সে অতি দরিজ, তার অনেকগুলি পোয়া, সুতরাং এই আট দিন তার

# জীবন-মালঞ

যে কি অবস্থায় সংসার চল্ছে, এটা তোমার ভাবা উচিত ছিল। তুমি রাজার ছেলে হয়ে দিব্যি রাজভোগ খাচ্ছ এবং ল্যাণ্ডোতে চড়ে মজা করে বেড়াচ্ছ, আর তোমার এক মিনিটের ক্রোধের খেয়ালে এক অতি দরিজ পুরাণো চাকর এবং তা'র রহৎ পরিবার যে কি কষ্টে এই কয়দিন সংসারযাত্রা নির্বাহ কর্ল সে বিষয় তুমি একবারও চিন্তা করে দেখলে না! এই হৃদয় নিয়ে তুমি ভবিশ্বতে যে কি করে এইেট চালাবে আমি কেবলই তাই ভাবছি। আরো তোমার ভাবা উচিত যে, এই আটদিন এক বিপন্ন পরিবারের দীর্ঘনিঃশ্বাস ক্ষণে তোমার চারিদিকে অমঙ্গলের সৃষ্টি করেছে। দীর্ঘজীবী হতে গেলে মানুষের মনে কষ্ট দিতে নেই, এইটা সর্ব্বদা মনে রেখো। যাক্, যা' হ'বার হয়েছে, ভবিশ্বতে এমন কাজ আর করো না। আর এখনি হোসেনীকে ডাকিয়ে মিষ্টি কথায় তাকে তার দোষ বুঝিয়ে দিয়ে কাজে লাগাও। মহিম, চাকরবাকরদের বশ কর্বে হয় ভালবাসা দিয়ে!" — এই বলিয়া মহারাজ তৎক্ষণাৎ হোসেনীকে ডাকাইয়া মহারাজকুমারের ঘারাই তাহাকে আবার কাজে বাহাল করিয়া দিলেন।

# অপরাধী কর্মচারীর প্রতি করুণা

মহারাজের সেরেস্তার জনৈক কর্মচারী—গ্রীপূর্ণানন্দ রায় নিম্নলিখিত ঘটনাটি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন :—

বিগত সন ১৩০৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে আমি কাশিমবাজারের স্বর্গীয় মহারাজ্ঞ বাহাত্বের সঙ্গে বায়ু পরিবর্জন জন্ম ৬পুরীধাম গিয়াছিলাম, সেথানে গিয়া আমাকে একটা গুরুতর দায়িত্বের মধ্যে পড়িতে হইয়াছিল—তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ মহারাজ্ঞ বাহাত্বের অসীম করুণার কথা বলিতেছি। আমি একদিন সকাল বেলা অফিসের সময়ে কাজ করিতেছি, এমন সময় পিয়ন আসিয়া মহারাজ্ঞ বাহাত্বকে একথানি 'ইনসিওর' দিল, মহারাজ্ঞ বাহাত্বর সেই সময় বারাগ্ডায় বসিয়া তেল মাথিতেছিলেন, তিনি পিওনের নিকট হইতে 'ইনসিওর' সহি

করিয়া আমাকে ডাকিয়া দেখানি আমার হাতে দিলেন এবং বলিলেন, "হপুর বেলায় অফিসের সময় আমাকে দিও।" আমি মহারাজের হাত হইতে কভারথানি লইয়া দেখিলাম যে ইহাতে মহারাজ বাহাত্তরের "এলাউন্স" ২৫০০০ টাকার প্রথমার্দ্ধ নোট ম্যানেজার সাহেব পাঠাইয়াছেন। ইহা দেখিয়া আমি পাশে ঐ কভারধানি ফেলিয়া রাখিয়া কারু করিতে লাগিলাম, আমার কাজ শেষ হওয়ার পর আমি যখন উঠিয়া যাই. সেই সময় ঐ কভারথানি আমি বাক্সের মধ্যে তুলিয়া যাইতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। মহারাজ বাহাতর তেল মাখা শেষ করিয়া হঠাৎ কি মনে করিয়া অফিসের কামরার দিকে যাইয়া দেখেন ফরাসের উপর সেই ইনসিওরের কভারথানি পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া সেই কভারথানি তুলিয়া নিজে রাথিয়া দিয়াছিলেন, পুনরায় অফিসের সময় যথন আমরা সকলে অফিসের কাজ করিতে বসিলাম, সেই সময় তিনি আমাকে সেই কভারখানি দিতে বলিলেন, আমি আমার বাক্স খুলিয়া দেখি, আমার বাক্সের মধ্যে সেখানি নাই। আমি খুবই চিন্তার পড়িলাম, চুপ করিয়া বোকারমত বসিয়া আছি, ইহা দেখিয়া মহারাজ বাহাত্র আমাকে বলিলেন, "কিহে বসে আছ কেন? ইনসিওর দাও" আমি তথন বলিলাম, "হুজুর, বাজের মধ্যে ইন্সিওর রাখিয়াছিলাম কিন্তু এখন আমি ইন্সিওর পাইতেছি না। অথচ বাক্স যেমন তালা দেওয়া ছিল, তেমন অবস্থাতেই আছে।" তিনি আমার সমস্ত কথা শুনিয়া জিজ্ঞাস। করিলেন, "পাহারা কে ছিল ?" আমি তথন পাহারাওয়ালার নাম বলিলাম, তিনি তাহাকে বলিলেন, "বাক্স হতে টাকা কে নিল ?" সেও ছজুরের কথা ভনিয়া অবাক ! তাহার পর আমাকে মহারাজ নানারূপ ভয় দেখাইতে লাগিলেন—কিছুক্ষণ পরে আমি কাঁদিতেছি দেখিয়া মহারাজ বাহাহর স্থির থাকিতে না পারিয়া আমাকে বলিলেন, "বাবা, তোমার মত এত অসাবধান কর্ম্মচারী নিয়ে আমার বিদেশে আসাই অক্সায় হইয়াছে। তুমি যে ইন্সিওরথানি উঠিয়া যাইবার সময় ফরাসের উপর ফেলিয়া গিয়াছিলে আমি তাহা তুলিয়া রাথিয়াছি। তুমি এত অসাবধান কেন? তোমার এই অসাবধানতার জন্ম ৫১ টাকা fine করিলাম।" আমি তথন বঝিলাম মহারাজ বাহাত্বর আমার উপর অত্যন্ত রাগিয়াছেন। আমি তথন আর কোন কণাই বলিলাম না। তাহার পর তিনিও আর আমাকে কোন কথা বলেন নাই। জরিমানাও মাফ হইয়া গেল। ভগবান আমাকে সে যাত্রা উদ্ধার করিলেন। যদি অস্ত্র কোন মনিব হইত তাহা হইলে তিনি বোধ হয় আমাকে

জেলে দিতেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে চাকুরী হইতে ডিস্মিস্ করিয়া দিতেন। কিন্তু মহারাজ কিছুই করিলেন না। কেবলমাত্র বলিলেন, "সর্ববদা সাবধান হইয়া কাজ করিবে।" মহারাজ বাহাত্রের এই প্রকার দয়ার জন্ম আমি তাঁর নিকট চিরক্ততক্ত ছিলাম।

### আশ্রিতবংসল মহারাজ

সন ১৩১৪ সালে পূর্ণচক্র দাস নামক মহারাজের জনৈক কর্মচারী কোনও ঘটনায় উত্তেজিত হইয়া রাজা আশুতোষ নাথের এক পশ্চিমা দারোয়ানকে প্রহার করেন। ঘটনায় দারোয়ানই দোষী। কিন্তু সে আত্মদোষ গোপনপূর্বক পূর্ণদাদের নামে আপন প্রভুর রাজ-দেরেস্তার প্রধান কর্মচারীর নিকটে নালিস করে। প্রধান কর্মচারী এই ঘটনাটী রাজা আশুতোষকে জানান। রাজা নিতান্ত সদাশিব ব্যক্তি ছিলেন. তিনি এই বিষয়টী উপেক্ষা করিয়া উড়াইয়া দেন। কিন্তু রাজমাতা রাণী আর্ণাকালী তেজম্বিনী মহিলা ছিলেন, একজন সামাস্থ প্রতিবেশীর হাতে তাঁহার দারোয়ান এই ভাবে লাঞ্চিত হওয়ায় তিনি ইহাতে নিজেরই অপমান হইয়াছে মনে করিয়া পূর্ণচন্দ্র দাস যাহাতে 'সায়েস্তা' হন তাহার প্রতিকার কল্পে রাণী আর্ণাকালী দেবী পূর্ণ দাসের মনিব মহারাজ মণীস্রচন্দ্রকে এই বিষয়টী নিজ কর্ম্মচারীর দ্বারা জ্ঞাত করাইলেন এবং পূর্ণ দাসকে চাকুরী হইতে 'বরখাস্ত' করিয়া শাস্তি দিতে অনুরোধ করিলেন। মহারাজ এই ঘটনা শুনিয়া তৃঃখিত হইলেন এবং পূর্ণ দাসকে বিশেষ ভাবে তিরস্কার করিলেন বটে, কিন্তু রাণী আর্ণা-কালীকে সম্ভপ্ত করার জন্ম এই অল্প বেতনভোগী কর্মচারীটীকে 'বরখাস্ত' করিলেন না। কারণ মহারাজ মনে মনে বুঝিলেন, দারোয়ানের দোষের জম্মই তাহাকে পূর্ণ দাস মারিয়াছেন, এবং সে আঘাতও হুই একটা চড় চাপড় ভিন্ন আর কিছুই নহে। পরে দারোয়ানই ঘটনাটিকে রূপাস্তরিত করিয়া আত্মদোষ গোপনপূর্ব্বক নিজের মনিবের নিকট পূর্ণ দাসের বিরুদ্ধে

লাগাইয়াছে। স্থতরাং এই সামাস্য ঘটনার জম্য পূর্ণ দাসকে 'বরখান্ত' করিলে অস্থায় করা হইবে এবং নিজের দরিদ্র কর্মচারীর প্রতি অবিচার করা হইবে। ইহাই মহারাজ স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন। মহারাজ উক্ত কর্মচারীকে কোনও শাস্তি প্রদান না করায় রাণী আর্ণাকালী মহোদ্যার সঙ্গে তাঁহার দীর্ঘ কালের জন্য মনোমালিস্থের ফলে মহারাজ মনে মনে বিশেষ হৃঃখ বোধ করিতেন তথাপি অপর ধনা ব্যক্তির আভিজাত্য রক্ষার জন্য তিনি নিজের দরিদ্র কর্মচারীটীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন নাই। এই তুচ্ছ বিষয়ের জন্য মনোমালিন্তা ঘটিয়া হুই রাজ সংসারে সামাজিক দলাদলির সৃষ্টি হইয়াছিল। সেই দলাদলির বিষে মহারাজ বহু দিন জর্জ্জরিত ছিলেন, তথাপি তিনি পূর্ণ দাসকে ত্যাগ করেন নাই। আল্রাভবেক রক্ষা করা তাহার জীবনের অস্থাতম ব্রত ছিল।

# ছদ্মবেশে কার্য্য-পরিদর্শন

মহারাণী স্বর্ণমন্ত্রীর আমলে রাজবাড়ীতে শ্রীশ্রীরাস্যাত্রা একটী মহা ধ্মধামের পর্ব্ব ছিল। এই উপলক্ষে রাজবাটীর সম্মুখস্থ উন্মুক্ত স্থানকে ঘিরিয়া মাথার উপর বিস্তৃত চন্দ্রাতপ খাটাইয়া বিচিত্র সজ্জায় সেই বিরাট মগুপ সজ্জিত করা হইত। নানাবিধ পৌরাণিক বিষয় অবলম্বনে কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত শিল্পিগণের দ্বারা বিচিত্র মৃদ্ময় মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া এক একটা বিভিন্ন দৃশ্যে রাস-মগুপটিকে রঙ্গমঞ্চের রূপ দেওয়া হইত। এই মহোৎসবের সঙ্গে কর্ত্বপক্ষগণ পনর দিন ব্যাপী একটা বৃহৎ মেলার অমুষ্ঠান করিতেন। রাসোৎসব এবং তৎসংযুক্ত মেলা দেখিবার জন্ম দেশ দেশাস্তর হইতে বন্থ যাত্রীর সমাগম হইত। যাত্রীগণের চিত্ত-বিনোদন জন্ম উক্ত উৎসব ও মেলার সঙ্গে দৈনিক অপরাক্ত হইতে রাত্রি ৮টা পর্যাস্ত পুতুল নাচের ব্যবস্থা হইত। মণীক্রচন্দ্র রাজগদী লাভ

#### জীবন-মালঞ

করিয়া রাস্যাত্রা মহোৎসবের উক্ত অনুষ্ঠানগুলিকে নৃতনরূপ দিয়া অধিকতর দ্রষ্টব্য করিয়া তৃলিলেন। রাজপ্রাসাদের সম্মুখন্থ অস্থায়ী বন্ধ্রমগুপকে উঠাইয়া দিয়া তিনি উক্ত রাস্যাত্রা পর্বের উৎসব এবং মেলার স্থানকে চিরস্থায়ী করিবার জন্ম রাজপ্রাসাদের পূর্ব্বদিকে একটা চক্মিলানো বিশাল একতলা বাটা নির্মাণ করাইলেন। উক্ত বিশাল ইমারতের মধ্যে রাস্যাত্রা-পর্বের সমস্ত উৎসব নির্বাহ হওয়ায় নানাবিধ দৈব হুর্য্যোগ হইতে যাত্রীদল, মৃত্তিকাশিল্প এবং মেলা নিরাপদ হইল এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শৃঙ্খলায় কার্য্য চলিতে লাগিল। ক্রমশঃ ঐ মেলাটা বহু জনাকীর্ণ হইয়া পড়ায় সময় সময় হুশ্চরিত্র নরনারীর সমাগম হওয়াতে মহারাজ চিন্তিত হইলেন এবং ভবিয়তে যাহাতে কোনও প্লানিকর ঘটনা ঘটিতে না পারে সেজক্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিলেন।

কি প্রকারে মেলার শৃঙ্খলা রক্ষিত হইতেছে তাহা ছদ্মবেশে পরিদর্শন করিবার কোতৃহল মহারাজের মাঝে মাঝে হইত। এ সম্বন্ধে একটি গল্প মহারাজের বিখ্যাত চোপদার মুকুন্দের নিকট আমরা শুনিয়াছি। একবার রাসের মেলা খুব জনাকীর্ণ। রাত্রি ৮টা। রাসমণ্ডপে তখন পুতৃল নাচ হইতেছে। মেলার স্থান হইতে সহস্র সহস্র নরনারীর কণ্ঠরোল রাজবাটীতে পর্যাস্ত শোনা যাইতেছিল। সে দিন সন্ধ্যাকাল হইতে মেলাক্ষেত্রে নানাবিধ গোলমাল এবং বিশৃঙ্খলার স্প্রিইতৈছিল। মেলার শৃঙ্খলা-প্রতিষ্ঠার দিকে প্রহরিগণের বোধ হয় সেদিন সতর্কদৃষ্টি ছিল না। মহারাজ রাজবাটীতে নিজের খাস কামরার বারান্দায় পাদচারণ করিতেছিলেন। ধীরে ধীরে তিনি তাঁহার দেহরক্ষী এবং সান্ত্রীগণের নিকট হইতে কখন দূরে সরিয়া গোলেন। চোপদার মহারাজের সঙ্গ লইতে গেলে মহারাজ ইসারায় তাহাকে নিষেধ করিলে, চোপদার আর অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। সকলে দেখিল; মহারাজ তাঁহার পুত্র শ্রীশচন্দ্রের কামরার পুর্ববিদকের খোলা ছাদে রেলিং

ধরিয়া দাঁডাইয়া আছেন। ঐ স্থানটীর ঠিক নীচেই রাসবাডী এবং মেলার স্থান। ঐ স্থান হইতে মেলার সমস্তই দেখা যাইত। কিছুক্ষণ পরে মহারাজ রেলিং ছাড়িয়া সিঁড়ির সম্মুখে আসিলেন—তার পর হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেলেন। মহারাজ অদৃশ্য হইয়া যাওয়ার পর চোপদার এবং ভৃত্যেরা কৌতৃহল বশতঃ মহারাজের সন্ধান লইবার জন্ম অগ্রসর হইয়া যখন দেখিল সেখানে মহারাজ নাই, তখন তাহারা নীচে নামিয়া বরাবর সদর দেউডীতে গিয়া প্রহরীর নিকটে জানিল-এইমাত্র তিনি একাকী রাসবাড়ীর মেলার দিকে চলিয়া গেলেন। মহারাজের প্রকৃতি সকলেই জানিত, দেউডী হইতে কোনও সিপাহী বা কর্মচারী মহারাজের পশ্চাদমুসরণ করিতে সাহস করিল না। ভূতা, প্রহরী, চোপদার প্রভৃতি সকলেই একত্রে কৌতৃহল লইয়া সময় কাটাইতে লাগিল। এদিকে মহারাজ নিতান্ত সামান্ত পরিচ্ছদে রাজবাটী হইতে একাকী বাহির হইয়া গিয়া মেলার ভীডের মধ্যে মিশিয়া গেলেন। মহারাজ জানিতেন যে, তাঁহাকে সর্বদা দেহরক্ষী কর্ত্তক চোপদারের সহিত পরিবেষ্টিত দেখিয়া সাধারণের দৃষ্টি অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তাঁহাকে হঠাৎ এই ভীড়ের মধ্যে একাকী সাধারণ বেশে ভ্রমণ করিতে দেখিলে কেহই তাঁহার দিকে লক্ষ্য করিবে না এবং লক্ষ্য করিলেও অধিকাংশ ব্যক্তিই তাঁহার দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিবে না। ফলে তাহাই ঘটিল। ভীড়ের মধ্যে সামান্ত বেশধারী মহারাজের প্রতি কেহই দৃকপাতও করিল না। এইরূপ ভাবে মহারাজ সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া মেলাক্ষেত্রের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যান্ত ঘুরিয়া রাসমগুপের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং যাত্রীদের সঙ্গে মিশিয়া চতুর্দ্দিকের দৃশ্য দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। মহারাজের দিকে যে সকল পরিচিত ব্যক্তির দৃষ্টি অতর্কিতে পতিত হইল তাহারা ঐ অবস্থায় মহারাজকে দেখিয়া হঠাৎ বিস্মায়ে ক্ষণকাল থমকিয়া দাঁডাইল এবং সরিয়া যাইতে লাগিল। জনৈক কর্মচারী ভীডের মধ্যে মহারাজকে

ঐ ভাবে দেখিয়া বিশ্বয়ে বলিয়া উঠিল—"হুজুর একি, আপনি একা ?"
—মহারাজ তৎক্ষণাৎ বলিলেন—"চুপ্।" এবং তাড়াতাড়ি সেস্থান
হইতে দুরে সরিয়া গেলেন। সেই কর্মচারীও মহারাজকে আর কোন
প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না। প্রহরিগণের মধ্যেও কেহ কেহ
মহারাজকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া বিশ্বিত হইয়া গেল, কিন্তু ভয়ে কেহ
তাহার দিকে তাকাইতে সাহস করিল না। এই ভাবে মহারাজ তাঁহার
গুপ্ত ভ্রমণ শেষ করিয়া অর্দ্ধ ঘন্টা পরে রাজবাটী আসিয়া উপস্থিত
হইলেন। পর দিন এই কথা কাণে কাণে সকলের মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া
গেল এবং তাহার পর হইতে রাসের মেলার কার্য্য স্থশৃত্থলায় চলিতে
লাগিল আর কোন দিন কোন গোলমাল হইল না।

# কুপ্রবৃত্তির প্রতি ঘূণা

আজীবন প্রতিপালিত মণীন্দ্রচন্দ্রের কোনও একজন নিকট আত্মীয় তাঁহাকে কি একটা অসৎ কার্য্যে প্রণোদিত করিয়া পত্র লিখেন, তাহারই উত্তরে তিনি লিখিতেছেন—

কার্ত্তিক, ১৩০১

পত্রাভাসে বুঝিতেছি এবং পূর্ব্বেও বুঝিয়াছি যে তুমি সাংসারিক জ্ঞান যথেষ্ট লাভ করিয়াছ, আমাদের অপেক্ষা তোমার কর্ত্তব্যব্দ্ধি অধিক জাগিয়াছে, এই কারণে আমাকে পত্রদারা উপদেশ দিয়াছ। মঙ্গলময় বিধাতা যদি আমাকে এইরূপ সৌভাগ্যবান করিতেন যে, তোমাদের বয়োর্দ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তোমরা আমাকে সাংসারিক ব্যাপারে উপদেশ দিবার উপযুক্ত হইতে, তাহা হইলে আজ আমার যে কত আনন্দ হইত তাহা প্রকাশ করিবার নহে। কিন্তু ভগবান তাহা করেন নাই। \* \* \* তুমি মহা অজ্ঞানী, যে কার্য্য কর্ত্তব্য নহে এবং যাহা আমার দারা হইতে পারে না তাহার জন্ত আমাকে কোন্ সাহসে লিখিয়াছ? এ হর্ব্যুদ্ধি কেন তোমার অন্তরে স্থান পাইল? তুমি এতটা ম্পর্কাবান হইয়াছ যে আমাকে দম্যু, পরস্বাপহারী হইতে বল! ধিক্ তোমার মন্ত্র্যধর্মকে! ধিক তোমার হিতাহিত জ্ঞানকে! \* \* \* তোমার এ নীচ প্রবৃত্তি কেন ? পরধনে লোভ কেন ? সংসারী হইয়া কায়্রিক

পরিশ্রমে বিছাবৃদ্ধি ধারা অর্থোপার্জনাদি করিয়া পরিবার প্রতিপালন, পরোপকার, ব্রতাম্কান করিয়া পরম কাক্ণিক ভগবানের প্রীতি সম্পাদন কর ইহাই আমার ইচ্ছা, ইহাই আমার উপদেশ।

# স্লেহ-অধীর পিতা

তথন বর্ষাকাল,—মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্রের কাছে দিন কতকের জন্ম কাশিমবাজার আছি। সকালে চা থাইয়া বসিবার ঘরে আসিয়া মহারাজকুমার এবং আমি থবরের কাগজ পড়িতেছি। মহারাজকুমার বলিলেন—''বাবা মাথকাণে তিলিজাতি সম্মিলনীর বাংসরিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে যাচ্ছেন—এই সকালেই যাবেন।"—মহারাজের নিয়ম ছিল—কোনও স্থানে যাত্রা করিবার পূর্বের শ্রীশচন্দ্রকে নিকটে ডাকিতেন—কিছু বলিবার থাকিলে বলিতেন—শ্রীশচন্দ্র এবং রাজবাটীর অন্য সকলে প্রণাম ও নমস্কার করিলে মহারাজ— তুর্গা শ্রীহরি বলিয়া যাত্রা করিতেন।

হঠাৎ মোটরের হর্ণ বাজিয়া উঠিল—মহারাজের মোটর দেউড়ি পার হইয়া চলিয়া গেল। গ্রীশচন্দ্র যেন চমকাইয়া উঠিয়া বলিলেন— "বাবার মোটর চলে গেল ? সে কি ?—আমাকেত ডাক্লেন না ?" এ ব্যতিক্রমে আমিও বিমর্ষ হইয়া পড়িলাম — নানাপ্রকার গবেষণা হইতে লাগিল কিন্তু কোনও সিদ্ধান্তে আমরা আসিতে পারিলাম না। এক ঘন্টার মধ্যেই রাধার ঘাট হইতে মহারাজের ডাইভার শস্তুবাবু কাশিমবাজার রাজবাটীতে ফিরিয়া আসিয়া মহারাজকুমারকে বলিলেন— "মহারাজ বাহাত্বর আপনাকে ডেকেছেন—তিনি ঘাট পার হয়ে টেশনে গিয়েছেন, ট্রেণের দেরী আছে, আপনার জন্ম তিনি অপেক্ষা করছেন —কি নাকি ভুল হয়ে গেছে।" গ্রীশচন্দ্র আমার মুখের দিকে চাহিয়া মৃত্ব হাসিলেন—আমরা তুইজনেই মহারাজের খাস সেরেস্তার অক্যতম

প্রধান কর্মচারী প্রীযুক্ত কেদারনাথ চৌধুরী মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া রাধার ঘাট পর্যান্ত মোটরে গিয়া গঙ্গার ওপার হইতে একথানি ভাড়া গাড়ী করিয়া থাগ্ড়া ঘাট ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। ওয়েটিং রুমের সম্মুখেই একথানি চেয়ার পাতিয়া মহারাজ বসিয়া আছেন। মুখখানি অসম্ভব রকম গন্তীর—চিরাচরিত নিয়মের ব্যতিক্রমেই কি তিনি এমন অশান্তিবোধ করিতেছেন ?—শ্রীশচন্দ্রকে দেখিয়াই মুখখানি হঠাৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—তিনি প্রীশচন্দ্রকে লইয়া ওয়েটিং রুমের মধ্যে চলিয়া গেলেন, কিছুক্ষণ পরে যখন বাহিরে আসিলেন,—দেখিলাম মেঘ কাটিয়া গিয়াছে—মহারাজ ট্রেণে উঠিলেন, আমরাও উৎফুল্ল মনে কাশিমবাজার রাজবাটীতে ফিরিয়া আসিলাম।

# তুচ্ছের সম্মান

সেদিন সন্ধ্যার সময় কাজের ভীড় অনেকটা কম—মহারাজের অফিস-ঘরে প্রবেশ করিয়াই দেখি ছোট বড় খামে সেদিনের যতগুলি চিঠি আসিয়াছিল, সবগুলি যথাস্থানে ফাইলবন্দী করার পর সেই খাম-গুলিকে লইয়া মহারাজ নিজে ছুরি দিয়া কাটিয়া সাদা অংশ একদিকে জড় করিয়া রাখিতেছেন—জিজ্ঞাস্থ দৃষ্টিতে চাহিতেই বলিলেন—'বাজে স্লিপের কাজ এ'তে বেশ চলে হে। দপ্তরীকে দিয়ে বাঁধিয়ে এই দেখ কেমন প্যাড হয়েছে।"—একখানি প্যাড আমার দিকে আগাইয়া দিলেন।

# বিভান্মরাগ

( )

"শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র স্থান্তরত্ব মহাশরের নিকটে জানিবে এবার পাতঞ্জল পরীক্ষার কোন পুত্তকের কতদূর পরীক্ষা দিতে হইবে। পটল ডাঙ্গার ভূদেব চট্টোপাধ্যারের পুত্তকালয়ে কৈলাস সিংহের প্রকাশিত শ্রীমন্ত্রগবদ্দীতার মূল্য কত? ছাপা কেমন? কাহার কাহার টীকা আছে? ইত্যাদি সংবাদ জানিয়া লিখিবে।"

"শুদ্ধিদীপিকা" গরাণহাটা ষ্ট্রীট্, ৩০নং বাটীতে অমৃতলাল দন্তের নিকট পাওয়া যায়। মূলা পাঁচ টাকা।"

'শব্দকল্পদ্রম' ও ইহার ভাষাতত্ত্ব দেখিয়া "অমুবেতস" কাহাকে বলে আমাকে জানাইবে।"

কয়েকখানি পত্র হইতে উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিলে মহারাজের বিত্যামুরাগ সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়।

#### ( 2 )

জোষ্ঠ পুত্র মহারাজকুমার মহিমচন্দ্রের সহিত কলিকাতানিবাসী 
তরামলাল মল্লিক মহাশয়ের কন্থার বিবাহ হয়। বিবাহকালে বধুরাণী 
বালিকা ছিলেন। এই বালিকা বয়স হইতেই বালিকা বধুকে উপযুক্ত 
শিক্ষা দিবার জন্ম মহারাজ চেষ্টিত হইলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার বৈবাহিক 
মল্লিক মহাশয়ের নিকট লিখিত পত্র হইতে বুঝা যায় যে, স্ত্রীশিক্ষার 
প্রতি তাঁহার কতখানি আগ্রহ ছিল। পত্র হইতে প্রয়োজনীয় অংশ 
উদ্ধৃত করা হইল:—

"\* \* শ্রীমতী বধুমাতার শিক্ষার জন্ম একজন ভাল শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা বিশেষ আবশুক। তাঁহার শিক্ষার বিষয়ে আপনি মনোযোগী হইবেন। বাল্যকালই শিক্ষার সময়। এই সময় তাঁহার ভবিশ্বৎ জীবনোপযোগী শিক্ষা দেওয়া আবশুক।

খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী শিক্ষয়িঞ্জী নিযুক্ত না করিলেই ভাল হয়। একজন ব্রাহ্মিকা শিক্ষয়িঞ্জী নিযুক্ত করা আমার ইচ্ছা। ভাল শিক্ষয়িঞ্জী না পাইলে অগত্যা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী শিক্ষয়িঞ্জী নিযুক্ত করিবেন। শিক্ষা প্রথম হইতেই উচ্চ শিক্ষিত স্ত্রীলোকের দারা হওয়াই আবশুক। এই কারণে গ্র্যাজ্বরেট কিংবা অভিজ্ঞ শিক্ষয়িঞ্জী নিযুক্ত করা বিশেষ প্রয়োজনীয়। বাল্যকাল ভিন্ন স্ত্রীলোকের শিক্ষার আর সময় নাই। এই ভাবিয়া এখন হইতে সময় নাই না করিয়া প্রতিদিন ৪।৫ ঘণ্টাকাল যাহাতে শিক্ষা লাভ করিতে পারেন তাহার বন্দোবস্ত করিবেন। \* • \*"

#### জীবন-মালঞ

# পুস্তক-প্রীতি

মণীন্দ্রচন্দ্রের ভাগিনেয় রাজেন্দ্রবাবুকে দিয়া সন ১৩০১ সালের আষাঢ় মাসে কলিকাতার বাড়ী হইতে খোলা নৌকা করিয়া বিস্তর জিনিষপত্র বহরমপুর পাঠান হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে নৌকা যাত্রা করিবার অব্যবহিত পরেই বৃষ্টি আরম্ভ হয় এবং একাদিক্রমে ২২ দিন জলে ভিজিয়া ৩রা শ্রাবণ বহরমপুর আসিয়া নৌকা পৌছাইল। ৭০টি বালিশের একটিও ব্যবহারোপযোগী ছিল না। তিনটি সতরঞ্চ, তিনটি গদি, সাতটী লেপ এবং ছয় সাত শত টাকার পুস্তক জলে ভিজিয়া নষ্ট হইয়া যায়। মণীশ্রচন্দ্র লিখিতেছেন—

"শ্রীমান রাজেন্দ্রের নির্ব্যক্ষিতায় এই সমস্ত দ্রব্যাদি নই ইইয়াছে। মূল্যবান ও ছম্মাণ্য পুস্তকগুলি জলের ভিতর ২২ দিন ছিল। ছয় সাত শত টাকার পুস্তক নই ইইয়াছে। এই সকল দেখিয়া ও ভাবিয়া আমাতে আর আমি নাই। আমার ছরবস্থায় আমি কি এত ক্ষতি সহু করিতে পারি ? বুক ফাটয়া যাইতেছে। কেবল রাজেন্দ্রের নির্ব্যক্ষিতায় এইরূপ ফলভোগ করিতে হইল। বর্ষাকালে শিশুও বোধ হয় ভিজিবার ভয়ে ছাতা না লইয়া বাহির হয় না। কিন্তু তোমরা অনার্ত নৌকায় আমার যথাসর্বন্ধ বোঝাই করিয়া দিলে! য়তী, আমার সর্বন্ধন পুস্তকগুলি নই হইল। নৌকা হইতে পুস্তক তুলিবার সময় জল হইতে ছাঁকিয়া তুলিতে হইল। আর অধিক লিখিতে পারিতেছি না, বুক ফাটয়া যাইতেছে।"

# মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ

সন ১৬৯৫ সালের ৭ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে, ৭, নবীন সরকারের লেন নেবুবাগানের চারুচন্দ্র ঘোষ লিখিত "বিভা" পুস্তকখানি পাইয়া মণীল্র-চন্দ্র চারুবাবুকে লিখিতেছেন—

"বিভা" চক্ষে দেখিয়াছি কিন্তু ঘটনাচক্রে বিভাকে অন্তাবধি আদর করিতে পারি নাই। আমাদের কান্সালিনী মাতৃভাষা বিভাকে পাইয়া নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছেন কিনা তাহা এখনও বিশেষ যত্নের সহিত দেখিবার

অবকাশ পাই নাই। আপনারা মাতৃভাষার পুষ্টিসাধনে যত্নবান আছেন জানিয়া পরম স্থা হইলাম। জগদীশ্বর আপনাদিগের মহান্ উদ্দেশ্যের যথোপযোগী পুরস্কার প্রদান করুন।"

# সূক্ষা আইন-জ্ঞান

৩৭৪নং আপার চিংপুর রোডস্থিত জোড়াসাঁকো রাজবাড়ীতে
মণীক্রচক্রের মাতা পুত্রাদিসহ থাকিতে পারিবেন, রাজাবাহাত্বর
হরিনাথ এইরূপ ভাবে উইল করিয়া যান।—রাণী হরস্থন্দরী কাশীবাস
করিতে গেলেন—মহারাণী স্বর্ণময়ী সেই অজুহাতে উক্ত বাড়ী দখল
করিতে ইচ্ছুক হইয়া সন ১২৯৫ সালের ২৯শে ভাত্র, মণীক্রচক্রের
যাবতীয় জিনিসপত্র উক্ত রাজবাড়ী হইতে স্থানাস্তরিত করিবার
আদেশ দেন।

মণীক্রচন্দ্র রাণী হরস্থন্দরীকে এ বিষয় একটা বিহিত করিতে যেমন অন্থুরোধ করিলেন অন্থাদিকে তেমনি আদালতে যে ভাবে জবাব দিতে হইবে তাহা ঠিক করিয়া নিজ কর্ম্মচারী রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সেই মর্ম্মে লিখিয়া জানাইলেন,—

- (ক) মহারাণী স্বর্ণমন্ত্রীকে তকাশীধামে বাসের ইচ্ছা জানাইয়াছেন বলিয়া রাণী হরস্থলরী যে আর কখনও কলিকাতায় আসিবেন না, ইহা বলা যায় না, এবং ছয় বৎসর তকাশীধাম বাস করিতেছেন বলিয়া আর কখনও তিনি যে কলিকাতায় আসিবেন না, এমন কথাও কেহ বলিতে পারে না। আর রাণী হরস্থলরীর আমলা যে কলিকাতায় রাখা বিশেষ প্রয়োজন তাহা নানা কারণে সমীচীন।
- (খ) স্বর্গীয় রাজা হরিনাথের উইলের মর্ম এই:—"The said daughter (গোবিন্দস্থন্দরী) with her family shall live with my family."

(গ) ১৮৪১ খ্রীঃ ১লা মার্ক্ত তারিখের হাইকোর্টের ডিক্রী দ্বারা মাষ্টার উইলিয়ম প্যাট্রিক গ্র্যান্ট সাহেবের উপর এইরূপ আদেশ প্রদন্ত হয়—

"That some suitable house belonging to the Estate of the said late Raja Harinath Roy Bahadur ought to be set apart and appropriated for the residence of the said Srimaty Ranee Shusharmoyee Dasi and Sreemati Rani Harasundari Dasi and Sreemati Gobinda Sundari Dasi, the daughter of the said Raja Harinath Roy deceased, respectively."

- ( घ ) উক্ত মাষ্টার উইলিয়ম প্যাট্রিক ১৮৪২ থ্রীঃ তরা মার্চ্চ তারিখে মাসহারা এবং বাটীর সম্বন্ধে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছিলেন।
- ( ৬ ) ১৮৫৯ খ্রীঃ ২০শে জুনের ডিক্রী দ্বারা জ্বোড়াসাঁকোর রাজ-বাটার মেরামতি থরচ "রাণী হরস্থলরী ও স্থসারময়ীর রেসিডেন্স ফগু" হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত রিপোটে গোবিন্দস্থলরী তাঁহার মাতার গ্যুহে থাকিবেন এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

#### উদারতা

পুরীর মন্দিরে কীর্ত্তন হইতেছে—দেই কীর্ত্তনের আসরে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র উপরিষ্ট। এক বৃদ্ধা কীর্ত্তন শুনিতে আসিয়াছেন, তাঁহার পরিধানে জীর্ণ মলিন বাস। তিনি মহারাজের নিকট আসিয়া পড়িলে মহারাজের পার্শ্বচরেরা বৃদ্ধাকে তথা হইতে অপসারিত করিবার চেষ্টা করিল। তাহা দেখিয়া মহারাজ তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া নিজে একটু সরিয়া যাইয়া বৃদ্ধার বসিবার স্থান করিয়া দিয়া বলিলেন—মা, তৃমি এইখানে বস। কাটোয়া ষ্টেশনে এক ভিখারিণীর পুঁটুলি বহিয়া, তাঁহাকে ট্রেণে তুলিয়া দিবার কথাও অনেকে অবগত আছেন।

# স্পষ্টবাদিতা

ঐশ্বর্যাশালী হইয়াছেন শুনিয়া জনৈক বাল্যবন্ধু সাহায্য চাহিয়া মহারাজকে পত্র দিলেন কিন্তু তিনি মণীব্রুচন্দ্রের পূর্ববাবস্থায় কোনও খোঁজ খবর লন নাই।—তাঁহার স্বার্থপ্রণোদিত পত্রে মণীব্রুচন্দ্র ক্ষুব্র হইয়া লিখিতেছেন—

৩০শে আশ্বিন, ১৩০১।

"মাপনার পত্র পাঠে আমি একটী কারণে বিশেষ ছঃখিত হইলাম যে, আপনিলোকমুখে আমার অবস্থা উন্ধত হইয়াছে জানিয়া আমার নিকট উপকার প্রত্যাশায় আমাকে পত্র লিখিয়াছেন, নতুবা আমার কথা আপনার মনেও পড়ে নাই। অথবা যদি পড়িয়া থাকে গরীব বলিয়া মনে রাখেন নাই। স্থথে ছঃখে যে বন্ধু সেই প্রান্থত বন্ধু। আমি বাল্যকাল হইতে আপনাদিগকে আমার বন্ধুস্থানীয় করিয়া রাখিয়াছি

\* \* মামুষ কর্মাসোতে কখন কাহারও নিকটে কখনও বা দ্রে অবস্থিত থাকে, কিন্তু তাহার মন কখনও দূরবর্ত্তী হয় না।"

# ভাবুকতা ও দৌন্দর্য্যপ্রিয়তা

সন ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাস।—অপরাক্ত সাড়ে পাঁচ ঘটিকা।
মহারাজ তাঁহার প্রিয় কর্মচারী রামদাস মজুমদারকে সঙ্গে লইয়া
একদিন তাঁহার দ্বিতল কামরার ছাদের উপরে বেড়াইতেছিলেন।
ছাদের উপরে একখানি ক্ষুদ্র ত্রিতল ঘর, ঐ ঘরের পশ্চিম দিকের উন্মুক্ত
ছাদে আসিয়া ছইজনে দাঁড়াইলেন। উচ্চ প্রাসাদের দ্বিতল ছাদের
উপর হইতে কাশিমবাজারের চতুর্দ্দিকের দৃশ্য বড়ই স্থন্দর দেখাইতেছিল।
মাথার উপরে স্বচ্ছ নীলাকাশ। পশ্চিমে স্থানুর আত্রবনের মাথার উপর
দিয়া স্থ্য অস্ত যাইতেছিল। আত্রবনের শ্রাম সৌন্দর্য রাজপ্রাসাদের
ছাদের উপর হইতে মহারাজের চক্ষে এক স্বপ্ন রাজ্যের সৃষ্টি করিল।
মহারাজ বিভোর হইয়া সেই প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে দেখিতে রামদাস
বাবুকে বলিলেন—

"রামদাসবাবু, আজ কয়েক বংসর ধরিয়া কাশিমবাজারের উন্নতি
সাধন করিব এই ইচ্ছা আমার মনের মধ্যে বলবতী হইয়াছে। কাশিমবাজারের উন্নতি শব্দের অর্থ কাশিমবাজারকে স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত
করা। তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে কাশিমবাজারের আমের বাগানগুলি
কাটিয়া ফেলা দরকার। কিন্তু আজ যদি সমস্ত বাগান কাটিয়া ফেলা
যায়, তাহা হইলে ইহার শ্রামশোভা থাকিল কই ? আচ্ছা, আমের
বাগানগুলিকে বজায় রাখিয়া কাশিমবাজারকে স্বাস্থ্যকর করা যায় না ?"

রামদাস বাবু খাঁটি বস্তুজগতের সাধারণ মামুষ। তাঁহার ভাবরাজ্য বিলয়া কিছু ছিল না। তিনি থতমত খাইয়া কি যে উত্তর দিবেন কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না; কেবল বলিলেন "মহারাজ, আগে স্বাস্থ্য তারপর সৌন্দর্য্য। স্বাস্থ্যই যদি না থাকিল তবে এ সৌন্দর্য্য ভোগ করিবে কে?" ভাবুক মহারাজ রামদাস বাবুর এই কথাটীর বিশেষ মূল্য উপলব্ধি করিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন,—"রামদাস বাবু, আপনি আমাকে খুব জ্ঞান দিলেন, একথাটি আমি ভূলিব না। তথাপি এই শ্যামশোভা নম্ভ করিতে আমার কম্ভ বোধ হয়।" এই কথোপকথন হুইতে মহারাজের ভাবুকতা ও সৌন্দর্য্যপ্রিয়ভার পরিচয় পাওয়া যায়।

রাজবাটীর পূর্ব্ব ও উত্তর দিকের বহুদ্র বিস্তৃত বাগিচাগুলির মধ্যে কতক মহারাজের এবং অস্থান্থগুলি বিভিন্ন স্বহাধিকারিগণের অধিকারভুক্ত ছিল। যে বাগিচা অপরের অধিকারভুক্ত, সেই বাগিচা-গুলি উপযুক্ত মূল্যে তাঁহাদের নিকট হইতে খরিদ করিয়া বৃক্ষাদি কাটিয়া তিনি তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন এই ইচ্ছা ছিল। সেই সকল বাগান যদি উপযুক্ত মূল্যে স্বহাধিকারিগণ মহারাজকে কাশিম-বাজারের উন্নতি কল্পে বিক্রেয় করিতেন, তবে সেই সব বাগান এবং নিজের বাগানগুলি কাটিয়া মহারাজ নিশ্চয়ই কাশিমবাজারের স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন করিতেন। অপর পক্ষের চেষ্টার অভাবে তাঁহার কল্পনা কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

# কর্ত্তব্যপরায়ণতা

পাবনায় যিনি মহারাজের মোক্তার ছিলেন তাঁহার মৃত্যু হইবার পর মহারাজের একজন বিশেষ প্রতিপত্তিশালী সম্ভ্রান্ত বন্ধু জনৈক ব্যক্তিকে ঐ পদে বাহাল করিবার জন্ম অমুরোধ করিয়া মহারাজ মণীক্রচক্রকে একথানি পত্র লিখেন। কিন্তু মৃত মোক্তার মহাশয়ের পত্নী নাবালক পুত্র লইয়া বিত্রত হইয়া পড়ায় তাঁহার জনৈক আত্মীয়কে স্বামীর পদে বাহাল করিবার জন্ম মহারাজকে একখানি দরখান্ত করেন। মৃত মোক্তার মহাশয়ের আত্মীয়টি মোক্তার মহাশয়ের পত্নীকে যথেষ্ট ভক্তি করিতেন এবং তাঁহার পুত্রকন্যাগণকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। স্মৃতরাং উক্ত ব্যক্তি মোক্তার হইলে তাঁহার নিকট হইতে বিপদের সময় সাহায্য পাওয়া যাইবে ইহা মনে করিয়া মোক্তার-পত্নী তাঁহার স্বামীর পদে তাঁহাকে বাহাল করিবার প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। মহারাজ মণীক্রচক্র মোক্তার পত্নীর দরখান্তে সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া তাঁহার উপকার করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্ব্য বলিয়া স্থির করিলেন এবং স্বীয় বন্ধুর সনির্ব্বন্ধ অমুরোধ উপেক্ষা করিয়া দরিক্র মোক্তার-পত্নীর অমুরোধ রক্ষা করিলেন।

# কর্ত্তব্য-সম্পাদনে কঠোরতা

কলিকাতার বিখ্যাত পোষাকবিক্রতা Allex Brault নামক একটা বিলাতী দোকান হইতে পোষাকের একখানি বিল কাশিমবাজার রাজবাড়ীতে আসিয়াছিল। ঐ সময় স্থ্যকান্ত আচার্য্য মহারাজের ইংলিস ডিপার্টমেন্টে কাজ করিতেন। তিনি তাঁহার অফিস হইতে বিলখানি হাতে করিয়া বিলের লিখিত বিষয়গুলির বিস্তৃত বিবরণ জানিবার জন্ম দ্বিপ্রহরে মহারাজের খাস কামরায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। স্থ্য বাবু মহারাজকে তাঁহার বক্তব্য জানাইলে—মহারাজ

বিলখানি একবার হাতে করিয়া বিলের লিখিত কয়েকটা নৃতন পোষাকের নাম দেখিয়া সূর্য্য বাবুকে হাসিয়া বলিলেন, "দেখুন, এই বিলের লিখিত একটা পোষাকেরও আমি নাম জানিনা। আমি সারা জীবন লংক্রথের পাঞ্জাবী গায়ে দিয়াই কাটাইয়াছি, এখনো তাই কাটাই। এসব বাবুয়ানীর আমি ধার ধারি না। এই বিলের একটা পোষাকেরও যখন আমি নাম জানি না, তখন এগুলির জক্ম যে আমি Brault কোম্পানীকে বরাত দিই নাই এটা নিশ্চয়। স্কুতরাং আমার কাছে আপনার এই বিল লইয়া আশা বৃথা। তার চেয়ে বরং বড় মহারাজকুমার কিংবা রাজজামাতার কাছে যান, আর বরাতও নিশ্চয় তাঁহারাই দিয়াছেন। কাজেই তাঁহাদের কাছে গিয়াই আপনার এই বিলের মীমাংসা করা কর্ত্ব্য।"

মহারাজের খাস কামরার অনতিদ্রেই বড় মহারাজকুমার মহিমচন্দ্রের কামরা। স্নানাহারের পর মাথা ধরিয়াছিল বলিয়া তিনি বিশ্রামার্থে চোথ বুজিয়া খাটে শুইয়াছিলেন। সূর্য্য বাবু নিঃশব্দে মনিব-পুত্রের কামরায় প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইলেন এবং মহিমচন্দ্রের চক্ষু মুক্তিত থাকায় তাঁহাকে নিজিত মনে করিয়া সম্ভর্পণে বাহির হইয়া আসিলেন। মহিমচন্দ্র এ সকল কিছুই জানিতে পারিলেন না। সূর্য্য বাবু ফিরিয়া গিয়া মহারাজের নিকটে দাঁড়াইলে মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি ম'শায়, বিলের মীমাংসা হ'ল ?" স্থ্যাবাবু বিনীতভাবে বলিলেন—"আমি বড় মহারাজকুমারের কাছে গিয়েছিলাম, দেখলাম তিনি মুমুন্ডেন। কাজেই এখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল না।"

মহারাজ দিবানিজার ঘোর বিরোধী স্কুতরাং এই কথা শুনিবামাত্র তিনি উত্তেজিত কঠে বলিয়া উঠিলেন—"কি ? ঘুমুচ্চে ? বলেন কি মশায়! বেলা ১১টার সময় ঘুমুচ্ছে! আপনি স্বচক্ষে দেখলেন ?

সূর্যা। ইা হুজুর।

মহা। কি সর্কনাশ! আমার ভবিশ্বং উত্তরাধিকারী, যা'কে

একদিন বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রে নামতে হ'বে, তার এই বয়সেই এতখানি আলস্তা! যৌবনের প্রারম্ভেই তার আহারাস্তে দিবানিজ।! সে দিবানিজা দিচ্ছে আর আপনি ফিরে এলেন ?

সূর্য্য। হুজুর, আমি চাকর মাত্র। চাকর হয়ে তাঁর বি**শ্রামে** ব্যাঘাত করা—একি আমার পক্ষে শোভা পায় ?

মহারাজ এই কথা শুনিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন—আমি আপনাকে আদেশ দিচ্ছি, এখনি গিয়ে মহারাজকুমারের ঘুম ভাঙ্গিয়ে তাঁকে তুলুন।

সূর্য্য। ক্ষমা করুন হুজুর, চাকরের দ্বারা এ কাজ হতে পারে না।
মহা। চাকর ?—কার চাকর ? আপনি মহারাজ কাশিমবাজারের
কশ্মচারী না তাঁর কর্মচারী ?

সূর্য্য। আমি মহারাজের কর্মচারী।

মহা। যদি তাই হয় তবে এখনি আমারই আদেশ আপনার পালন করা কর্ত্তব্য।

স্থ্য বাবু নিরুপায় হইয়া বলিলেন—যে আজ্ঞা।
মহা। তবে দাঁড়িয়ে রইলেন যে ? যান—এখনি যান।
বলা বাহুল্য স্থ্য বাবুর পা সরিতেছিল না।

মহারাজ সূর্য্য বাবুর দৌর্বল্য বুঝিয়া তংক্ষণাং নিজের আসন হইতে উঠিয়া কুদ্ধভাবে বলিলেন—"চলুন, আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি। এই বলিয়া উত্তেজিতভাবে কামরার বাহিরে গিয়া মহিমচন্দ্রের ঘরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ পূর্বক সূর্য্য বাবুকে দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"যান, ভিতরে যান, আমার আদেশ পালন করুন।"

নিরুপায় সূর্য্য বাবু মহারাজের আদেশে মন্ত্রচালিতের স্থায় মহিমচন্দ্রের কামরার মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। তখন মহারাজ বাহিরে দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—''কাশিমবাজারের মহারাজকুমার অলস যুবকের মত যদি দিবানিত্রা দিয়ে সময় কাটাতে

চান তবে সে দিবানিদ্রা দেওয়া কাশিমবাজার রাজবাড়ীতে চলবে না, তিনি আমার চোখের সম্মুখ থেকে সরে কলিকাতার বাড়ীতে গিয়ে দিবানিদ্রা দিন।"

বলাবাহুল্য মহারাজের সেই দৃঢ়কঠের আদেশে নিরুপায় সূর্য্যবাব্
মহারাজকুমারের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দেখিলেন যে, তিনি সেই অপ্রিয়
উক্তিগুলি নির্ব্বাকভাবে শ্রবণ করিতেছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে । যে, মহারাজকুমার নিজা যান নাই, চক্ষু মুজিত করিয়া ছিলেন মাত্র। মহারাজ ইতিমধ্যে সাম্য ভাব ধারণ পূর্ব্বক নিজের কামরায় ফিরিয়া গেলেন।

সূর্য্য বাবু কিংকর্ত্তব্যবিষ্ট্ভাবে মাথাটী নত করিয়া মহারাজকুমারের শয্যাপার্শ্বে বিল হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। মহিমচন্দ্র তাঁহাকে অভয় দিয়া মিষ্ট বাক্যে হাসি মুখে বলিলেন, "সূর্য্যবাবু, আপনার ত কোন দোষ নাই, আপনি বাবার হুকুম তামিল করেছেন মাত্র। স্থতরাং এ জন্ম আপনি কিছুমাত্র মনক্ষ্ম বা লজ্জিত হবেন না।"

#### বিনয়-নম্রতা

বিনয় ও নিরহন্ধার এই ছুইটি বৈষ্ণবজনোচিত গুণের পরাকাষ্ঠ। আমরা বাল্য জীবন হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মণীক্রচক্রের চরিত্রে স্কুম্পষ্ট দেখিতে পাই।

কত লোকে কত আশস্কাই না মণীক্রচন্দ্র সম্বন্ধে করিয়াছিল। মণীক্র বাবু মহারাজ হইয়া না জানি কিরপে অহঙ্কারী হইবেন,—বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া হয় ত বা বিলাস-ব্যসনে আসক্ত হইয়া চিরাচরিত প্রথায় ভোগের জীবন যাপন করিবেন। কিন্তু এই অমূলক আশঙ্কা ঘুচিতে বেশী দিন বিলম্ব ঘটিল না। অতুল ঐশ্বর্য্য করায়ত্ত হইল বটে কিন্তু বসনে-ভূষণে, ভাবে-ধারণায় আলাপে-আচরণে তিনি অতীত দিনের

সেই অনাড়ম্বর অমায়িক ভদ্রলোক মণীন্দ্র বাবুই থাকিলেন ;—খেতাবে ও সম্মানে তিনি মহারাজ হইলেন বটে কিন্তু চরিত্রে ও চাল-চলনে একজন আদর্শ ভদ্রলোক ছাড়া আর কোনও বিশেষণই তাঁহাকে দেওয়া গেল না।

মহারাজ উপাধিতে ভূষিত হইয়া মণীক্রচন্দ্রকে বহুজনের বহু চাটু বাক্য, বহু রকমের স্তুতি ও স্তব গান শুনিতে হইল। কিন্তু তাহাতে তাঁহার কোনও পরিবর্ত্তনই লক্ষিত হইল না। জনৈক বন্ধুর নিকট হইতে এই প্রকার প্রশংসাবাদ পূর্ণ পত্র পাইয়া মণীক্রচন্দ্র তাহার প্রতিবাদ করিয়া উত্তর দিতেছেন—

"\* \* \* আপনার পত্রে আমার গুণবর্ণনা কেন? নিগুণির কি গুণ আছে ? মঙ্গলময় ভগবান আমার হস্তে থাজাঞ্চী স্বরূপ যে অর্থ দিয়াছেন? তাহা থরচ করিতেছি। সেই থরচের জন্ম আবার আমি দায়ী। আমি বুঝিতে পারিতেছিনা সেই অর্থ আমি বৈধরূপে থরচ করিতেছি কি না? দয়ময়ের রূপায় এই সংসারে আসিয়া স্বীয় কর্ত্তব্যপালনে রুতকাহ্য হইয়া জীবনলীলা যেদিন শেষ করিতে পারিব সেই দিন জানিব যে, স্বীয় কার্য্য শেষ করিলাম। প্রতি মুহুর্ত্তে সহস্র সহস্র অপরাধের কার্য্য করিতেছি। ছদয় সর্বক্ষণই আত্মন্তরিতায় পূর্ণ রহিয়াছে। অহং জ্ঞান প্রতিনিয়ত আমাকে রূপথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। জীহরির মোহনমূর্ত্তি ক্ষণ কালের জন্ম চিস্তা করিতে পারিতেছি না। \* \* \* এরূপ অবস্থায় এই নগণ্য নরাধ্যের প্রশংসা আপনার এই পত্রে কেন? আমার দোষগুলি দেথাইয়া আমার ভবিশ্বৎ জীবনের উন্নতির পথ দেখাইবার চেষ্টা করুন। আমি যাহাতে কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং সংসারমুক্ত হুইতে পারি তাহার উপদেশ দিন।"

মহারাজ মণীব্রুচন্দ্র "নীচু" হইয়া যে কত "উচু" হইয়া গিয়াছেন—
তাহা বাঙ্গলা দেশে অবিদিত নাই। কোনও দিন ছোট বড় কেহ
তাঁহাকে তাঁহার আগে অভিবাদন জানাইতে পারে নাই। নবাগতকে
দেখিবা মাত্র মহারাজ মণীব্রুচন্দ্রের হুই হাত আগেই, উদ্ধি উঠিত।
কতবার চেষ্টা করিয়াও আগে তাঁহাকে কখনও অভিবাদন জানাইতে
পারি নাই।

#### জীবন-মালঞ

এক দিনের ঘটনা এখনও আমার চোখের সম্মুখে জাগিয়া আছে।
সেবার বিজয়ার দিন আমি কাশিমবাজার রাজবাড়ীতে আছি—মহারাজের
খাস কামরার সম্মুখে বিজয়ার অভিবাদন—প্রণাম, নমস্কার ও আলিঙ্গনের
খ্ম লাগিয়া গিয়াছে। হঠাৎ দেখি মহারাজ কাশিমবাজারের জনৈক
ব্রাহ্মণবালকের পায়ের খ্লা লইবার জন্ম মাথা নত করিয়া হাত
বাড়াইতেছেন—বালক ত সঙ্ক্চিত হইয়া সরিয়া যাইবেই—মহারাজও
ছাড়িবেন না। আমি বলিলাম—''নিতান্ত বালক যে!" মহারাজ শ্মিত
হাস্থে বলিলেন—"তা হোক—বর্গশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-সন্তান।"

—ইহার পরে আর কোনও প্রতিবাদ চলিল না। এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া একদিন লিখিয়াছিলাম—

> তুমি সিংহাসনের মানের মাণিক विनिया निम कान कान. মাটি নিমে করলে থেলা ধূলায় ধূলর কাঙাল সনে। পরের ব্যথায় পড়লে গলে' ভাসলে হুখীর অঞ্জলে, হ'হাতে তাই বিলিয়ে দিলে মণিমালার সকল ধনে। রাজাভরণ গুলায় রাখি' গেরুয়া বাসে অঙ্গ ঢাকি' সকল পূজার আগের পূজা দীনের পূজা জীবনপণে। ধরার মাকুষ তারই পূজায় জীবন দিয়ে জীবন যে পায়. অমর সেত তা'র মহিমার আসন পাতা সবার মনে।

# ক্ষমাশীলতা

( )

রাজিসিংহাসনে বসিবার পূর্বেক কাশিমবাজারে এমন একটি সম্প্রদায় ছিল, যাহারা সর্বাদা মণীন্দ্রচন্দ্রের অনিষ্টসাধনের জক্ম চেষ্টিত থাকিত। মণীন্দ্রবাবু যাহাতে মহারাজ না হইতে পারেন সেজক্ম বড় বড় বড় যড়যন্ত্রে তাহারা লিপ্ত থাকিত। এই সব হীন যড়যন্ত্রীকারীদের কেন্দ্রুম্থ পুরুষ ছিলেন রাজ এপ্টেটের উচ্চপদস্থ জনৈক সহকারী কর্ম্মচারী। মহারাজের শুভাকাজ্রফী রায় বাহাত্বর শ্রীনাথপালকে ইনিই সর্বাদা কুপরামর্শে উত্তেজিত করিতেন। মণীন্দ্রচন্দ্র রাজ্য লাভ করিয়াই সর্বাপ্রথমে তাঁহাদের সঙ্গে উদার ব্যবহার করিলেন। এ দলের মধ্যে এমন কয়েকটী লোক ছিল যাহারা মহারাজের জীবননাশের যড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল—ইহাদের মধ্যে অনেকেই রাজ-এপ্টেটের কর্ম্মচারী। তাহারা ভাবিয়াছিল মণীন্দ্রচন্দ্র রাজ্যলাভ করিয়াই সর্ব্বপ্রথমে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবেন কিন্তু তিনি তাহাদের সকলকেই ক্ষমা করিয়া স্বীয় মহবৃপ্তণে রাজকার্য্যে বাহাল রাখিয়া দিলেন।

( २ ) .

মহারাণী স্বর্ণময়ীর প্রধান সভাপণ্ডিত তরমাপতি তর্কভূষণ মণীক্রচক্রের বিশেষ শুভাকাঙ্ক্রী ছিলেন। মণীক্রচক্রের কাশিমবাজার রাজগদী লাভ করিবার পক্ষে মুর্শিদাবাদ জেলায় যে কয়জন প্রধানতঃ চেষ্টা করিয়াছিলেন তর্কভূষণ মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে অক্সতম। মহারাণী মণীক্রচক্রকে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার জন্ম দত্তকপুত্র গ্রহণের উল্যোগ করিলে রমাপতি তর্কভূষণই প্রকাশ্যভাবে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। মণীক্রচক্র সেই জন্ম তর্কভূষণ মহাশয়ের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। তর্কভূষণ মহাশয়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে একবার মহারাজ উপস্থিত হইলেন। তর্কভূষণ মহাশয়ের জনৈক ভট্টির ছাত্র ছিল্, তাঁহার নাম রাধিকাচরণ বরাট, তিনি ছিলেন কাশ্যিমবাজারের



মহারভেকুম'র সে'মেঞ্চকু

ষভাব-কবি,—কবিশেখর কালিদাস রায়ের আদি গুরু। উক্ত রাধিকাচরণ মহারাজ মণীক্রচন্দ্রের জন্ম কবিতায় একটি অভিনন্দন লিখিয়া মহারাজকে উপহার দিলেন। কোনও বিশেষ কারণে উক্ত রাধিকাচরণের পিতা রাজবাটীর নিকাশনবীশ ভৈরবচন্দ্র বরাটের প্রতি মহারাজ ভীষণ অসম্ভপ্ত হইয়া ছিলেন, রাধিকাচরণের কবিতা পাঠে তিনি এতই মৃধ্ব হইলেন যে, তাঁহার পিতার প্রতি মহারাজের সকল অসম্ভোষ দূর হইয়া গেল এবং রাজকাছারীতে ভৈরববাবুর সঙ্গে দেখা হইবামাত্র তিনি একমৃখ হাসিয়া বলিলেন, "বরাট ম'শায়, আপনার ছেলে চরণ তো খুব স্থুন্দর কবিতা লেখে, এই দেখুন আমাকে সে একটা কবিতা উপহার দিয়েছে। ছোকরা স্বভাবকবি।" একমাত্র রাধিকাচরণের এই কবিতার গুণে ভৈরবচন্দ্র বরাটের সমস্ত অপরাধ মহারাজ ভুলিয়া গেলেন। বরাট মহাশয় তো অবাক্। আমরা জানি ভৈরববাবু যে অপরাধ করিয়া ছিলেন তাহা ক্রমার অযোগা।

#### (0)

মহারাজের পিতৃভূমি মাথরুণ গ্রামে তাঁহার বিরুদ্ধবাদী একটি দল ছিল। ঐ দলের মধ্যে তথাকার প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-পণ্ডিত অচ্যুতানন্দ গোস্বামীই ছিলেন প্রধান। অচ্যুতানন্দ গোস্বামী এবং তাঁহার সহকারিপণ কর্তৃক মহারাজ তাঁহার "বাব্" অবস্থায় বহুবার ভং সিত, অপমানিত এবং লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। উক্ত গোস্বামী মহাশয় কর্তৃক তাঁহাকে অনেক নিগ্রহ এবং অভিশাপ ভোগ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু প্রতিহিংসার বশীভূত হইয়া মহারাজ তাঁহাদের সহিত কোন দিন কোনরূপ অসদ্বাবহার করেন নাই বরং তিনি এই শক্রদলের সহিত যে কিরূপ উদার ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা নিয়ের একখানি পত্র হইতে বেশ বুঝা যায়,—

পরমপ্জনীয়

শ্রীযুক্ত অচ্যুতানন্দ গোস্বামী মহাশয়

শ্রীচরণেষ্। মাথরুণ, কৈচর, বর্দ্ধমান।

> কাশিমবাজার রাজবাটী ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩০৪।

সেবকস্থ সংখ্যাতীত প্রণামানস্তর নিবেদন্মিদং

\* \* • কথনও ঈর্ব্যার বনীভৃত হইয়া কাহারও সহিত অসদ্বাবহার করি
নাই। \* \* \* কিন্তু আমার ভাগ্যদোবে আমি আপনাদের নিগ্রহভাজন
হইয়াছি। এমন কি লাঞ্চিত, অপমানিত, ভং সিত এবং অভিশপ্তও হইয়াছি।
 \* \* আমি আপনাদের সঙ্গে কোনরূপ অস্থায় ব্যবহার করি নাই এই
জ্ঞান আপনাদের হইলেই আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব। \* \* \* অধিক
আর কি লিখিব, জন্মান্তরীণ মহাতয়্মতির ফলভোগে আপনাদের নিগ্রহভাজন
হইয়াছি। আমাকে আপনাদের নিগ্রহভাজন না করিলে পরম আনন্দ এবং স্কুথ
লাভ করিব। \* \* \* ।"

বলা বাহুল্য গোস্বামী মহাশয়কে রাজ্যলাভ করিবার পরে মহারাজ কাশিমবাজার রাজবাটীতে অনেকবার নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া যথেষ্ট আদর-যত্ন করিয়াছিলেন।

(8)

কাশিমবাজার রাজবাটীর সহিত অল্পাধিক পরিচিত প্রত্যেকেই পরাণ খানসামাকে চিনিত বা জানিত। বর্ত্তমান সৈদাবাদ রাজবাটীর বিপুল অট্টালিকা যে জমিতে অবস্থিত—সেইখানে ছিল পরাণের পাঁউরুটীর দোকান, ঐ জমি মহারাণী স্বর্ণময়ী খরিদ করিয়া লন। তদানীস্তন খাজাঞ্চী বাবুকে ধরিয়া পরাণ রাজবাড়ীতে বাহাল হয়, নিজের 'চৌকশ' বুদ্ধিতে সে অনতিবিলম্বে রাজীবলোচনের ভাগিনেয় পরবর্ত্তী ম্যানেজার নম্ম বাবুর চাকর পদে উন্নীত হয়। পরাণের খাতির

বোল আনা বৃদ্ধি পায়, রায়বাহাত্বর শ্রীনাথ পালের সময়।—তখনকার দিনে, "পেয়ারের চাকর" হইবার মত অনেক গুণ পরাণের ছিল। সেই পরাণের কথাই বলিতেছি।—

রায়বাহাত্ত্রের মৃত্যুর পর পরাণ মহারাজ মণীব্রুচন্দ্রের খাস কামরায় খানসামার কাজ করিত।

সন্ধ্যা বেলায় সৈদাবাদ রাজবাড়ীতে পরাণ খানসামা মহারাজকে ঔষধ ঢালিয়া দিতেছে। সেখানে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ লাহিড়ী মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারই মুখে এই ঘটনাটি শুনিয়াছি। মহারাজ যখন তারণ মগুলের দরুণ খাগ্ডার বাড়ীতে 'মণীক্র বাবু' অবস্থায় বাস করিতেছিলেন—তখনকার দিনেম্ন কথা হইতেছিল। পরাণ ঔষধের পাত্র হাতে করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইতেই মহারাজ বলিলেন—''আর ইনিই কি কম মহাপুরুষ ? তখনকার দিনে আমার জীবনের উপর এঁর দরদও নেহাৎ কম ছিল না।"—ঔষধপাত্র নিঃশেষ করিয়া মহারাজ হাসিয়া হাসিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—

"উদ্বেগ ও অশাস্তিতে তখন কোনও দিনই রাত্রে আমার ভাল ক'রে ঘুম হ'ত না। সে দিন অল্প অল্প জ্যোৎস্না ছিল—রাত্রি আন্দাজ ছ'টো—শোবার ঘরের নীচে অনেকক্ষণ ধরে একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। বিছানা থেকে উঠে দেখি, শাদা লম্বা জামা গায়ে একটি লোক—মাটি খুঁড়ছে। প্রথম ভেবেছিলাম সিঁদেল চোর—কিন্তু চোর মাটিতে কেন সিঁদ কাটবে ? তাই কোনও কথা না বলে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগ্লাম—কয়েক জায়গা খুঁড়ে সে যেন কি পুঁতে রাখলে, এক জায়গায় পুঁতে যখন অন্ত জায়গা খুঁড়তে যাচ্ছে তখন জ্যোৎস্নার আলোয় এই মৃর্ত্তিমানকে আর চিন্তে বাকী থাকল না—" এই বলিয়া পরাণ খানসামার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মহারাজ বলিতে লাগিলেন—"সকালে উঠে মাটি সরিয়ে দেখি,—একটা মাটির ছোট হাঁড়ির মধ্যে "তুক তাক্"—এটা ওটা সেটা।" পরাণ অপ্রতিভ হইয়া

বলিল—''হুজুর যে কি বলেন !"—মহারাজ মৃত্ব হাসিয়া বলিলেন— ''তা ত বটেই গো—তোমার ওই পেটেন্ট জিনের লম্বা কোর্ট কি কারো ভূল হ'বার যো আছে ?"

যে পরাণ এক দিন এইরূপ ত্রভিসন্ধি ও চক্রান্তে লিপ্ত ছিল, তাহাকে বিশ্বাস করিয়া নিজের চাকর করিয়া রাখিতে, তাহার হাতে ঔষধ পানীয় গ্রহণ করিতে কখনও কোনও দিন মহারাজ সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। এইরূপ কত যে দৃষ্টান্ত আছে তাহার আর শেষ নাই। চরিত্রের এত বড় শক্তি—ক্ষমাশীলতা দ্বারা তিনি তাঁহার প্রম শক্রকেও অনায়াসে জয় করিতে পারিয়াছিলেন।

#### ( ¢ )

কোনও একটি মাহাল হইতে নায়েব কিংবা তপশীলদার আসিয়াছেন
—জাতিতে ব্রাহ্মণ,—প্রোঢ়াবস্থায় আসিয়া ঠেকিয়াছেন।—অভিযোগ
গুরুতর—তিনি নাকি সরকারী তহবিল হইতে টাকা ভাঙ্গিয়াছেন। বহু
তাগিদ সত্ত্বেও হিসাব নিকাশ করিতেছেন না।—রাজধানীতে উপস্থিত
হইতে মহারাজ তলপ করিয়াছেন—কাজেই স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া
উপায় ছিল না।

সকাল বেলা—চিরাচরিত প্রথা অনুসারে মহারাজ তখন চিঠিপত্র পড়িতেছিলেন,—এমন সময় উক্ত ভদ্রলোকটি অতি নম্রভাবে মহারাজের ঘরে প্রবেশ করিলেন।—"কি ম'শায়, কখন আসা হ'ল ? ভাল ত ?" —"আজ্ঞে হাঁ"—মহারাজের কুশল ?—"মহারাজকে কুশলে থাকতে দেন কই আপনারা" ? ভদ্র লোকটি অপ্রস্তুত হইয়া উত্তর দিলেন—

"মহারাজ ভূল শুনেছেন—কয়েক বংসর ধরে মাহালে আদায়পত্র নাই"—মহারাজ বিশেষ ক্ষুক্ত হইয়া বলিলেন—''মিথ্যা কথাটা আর বলবেন না—যা' করেছেন—আপনাকে জেলে দিতে হয়।"

# জীবন-মালঞ

"হুজুর আমি নির্দ্দোষ"—কথায় কথায় মহারাজ বিশেষ উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিলেন—খুব তীব্র ভর্ৎ সনা করিয়া তিনি অস্থ্য কাজে মনোনিবেশ করিলেন। ভদ্র লোকটি বহুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া কখন যে উঠিয়া গিয়াছেন—মহারাজ তাহা লক্ষ্য করেন নাই। ১১টার পর স্নান করিতে উঠিয়াই মহারাজ হরকরা ডাকিয়া বাবুটি কোথায় গিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিলেন— কেইই কোনও সম্থোষজনক উত্তর দিতে পারিল না।

—মহারাজ ক্রোধান্বিত হইয়া হরকরা চোপদার প্রভৃতিকে ভর্ৎ সনা করিতে লাগিলেন—''ব্রাহ্মণ অভুক্ত অবস্থায় আমার বাড়ী থেকে চলে গোলেন—এই ত্বপুর বেলা—কেও দেখ্লে না ? তোরা মানুষ না কি ?" একজন নিম্ন কণ্ঠে বলিল—"বাবৃটিত কেরাণীখানায় উঠেছেন—অনুমতি হয় ত সেখানে দেখে আসি।"—''যাও না হে—এর আবার অনুমতি কি ?"—হরকরা বাবৃটিকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিল। মহারাজ বলিলেন—''স্লানাহার করুন—তার পর ও বেলা অস্তু সব কথা হবে।"

তিন দিন কাটিয়া গিয়াছে—ব্রাহ্মণের ছই বেলা ভূরি ভোজন চলিতেছে—কাজের মধ্যে ছই বেলা মধ্যে মধ্যে কিছুক্ষণ মহারাজের সম্মুখে অতি বিমর্যভাবে বসিয়া থাকা।

—মহারাজ পার্শ্বন্থিত কর্মচারীদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"এ-ত বড় মজার লোক হে,—দোষটা যেন আমিই করেছি।—দোষ করেছেন—তা' স্বীকার করুন—আর এমন গহিত কাজ করবেন না, তার প্রতিক্রান্তি দিন"—ইত্যাদি।—দোষী আসিয়া সকল দোষ স্বীকার করিয়া মহারাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুক—ইহাই যেন তাঁহার ইচ্ছা। যথাসময়ে সে কথা নায়েব মহাশয়ের কর্ণগোচর হইল। যথাকর্ত্বব্য সম্পাদন করিতে "করিৎ-কর্মা" নায়েব মহাশয়ের বিলম্ব হইল না। অপরাধীকে ক্ষমা করিয়া যেন মহারাজ নিজেই রক্ষা পাইলেন।

(७)

দৌহিত্র মণীন্দ্রচন্দ্রের প্রতি ুমাতামহী রাণী হরস্করীর বিশেষ কোনও মমতা ছিল না বলিয়াই ুবোধ হয়। রাজা হরিনাথের মৃত্যুর পর চিরদিন উদাসীন ভাবে কাশীবাস করার ফলে তাঁহার স্লেহের আকর্ষণও ক্রমশঃ কমিয়া যায়।

শুনিতে পাওয়া যায়, একবার কাশীতে মাতামহীর সহিত দেখা করিতে গিয়া মণীক্রচন্দ্র আঙ্টীর জন্ম একখানি মূল্যবান্ পাথর চাহিয়াছিলেন। ভবিশ্বতে তোমাদেরি ত সব থাকিবে ইত্যাদি স্থোকবাক্যে তিনি মণীক্রচন্দ্রকে ভুলাইয়া দিয়াছিলেন।

জীবন-স্বত্বের দাবী—তাহাও বহু মূল্যে মণীক্রচন্দ্রকে ক্রয় করিতে হইয়াছিল। না-দাবী দলিল যে প্রকার প্রভূত অর্থের বিনিময়ে মণীক্রচন্দ্রকে মাতামহীর নিকট হইতে লইতে হইয়াছিল তাহাতে দৌহিত্রের প্রতি তাঁহার কোনও মমতাই প্রকাশ পায় না।

কিন্তু তাঁহার প্রতি মণীন্দ্রচন্দ্রের ক্ষোভ কথায় বা কাজে কোনও দিন প্রকাশ পায় নাই। যে বৎসর গোষ্ঠাষ্টমীর সময় মহারাজকুমার কীর্ত্তিচন্দ্র মারা যান, তৎপরবর্তী বৎসর ঠিক সেই সময় রাজধানীতে উপস্থিত থাকা কষ্টকর হইবে মনে করিয়া মহারাজ বৈষ্ণবদিগের পাট দর্শন করিবার জন্ম সপরিবারে নৌকাযোগে নবদ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করেন। ইহা সন ১৩১১ সালের কার্ত্তিক মাসের ঘটনা।—কাটোয়ার নিকটবর্তী স্থানে নৌকার উপরই রাজধানী হইতে প্রেরিত পত্রে হরস্থন্দরীর মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ নৌকা ফিরাইয়া মহারাজ কাশিমবাজারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ছুই এক দিনের মধ্যেই মহারাজ কাশী যাত্রা করিলেন; ফিরিয়া আসিয়া প্রাদ্ধাদির বিপুল আয়োজনে লাগিয়া গেলেন। যিনি জীবিত শত্রু ও উৎপীড়কের উপর কখনও কোনও প্রতিশোধ লন

नाई-छिन य मूर्छत थ्रिक श्रिक्शिय नहेरवन हेश धात्रगां कता যায় না। মাতুলানী ও মাতামহীর নির্ম্ম ব্যবহারের মহামানবোচিত প্রতিশোধই তিনি লইয়াছিলেন। সন ১৩১১ সালের পৌষ মাসে রাণী হরস্থন্দরীর আধাদ্ধ অমুষ্ঠিত হইল। সে সময় অশীতিপর বৃদ্ধও বলিয়াছিল, এমন ধুম ধামের আদ্ধ ইতিপূর্বের কেহ দেখে নাই। উপযুক্ত মূল্যে হাতী, ঘোড়া, নৌকা, বড় বড় চাঁদীর কলদী ও বাসন এবং অক্সান্থ বহুমূল্য দ্রব্যসম্ভাবে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় ; অসংখ্য লোককে এক মাস ব্যাপী অন্ধান; বহু দিবস ব্যাপী হরিনাম-সংকীর্ত্তন ; রাঢ় ও বরেন্দ্র ভূমির বিভিন্ন সমাজভুক্ত সহস্রাধিক তিলি জাতীয় রাজা, রাজকুমার, জমিদার, ব্যবসায়ী ও সাধারণ গৃহস্থগণের সম্মিলন; এই উপলক্ষে দেশ ও সমাজহিতকর বিবিধ অমুষ্ঠান-এ যুগে কেহ কল্পনাও করিতে পারিবে না। এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সমাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের জন্ম এক হাজার প্রস্ত নৃতন লেপ তোষক চাদর ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়াছিল। বাঙ্গলা, বিহার, কাশী ও দাক্ষিণাত্যের তৎসাময়িক খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ নিমন্তিত হইয়াছিলেন। বহু দুরাগত দিক্পালসদৃশ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সম্মিলনে শ্রাদ্ধ-বাসর এক অপূর্ব্ব 🕮 ধারণ করিয়াছিল। দেশপূজ্য স্বর্গগত বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয়ের উপর পণ্ডিতগণের বিদায় ও তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত হইয়াছিল। মহারাজের অক্লান্ত পরিশ্রম, অমায়িক আপ্যায়ন ও শিষ্টাচারে, উদার-হৃদয় বৈকুণ্ঠনাথ ও পরম হিতৈষী বিষ্ণুচরণ সেন-প্রভৃতি মহারাঙ্গের উপযুক্ত বন্ধুগণের সহায়তায়, ভৃত্য ও অমাত্যবর্গের সহযোগিতায় এই বিরাট শ্রাদ্ধ ক্রিয়াটি সৌষ্ঠবের সহিত স্থসম্পন্ন হইল। এই বিরাট কার্য্য উপলক্ষে মহারাজ মণীক্রচক্র একাদিক্রমে নয় রাত্তি নয় দিন বিনিজ্র অবস্থায় যাপন করিয়াছিলেন। কচিৎ তুই দশ মিনিটের জক্ত বাহির কামরায় যে কোনও একটি বালিশে মাথা দিয়া শুধু ছুই একবার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া ক্লান্তি দূর করিতেন, আবার তৎক্ষণাৎ কর্মান্তরে

ব্যাপৃত হইয়া পড়িতেন। এই শ্রাদ্ধে তখনকার স্থলভ বান্ধার-দরের দিনেও প্রায় চারি লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়।

বন্ধু-প্ৰীতি

(3)

মহারাজের বন্ধুগণের মধ্যে বাগ্বাজারের প্রসিদ্ধ ষম্বংশীয় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বস্থু মহাশয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিলেন। মহারাজের বাল্য কৈশোর, যৌবন এবং প্রোঢ়কাল দেবেন্দ্রবাবুর সঙ্গে একত্রে কাটিয়াছিল। মণীক্রচন্দ্র কাশিমবাজার আসিবার পরে তাঁহার প্রিয় বন্ধু দেবেন্দ্রবাবুর লোভনীয় সঙ্গ ত্যাগ করিতে না পারায় তাঁহাকে কলিকাতা হইতে কাশিমবাজার লইয়া আসিয়া বরাবর নিকটে রাখেন এবং তাঁহাকে সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত করেন। দেবেন্দ্রবাবু সাহিত্য-সেবক, সাহিত্যের মধুচক্র রচনা করিতে পারিলে তাঁহাকে কাশিমবাজারে ধরিয়া রাখিতে পারা যাইবে—'উপাসনা' পত্রিকা প্রকাশের ইহাও একটি গৌণ উদ্দেশ্য ছিল। অস্ততম বাল্যবন্ধু ললিতবাবুকেও মহারাজ চিফ্ সেক্রেটারীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ললিতবাবুর বাসা ছিল সৈদাবাদে। কিন্তু দেবেন্দ্রবাবু মহারাজের বিশেষ প্রিয় ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে কাশিমবাজার রাজবাটীর পার্শ্বে বাসা দেওয়া হইয়াছিল।

মহারাজ সন ১৩০৪ হইতে ১২ সাল পর্যান্ত দেবেন্দ্র বাবুর সঙ্গে একত্রে ছিলেন, তাঁহার সঙ্গাভাব মহারাজ সহ্য করিতে পারিতেন না। প্রাতঃকালে এক ঘণ্টাকাল দেবেন্দ্রবাবুর সঙ্গে পদব্রজে বেড়াইতেন, ঐ সময় জমিদারি বা ধনসম্পত্তি, ঐশ্বর্যাের কথা ভূলিয়া গিয়া এই সংসারের উদ্ধি রাজ্যে তাঁহার মন অবস্থিতি করিত। প্রাতন্ত্রমণ হইতে ফিরিয়া দেবেন্দ্রবাবু নিজ গৃহাভিমুখে চলিয়া যাইতেন এবং মহারাজ কাজকর্মে ময় হইতেন। প্রত্যেক দিন দেবেন্দ্রবাবুর সঙ্গে প্রাতন্ত্রমণ এবং বিশ্রম্ভালাপ তাঁহার নিতাকর্মের মধ্যে গণ্য ছিল।

# জীবন-মালঞ

মাধরণ থাকার সময়—দেবেজ্রবাবু (ব্যাণ্ড বাবু) মহারাজ্ঞের সঙ্গে আনেকবার মাধরণ যাওয়া আসা করিয়াছিলেন। একবার ট্রেণের সময় হইয়া আসিয়াছে—ছ্ই বন্ধু আহারে বসিয়াছেন—ভাতটা খুবই গরম, দেবেজ্রবাবু বসিয়া আছেন দেখিয়া মণীক্রবাবু বলিলেন—"কি হে, ব্যাণ্ড, বসে যে ?—সময় যে হয়ে এল।"

দেবেজ্রবাবু বলিলেন—'কি করব ভাই, এত গরম ভাত, খাই কি করে ?' মণীক্রচন্দ্র স্মিতহাস্থে বাটী হইতে ঘি ঢালিয়া—গরম ভাত ভাঙ্গিয়া বেশ করিয়া মাখিয়া দিয়া সম্মেহে বলিলেন ''নাও, খাও এবার, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না।" দেবেজ্রবাবুর প্রতি তাঁহার যে কতখানি আন্তরিক আকর্ষণ ছিল তাহা নিমের পত্র ছইখানি হইতেও বুঝিতে পারা যায়;—

२० (म टेकार्ड, ১२३७।

ভাই দেবেন,

আমি আশৈশব ছর্ব্বিসহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আসিতেছি, তাই যন্ত্রণা সহ্ন হয়। বিশেষতঃ আমি সকল কার্য্যেই সর্ব্বহুংখহারী ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া মনকে সান্থনা দেই; তাহাতেই আমি মধ্যে মধ্যে মনকে প্রকুল্ল রাখিতে সমর্থ হই এবং এ দেহ সেই কারণেই রক্ষা পাইয়াছে। ভাই দেবেন, আমার এরূপ অবস্থায় আমার একমাত্র সান্থনা শৈশব বন্ধুর পত্র; তোমার সংবাদ না পাইলে আমার যে কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা লিখিয়া জানাইবার নহে, সে ক্ষমতাও আমার নাই। তোমার পত্র এবং সংবাদ অভাবে আমি বড়ই কন্ত পাইয়াছি, মনে হইয়াছে আমার স্থুখ আশা বৃঝি ছুরাইয়াছে। আমার শৈশব বান্ধব বৃঝি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে। ভাই, তুমি যে অবস্থায় থাক, মধ্যে মধ্যে একখানি পোইকার্ডে সংবাদ পাঠাইও। অবকাশ না থাকিলে অবকাশ করিয়া লইও। এ সন্ধন্ধে অধিক আর কি লিখিব। যদি অন্তর্যামী হও, তবে আমার অন্তরের কথা জানিতে পারিবে।

**8**ठी जाताह, ১२२१।

ভাই ব্যাঙ্ক,

অক্সাৎ তোমার নিকট হইতে একথানি বিষাদমাথা "পোষ্টকার্ড" পাইয়া বড়ই ছঃথিত হইলাম। যাহাকে শয়নে স্বপনে জাগরণে মনে পড়ে তাহাকে কি কথনও ভূলা যায়। যথন চিস্তাময় হইয়া হৃদয় অয়েয়ণ করা যায়, তথন যে মূর্ত্তিকে হৃদয়ন্ময়ে প্রতিনিয়ত অবিচ্ছিয়ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, সে মূর্ত্তি কি ইহজনে হৃদয় পট হইতে অদৃশু হইতে পারে ? স্মৃতি যাহাকে স্বীয় কক্ষে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া রাথিয়াছে সে মূর্ত্তি কি কথনো ভূলা যায় ? যাহার অক্কৃত্রিম য়েয় ভালবাসা, সৌহার্ছা মনে সর্বক্ষণ জাগিয়া আছে, সে কি কথনো অস্তরের বাহির হইতে পারে ! ভাই, তোমার মনের ভাব কেন ওরূপ হইল জানিতে পারিতেছি না, মন বড়ই ব্যথিত হুইতেছে—শীঘ্রই সবিশেষ লিথিয়া স্রথী করিবে।

( २ )

কোন্নগরের বিহারী লাল বস্থ মহারাজের বিশেষ শুভাকাজ্ঞী ছিলেন। মহারাজ তাঁহাকে দাদা বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার কনিষ্ঠ লাতা নিকৃপ্প বিহারী বস্থ মহারাজের বাল্যবন্ধুগণের মধ্যে অক্সতম। যৌবনে অর্থোপার্জনের আশায় তিনি হায়দ্রাবাদ থাকিতেন। তাহার পর ত্রিশ বংসর কাল মহারাজের সঙ্গে তাঁহার আর সাক্ষাং হয় না। ত্রিশ বংসর পরে সন ১৩২৬ সালে তিনি যখন বাঙ্গলায় ফিরিয়া আসেন তখন বিপুল ঐশর্য্যের অধিকারী মহারাজ মণীক্রচক্র রাজসিংহাসনে বসিয়া যশঃপ্রভা বিকীর্ণ করিতেছেন। দেশে ফিরিয়াই বাল্যবন্ধু মণীক্রচক্রের জন্ম নিকৃপ্পবাব্র মন ব্যাকৃল হওয়ায় তিনি সঙ্গে সঙ্গে কাশিমবাজার ষ্টেশনে নামিয়া তিনি যখন রাজবাটীতে উপস্থিত হইলেন, মহারাজ তখনও অন্দর হইতে বাহিরে আসেন নাই। নিকৃপ্পবাব্ কামরার বারান্দায় উঠিয়া এদিক ওদিক দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

এমন সময় মহারাজ অন্দর হইতে বাহির হইয়া প্রথমেই নিকুঞ্জবাবৃকে দেখিতে পাইলেন। তিনি যে এই ভোরের টেণে হঠাং দূর প্রবাস হইতে আসিয়া উপস্থিত হইবেন তাহা মহারাজের জানা ছিল না। এইরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে ত্রিশবংসর পরে বন্ধুর সঙ্গে হঠাং দেখা হইলেও মহারাজ সেই মূহুর্ত্তে তাঁহাকে চিনিলেন এবং তাড়াতাড়ি সম্মুখে আসিয়া বলিলেন "কিহে নিকুঞ্জ নাকি ?" নিকুঞ্জবাবৃ—"হাঁ৷"—এই কথা বলিয়া মহারাজকে নমস্কার করিবামাত্র মহারাজ তাঁহার হাতখানি ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন—"কি আশ্চর্য্য, ছেলেবেলার সঙ্গী তুমি, আজ ত্রিশবংসর পরে আমাদের দেখা। আবার যে হু'জনার দেখা হ'ল, এজস্ম আগে ভগবানকে ধন্মবাদ দাও। ছেলেবেলার সঙ্গীকে আবার নমস্কার কি হে ? তুমি তো আচ্ছা লোক দেখছি ? যাক্, এখন ব্যাপার কি ? আস্টো কোখেকে বল দেখি ? হায়জাবাদ থেকে ফিরলে কবে ? একখানি চিঠিও কি লিখতে নেই ? কাশিমবাজার আসবে জানলে ষ্টেশনে গাড়ী পাঠাতাম। এত কষ্ট করে আসতে হয় ? তুমি যে দেখছি আমার চেয়েও চুল পাকিয়ে ফেলেছ হে ?" ইত্যাদি ইত্যাদি।

মহারাজের উচ্ছুসিত আনন্দপূর্ণ বাক্যগুলি নিকৃপ্প বাব্কে প্রথমেই মৃশ্ধ করিয়া দিল। মণীক্রচন্দ্র এখন রাজ্যেশ্বর এবং বাল্যসঙ্গী হইলেও নিকৃপ্প বাব্ দরিজ। স্থতরাং রাজ্যেশ্বর হইয়া মণীক্রচন্দ্র যে পুরাতন শ্বৃতির মাধ্র্য্যে আবিষ্ট হইয়া দরিজ বাল্যসঙ্গীকে হঠাৎ এইরূপ ভাবে অভিনন্দিত করিবেন ইহা নিকৃপ্প বাব্ স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তিনি মৃশ্ধ হাদয়ে বলিলেন—"ত্রিশ বংসর পরে হঠাৎ প্রথম দৃষ্টিতেই আমাকে চিন্লেন কি ক'রে ?" মহারাজ বল্লেন—"বিশ বংসর তোমার সঙ্গে বন্ধুজ্জীবনে গাঁথা হয়ে আছে। যদি পুরাণো বন্ধুদের চিন্তেই না পারলাম তবে আর ভালবাসার দাম কি ? তুমি এখনো আমাকে আপনি বল্ছ, আশ্চর্যা বটে! আমি সেই মণি—ব্রুলে ?" নিকৃপ্প বাবু তো অবাক্।

(0)

মহারাজের বিশিষ্ট বন্ধু শ্রীযুক্ত ধনদা বাবুকে লিখিত নিম্নোদ্ধত পত্রখানি হইতে মহারাজের অকৃত্রিম বন্ধু-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাপ্তির মান্ত্র মান্ত মান্ত মান্ত মান্ত্র মান্ত্র মান্ত্র মান্ত্র মান্ত মা

श्चित्रका क्षेत्रका गवन ।

The substance of the su

Just al fur ins grave inwe orderer or mas grant m mis favad augino anno surve surves overed inen i Lings begins being NO DUBILIZAN CONTANDO NIESOS - Singly - are-every '- vy 25, moren क्षा कि मन्द्र गार्ड - 1 प्याची महिला करा कार मेहिएया कारदार । कार के - evens are in a o own me stally winter bigue argue wow HABIN- Things overless over 1 Corn missen vyn- 1300 is o die were werest - Jes 22 Lowing while exert several " was every in several wownen | Euro wiens pleur to - The / was que une inas - aus rex virus Cours - ses come and with also

ond श्रिक निका निकार ALSURA ONE - 1 - By (yesurano File our 3 21 mille sites a sou Liver - Jus 1 silthour G-Bild est were inguente were -ing Me- sen avois - who suga avois - event - gaber Experience worker as a market sur- outre sus 1 waters gen Eurner Daw ' Leigh queson inous iguares 'sim in Jus - With in ilu ilu ar mur -Avine Harel - 1 Junes guison rigue - sur gune organ care assul mani-nowin ougage-In its going a own 'sur is No www in mules of the man wede sputter set I and progen

makedy - Ber - Red - margan and our account are much year revers sylamin Light war agir 1 - 2 will put - Juin Bito m, 20 Anto mason strange eggen 2 yes surted superior some consumer in see mound will see ins wowned into the most of the war weeks in - our war in sumery شنفلا سلعه لكدل ليكله فعيكد When all a marine all a marine fue was war ins bus the ern elt his mis our ner inspertionale me I mil new Just - Eld - Lugher mis 1 will take - every ' cours - every Wigue orge & me se mas Me de riggemen - may result

#### মহারাজ মণীজ্ঞচক্র

(4)

#### Kasimbazar Rajbari.

The 101

Munians 12 - Ann og sugesterge Stri Ma 12 - Ann og sugesterge or sanis - 3 220 you many og sugesterge dansagamenare was one - experiment diff his now 1 monare - experiment only his one on man one of an one! Any one one of one of one of the minimal mondian one of one of the description of one of one of the description of one of one of the

Este Sing 1 man enjan Mask anni may mun agre-my ingener anyout mener of the single of

Nowe wight - 1 would and - sure - when and - with high was say sure - were say

त्री

wite was - inner or in in which in a sum or in a sum o

Drysmon-cwo ? wa daysing Jan elparid - jedzy roch, n www-esto me - oums hus

৩৬৯

(9)

ausin inver en 1 Les in es mestration - halls and raw I gue to white inverse - him walled Edy c inum i justom hab assumptue Internation ign in the Just any men are mile and after autin 1 El muyons - Sumus NW- Jum summer years the of serve man otoers experience inverted anyone were pet and winder worth see on sustan when we Loszedin - inspected

Money in in hered Shreet Shreet in here of the server Shreet - shreet in here - shreet Angue in here it in here of the of the of the server Angue of the shreet in the of th

Bala Shanado Chasen Stitus Kungan

(8)

বিপুল ঐশর্যের মালিক হইয়াও মণীন্দ্রচন্দ্র তাঁহার দরিজ বন্ধ্ন গণের কথা ভূলিতে পারেন নাই। মধ্যে মধ্যে পুরাতন বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া রাজবাড়ীতে লইয়া আসিতেন এবং তাঁহাদিগকে পরিতোষ-পূর্বক আহার করাইয়া আনন্দ বোধ করিতেন।

সন ১৩১০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের কথা। সে-বার কাশিমবাজারে আমের ছড়াছড়ি। আমের দেশের মহারাজ আজ তাঁহার পুরাতন বন্ধুদিগকে আম খাইবার জক্ম নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। সেই উপলক্ষে কাশিমবাজ্ঞার-বহরমপুর মিলিয়া ধনী দরিত্র নির্ব্বিশেষে প্রায় সাত শত ভদ্র লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। শ্রেণীবদ্ধ ভাবে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ রাজবাটীতে আহারে বসিলেন। মহারাজের বন্ধুগণের জন্ম পৃথক্ একটা लारेन निर्फिष्ठे ছिल। कर्म्मातिश्रण निश्र्ण शरू পরিবেশন করিতে ছিলেন, সেই সঙ্গে মহারাজ স্বয়ং ঘুরিয়া ফিরিয়া নিমন্ত্রিতগণকে আপ্যায়িত করিতেছিলেন। একটি ভদ্রলোক বন্ধুদের সঙ্গে বসিয়া-ছিলেন, তাঁহার নাম গিরিজামোহন মৈত। গিরিজা বাবুর দিকে দৃষ্টি পড়িতেই মহারাজ উল্লাসে বলিয়া উঠিলেন—"কিহে গিরিজা যে ? তুমি হঠাৎ কোখেকে ? সহর থেকে আজ তুমি ৭৮ বছর নিরুদ্দেশ। ব্যাপার কি ? তুমি নিরুদ্দেশ বলে তোমাকে নিমন্ত্রণ করা হয় নি। যাক তুমি যে এসেছ এই ঢের।" তাঁহাকে দেখিয়া মহারাজের হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। মহারাজ তাঁহার বাবু অবস্থায় যখন বহরমপুরের বাসায় থাকিতেন, সেই সময় গিরিজা বাবু কর্মসূত্রে খাগ্ড়ায় ছিলেন এবং কিছুদিন মণীন্দ্র বাবুর সঙ্গে পাশা খেলা করিয়া বন্ধুতা জন্মিয়াছিল। এই পুরাতন সঙ্গীটীকে বছকাল পরে হঠাৎ দেখিয়া মহারাজ এত আনন্দিত হইলেন যে, নিজের রাজ-মর্য্যাদা বিশ্বত হইয়া বহু ভত্তলোকের মধ্যে গিরিজা বাবুর কাছে মেঝের উপরে নগ্নগাত্তে বসিয়া পড়িলেন এবং তাঁহাকে 'এটা খাও

#### জীবন-মালঞ্চ

ওটা খাও' বলিয়া আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। সেদিন তথায় মহারাজের যতগুলি নিমন্ত্রিত বন্ধু ছিলেন, সকলের মধ্যে গিরিজা বাবুর মলিন পরিচ্ছদ দেখিয়া মনে হইল তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র। গিরিজা বাবুকে বিদায় দিবার সময় তাঁহার ছঃখ নিবারণ কল্পে মহারাজ ২০০ টাকা সাহায্য করিলেন। এই ঘটনার পরে উক্ত গিরিজা বাবুকে আরও অনেকবার আসিয়া মহারাজের নিকট হইতে সাহায্য লইয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। বহুদিন পূর্বের পাশা খেলার সঙ্গীর সহিত একজন ঐশ্বর্য্যশালী মহারাজের এরূপ উদার ব্যবহার দেখিলে কেনা মুগ্ধ হইবে ?

( a )

সৈদাবাদ রাজবাটীতে অবস্থান কালে মহারাজ একদিন বৈকালে জুড়ি গাড়ীতে বৈকালিক ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। গাড়ীখানি খাগ্ড়ার বাজারের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে এমন সময় তিনি দেখিলেন, রাস্তার মধ্যে তাঁহার এক পুরাতন সঙ্গী লগ্ঠন হাতে করিয়া উত্তর মুখে আসিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই জালিম কোচম্যানকে মহারাজ গাড়ী থামাইতে বলিলেন এবং উক্ত ভদ্রলোককে ডাকিয়া বলিলেন—''কিহে অযোধ্যা বাবু নাকি ? হঠাৎ মহারাজ এইভাবে গাড়ী থামাইয়া স্লেহ সম্ভাষণ করায় অযোধ্যা বাবু থতমত খাইয়া গেলেন।

অযোধ্যা বাবু সহরের বাঙ্গলানবীশ হাতুড়ে ডাক্তার। সে আমলে পাকা পাশা-খেলোয়াড় বলিয়া সহরে তাঁহার প্রসিদ্ধি ছিল, সেই সূত্র উপলক্ষ্য করিয়া মহারাজের সঙ্গে কয়েক বংসর তাঁহার সখ্য ঘটিয়াছিল। মহারাজ হইবার পরে উক্ত অযোধ্যা বাবুর সঙ্গে মহারাজের আর ছই বংসর কাল সাক্ষাং হয় নাই। দীর্ঘ কাল পরে অযোধ্যা বাবুকে দেখিয়া আত্মভোলা মহারাজ তাঁহার সঙ্গে আলাপের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া তাঁহার সঙ্গে রেস্ কোর্সে বেড়াইতে চলিলেন। বেচারী

অযোধ্যা বাবু তাঁহার ময়লা কাপড় জামা লইয়া মহারাজের পার্শে অভি সঙ্কৃচিত ভাবে বসিয়া থাকিলেন এবং লগুনটা লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। অযোধ্যা বাবুর এই সঙ্কোচ চতুর মহারাজের দৃষ্টি এড়াইল না। তিনি নানাবিধ প্রীতিবাক্যে অযোধ্যা বাবুকে সম্ভুষ্ট করিতে লাগিলেন এবং মাঠ হইতে ফিরিবার সময় তাঁহাকে সৈদাবাদ রাজবাড়ীতে নামাইয়া উত্তমরূপে জলযোগ করাইয়া বিদায় দিলেন। পরে অযোধ্যা বাবুর সাংসারিক স্বচ্ছলতার জন্ম তিনি প্রায়ই অর্থ সাহায্য করিতেন। মহারাজের রাজ্যলাভের ছয় সাত বংসর পরেই অযোধ্যা বাবু মারা যান।

( & )

মণীক্রচন্দ্র মহারাজ হইবার কিছুদিন পরেই কাশিমবাজার মাইনর স্কুলে একটি বিম্ময়কর ঘটনা ঘটিল। তথন বেলা তিনটা, হঠাৎ অফ্যান্থ শিক্ষকগণ রাস্তার দিকে তাকাইয়া—'মহারাজ আস্ছেন —মহারাজ আস্ছেন' এই কথা বলিতে বলিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চারিদিকে রব উঠিল—'দাঁড়াও দাঁড়াও।' হেড্ মান্তার ছর্গানাথ ভট্টাচার্য্য আর হেড্ পণ্ডিত ইহাঁরা ছইজনে তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া সম্মুখের বারান্দায় দাঁড়াইলেন। হঠাৎ দেখা গেল মহারাজ আসিয়া স্কুলের বারান্দায় উঠিলেন এবং শিক্ষকদ্বয়কে অভ্যর্থনার অবকাশ না দিয়াই স্বয়ং হেড্ মান্তারের হাত ধরিয়া স্কুল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং অক্যান্থ শিক্ষকগণের সঙ্গে হাসিমুখে কথা কহিতে লাগিলেন। ছাত্রগণ তাঁহাকে অভিবাদন করিল। মহারাজ প্রত্যেক ক্লান্দে ঘুরিয়া ছাত্রগণের সঙ্গে স্কেহ-সম্ভাষণপূর্বক উৎসাহ বর্জন করিলেন। হেড্ মান্তারের হাত ধরিয়া মহারাজ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করায় সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। মহারাজের মত একজন মহামান্থ ব্যক্তি হঠাৎ এই রৌজে স্কুলে আসিয়া ছুর্গানাথবাবুর স্থায় দরিজে হেড্ মান্তারকে যে আদরপূর্বক

#### জীবন-মালঞ্চ

হাত ধরিয়া কথা বলিতেছেন, এই দৃশ্য দেখিয়া সকলের মন কোতৃহল পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি হুর্গাবাবুর হাত ধরিয়া স্কুল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই বারান্দায় দাঁড়াইয়া হাসিম্থে বলিলেন—"কি হে হুর্গাবাবু, আমাকে চিন্তে পারো ?" এত বড় একজন মহারাজ তিনি কিনা হুর্গাবাবুর স্থায় একজন সামাস্থ্য বেতনভোগী শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"কি হে আমাকে চিন্তে পারো ?" হুর্গাবাবু থতমত খাইয়া কি যেন বলিতে গেলেন। পরে শুনা গেল হেড্মাষ্টার হুর্গাবাবু নাকি বহুপূর্বের মহারাজের 'বাবু' অবস্থায় তাঁহার সঙ্গে একত্রে সঙ্গীরূপে কয়েক বংসর কাটাইয়াছিলেন। সেই পুরাতন দরিজ সঙ্গীর প্রতি তাই আজ রাজ্যেশ্বরের এই প্রীতিসম্বোধন। স্কুলের নিকটে মহারাজের আত্মীয় জানকীনাথ দে মহাশয়ের বাড়ী ছিল। তাঁহারই বাটীতে মহারাজ দেদিন বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। মাইনর স্কুলটী নিকটে থাকায় স্কুল পরিদর্শনের জন্ম এবং পুরাতন সঙ্গীকে দেখিবার কৌতৃহল হওয়ায় মহারাজ এইরূপভাবে হঠাৎ স্কুলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

(9)

হাইকোর্টের খ্যাতনামা জজ স্থনামধক্ত তসারদাচরণ মিত্র মহাশয় মহারাজের বিশেষ হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। মহারাজ তাঁহার একখানি পত্রে "চিরস্কুহান্" বলিয়া সারদাবাবুকে অভিহিত করিয়াছেন দেখিতে পাই। মহারাজ তাঁহার রাজকার্য্যপদ্ধতির সংস্কার করিবার জক্ত তাঁহাকে কাশিমবাজার আহ্বান করিয়া আনেন। তিনি আসিয়া কতকগুলি বিষয় পরিবর্ত্তন ও ব্যয়সংকোচ করিতে মহারাজকে উপদেশ দেন। কিন্তু ব্যয়সংকোচের কথা মণীক্রচক্র চিন্তা করিতেও পারিতেন না। তিনি বলিলেন—"অর্থের জক্ত বড় কন্ত পাইয়াছি—এখন অর্থের সদ্যয় করিব —তাহাতে যাহা হয় হইবে।" এই জক্তই বোধ হয় তিনি ভবিয়্যৎ চিন্তা

করিতেন না। আর এককথা—মহারাজ তাঁহার দীর্ঘ জীবনে—শিশু কাল হইতেই—মাতা, পিতা, প্রাতা, প্রাত্বধৃ, ভগ্নী, ভগ্নীপতি, পুত্র, জামাতা, ভাগিনের প্রভৃতি আত্মীয়গণের বিয়োগজনিত হুঃখ শোক এতই পাইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে সংসারের অনিত্যতা বুঝাইবার জন্ম তত্ত্বকথা শুনাইবার কোনও দরকার হয় নাই। তিনি অনিত্যতা ঠিক উপলবি করিতে পারিয়াছিলেন—এবং সেইজন্ম অর্জ্ক্নের কথাটা তাহার সম্পর্কে খাটে—

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা। যেষামর্থে কাজ্জিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ স্থখানি চ॥

#### অন্ধজনে দয়া

কলিকাতা, রামকান্ত বসুর খ্রীট,—শীতের সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রি হইতেছে।—একটি দরিজ রাতকাণা পথ দেখিতে না পাইয়া কেবল কাঁদিতেছে। কভজন আসা যাওয়া করিতেছে—কেহই সেদিকে লক্ষ্য করিতেছে না—কেহ কেহ আবার ঠাট্টা বিজ্ঞপও করিতেছে। মণীক্রচক্র ও দেবেক্রনাথ সেই পথ দিয়া আসিতেছিলেন—রাতকানার কাতরোক্তিতে সেই দিকে অগ্রসর হইয়া জ্ঞানিতে পারিলেন যে, সে লোকটি রাত্রে দেখিতে পায় না। মণীক্রচক্র বিললেন—"আহা! ব্যাঙ, লোকটির বড় কষ্ট, চল ওকে বাড়ী পোঁছে দিয়ে আসি।" দয়ার সাগর মণীক্রচক্র রাতকাণার হাত ধরিয়া বছদ্রে তাহার বাডীতে পোঁছাইয়া দিয়া আসিলেন।

বৃহৎ কর্ম সম্পাদন ব্যাপারে মান্নষের পূর্বে হইতেই সঙ্কল্প থাকে। প্রকৃতিগত দয়া না থাকিলেও অনেকে বাঁধাধরা পথে মতি স্থির করিয়া দয়ার সূর্হৎ কার্য্য করিতে পারে। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে যেখানে দয়া, মমতা, সহামুভূতি বা সাহায্যের প্রয়োজন, সেখানে প্রাণ কাঁদিলে, অন্তর সাড়া দিলে তবে দয়া মমতা বা সাহায্য করিবার প্রবৃত্তি

#### জীবন-মালঞ

আসে। মণীক্রচক্র ছিলেন প্রকৃতিতে দয়ালু, তাই দয়া তাঁহার অন্তর-প্রকৃতি হইতে স্বতঃই প্রবাহিত হইত।

## বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর প্রতি অনুরাগ

মণীক্রচন্দ্র মহারাণী স্বর্ণমন্ত্রীর দ্বারা বার বার লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়া যথন তৃঃথের জীবন যাপন করিতেছিলেন, তথন তাঁহার সেই জীবনের নিত্যসহচর চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ই বহুবিধ বিপদ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করেন। এই চারুবাবুই বহরমপুরে মণীক্রচন্দ্রের বিরুদ্ধে বিস্তৃত চক্রান্ত-জালের মধ্যে নির্ভয়ে বিচরণ করিতেন—রাজবাটীর সকল চেষ্টা ও অর্থব্যয় বিফল করিয়া মণীক্রচন্দ্রের জন্ম তিনিই বাড়ী ভাড়া করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি মণীক্রচন্দ্রের জন্ম তিনিই বাড়ী ভাড়া করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি মণীক্রচন্দ্রের মনোভাব যে কি প্রকার ছিল, তাহা নিম্নে মুদ্রিত পারাংশ হইতে অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। মণীক্রচন্দ্রেরই কার্য্যব্যপদেশে চারুবাবুকে হঠাৎ মাথরুণ যাইতে হয় এবং কিছুদিন সেখানে থাকিবারও প্রয়োজন ঘটে। তত্রাচ তাঁহার প্রতি অত্যধিক প্রীতি ও মমতা থাকায় হঠাৎ চলিয়া আসিয়া হয়ত মণীক্রচক্রকে পীড়া দিয়াছেন মনে করিয়া চারুচক্র তাঁহাকে যে পত্র দিয়াছিলেন তাহারই উত্তর হইতে নিম্নের অংশ উদ্ধত করা হইল.—

२२८म दिगाथ, ১७००।

গত কল্য আপনার ১৭ই বৈশাথের স্নেহ প্রীতি এবং ভালবাসাপূর্ণ আশীর্কাদী পত্র পাইয়া বড়ই স্থথ লাভ করিলাম। মনে হইতে লাগিল—ভগবান্ ভালবাসা এবং মায়া কেন স্মষ্টি করিলেন। আমাদের এই মায়াময় দেহে সকল ভাবই আছে। এই একাদশবর্ধ কাল যাহাকে প্রত্যাহ দেখিতাম, বিশেষতঃ যিনি এই এক বর্ধকাল আমার স্থধ ছঃথের ভাগী হইয়া কত কট্ট পাইয়াছেন, তাঁহাকে বিদায় দিতে কি আমার হৃদয় কথন পারিত ? কথনই পারিত না। কিছু ঘটনা স্রোত্ত অবশ্য প্রয়োজনীয় কর্ত্ব্য কার্য্য সেই সময়ে আমাকে বিষয়ান্তরে

ব্যাপৃত রাথিয়াছিল বলিয়া আমি আপনাকে বিদায় দিতে পারিয়াছিলাম। বিদায় দিয়া অর্দ্ধেক রাত্রি পর্যান্ত বিশেষতঃ—যথন ঝড় বৃষ্টি দেখা দিয়াছিল—সেইকাল পর্যান্ত মনে যে কত কষ্ট হইয়াছিল তাহা লেখনী দ্বারা জানাইতে অক্ষম। আপনি আমার মনোমধ্যে নিয়ত জাগক্ষক রহিয়াছেন কেবল কার্য্যান্তরে দূরে আছেন এই কথা বলিয়া মনকে প্রবোধ দিয়াছি।

যিনি প্রবল শক্রগণবেষ্টিত স্থানে নিজ সাহসে ভর করিয়া এবং ভগবানের নিকট আমার মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া আমাকে লইয়া আসিয়া এই এক বৎসরকাল রক্ষা করিলেন এবং আজ আমাকে নিরাপদ জানিয়া তবে ছাড়িয়া যাইতে সাহসী হইলেন, তিনি যে আমার নিকট অপরাধী হইতে পারেন তাহা আমার ধারণাতীত। আপনার এই অপরাধের শাস্তি এই যে, আমাকে যেন চিরদিন এইরূপ ভাল বাসেন এবং আমার উপকার করেন। এক্ষণে বাহাতে নিরাপদে এখানে থাকিয়া অভীষ্ট সাধন করিতে পারি এই আশীর্কাদ করুন।

#### অনাড়ম্বর জীবন

মহারাজ মণীব্রুচন্দ্র যখন 'মণিবাবু' ছিলেন—তখন হইতেই তিনি অনাড়ম্বর জীবনযাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। Plain living and high thinking—এই ছিল মণিবাবুর জীবনের বৈশিষ্ট্য। পত্রে লিখিত নিম্নের কয়েকটি জিনিষের ফর্দ্দ হইতে সে কথা বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়—

[ যতীন মণ্ডলকে লিখিত পত্ৰ—৬ই আশ্বিন। ১২৯৬ ]

মহিমের ও কীর্ত্তির জুতার মাপ পাঠাইয়াছি। তাঁহার নিকট হইতে জুতার মূল্য যাহা লাগিবে তাহা লইয়া জুতা থরিদ করিয়া দিবে। ১ গজ ভাল অয়েলক্লথ ক্রেয় দিবে। আর বালির কাগজ ১ রিম ও ডাকের কাগজ ১ প্যাক তাঁহার মারফত বা বামাপদের মারফত পাঠাইবে।

[গোষ্ঠবিহারী নন্দীকে লিখিত পত্র—১৮ই পৌষ। ১২৯৬]
শ্রীমান মহিমচন্দ্রের জন্ত মোজা এক জ্বোড়া আনিবেন। ওথানে যদি
—থাকেন তবে তাঁহাকে বলিবেন, আমি ৮কাশীধামে বর্জমান হইতে কলিকাতার

#### জীবন-মালঞ্চ

টিকিট লইবার জন্ম যে পাচ টাকা দিয়াছিলাম, ঐ পাচ টাকা এখন পাওয়া যাইবে কি না।

আমার বৃট জুতা ১ জোড়া চিনে সিন্দুর ১ থান
তাস ১ ডজন কাঠের ছড়ি
বাদামের তৈল ১ শিশি গোলাপজল ১ বোতল
পাথুরিয়া চুণ চারু পগুতের বরাতি সটীক
বিষ্ণুপুরাণ, বাল্মীকি রামায়ণ।

্রাজেক্রচন্দ্র নন্দীকে লিখিত পত্র—৩০শে চৈত্র। ১২৯৬]

[.....>०३ जाधिन। ১२৯৮]

 \* উন্নরে জন্ত গোষ্ঠবাবৃকে ১৮টা সিক (লোহার) আনিতে বলিবে।
 কেরোসিন অয়েল ল্যাক্ট ২টা, চিম্নী চারিটী [সাদা] বৈঠকথানার জন্ত ল্যাক্ষ্প ১টা, ভাষাদান ১টা মায় ফ্নাস।

[ •••••১২ই আশ্বিন ১২৯৮ ]

\* \* শ্রীযুক্ত চারুচক্র মুথোপাধ্যায়ের জন্ত ২টা জামা এবং ২৪ ই: ছাতা ১টা। গোস্বামী দাদার (অচ্যতানন ) জন্ত গেঞ্জি ফ্রকের একটা গোলাপী অথবা অন্ত কোন রক্ষের ভাল জামা মূল্য ১৮০ আনার মধ্যে আনিতে হইবে। বালির কাগজ ৪ রিম, ময়্রের কলম ২ ডজন, শ্লেট পেন্সিল ২ বাক্স। উডেন পেন্সিল ২ ডজন আনিতে হইবে।

এই ত গেল—মণীক্রচন্দ্র যখন সীমাবদ্ধ নির্দিষ্ট মাসহারার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতেন তখনকার কথা। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হুইয়া মহারাজ কখনও পোষাক পরিচ্ছদ বা বিলাস-আড়ম্বরের প্রশ্রেয় দেন নাই। কাশিমবাজারের মহারাজ সামাস্থ সাদাসিধে একখানি

ধৃতি, গরম কালে সাদা একটি পাঞ্জাবী এবং উড়ুনি—শীতকালে একটা গলাবন্ধ কালো কোট, তাহার উপর সাধারণ একখানি শাল, সাধারণ এক জোড়া জুতা যাহা মধ্যবিত্ত ঘরের ভদ্রলোকেরা ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহাই ব্যবহার করিতেন।

ভোগের জীবনের প্রতি তাঁহার কোনও দিনই লোভ ছিল না। আড়ম্বর করিয়া, ঘটা করিয়া ঐশ্বর্যোর চটক দেখাইবার বিন্দুমাত্র তুর্মতি তাঁহার কোনও দিন হয় নাই। তিনি রাজা হইয়াও ছেঁড়া পাঞ্ছাবী রিপু করিয়া ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। একদিন প্রধান খানসামা পরাণ—শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ লাহিড়ী মহাশয়কে মহারাজের নিত্য ব্যবহার্য্য গামছাখানি দেখাইয়া বলিয়াছিল—"আজ হুজুর গামছাখানি বদলাতে বল্লেন।" গামছাখানিতে অন্যুন দশ বারটি বড় বড় ছিল ছিল। মূল্যবান স্থবাসিত তৈল, সুগিন্ধি আতর, এসেন্স, সাবান তিনি ব্যবহার করিতেন না—কাহাকে ব্যবহার করিতে দেখিলে, প্রকাশ্য ভাবে তাহার নিন্দাই করিতেন।

একবার গ্রীম্মকালে লাট-প্রাসাদে বড় লাটের সহিত তাঁহার সাক্ষাংকারের সময় নির্দিষ্ট হয় দ্বিপ্রহর বেলায়। লাটপ্রাসাদে যাইতেছেন বলিয়া—চৌরঙ্গীর কোনও বিখ্যাত দোকান হইতে একটি স্থন্দর সিল্পের ছাতা মহারাজ্বর জন্ম আনা হইল। পোষাক পরিচ্ছদ পরিয়া মোটরে উঠিবার সমর চোপদারের হাতে মহারাজ সেই ছাতাটি দেখিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন—তাঁহার সেক্রেটারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'এ ছাতা কে আনলে ম'শায় ?" সবাই প্রমাদ গণিল। মহারাজ গাড়ীতে উঠিলেন না, রাগ করিয়া বারান্দার গোল টেবিলের কাছে বসিয়া পড়িলেন। নির্দারিত সাক্ষাতের সময় অতিক্রাস্ত হইয়া যায় যায়—সকলেই বিশেষ অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। মোটর গাড়ী করিয়া গিয়া ছারিসন রোডের কোনও ছাতার দোকান হইতে একটি সাদাসিধে ছাতা আনাইয়া দিতে হইল। চৌরঙ্গীর দোকানে ছাতা ফেরং দেওয়া

#### জীৰন-মালঞ

হইতেছে জানিয়া মহারাজ ছুর্গা শ্রীহরি বলিয়া লাট-প্রাসাদে যাত্রা করিলেন।

#### मःयभी भगीत्रहत्र

যে সকল ইন্দ্রিয় অসংযত হইলে সমাজে অসংখ্য অনর্থপাত হইয়া থাকে, মণীল্রচন্দ্রের সেই সকল ইন্দ্রিয় সংযমের অন্তুত শক্তি ছিল। কৈশোরে ও যৌবনে তাঁহাকে বহুদিন ধরিয়া কাশী ও লক্ষ্ণে সহরে বায়পরিবর্তনের জন্ম অভিভাবকহীন হইয়া নানা প্রকার বিরুদ্ধ স্বভাবস্পন্ন ব্যক্তিগণের সঙ্গে একত্র বাস করিতে হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে যে কয়েকজন লোক বিশেষভাবে চরিত্রহীন ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এখনও একজন জীবিত আছেন। অসং সঙ্গে থাকিয়া মণীল্রচন্দ্রের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিত কি না একথা তাঁহাকে আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছেন, মণীল্রচন্দ্র অসাধারণ সংযমী ছিলেন বলিয়াই সমস্ত অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছিলেন।

তাঁহার এইরপে সংযত চরিত্রের বিষয় আমরা তাঁহার কলিকাতার বন্ধুগণের মধ্যে চারি পাঁচ জনকে জিজ্ঞাসা করিয়াও জানিতে পারিয়াছি। পঙ্কের মধ্যে থাকিয়াও তিনি তাহার ক্লেদ গ্লানি কদাপি গায়ে লাগিতে দেন নাই। বহরমপুরে মণীক্রচন্দ্র বহুদিন বাস করিয়াছিলেন, বহরমপুরনিবাসী তাঁহার বহু সহচরের নিকটও তাঁহার সেই অসীম সংযমের কথা—সেই শত প্রশোভনের ভিতর হইতে ব্যহভেদকারী যোদ্ধার স্থায় শক্রকে পরাভূত করিয়া সতেজে বাহির হইয়া আসার কথাই শুনিয়াছি।

এই প্রকার সংযমের সঙ্গে তাঁহার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও ছকের সংযমও যথেষ্ট ছিল। কড জিনিষ তিনি দেখিয়াও দেখেন নাই, কড লোকের কত শত কুপরামর্শ তিনি শুনিয়াও শুনেন নাই। ভোগের বস্তু ভাঁহাকে এক দিনের জক্তও আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

#### মহারাজ মনীস্রচন্দ্র

বর্ত্তমান যুগের বড় মামুষের অর্থাৎ ধনিগণের ত কথাই নাই, তাঁহাদের দেখাদেখি গরীবেরও চির অতৃগু জিহ্বা বিশ্বের অনস্ত ভক্ষ্য অভক্ষ্য দ্রব্য গ্রহণ করিতে ব্যাকুল। কিন্তু মণীক্রচন্দ্র রসনার অক্সতম বৃত্তি ভোক্ষন-সুখ-লালসারও অধীন ছিলেন না।

তুই একটা ফলফুলারি হয়ত মহারাজের প্রিয় ছিল; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাকে তাহা যে কোনও মূল্যে ক্রয় করিয়া খাইতেই হইবে এমন কোনও কথা ছিল না।

একবার কলিকাতার বাড়ীতে অতিরিক্ত মূল্যে একটা পেঁপে কিনিয়া তাঁহার প্রিয় বলিয়া খাইতে দেওয়া হইয়াছিল। তিনি মূল্যের পরিমাণ শুনিয়া বলিয়াছিলেন—''এত বেশী দামে—এ ফল কিনে কাহারও খাওয়া উচিত নয়। এ জিনিষ কি আর কখনও পাওয়া যাবে না? এ কাজ আর করো না।"

#### ভগবানে নির্ভরতা

মহারাজকে কেহ কোনও দিন জপ তপ বা আহ্নিক করিতে দেখে নাই। নিত্যকর্মপদ্ধতি অনুসারে তিনি নির্দিষ্ট সময় ধরিয়া ভগবানকে ডাকিতেন না।—তাঁহার মত ধর্মপ্রাণ হিন্দু, নৈতিক জীবনে সমূরত মানুষ কোনও দিন যে শাস্ত্রীয় বিধি-ব্যবস্থা অনুসরণ করিয়া সকাল সন্ধ্যা সাধন-ভজন করিল না ইহা আপাতভাবে বিশ্বয়কর মনে হইলেও তাঁহার জীবনব্যাপী কর্মযোগের সহিত পরিচয় লাভ করিলে আর সে বিশ্বয় থাকে না। তিনি বলিতেন—দিবারাত্রি যিনি অন্তরে জাগ্রত রহিয়াছেন, আমার নিত্যকর্মে যিনি ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, নিত্যকর্মপদ্ধতিতে আবার নৃতন করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিব কি? তাঁহাকে যে আমি সর্বক্ষণই ডাকিতেছি। জীমান জটিলামোহন সারকেল মহারাজের প্রাইভেট সেরেন্ডায় কর্ম্ম

#### জীবন-মালঞ্চ

করিতেন—তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি—এক দিবস পুরীর বাড়ীতে দ্বিপ্রহরে সেরেস্তার কাজ কর্ম করিতে করিতে মহারাজ ধীরে ধীরে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যেন ধ্যানস্থ হইয়া গেলেন। বহুক্ষণ পরে যখন তিনি স্বজ্ঞানে ফিরিয়া আসিলেন—মুখের উপর তখন কেমন যেন একটি পরিবর্ত্তনের ভাব। মহারাজের শরীর অসুস্থ বোধ হইতেছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় মহারাজ হাসিয়া বলিলেন—"এরূপ অসুস্থতা মাঝে মাঝে হইলে বাঁচি।" আজীবন তিনি ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিয়া ছিলেন। কাজেই সাধারণ লোকের মত তাঁহার জপ তপ করার প্রয়োজন ছিল না। তিনি যে ভগবানে নির্ভর করিয়া আজীবন কাটাইয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার লিখিত—নিয়োজত পত্রাংশগুলি হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়;—

#### ( )

ভগবানই আমার ভরসা এবং আশ্রয়। তাঁহার উপর আমার সম্পূর্ণ নির্ভর। ঘটনাস্রোতে বাহা ঘটে তাহাকে বাধা দেওয়া অবশু কর্ত্তব্য বটে কিন্তু কার্য্য-গতিকে তাহা ঘটিয়া উঠে না। একটি ইংরাজী প্রবাদ বাক্য আছে, এবং আমাদের বৈষ্ণব কবিও লিথিয়াছেন—"আত্ম ইচ্ছায় নর কোটী বাহা করে, ঈশ্বরের যেই ইচ্ছা সেই ফল ধরে।" তব এ বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া নিরুৎসাহ হইয়া বিসিয়া থাকা উচিত নহে। সর্বদা সকল কার্য্যে উত্তোগী হওয়া আবশুক।

## ( २ )

৮ ছোট ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীশ্রী দ্বলাবনধাম প্রাপ্তির সংবাদে মর্ম্মে বড়ই আঘাত পাইয়াছি। কিন্তু ছঃথ বা শোক করিয়া কোনও ফল নাই। ভগবানের ইচ্ছা নিবারণ করিতে মহয়ের কোনও শক্তি কার্য্যকরী হয় না স্মৃতরাং তাহার জন্ত ছঃথ করা র্থা। মরণ মনুষ্যের প্রকৃতি, জীবন-ধারণ বিকৃতি মাত্র। মনুষ্য যে কয়েক মূহুর্ত্ত এই ক্ষণভকুর জীবন লইয়া জগতে অবস্থিতি করে, সেই কয়েক

মুহূর্বই তাহার পরম লাভ। অতএব এই সংসারকে আপনারাও মারামর আনিয়া তাঁহার জন্ত শোক, হঃথ করিবেন না। পরম মঙ্গলময়ের বিধানামুসারে পার্থিব সকলকেই অগ্র পশ্চাৎ এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে হইবে।

(0)

দাদা, সত্যসত্যই বিপদভঞ্জন প্রমদন্ধাশ দীনবন্ধ ইরিই আমার একমাত্র সহায়। তাঁহার রূপা না থাকিলে আমি সত্যসত্যই এতদিন জীবিত থাকিতে পারিতাম না। নিজেকে নিরুপায় ভাবিয়া আমি সর্বক্ষণই থাহার আশ্রয় শইয়া আছি তাঁহার ইচ্ছায় যাহা ঘটিবার তাহা ঘটবে। আমি তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া এই নিরাশ্রয় স্থানে বাস করিতেছি। দাদা, জানি না সত্য কি মিথ্যা, আমাকে অনেক প্রকারে ভীত হইতে হইয়াছে। কিন্তু ভগবৎ-রুপায় আমি কোনও বিপদে কথনও ভয় করি নাই। সকল বিপদই আমার নিকট হইতে দুরে পলায়ন করিয়াছে।

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভূবি গৃণস্থি যে ভূরিদা জনাঃ॥

( শ্রীমন্তাগবতম্ )



# পরিশিষ্ট

('উপাসনা'র মণীক্র-শ্বৃতি সংখ্যা ও অক্সান্ত সাময়িক পত্র হইতে উদ্ধৃত এবং বিভিন্ন স্থান হইতে সঞ্চলিত ও ব্যক্তিবিশেষের নিকট হইতে সগৃংহীত বিষয়গুলি এই অধ্যায়ে মুদ্রিত করা হইল। "তোমারে করিল বিধি ভিক্সুকের প্রতিনিধি,
রাজ্যেশ্বর দীন উদাসীন;
পালিবে যে রাজধর্ম জেনো তাহা মোর কর্ম্ম,
রাজ্য ল'য়ে রবে রাজ্যহীন!"
—রবীক্রমাথ

"আমার যাহা কিছু সম্পত্তি আছে, উহা সমস্তই পরের জন্ম এবং ইহার জন্ম আমি ভগবানের নিযুক্ত একজন কর্ম্মচারী মাত্র।"

- 4引張5<u>男</u> - そ。16122

anty मारका

\* Resigna Brows regions where supergraphing super 1 12 only is अविष्ठ अविष्ठांत्र भागके आग्य शामे वि । त्रिकार्षात्रेत्रकाल्य ठांत्र अवुक्ति Is any was rosa samegria wrongs say the some and shing विक्रेश्चान अहममांका महम्मीक् मार्यक् कार्वम्हाम श्रवमि हाए शास्त्रा भाषात्रीम् भर्तात स्वत्ति कार्य भाषात्र कार्य । श्राम्त्रभाष गर्म कारणकारण डेमरहावृत्र करावान क्योमहरूपमीन मार्व प्राथान out say where ming I would have smaller while season र्मा रामित हामाहित्यत निक्य के मूल कि कि कि मान मिल हिंदी कि The wife die 19 1 Sig on winner Fague markain ( Server your spasmiconin west seams the server - Benjaming Bel 12 रेट्य म्याम् द

মহারাজ-মহারাজ-মহারাজ কোথা কোন ঘরে ? এধার ওধার ঘুরি' ছাররক্ষী রহে নিরুত্তরে ! —তাইতো কোথায় রাজা—কেহ তাহা জ্ঞানেনাক ঠিক— শতেক সেবকরন্দে ভরা তবু হেরি চতুর্দিক! বছক্ষণ বসি' বসি' ফিরিবার করিতেছি মন, হেনকালে নগ্ৰপদে ভদ্ৰবেশী বৃদ্ধ একজন ভুধালেন সবিনয়ে কাছে আসি' করি' নমস্কার. কোথা হ'তে আগমন, প্রয়োজন কিবা আপনার ? কহিলাম, বসে' আছি মহারাজে ভেটিবার তরে দেড়ঘণ্টা এইথানে.—কোথা তিনি কেহ নাহি জানে! উত্তরিলা মুত্রহাসি' করযোডে, চাহি' মুথপানে, দোষ কারো নাই বড়, অপরাধ ক্ষমিবেন মনে.— ওধারে ছিলাম আমি সেবাব্যস্ত বৈষ্ণবভোজনে; অপরাক্ত অতিক্রান্ত, বেলা প্রায় সাডে চার বাজে, স্নানাহার সারি' ঠিক পাঁচটায় বাহিরিব কাজে— হুৰ্ভিক্ষ-সাহায্য-সভা—আমাকে যে যাইতেই হবে, আন্ধিকে সেখানে মোরে সভাপতি করেছেন সবে: সংক্রেপে বলেন যদি, আপনার কি করিতে পারি ? নিতান্ত বিশ্বয় মানি. তাড়াতাড়ি কথা নিমু সারি'।

এই সে রাজ-রাজেন্দ্র মহারাজ—এই বেশভ্বা, এই হাতে মুক্ত হয় কোটি টাকা দানের মঞ্বা ! এ সৌজন্ম এ বিনয় অতি সাধারণ কোনো লোকে হেরিলে বিশ্বয়মুগ্ধ হ'য়ে লোক চেয়ে থাকে চোথে!

#### পরিশিষ্ট

বিশ্বজিৎ দানযজ্ঞে সর্বস্ব সঁপিয়া হাসিমুখে
রাজেন্দ্র দাঁড়া'ল আজি মুখামুখি দেবেন্দ্রসমূথে!
মর্ত্তের দারিদ্রাক্লিষ্ট লক্ষ গৃহে উঠে হাহাকার—
ছাপায়ে উঠিল স্বর্গে মানবের বিজয়-ঝকার।

ত্রীয়তীক্রমোহন বাগচী

"যদি আজীবন নিষ্পক্ষীবন থাকিতে পার, তবে জীবনের শেবে বলিরা বাইও আমি নিষ্পক্ষ জীবন অতিবাহিত করিলীম। আমি আশা করি আমার আশ্বীয় স্বন্ধন এইরূপ নিষ্পক্ষ জীবন যাশন করিবে। বাহারা নিষ্পক্ষ জীবন বলিয়া আড়ম্বর করে তাহাদিগের জীবন নিষ্পক্ষ নহে।"

—मनी ऋहत्त्र — माच् ३७०२

# মহারাজ স্থার মণীক্রচক্র নন্দী

প্রায় ৭০ বৎসর :বয়সে বাঙ্গালার দানবীর—নব্য বন্ধের শ্রেষ্ঠ দাতা মহারাজা মণীক্রচক্রের মৃত্যু হইয়াছে। ৭০ বৎসর বয়সে মৃত্যু বাঙ্গালীর পক্ষে অকালমৃত্যু বলা যায় না। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালার দিকে দিকে যে শোকোচছ্লাস দেখা গিয়াছে, তাহা অকালমৃত্যু ব্যতীত অক্ত কারণে সম্ভব হয় না। তাঁহার মৃত্যু বাঙ্গালার কাছে অকালমৃত্যু বলিয়াই বিবেচিত হইবে; কেন না, সমগ্র বঙ্গদেশে তাঁহার স্থান অধিকার করা ত পরের কথা, তাঁহার আসনসন্ধিকটে উপনীত হইবারও কেহ নাই। বাঙ্গালা যে দিক্পাল হারাইয়াছে, তাঁহার স্থান বৃথি চিরদিনই শৃষ্ট থাকিয়া যাইবে। কেন না, তিনি দেশের সকল সৎকার্য্যে, উন্ধতিকর কার্য্যে দানের যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহা যেমন অভিনব তেমনি অত্লনীয়। তিনি দরিদ্রপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন নাই; তিনি যথন মাতামহের সম্পত্তি লাভ করেন, তথন হইতে মৃত্যুকাল পর্যান্ত ৩২ বংসরকাল তিনি বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ ধনিগণের অন্ততম ছিলেন। কিন্তু তিনি চিরদিনই দরিত্র; কেন না, তিনি কখন দান-কৃষ্ঠ ছিলেন না। তাঁহার আয় যত অধিকই কেন হউক না, তাঁহার দান তাহাকে অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। তাঁহার হৃদয় তাঁহার সম্পত্তির অপেক্ষা বছগুণে বিস্তৃত ছিল।

বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক যথন গত ৩২ বৎসরের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিবার জন্ম উপকরণ পরীক্ষা করিবেন, তথন তিনি মণীক্রচক্রের বিরাট্ডে অভিভূত হুইরা পড়িবেন; তিনি দেখিবেন, এই দীর্ঘকাল মধ্যে বাঙ্গালার এমন কোন লোক-হিতকর অমুষ্ঠান অমুষ্ঠিত হয় নাই, যাহাতে মণীক্রচক্রের সাহায্য প্রদত্ত হয় নাই। কি রাজনীতিক্ষেত্রে, কি মর্থনীতিক্ষেত্রে, কি ধর্ম্মের ক্ষেত্রে, কি কর্ম্মের ক্ষেত্রে তাঁহার মহন্দ্ব সর্প্রতি লাভা ভিল। কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রেই তাহা সর্প্রাপেক্ষা প্রোজ্জল হুইয়াছিল। তাহার কারণ, তিনি ব্ঝিয়াছিলেন, যেমন অসার কার্চথণ্ডে মূর্ত্তি ক্ষোদিত করা যায় না, তেমনি অশিক্ষিত সমাজে কোনদ্বপ উন্নতি স্থায়ী হয় না— হুইতে পারে না।

মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছিলেন, তাঁহার দানের পরিমাণ ১ কোটা টাকা এবং দানের জন্ত প্রসিদ্ধ পার্শী সম্প্রদারের কেহই একক এত টাকা দান করেন নাই। কিন্তু

#### পরিশিষ্ট

যাঁহারা মণীক্রচক্রের দানের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বলিবেন— বাদালায় ও বাদালার বাহিরে শিক্ষাবিস্তার কল্লেই তিনি ন্যনাধিক কোটী টাকা ব্যয় করিরা গিয়াছেন। যেমন বাঙ্গালার বাহিরে বারাণদী বিশ্ববিস্থালয়ে. বাদালায় আচার্য্য জগদীশচক্র বস্তুর বিজ্ঞান গবেষণা মন্দিরে তিনি ২ লক্ষ টাকা করিয়া দান করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র কয় মাস পূর্বের তাঁহার নিকট ক্বতজ্ঞতা প্রকাশব্দক্ত তাঁহার চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। তিনি বহরমপুরে একটি চিকিৎসা-বিখ্যালয় প্রতিষ্ঠার জক্তও ১ লক্ষ টাকা দিয়া গিয়াছেন। বছরমপুরে ক্লম্বনাথ কলেজ তাঁহার অপর কীর্ত্তি। উহার জন্ম কথন কথন তাঁহাকে বৎসরে ৫০ হাজার টাকারও অধিক ব্যয় করিতে হইয়াছে। কলেজ-স্থলটির নির্ম্মাণকল্লেই তিনি প্রায় ১ লক ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। নানাস্থানে তিনি মধ্য ইংরাজী ও উচ্চ ইংরাজী বিত্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া দে সকলের বায়ভার বহন করিতেন। এতদ্বাতীত তিনি শতাধিক ছাত্রকে বাস ও আহার দিয়া প্রতিপালন করিতেন এবং তাহাদিগের শিক্ষার বায় নির্ব্বাহ করিতেন। বহু ছাত্র তাঁহার নিকট পাঠ্য পুত্তকের ও পরীক্ষার ফীর জন্ম অর্থ পাইত। আবার তিনি ইথোরায় খনির কান্ধ শিখাইবার জন্ম বিভালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং রাঁচীতে ব্রন্মচর্য্য বিগ্রালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। যথন শিক্ষাবিস্তারে তাঁহার এই সকল কার্য্য স্মরণ করা যায়, তথন মনে হয় তিনি ব্যক্তি হিসাবে শিক্ষাবিস্তারের সহায় হয়েন নাই— পরস্ক স্বয়ং একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান ছিলেন। গোমুখীর মুথ হইতে জাহ্নবীর ধারা প্রবাহিত হইয়া বেমন সমগ্র দেশকে উর্ব্বর ও পবিত্র করে, তাঁহার দয়া হইতে প্রবাহিত সাহাব্যধারা তেমনই সমগ্র বঙ্গদেশে শিক্ষাবিক্তার কার্য্য করিত। কোন দেশে—কোনকালে এমন দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এই অসাধারণ কীর্ত্তির সম্মুখে ইতিহাস যেন স্তম্ভিত—শ্রদ্ধায় অবনত—নির্ব্বাক হইয়া দাঁডায়। সমগ্র জগতে এই কীর্ত্তির তুলনা মিলে না।

দেশের লোককে শিক্ষিত করা যেমন মণীক্রচক্রের জীবনের ব্রত ছিল, দেশে শিরপ্রতিষ্ঠার পথ মুক্ত করিয়া দেশের লোককে দারিদ্রা সমস্থা-সমাধানে সাহায্য করাও তেমনই তাঁহার ঈশ্যিত ছিল। সে জক্স তিনি যথেষ্ট ক্ষতি অকাতরে সঞ্চ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বহু শিক্ষার্থীকে বিলাতে, জাপানে, মার্কিনে, জার্মানীতে পাঠাইয়া শির-কৌশল অবগত করাইরাছিলেন। বেক্সল পটারিজ, রাজ্ঞ্যা পাধরের

কারথানা, চারনা ক্লের কারথানা, বহরমপুর ট্যান্সারী, তেলের কল, দেশলাইয়ের কল এসব তাঁহারই উন্নোগে ও সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি যদি তাঁহার বিপুল সম্পত্তি দেশের কল্যাণ সাধনজ্জ ক্লন্ত বিলয়া বিবেচনা না করিতেন, তবে কথনই তাঁহার দারা এই সব কার্য্য সম্পাদন সম্ভব হইত না। কেন না, বিষয়ীর দিক হইতে দেখিলে তাঁহার দান ও ত্যাগ যে মহন্দের পরিচায়ক তাহার অন্ধূলীলন দেবোচিত হইলেও সংসারী মানবের পক্ষে সমীচীন নহে। একবার তিনি তাঁহার কোন ধনী বন্ধুর সহিত দেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠার কথা আলোচনা করিতেছিলেন। তিনি বন্ধুকে শিল্পপ্রতিষ্ঠায় অবহিত হইতে অন্ধ্রোধ করিলে বন্ধু ফখন শিল্পপ্রতিষ্ঠায় লোকসানের সম্ভাবনার উল্লেখ করিলেন, মহারাজ তখন বলিলেন, "আমিও ত অনেক লোকসান দিয়াছি; কিন্তু সেই জন্ম থদি আমরা অগ্রণী না হই, তবে দেশে কিন্নপে শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইবে— অন্ধ্র করিলে সাহস পাইবে?" অর্থাৎ অভিজ্ঞতা লাভের জন্ম যে ব্যয় অনিবার্য্য, তাহা ধনীরাই বহন করিবেন। তিনি দেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠায় আগ্রহশীল ছিলেন বিল্যাই কলিকাতার কংগ্রেসের সঙ্গে প্রথম যে প্রদর্শনী হইয়াছিল, দেশপুদ্ধা স্থরেক্সনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশায় তাঁহাকে তাহার উল্লেখন করিবার কার্য্যে বৃত্ত করিয়াছিলেন।

তাঁহার সাহিত্যাহ্বরাগের নিদর্শন—বন্ধীয় সাহিত্য পরিষদ্ মন্দির। পরিষদ যথন স্থাপিত হয়, তথন শোভাবাজারে রাজা বিনয়ক্রণ দেবের গৃহে তাহার আশ্রয় মিলিয়াছিল। তাহার পর ব্যক্তিবিশেষের গৃহে এইরূপ প্রতিষ্ঠান না থাকাই সক্ষত বিবেচনা করিয়া তাহাকে স্থানান্তরিত করা হয় ভাড়া বাড়ীতে,—খ্যামপুকুর দ্রীট ও কর্ণওয়ালিস দ্রীটের সংযোগ স্থানে পরিষদকে স্থানান্তরিত করিয়া তাহার গৃহ নির্ম্মাণের কয়না হয়। যথন আচার্য্য রামেক্রস্থেন্সর ত্রিবেদী, ঐতিহাসিক রজনী কান্ত গুপ্ত, সাহিত্যিক স্থরেশচক্র সমাজপতি, সাহিত্যরসিক রায় যতীক্রনাথ চৌধুরী, কবিবর শ্রীযুত রবীক্রনাথ ঠাকুর, কোবিদ শ্রীযুত হীরেক্রনাথ দত্ত, কুমার শ্রীন্তর করের রায় প্রভৃতি তাহার উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত তথন চার্লচক্র ঘোষ মহারাজ মণীক্র চক্রের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবার প্রস্তাব করেন। তদমুসারে পরিষদের পক্ষ হইতে কয়জন কাশিমবাজারে গমন করেন। তাহাদিগের প্রস্তাব শুনিয়াই মহারাজ সানন্দে পরিষদ মন্দিরের জন্ত আবশুক জমি দান করিতে প্রতিশ্রুত হয়েন। পরিষদে মণীক্রচক্রের দান ইহাতেই শেষ হয় নাই। ইহার পর যথন পরিষদের প্রসারবৃদ্ধি হয়, তথনও রমেশভবনের জন্ত তিনি ভূমি দান করিয়াছিলেন।

#### পরিশিষ্ট

আজিকে যে বঙ্গীয় সাহিত্যদন্মিলন বার্ষিক অমুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে, মণীক্র চক্রই তাহার প্রস্তা। তিনিই রামেক্সফলর ত্রিবেদী মহাশরের বংসর বংসর বাঙ্গালার সাহিত্যিকদিগকে এক কেন্দ্রে সন্মিলিত করিবার কর্মনাকে মূর্ন্তি দান করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই আহ্বানে শ্রীযুক্ত রবীক্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে কাশিমবাজার রাজবাড়ীতে সাহিত্যসন্মিলনের প্রথম অধিবেশন হয়। পরবর্ত্তী কর্মটি অধিবেশনেও তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং একবার অধিবেশনে হোতার কাজও করিয়াছিলেন।

মহারাজ মণীক্রচক্রের রাজনীতিক কার্য্যের কথা বিশ্বত হইলে বাঙ্গালার ললাটে ক্লতমতার অনপনেয় কলক্ষচিক্ন চিক্লিত হইবে। সকল দেশের—বিশেষ বিঞ্জিত দেশের রাজনীতিক আন্দোলনের মূল মন্ত্র—"আগে চল, আগে চল ভাই।" যে কংগ্রেস আৰু স্বাধীনতাই আদর্শ বলিয়া ঘোষণা করিতেছে সেই কংগ্রেস কি উদ্দেশ্য লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহা বিবেচনা করিলেই এই কথার যাথার্থ্য বুঝিতে পারা যাইবে। সেই জন্মই ম্যাটসিনীর শিঘ্য স্থরেক্সনাথও শেষে তরুণদের নিকট অগ্রগামী নহেন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহারা তাঁহাকে নেতত্বের আসন দানের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছিলেন, তাঁহারা স্থরেক্সনাথের রচিত বেদীর উপর দণ্ডায়মান ছিলেন। তেমনই বান্ধালার সঙ্কট সময়ে মণীক্রচক্র যাহা করিয়া ছিলেন, তাহা বান্ধালার রাজনীতিক উন্নতির ইতিহাসে অক্ষরে অক্ষরে লিখিত থাকিবে। তথন বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ করিয়া বাঙ্গালীর নবজাগ্রত দেশাত্মবোধ আত্ম-প্রতিষ্ঠায় বন্ধপরিকর। লর্ড কার্জ্জনের বিধানে বাঙ্গালীর জনমতের বিরুদ্ধে বন্ধদেশ षिशा विज्ञ हहेरत । এक मिरक श्वश्वात नार्कि ও वन्तृकरवग्रस्तरि निक्तिनानी वाक-शूक्रमिरागत जिन, जात এक निरक जिल्ला जमहायारा नृष्मकत वाकानात जनगा। वानानात अनुभुक्त व अत्राचित जात्न ना, नुष्ठ कार्ब्बन इटेंटिक भात वामिकारिन्छ कूनात পর্যান্ত শাসকরা তাহা ভূলিয়া গিয়াছিলেন। তাই তথন রাজনীতিক গগনে ঘনঘটা পুঞ্জীভূত মেঘমধ্যে রাজরোধ বজ্রস্তোতক বিহাতের মত দেখা দিতেছে। বাঙ্গালী প্রতিজ্ঞা করিল—বঙ্গভঙ্গ নাকচ করিবে। সে যুদ্ধের প্রথম তুর্যানাদ ধ্বনিত হইয়াছিল-মহারাজ মণীক্রচক্রের হারা। সে যেন পাঞ্চল্য শন্ধের ধ্বনি। যে সভার বিলাতীপণ্য বর্জনের প্রস্তাব গৃহীত হয়, সে সভায় তিনিই সভাপতি ছিলেন। বাঙ্গালীর জয়রথ তাঁহার সারণ্যে কিরূপে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহা আৰু আব

বলিয়া দিতে হইবে না। যিনি স্বয়ং সরকারের উপাধিধারী, যিনি বিপুল সম্পত্তির অধিকারী—তিনি তাঁহার এই কার্য্যের দারা যে সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, ভাহা কি স্বদেশপ্রেমের উৎস ব্যতীত আর কোথাও উদগত হইতে দেখা যায় ?

ব্যবস্থাপক সভার সদক্তরূপে তিনি সমভাবে দেশের লোকের অধিকারসঙ্কোচক বিধির প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে ভাবে রৌলট আইনের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহা আমি কথন বিশ্বত হইব না। সে দিনের দৃশু ভূলিবার নহে। লর্ড চেমসফোর্ড সেই দিনই আইন পাশ করিবেন! পূর্ব্বাহ্ণে একবার, অপরাহ্ণে আর একবার এবং সন্ধ্যায় ভূতীয় বার ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইবে; তাহার পর দিল্লীর শীতে রাত্রির অধিবেশন। জয়লাভ অসম্ভব ব্ঝিয়া বীরযোদ্ধা স্থরেক্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও আর শেষ অধিবেশনে আসিলেন না। কিন্তু কর্ত্বব্যনিষ্ঠ মণীক্রচক্র রাত্রি ১টা পর্যান্ত থাকিয়া আইনের বিরুদ্ধে ভোট দিয়া—বাঙ্গালীর প্রতিনিধির কার্য্য সম্পন্ধ করিয়া গৃহে ফিরিলেন। দেশপ্রীতি ও কর্ত্ব্যনিষ্ঠার সেরূপ দৃষ্টান্ত কয়জন দেখাইতে পারেন?

বক্ষভক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করায় সরকার দশ বৎসর মণীন্দ্র চন্দ্রের প্রতি বিরূপ ছিলেন। কিন্তু তিনি ভীত হয়েন নাই। দেশের লোকের কল্যাণের জন্ম তিনি আপনি ঋণ করিয়াও দান করিয়াছিলেন। যাঁহারা আজ বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনে প্রজাপক্ষ বিলিয়া আপনাদিগকে পরিচিত করিতেছেন তাঁহারা যদি একটু ধৈর্ঘ্য ধরিয়া প্রজাকে জমা হস্তান্তর করিবার প্রস্তাবের আলোচনা করেন, তবে দেখিতে পাইবেন, মহারাজ মণীক্রচক্র, স্বয়ং জমীদার হইয়াও প্রজাকে সে অধিকার প্রদান করিবার ও জমীদারের সেলামী সঙ্কোচ করিবার পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার বহু দিন পরে যে আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে প্রায় তাঁহার মতই গৃহীত হইয়াছে। দেশের লোকের পক্ষ ত্যাগ করিয়া সরকার-পক্ষ গ্রহণ করিলে তিনি ৭০ বৎসর বয়সে কেবল "মহারাজা শুর মণীক্রচক্র নন্দী কে, দি, আই, ই" থাকিতেন না। পরস্ক তদপেক্ষা অনেক অধিক উপাধির ভার তাঁহার স্বন্ধে স্বস্ত হইত।

মণীক্রচক্রের ধর্মমত অসাধারণ উদার ছিল। তিনি যে মাতামহের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইরাছিলেন, সেই মাতামহের বংশ বৈষ্ণবমতাবলম্বী। তিনি শ্বন্ধ বৈষ্ণব মতের প্রচারকল্পে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি

#### পরিশিষ্ট

জানিতেন—"অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত বীর।" তাঁহার কাছে ভনিয়াছি, তাঁহার মাতামহবংশ এমন গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন যে, শৈব বা শাক্তমত সহ্ করিতে পারিতেন না; তাঁহাদিগের মধ্যে একজন বৃন্দাবন যাত্রাকালে আদেশ দিয়াছিলেন, নৌকার প্রহরীরা দ্র হইতে কাশীর "বেণীমাধবের ধ্বজা" দেখিতে পাইলেই যেন তাঁহার কক্ষের পর্দা ফেলিয়া দেয়—তিনি কাশী দেখিবেন না। আরু মহারাজ কলিকাতায় বৌজদিগের বিহার নির্ম্মাণজ্ঞ ভূমিথণ্ড দান করিয়াছিলেন।

তবে তিনি স্বয়ং স্বধর্মনিষ্ঠ ছিলেন। হিন্দুশাস্ত্রনির্দিষ্ট কার্য্য তিনি স্বত্তে সম্পন্ন করিতেন এবং হিন্দুর আচার ও ব্যবহারের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল। জন্মই তিনি বিদেশী ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বী শাসক সম্প্রদায়ের স্বষ্ট ব্যবস্থাপক সভার আইনের দ্বারা সমাজ-সংস্কারের বিরোধী ছিলেন। সে জন্ম যে মৃষ্টিমেয় লোক তাঁহাকে সঙ্কীর্ণতার অপবাদ দিয়াছে, তাহারা আপনাদিগের কুসংস্কারে অন্ধ হইয়া তাঁহার কার্য্যের স্বরূপ দেখিতে পায় নাই। তাহারা ভূলিয়া গিয়াছিল, তাঁহারই অর্থে বহু বাঙ্গালী যুবক দর্শন, বিজ্ঞান ও শিল্প শিথিবার জন্ম বিলাতে, জার্মাণীতে, জাপানে গিয়াছিল। তাঁহার সাহায্যে কোন বাঙ্গালী সঙ্গীতজ্ঞ বিদেশে সঙ্গীতচর্চ্চার জন্মও গমন করিয়াছিলেন। অনেকে হয়ত জানেন না, এ দেশে যেমন ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও যোগীক্রনাথ সমাদ্দার প্রভৃতি তাঁহার অর্থসাহায্যে সাহিত্যিক কার্য্য করিয়াছিলেন, বিদেশে তেমনই ডাঃ স্থরেক্সনাথ দাসগুপ্ত ও **ডा: निनाक माञ्चान छाँशांत्रहे व्यर्थमाशाया श्रत्यमा कतिग्राहित्नन।** সমাজপতিরাই লোকমত লইয়া সমাজসংস্কার করিয়া আসিয়াছেন। মণীক্রচক্র সেই মতাবলম্বী ছিলেন। সেও তাঁহার জাতীয়তার পরিচায়ক। তিনি জানিতেন, জাতি যথন শিক্ষিত হয়, তথন আবশুক সংস্কার স্বতঃই সংসাধিত হয়। তিনি জাতিকে শিক্ষিত করিবার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন: সে জন্ম তিনি যে ত্যাগ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা কেবল বন্ধদেশে—কেবল ভারত-বর্ষে কেন – যে কোন দেশে বিরল। শিক্ষা যাহাতে জাতীয় ভাবধারার বিরোধী না হয়, সেই জক্ত তিনি জাতীয় পরিষদের পুষ্টিকরে দান করিয়াছিলেন; আর সেই জন্মই তিনি স্বয়ং ছাত্রদিগের জন্ম ব্রহ্মচর্যা প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

তিনি যে তাঁহার সম্পত্তি ন্থাসরূপে ব্যবহার করিতেন, সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি তাঁহার আড়ম্বরহীন, বিলাসবর্জ্জিত জীবনযাত্তা-রীতিতেই তাহা

বিশেষরূপে দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি আপনার জন্ম এত অল্ল ব্যয় করিতেন এবং তাঁহার পরের জন্ম ব্যয়ের তুলনায় তাহা কিরূপ নগণ্য তাহা বিবেচনা করিলে সত্য সত্যই বিশ্বিত হইতে হয় এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ না করিয়া থাকা যায় না।

মামুষের—বিশেষ তাঁহার স্বদেশবাসীর সেবাই মহারাজ মণীক্রচক্র জীবনের ত্রত করিয়াছিলেন। সে সেবা তিনি কিরূপ নিষ্ঠা সহকারে—কিরূপ ঐকান্তিক আগ্রহ সহকারে—কিরূপ আনন্দে করিয়া গিয়াছেন, তাহা আজ তাঁহার অভাব তাঁহার দেশবাসীকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিতেছে। তিনি দেশে শিক্ষাবিস্তার কার্য্যে কিরপে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। তিনি দেশের দারিন্ত্রে ব্যথিত হইয়া কিরূপে শিল্পপ্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হইয়াছিলেন সে কথাও বলিয়াছি। তিনি দেশবাসীর রাজনীতিক অধিকার বিস্তারে কিরূপ সচেষ্ট ছিলেন. তাহাও দেখাইরাছি। তিনি কিরূপে দয়ার প্রভাবে বিষয়-বৃদ্ধি ভাসাইয়া দিতেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। দেশের বাথিত—পীড়িত ব্যক্তিদিগের হুঃথেও তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল। বহরমপুরের জলের কলের বিস্তার সাধন করিয়া ম্বপের বারি প্রদানজ্জ তিনি প্রভৃত অর্থব্যর করিয়াছিলেন; তিনি বহরমপুরে চিকিৎসা বিভালয় প্রতিষ্ঠার জন্ম যথন লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন, তথন তাঁহাকে নানাদিকে ব্যয় সঙ্কোচ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল; তিনি বহরমপুরে একটি হাঁদপাতাল পরিচালিত করিতেন: তিনি নানাস্থানে দাতব্য চিকিৎসালয়ের ব্যয়ভার বহন করিতেন; তিনি কলিকাতায় বেলগেছিয়ার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্ম অর্থ দান করিয়াছিলেন; জাতীয় আয়ুর্ব্বিজ্ঞান পরিষদও তাঁহার সাহায্যলাভে বঞ্চিত इस नाहे। अ जकनारे छांशांत्र कनारज्यांत्र निमर्नन।

বাদালা যে জনহিতকর অমুষ্ঠানে ও প্রতিষ্ঠানে দানের জন্ম ভারতের প্রদেশসমূহের মধ্যে অগ্রণী ছিল, সে কেবল মহারাজ মণীক্রচক্র নন্দীর জন্ম। তিনি
একাধারে সমূদ্রের উদারতা ও দধীচির ত্যাগ দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি এদেশে
দানের নৃতন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার দান কোন সম্প্রদারে, কোন
স্থানে, কোন অমুষ্ঠানে বদ্ধ ছিল না—তাহার উদারতাই তাহার বৈশিষ্ট্য ছিল।
সেই জন্মই বাদালী পরিণত বন্ধসে তাঁহার তিরোভাবকেও অকাল মৃত্যু বলিয়া মনে
করিতেছে এবং করিতে থাকিবে।

#### পরিশিষ্ট

মহারাজ মণীক্রচক্রের মত বছগুণশালী বাদালীর অভাব যে কথন বাদালার সামাজিক জীবনে পূর্ণ হইবে, এমন আশা করা যায় না। কেননা সেরূপ গুণসংযোগ সচরাচর হয় না।

আজ তিনি আর নাই। যিনি দীর্ঘ ৩০ বংসর কাল বন্ধদেশে বিপদ্মের আশ্রয় ও সকল সংকার্যের সহায় ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু তিনি বালালার গৌরবগিরির স্বর্ণচ্ডারূপে চিরদিন বালালীর স্মৃতিতে বিরাজিত থাকিবেন। তাঁহার দান-পূণ্য-প্রবাহিণী ধারায় অবগাহন করিয়া বালালী আপনাকে পবিত্র জ্ঞান করিবে এবং ষতদিন যাইবে কীর্ত্তি উদায়ান্ত-অরুণ-রাগ-রঞ্জিত হিমাচলশৃঙ্কের মত বালালীকে মহন্তের স্বরূপ দেথাইয়া মহ্যস্তব্যের দ্বারা মহন্ত্ব লাভ করিবার আদর্শে আরুষ্ট করিবে।

আজ তাঁহার জন্ম শোকার্ত্ত হৃদরে তাঁহার সম্বন্ধীয় এই আলোচনা শেষ করিবার সময়ে মনে হইতেছে—

মহন্ধ গোমুখী মুখে করি' প্রবাহিত—

দর্মার পাবনী ধারা ; করি' প্রতিষ্ঠিত—

দানের আদর্শ নব ; লভিলে আশ্রয়,
পূর্ণব্রত, অমরায়—তুমি মৃত্যুঞ্জয়।

ত্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ছোর।

"অজতাই দাসত্ব এবং সর্ব্যঞ্জার শোষণ-নীতির সহায়।"

## মহামানব

নিভে গেছে চিতার আগুন! অস্তরে স্থতির চিতা জলিতেছে আরো চতুর্গুণ ; সহস্ৰ শিথায় কাঁপে দিশা জীবনের অর্ঘ্য নিয়ে চলে' গেল দীর্ঘ মহা নিশা। কত দিন কত বৰ্ষ ধরে' অপূর্ব্ব শ্রদ্ধার ভরে নরনারী রচিয়াছে মর্ম্মতলে যা'র সিংহাসন দেহ-অবসানে তা'র শ্মশানে কি হয় নির্কাসন ? মৃত্যুতে অমর প্রাণ পরিপূর্ণ জীবনের বলে কীর্ত্তির বিজয়-মাল্য দেশমাতা দিল যা'র গলে. তাহার বিয়োগ-তথে সাত কোটি বান্সালী কাঁদিছে অনস্ত হুর্যোগ-রাত্রি ঘনাইয়া আসিতেছে পিছে ;— বিপর্যায়ে কে দিবে আশ্রয়?

ত্র:খ-সিন্ধু উথলিছে, কল্লোলিত উৎসন্ধের ভন্ন!

নাই নাই, নাই মহারাজ, পরম তীর্থের যাত্রী, সাঙ্গ ধরণীর রাজকাজ। একাস্ত যে আপনার জন তাহারে হৃদয়ে রাথি—নাহি তার কোনও আয়োজন ! স্থুথ তঃখ আকাজ্ফার কণা, অস্তরের যত ব্যথা

নিঃশেষে উজাড় করি তারই কাছে অকপট প্রেমে। দীনের সকল কর্ম্মে সিংছাসন হ'তে নেমে মহারাজ আসিয়াছে গায়ে মাথি' ধরণীর ধূলি বিপন্নে তুলিয়া বুকে করিয়াছে নিত্য কোলাকুলি.

ভুচ্ছ করি' মণিহার মহামূল্য কিরীট-ভূষণ!
রাজা তুমি, তোমার আসন
প্রাসাদে ছিল না কভু,—ছিল পাতা হৃদয়-কমলে,
আজি তাই নয়নের জলে
মনে পড়ে নর-দেবতায়,
হৃদয়-বিজয়ী বীর, পুণ্যশ্লোক প্রেম-মহিমার!

হে বৈশ্বব-চ্ডামণি,

চৈতক্তের ভক্তাধীন, হরিপ্রেম-মরকত-থনি
অফুরস্ক ছিল যে তোমার,

'নাম সত্য কাম মিথ্যা' জেনেছিলে সাধনার সার;
ত্বণ সম ছিলে নত, তরু সম সহিষ্ণু কঠিন,
তাই ছিল চরণে বিলীন
সংসারের তুচ্ছ অর্থ, সম্পদের মিথ্যা প্রলোভন;
চরিত্রের যাহা কিছু স্থন্দর শোভন
তোমার জীবন মাঝে পুষ্প সম বিকশিয়া উঠি'
সার্থক পূজার অর্থ্যে ইষ্টপদে পড়িয়াছে ল্টি',—
সেবার গৌরবে পুণ্য, প্রেম-চন্দনের গন্ধে ভোর,
দিনাস্কের সন্ধ্যামণি—ক্লম্কচন্দ্র-প্রতীক্ষা-বিভোর!

সমতঃথী ছিলে বাঙ্গালীর,
তর্দশার মুক্তিপণে মনপ্রাণ একাস্ত অধীর;
দেশের কলঙ্ক-কথা, দাস-জীবনের অপমান
আপন মাথায় ল'য়ে একদিন হ'লে আগুরান
তুচ্ছ করি' রাজরোয, অবহেলি' নিষেধের বাণী;
মুমুর্ জাতির প্রাণে সেইদিন দিয়েছিলে আনি'

## মহারাজ মনীস্রচস্র

মাথা তুলে দাঁড়াবার বল, বিফল হইয়া গেল পুরুষেরে বাঁধার কৌশল। ধর্মবুদ্ধে ছিলে যুধিষ্ঠির,

ধ্রুবতারা সম স্থির সত্যপথে আদর্শ তোমার

সহস্র ঝঞ্চার মাঝে চলিয়াছ তেজে ছর্নিবার,

শীতবক্ষ সমুন্নত ভালে;

আপন সাধনামগ্র কভু লোকলোচন আড়ালে অর্জন করিয়া সিদ্ধি সাধনায় নির্বিকল্প প্রাণ;

দান-যজ্ঞে থাজ্ঞিক প্রধান জালাইলে হোমানল অনির্বাণ আহিতাগ্রি সম, শম দম

দয়া দান দাক্ষিণ্যের ভার হাসিমুথে তুলে নিলে হুই হাতে ক্ষক্ষে আপনার।

হে মহান্

ব্যগ্র বাহু বলে তুমি অম্বেষিয়া জ্ঞানের অস্থ্রি রেথে গেছ স্তরে স্তরে

বাণীর মন্দির ভরে'

আঁধারে লুকান মণি-মাণিক্যের ছিন্ন ভিন্ন হার,

আলোক তাহার

উজ্জিলিছে বেদীতল, জ্যোতিস্নাত তোমার মহিমা, গুণের গৌরবে ঋদ্ধ, সহজাত তোমার গরিমা।

হে হৃদয়ী, সাধু, সদাশয়, ছর্দ্দিনের বন্ধ ছিলে ছর্দ্দশার পরম আশ্রয়; আশ্রিতে পেলেছ তুমি আপনারে বিনিময় করি' বিনয়ে অঞ্জলি ভরি'

যা' দিয়েছ প্রার্থিজনে, মূল্য তার জানে সর্বজন,
অর্থেরে অনর্থ জানি পরমার্থে আত্মসমর্পণ—
এই ছিল আদর্শ তোমার,
স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাদ তা'র
লেখা রবে চিরকাল বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে।
দাতাকর্ণ, তোমার ভবনে
অরপূর্ণা নিজ হাতে করেছেন অরজন দান,
বুভুক্ষু এ দেশের সম্মান
দায়রূপে করিলে গ্রহণ
দাতাকর্মভক রাজা, প্রজা তব নর-নারায়ণ।

এ সংসার-রণক্ষেত্র-মাঝে
একাকী দাঁড়ায়ে তুমি যুঝিয়াছ শ্রেষ্ঠ বীরসাজে।
বিপদে কাঁপেনি বুক, নিক্ষলতা দেয় নাই লাজ,
শক্তি ছিল তাই মহারাজ,
যত তুচ্ছ নিন্দা প্লানি হায়
তোমার মধুর হাস্তে স্তুতি হ'য়ে লুটিয়াছে পায়।
থৈগ্যে ছিলে পাষাণসমান
মাথা পেতে নিয়ে গে'ছ বিধাতার নির্ম্ম বিধান।
হর্ষ্যোগের রাত্রি অন্ধকার,
ধারা বৃষ্টি নেমে এল, ঝঞ্চা এল পশ্চাতে তাহার;
পুত্রশোক-বজ্রাঘাত বার বার নিলে বুক পেতে;
অনিত্য সংসার-পথে যেতে
নিত্য ব্যথা পেয়েছ অপার,
সকলি সহিয়া গে'ছ, কর্ম্মে শুধু রাখি' অধিকার।

মামুবের সত্যপথে আজীবন চলিয়াছ তুমি,
জননী জনম-ভূমি
গরবিণী গৌরবে তোমার
আজি শুধু স্থতিবুকে হুর্ভাগ্য গণিছে আপনার।
মর্স্ত হ'তে এ বিদায়, মৃত্যু নহে—অমৃতের দান,
মন্দার-মালিকা হাতে দেবকল্পা করে স্তবগান
স্বর্গের তোরণ দ্বারে; দেবকল্প হে মহারাজন্,
অস্তরের নিত্যপূজা স্বর্গ হ'তে করিও গ্রহণ।

শ্রীসাবিত্রীপ্রদন্ন চট্টোপাধ্যায়

"আমাদের দেশে যে ছর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে তাহা শকাজনক সন্দেহ নাই। তাই বলিরা কি আমরা নিজ্জীব হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিরা পাকিব? আমাদের দেশ প্রকৃত শিক্ষার অভাবে উল্পন্ধহীন হইয়া পড়িয়াছে। যে সকল ব্বক্দিগের মধ্যে উন্নতির ইচছা আছে, শিক্ষা ও অর্থের অভাবে তাহারা সে উন্নতির পথে যাইতে পারিতেছে না। স্কুল কলেজের শিক্ষার সহিত সাধারণতঃ আমাদের শিক্ষা শেষ হইল, আমরা এই জ্ঞান লইয়া সকল বিষয়ের আলোচনা করি এবং নিজ মতামত প্রকাশ করি, ইহাতে উন্নতির আশা কোথায়?"

# মহারাজ মণীব্রুচন্দ্র

হুর্ভাগ্য এই বান্দলা দেশের আর হুর্ভাগ্য এই বান্দালী জাতির। লাম্বিত পদদলিত, হাতসর্বান্ধ বান্ধলার মসীক্লফা রজনীর একমাত্র দীপ-শিখা আজ চির-নির্বাপিত। বাদলার আশার স্থ্য আজ চির অন্তমিত;—যাহার দৌর কিরণ-সম্পাতে বাঙ্গালীর আশার বক্ষ সমুদ্রাদিত থাকিত, যে স্পর্শমণির সংস্পর্শে দরিদ্রের দারিক্তা-ছংখ স্থথ-স্থবর্ণে পরিণত হইত, যাহার উদার দানশীল হস্ত দরিদ্রের ছংখ মোচনে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে উন্মুক্ত থাকিত, যাহার ধর্ম্ম-ছত্র-ছারার তলে সনাতন ধর্ম্মের কত শত প্রতিষ্ঠান আশ্রয় পাইত, আর্দ্ত দরিদ্রের নারায়ণক্ষপী বিশ্বামিত্রকে সমন্ত রাজ্য দান করিয়া সেই পুণ্যশোক নরপতি বাদলার হরিশ্চক্র অমর ধামে চলিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণবৃদ্ধামণি রাজর্ষি মণীক্রচক্রকে বক্ষে পাইয়া বঙ্গজননী প্রক্লত রাজ্মাতার গৌববে গৌরবান্বিতা ছিলেন, আজ সেই রাজ্যেশ্বর পুত্রকে হারাইয়া তিনি দীনহীনা কাঞ্চালিনী। ভারতের শিক্ষা-গগনের গ্রুবতারা, দেশের শিল্প-যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ পুরোহিত, যাঁহার সঞ্জীবনী দানশীল করম্পর্শে বাঙ্গলা তথা ভারতে কতশত শিল্প কলা নব নব কলেবরে নৃতন জীবন পাইয়া দেশের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে, বে নরশ্রেষ্ঠ স্ক্ষানৃষ্টিসম্পন্ন নরপতির দান-গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাঙ্গলার "বস্থ-বিজ্ঞান-মন্দির" স্থাবর জন্ধম হইতে মনুষ্য পর্যান্ত প্রাণ ম্পন্দনের এক অথণ্ড সূত্রের আবিষ্কার করিয়া জড় চৈতন্তের ভেদাভেদ মোচন পূর্ব্বক বিজ্ঞানের মহিমমন্ত্রী বাণী প্রচার করিয়া জগতকে শুনাইয়া বলিতেছে—"প্রাণ আছে যার বুনেছে সে জ্বগত জ্বোড়া একই প্রাণ", থাঁহার কীর্ত্তি-গাথায় বাক্লার আকাশ বাতাস মুখরিত, সেই রাজর্ধির নশ্বর দেহ আমরা বাহ্যিক চক্ষে আর দেখিতে পাইব না সত্য কিন্তু মানবের পার্থিব চক্ষের অস্তরালে যে মনশ্চকু রহিয়াছে তাহা এক মুহুর্ত্তের জক্তও মহারাজকে অন্তরাল করিতে পারিবে না। সাহিত্যে, সমাজে, শিক্ষা এবং শিল্পে তাঁহার দানের স্পর্দে যে স্পন্দনের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা তো কথনই যাইবার নহে। আগে ম্পন্দন পরে রূপ, আলোকের দ্রুত তরক্ষ ম্পন্দন আগে পরে তার রূপের প্রত্যক্ষ, রাজধি স্বর্গীয় মহারাজ মণীক্রচক্র যে ম্পান্দনের স্বৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, বান্ধলার প্রতি নরনারীর হৃদয়ে প্রতিনিয়তই তার তরঙ্গ উঠিবে। মহারাজ্ঞের

সৌম্যমূর্ত্তি অবিনশ্বর ইইয়া বাঙ্গালীর হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। সেদিন টাউন হলে বাঙ্গালী পরলোকগত মহারাজের উদ্দেশ্তে যে শ্রন্ধার অর্ঘ্য প্রদান করিয়া আদিয়াছে তাহা একান্ত প্রাণেরই অর্ঘ্য, তাহা ছাড়া হতভাগ্য দরিদ্র জাতির দিবার সম্বল্ আর কি আছে!

বর্ত্তমান বাঙ্গালী জাতির নিকট স্বর্গীয় মহারাজের স্থৃতির জন্ম তাঁহার মর্ম্মর্থি বা অক্সরূপ বাহ্নিক অন্প্রচান আবশুক হইবে না, কেন না জাতির অস্তরে যে মূর্ত্তি জাগদ্ধক আছে, কোন মূহর্ত্তেই সে মূর্ত্তিকে বাঙ্গালী স্থৃতির অস্তরাল করিতে পারিবে না। দেবতার মত অস্তরের আসনে যে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত তাহার বাহ্নিক স্থৃতি-প্রতিষ্ঠান থাকুক বা নাই থাকুক একই কথা, কিন্তু তাহা ভবিষ্যুৎ বংশধর্মদেগের জন্ম একান্ত আবশুক। বাঙ্গালী যে মহারাজকে ভূলিতে পারে না, থাওয়া পরা যদি তার ভোলা সম্ভবপর হয় তবে হয়তো ভূলিতে পারে নচেৎ যাহাদের অন্মের প্রতি গ্রাসের সঙ্গে, শিক্ষার প্রতি অক্ষরের সঙ্গে স্বর্গীয় নহারাজের স্থৃতি বিজ্ঞাতি সেজাতি কেমন করিয়া সেই অনাথ ও আশ্রিতপ্রতিপালক, অদ্বিতীয় দানবীর, সারল্যের অবতার, ধর্মপালক, প্রজারঞ্জক রাজ্ঞর্মি স্বর্গীয় মহারাজকে ভূলিতে পারে ?

আমি তাঁহার জীবনের ইতির্ত্ত লিখিতে বসি নাই, তবে তাঁহার সংসর্গ লাভের সৌভাগ্য পাইয়া সেই দেবতুলা নরপতির মধুর চরিত্রের যে একটু পরিচয় পাইয়াছি তাহাই বলিবার প্রয়াস পাইব মাত্র, অধিক বলিতে ভয় হয়, পাছে আমার স্থায় অযোগ্য ব্যক্তির লেখনীম্পর্শে সেই মহাপুরুষের মহান আদর্শ চরিত্রের পরিচয় সমাক্রপে পরিক্ট না হইয়া উঠে।

মহাত্মা গান্ধী বিশিরাছেন "মহারাজার বিরাট দানের কথা ত্রনিরাছিলাম, কিন্তু বহরমপুর না আসা পর্যন্ত তাঁহার দানের পরিমাণ সম্যক্ জানিতে পারি নাই, তিনি কোটি টাকার উপর শুধু শিক্ষার জন্মই দান করিরাছেন, এত বড় দান কোন পার্শীও করেন নাই।" আমরা জানি শুধু শিক্ষা নহে এমন কোন কার্য্য নাই, শির্ম, বিজ্ঞান, সাহিত্য কাব্য ললিত কলা প্রভৃতি বাঙ্গলা দেশে এমন কোন বিষয় নাই বাহা শুর্গীয় মহারাজের দানের গৌরব হইতে বঞ্চিত। যাঁহার বাৎসরিক প্রায় সার্দ্ধ কোটি টাকা, পরিমিত আরের সম্পত্তি হইতে দান করিতে করিতে দেড় কোটি টাকার অধিকও দান করিতে হয় তাঁহার দানের পরিমাণ কত কোটি! শিক্ষা এবং শিরের উপর তাঁহার প্রবল অমুরাগ ছিল যাহার জন্ম তিনি সর্ব্যাই দান

করিয়াছেন। শিল্প শিক্ষা যে কেবলমাত্র কতকগুলি বিস্থালয় স্থাপন করিলেই সম্পূৰ্ণ হইতে পাৱে না, তাহা তিনি সমাক উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং সেই জন্মই তিনি কোন প্রকার লাভ লোকসানের প্রতি ক্রক্ষেপ না করিয়া শিল্প বাণিজ্ঞা যাহাতে প্রসার লাভ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে নানা প্রকার শিল্প প্রতিষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ লৌহ কারবার টাটা আয়রণ এবং ছীল কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা প্রাত:মরণীয় The Iron King of India ভার জেমদেকী টাটার পুত্র হার দোরাবজী টাটা মহারাজের সহিত কথোপকথন কালে বলিয়াছিলেন "এ দেশ তো দুরের কথা পৃথিবীর কোন দেশে একজন ব্যক্তি এত বিভিন্ন প্রকারের প্রতিষ্ঠান করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই।" মহারাজ বলিয়াছিলেন "কিন্তু কুতকার্য্য হলো না তো একটাও"। উদ্ভৱে শুর দোরাব টাটা বলিয়াছিলেন,"অক্নতকার্য্য একটাও হয় নাই মহারাজ, প্রত্যেক বৃহৎ কার্য্যেরই প্রথমে একটা experiment আবস্তক কিছু আপনার স্থার দানবীর আর কে আছে যে এই great experiment কর্ত্তে সাহসী হবে. এ দেশে যতগুলি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে তাহার সমস্তই আপনার এই অসামাক্ত experimentএর ফল।" যথনই মহারাজের সহিত কথোপকথনের অযোগ পাইয়াছি তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষার প্রসার এবং শিরের উন্নতি কিসে হর তাহারই আলোচনা শুনিয়াছি। আমি একজন রুদায়নবিদ, তাই আমার সহিত কথাবার্ত্তায় সকল সময়েই জিজ্ঞাসা করিতেন, দেশে ছোট রাসায়নিক কারবারের প্রতিষ্ঠা করা যায় কিনা এবং তাছাতে ছেলেদিগকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইতে পারে কি না. এই সব প্রশ্নই তিনি আমাকে করিতেন।

মহারাজের অসাধারণ স্থৃতিশক্তির একটা উদাহরণ এখানে বোধ হর অপ্রাসন্ধিক হইবে না। আমরা মহারাজার দেশবাসী, তাঁহার দর্শন লাভের সৌভাগ্য আমার বহুবারই হইয়াছে, কিন্তু সে আজ বহুদিনের কথা তখন আমার বরুদ ১৩ কিছা ১৪ হইবে। আমরা কয়েকজন বালক বাড়ীতে কিছু না বলিয়া শ্রীক্রক্তের ঝুলন যাত্রা উপলক্ষে কালিমবাজার রাজবাড়ীতে উৎসব দেখিতে গিয়াছিলাম। রাজবাড়ীতে যাত্রা গান হইতেছে দেখিয়া শুনিতে বিদয়া গোলাম, পকেটে পয়সা কড়ি বিশেষ ছিল না, যা' হু চারি আনা ছিল তাহাও সেই ভীষণ জনতার কে উঠাইয়া লইয়াছে, যাত্রা না ভাক্বা পর্যন্ত তাহা আর টের পাই নাই। গান ভাক্বিলে সেই ভীষণ ভিড় ঠেলিয়া আসিতে এমন ভাবে পা মচকাইয়া গেল যে, সেইখানেই বিসরা

পড়িলাম। রাজবাড়ীর সম্মুথেই এক স্থানে বসিয়া যন্ত্রণায় কাঁদিতেছি। তথন সবে মাত্র প্রাতঃকাল হইয়াছে এমন সময় মহারাজ আমার কাছ দিয়া যাইতেছিলেন; আমাকে ক্রন্দনরত দেখিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আমার অবস্থা যথনই জানিলেন, তথনই একজন কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া বিলয়া দিলেন যে, ইহাকে আহারাদি করাইয়া বাড়ী পর্যান্ত টিকিট কিনিয়া খুব সাবধানে যেন ষ্টামারে উঠাইয়া দেওয়া হয়। তারপর আমাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন "ছাইু ছেলে, শক্তিপুর থেকে এখানে গান শুন্তে এসেছ, তুমি পড় তো? আচ্ছা যাও, তারপর তোমাদের হেড্ মাষ্টারকে আমি বলে পাঠাচ্ছি" আমি মনে মনে ভাবিলাম তবেই তো হয়েছে, একেই তো স্কলে মার না থেয়ে দিন যায় না, তার উপর মহারাজ যদি হেড্ মাষ্টারকে বলে দেন তবে তো পিঠের চামড়া আর থাক্বে না; কিন্তু সেই তিরস্কারের মধ্যে যে কি মধুর মেহ লুকায়িত ছিল তাহা জানিতে অধিক বিলম্ব হয় নাই।

তারপর প্রায় ২৫ বৎসর পরে মহারাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার সৌভাগ্য লাভ ঘটে শাঁটুই গ্রামে আমার পূজ্যপাদ মেসো মহাশন্ন শ্রীযুক্ত শ্রীপতি চট্টরাজ মহাশয়ের ভবনে মহারাজের শুভাগমন উপলক্ষে। সেখানে আমার মাসততো দাদা শ্রীযুক্ত অমর নাথ চট্টরাজ মহারাজের সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিতেই তিনি বলিলেন "ও আপনারই না কাশিমবাজারে গান শুনতে গিয়ে পা মচুকে গিয়েছিল ?" আমি তো অবাক হইয়া গেলাম, বলিলাম "হাঁ মহারাজ, কিন্তু সে তো আজ ২৫ বৎসরের কথা।" ভাবিশাম কি অভুত স্মৃতিশক্তি। তারপর হইতে বহুবারই মহারাজের সহিত শিল্প-বাণিজ্যসম্বন্ধে আলোচনা করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। মুর্শিদাবাদের রেশমের কারবার চিরপ্রসিদ্ধ ইহা কাহারও অবিদিত নাই। এ সহস্কে মহারাজ আমায় একদিন ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, রেশমের হতা ব্লিচ করিয়া রং করা যায় কি না। আমি বলিলাম, ইহা যে বিশেষ কঠিন তাহা নহে, তবে আমার সে সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা নাই। তাহাতে তিনি বলিলেন "ইহাতে অভিজ্ঞতার আর এমন কি প্রয়োজন ? কিছু experiment দিয়া দেখন না ?" অনেক বুঝাইয়া তবে নিরক্ত করিলাম। কিছু দিন পরে আবার একদিন ডাক পড়িল, দে আহ্বান শিরোধার্য করিয়া হাজির হুইলাম, জিজ্ঞাসা করিলেন, দেশে কোন রাসায়নিক কারনারের প্রতিষ্ঠা করা যায় কি না এবং লাক্ষা হইতে গালা ও রং প্রস্তুত এবং ঐ সব শিল্প ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া

সম্ভব কি না ? এবার আর ওধু জিজ্ঞাসা নহে, একটা এপ্টিনেট পর্যান্ত করিবার আদেশ হইল, কোন প্রকার বাদার্রবাদ না করিয়া আদেশ যথাযথ প্রতিপালন করিয়া গোলাম, থসড়া ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া দেওয়ার করেকদিন পর পুনরায় ডাক পড়িল। অন্ধ মূলখনে এই সব ব্যবসায়ের পরিণামসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার পর ঐ সংকল্প পরিত্যাগ করিতে অন্ধরোধ করিলাম, তাহাতে বলিলেন "আর কিছু না হোক কয়েকটা ছেলের শিক্ষাও তো হবে, না হয় আরও কয়েক হাজার টাকাই আমার যাবে।" ভাবিলাম অন্তৃত এই কর্ম্মযোগীর কর্ম্মের স্পৃহা, এ অবস্থাতেও experiment দিতে কুঞ্চিত নহেন। দেশের উন্নতি এবং দশের শিক্ষাই ছিল তাঁহার ধ্যান এবং জ্ঞান। সম্পত্তির আয়ের বিপুল অর্থের তিনি যেন রক্ষক মাত্র; সম্রাট্ নাসিরুদিনের পর বান্ধলায় ছিলেন এই রাজর্ষি মহারাজ মণীক্রচক্র।

আর একদিন সন্ধার পর মহারাজের কলিকাতার বাসভবনে এই ব্যবসা বাণিজ্ঞা এবং শিক্ষার বিষয় লইয়াই আলোচনা হইভেছে। সেদিন আর কোন লোকের ভিড় ছিল না, উপস্থিতের মধ্যে আমি ও বেলডাঙ্গা নিবাসী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মথেন্দ্বিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়। স্থথেন্দ্ জিজ্ঞাসা করিলেন "মহারাজা, দেশে যে একটা শিরকারবার কৃতকার্য্য হচ্ছে না এর কারণ কি?" মহারাজ কিছু বলিবার পূর্বেই বলিয়া বসিলাম "কারণ খুব সোজা———অসাধূতা আর অনভিজ্ঞতা।" মহারাজ বলিলেন "ও ছটোর কোনটাই মূল কারণ নহে, প্রধান কারণ হচ্ছে প্রাণহীনতা এবং আত্মবিশ্বাসের অভাব", তারপরই বলিলেন "লোকে আমাকে খুব বোকা মনে করে, কিছু বোকা আমি নই, যারা এত টাকা পেয়েও কিছু গড়ে' তুলতে পাল্লে না, তারাই বোকা।" কথাটা যে বর্ণে বর্ণে সত্য তাহার আর কোন ভূল নাই।

এইবার তাঁহার সারল্যের একটু পরিচয় দিয়া আজিকার মত শেষ করিব।
একবার মহারাজের নিকট কোন একটা বিশেষ কার্য্যের জন্ত সাক্ষাৎ মানসে কাশিমবাজার গিয়াছিলাম, তথন তিনি কাছারি করিতেছিলেন—ভূলিয়াই গেলাম যে, অর্জ্
বাঙ্গলার অধীশ্বরের নিকট বিদিয়া কথা কহিতেছি—বলিয়া ফেলিলাম "মহারাজ,
আপনি একটু আসবেন। আমার একটা প্রাইভেট কথা আছে।" তিনি তৎক্ষণাৎ
পালের ঘরে আসিলেন। আমি কথা শেষ করিয়া চলিয়া গেলাম, পরে থেয়াল
ছইল এ করিলাম কি! আবদার করিতে করিতে ম্পর্জার চরম সীমায় উঠিয়াছি!

শ্রীশ্রামাদাস বন্যোপাধ্যার

"মৌলিক চিন্তার অধিকারী হওয়া একান্ত দরকার। বর্তমান সমরে যুবকবর্গ যেরূপ ভাবে শিক্ষিত হইতেছেন ভাহাতে জাতীর জীবন গঠিত হয় না এবং জাতির স্বাধীনতা পাওরাও তাহাতে স্কৃতিন। সেজস্ত আমাদের প্ররোজন গঠনযুলক কার্য।"

—यनी ऋहम

## মহারাজ

একথা জানিতে তুমি, দীন বাংলার মহারাজ ! বাঙ্গালীর ত্রঃথ দূর,—বিধিরও অসাধ্য সেই কাজ। শুধু তার দৈক্তের বেদনা তব দানে লজ্জা পা'ক,—এই ছিল তোমার সাধনা।

রাজশক্তি বজ্রস্থকঠিন

যে দেশে মানুষে নিতা করিতেছে মনুষ্মন্থীন.

সেথা তব ভাগুারের ধন · অর্ব্যুদ মুমূর্দেহে রক্ষিতে জাবন

পারে কতক্ষণ ?—

এ কথাও বুঝিতে রাজন্

তবু ভেবেছিলে,—

ভিক্ষুকের যদি লজা হয়,—তুমি তাই সর্বস্ব সঁপিলে। যদি কোন দিন

ভিক্ষাহীন

সন্ধ্যামুখে ফিরিতে কুটীরে

তিমিরের তীরে

অকস্মাৎ ফিরে পায় জ্ঞান.—

দাতার দানে বা প্রত্যাখ্যানে, আত্মার সমান অপমান :

যদি শির তুলি' পূর্ণ আশে

সহসা সে

থমকি' জীবন-তটে চেয়ে ছাথে উন্মক্ত আকাশে:

যদি পদতলে

কঠিন মৃত্তিকামাত্র ভর করি' দলে দলে দলে

রাত্রে পথ চলে:--

তবে

যা হবার হবে,—

থাকে থাক, যায় যাক চলি' লক্ষীর বঞ্চনাময় সুসঞ্চিত কাঞ্চনের থলি, হয় হক্তী পদাতি পুত্তলি; থাকে থাক, যায় যাক যদি,— ঋণ-স্রোতে ভেসে যাক্ ভাগ্যস্রোতে ভেসে আসা গদি! শুধু থাক্,

অক্ষম দেশের 'পরে আত্মীয় আত্মার অভিমান,-পাত্রাপাত্র-নির্বিচারে দান ! তোমার বুকের লজ্জা বাঙ্গালীর মর্ম্মে বিঁধে থাক :--যা'র ঘরে ঘরে নিক্ষর্ম দরিদ্র পিতা ভিক্ষা সার করে অপত্যের অন্নমৃষ্টিতরে ; যাহার সন্তান

ভিক্সাভিন্ন নারে রক্ষিবারে জননীর কটির সম্মান: শিক্ষকেরা যা'র শিক্ষালয়ে বিলায় ধিকৃত শিক্ষা ভিক্ষাপাত্ৰ ল'য়ে , গ্রামে গ্রামে নদী তীরে তীরে. মন্দিরে মন্দিরে কায়ক্লিষ্ট পূজারীর সাথ বার বার নিগৃহীত বিগ্রহ মেলিয়া আছে হাত:

> যাহার অঙ্গনে মুঞ্জরিত তুলদীর বনে পণ্যাভাবে রোগমুক্ত পিতৃ-শব পচে, ভিক্ষা এনে পুত্র চিতা রচে যার ধর্মরীতি. কাব্য প্রেমগীতি. রাজ-ভর-ভীত রাজনীতি.---

ভিক্ষাবৃত্তি কাঙালের হীন অর্থপ্রীতি !

নিজেরে নিঃশেষ করি দানে দানে তার ঘরে ঘরে বুকে বুকে জাগাবে ধিকার, এই আশা ছিল ত তোমার।

হার মহারাজ !
তোমারে হারারে যা'রা ঘরে পরে' কাঁদিতেছে আজ,
তাদের ত লাগেনি এ লাজ !
তারা আজও ফিরে চার দাতা !
দেশের দশের কাজে চার তারা, হাররে বিধাতা,
থোলা থাক্ থাতা !
তারা ব্ঝিল না,—তব দান
দেশের মুক্তির পথে নব অবদান,—
বহিছে কি বাণী !
দান শুধু দানই,
দাতারে দরিদ্র করে, দরিদ্রে সে করে না মহং,
আঝা-জয়-যাত্রিকের নয় নয় ভিক্লা নয় পথ ।'

জানিতে জানিতে মহারাজ,
যে কাজ করিতে চেয়েছিলে মানুষের অসাধ্য সে কাজ।
তথন এসেছে শেষ ডাক,
দেখি মোরা হইয়া নির্কাক,—
সংক্র-সমুদ্রলীন পক্ষহীন জাগিতেছ বিরাট দৈনাক!

তবু প্রাণপণ, অস্তব্যে জপিছ তব পণ,— নিজের সর্বস্থ যায় যাক্, শুধু থাক্,—

সন্ধার রক্তিমাকাশে চক্ষের সমূথে ক্লেগে থাক্,—
আঁধার দেশের দৈন্ত উত্তুক অচল,
দানের আলোকদীপ্ত কলন্ধ-কজ্জল
দে লাজমহল।

ত্রীয়তীক্রনাথ সেন গুপ্ত

# জন-সেবক মণীন্দ্রচন্দ্র

কাশিমবাঞ্চারের প্রাতঃশ্বরণীয় পুণ্যশ্লোক মহারাজ মণীক্রচক্র তাঁহার অতুল বৈভব এবং অমুপম চরিত্রে উন্তাসিত স্বচ্ছ হৃদয় দিয়া যে জীবন দশের ও দেশের সেবায় আছতি দিয়াছেন তাহার পুণ্যময় কাহিনী এ অধংপতিত জাতির নিকট অমূল্য সম্পদ। সে স্থদীর্ঘ জীবনের বিস্তৃত কাহিনী কীর্ত্তন করিবার এ অবসর নহে। তাঁহার তিরোভাবে দেশ আজ কি রত্ম হারাইয়াছে, বিপ্লব-ব্যত্যয়-কুদ্ধ সমাজ তাহা পলে পলে উপস্থদ্ধি করিবে। তাঁহার ভন্র ও পবিত্র জীবনের আদর্শ অবশুই দেশের মর্ম্মস্থলকে স্পর্শ করিবে। আপামর সাধারণের মধ্যে নিজেকে বিলাইয়া দিয়া, পরসেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া যে মহাপ্রাণতার নিদর্শন তিনি দেশবাসীকে

আশৈশব তাঁহার শ্লেহ-সংস্পর্লে থাকিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল। তাঁহার দেবোপম চরিত্রে সেবাপরায়ণতার যে মূর্ত্তি দেখিয়াছি, জীবনে তাহা ভূলিবার নহে। তিনি তাঁহার অতুন ধন ভাণ্ডার পরের দেবার জন্ত সর্বদা উন্মুক্ত রাখিতেন—ব্যক্তি-গত স্বথে জলাঞ্জলি দিয়া দশের কল্যাণকামনায় তাঁহার বিপুল ধনরাশি বায় করিয়া তৃপ্তি পাইতেন। বৎসরে বৎসরে পূজা ও উৎসবাদির যে বছল অমুষ্ঠান তিনি তাঁহার কাশিমবাজার রাজধানীতে সম্পন্ন করিতেন, ভোগলালসায় অধিকৃত বাংলার কোন ধনিগৃহে সেরূপ অনুষ্ঠান দেখি নাই। বাড়ীর প্রত্যেক ক্রিয়া কর্ম্মের প্রত্যেক অমুষ্ঠানের তিনি স্বয়ং পুঙ্জামুপুঙ্জারূপে তত্ত্বাবধান করিতেন—কর্ম্মচারিবুন্দের উপর ভার ক্সন্ত করিয়া নির্দিপ্ত থাকিতেন না। লোকসংবর্দ্ধনা হইতে আরম্ভ করিয়া সকলের আহারাদি সমাপন না হওয়া পর্যান্ত তিনি স্বস্তি বোধ করিতেন না. এমন কি চাকরদের স্বয়ং দাঁড়াইয়া না থাওয়াইলে তাঁহার তৃপ্তি হইত না এবং সকলের খাওয়ান শেষ করিয়া পরে তিনি থাইতেন। এমন অনেক দিন হইয়াছে, লোক থাওয়ান কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া নিজে থাওয়ার সময় পান নাই এবং অভুক্ত অবস্থায় সারাদিন মতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। পরকে থাওয়াইয়া তিনি মপার আনন্দ পাইতেন। সেই স্মানন্দ তাঁহার চোগে মুগে ফুটিয়া উঠিত। স্মামরা তাহা দেখিয়া বিশ্বিত হইতাম। মনে পড়ে, এক দিন লোক থাওয়ান সমাপন করিয়া

এবং নিজে আহারাদি শেষ করিয়া তাঁহার কামরায় বসিয়া আছেন। আমি তথন সেখানে উপস্থিত। হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন—চাকরদের থাওয়ানর সময় আমি ত অমুক চাকরকে খাইতে দেখি নাই। সমুখস্থ কর্মচারীকে বলিলেন দেখ দেখি, সে কোথায় এবং তাহার থাওয়া হইল কি না। এমন করিয়া সকল হৃদয় দিয়া সেবা করিবার বে ব্যাকুলতা, তাহা সামান্ত মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। প্রতি বৎদর তিনি 🗸 অরপূর্ণা পূজায় তিন দিন ধরিয়া সহস্র সহস্র কাঙালী বিদায় করিতেন। বিদারের সমস্ত কার্য্য নিজে দণ্ডায়মান থাকিয়া দেখিতেন এবং যতক্ষণ পর্যান্ত বিদায় শেষ না হইত ততক্ষণ সে স্থান পরিত্যাগ করিতেন না। কোন কোন বংসর এত অধিক কাঙালী হইয়াছে যে, বৈকাল হইতে বিদায় আরম্ভ হইয়া সারা রাত্রি বিদায় চলিয়াছে; তিনি অবিচলিত ভাবে সেথানে উপস্থিত রহিয়া বিদায় কাধা শেষ করিয়া তবে দে স্থান ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার গোটা জীবনটাই যেন সেবাধর্মে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় আমরা দেখিয়াছি তিনি নিজেকে থর্ক করিয়া পরের সেবায় জীবন বিলাইয়াছেন। তাঁহার সদাপ্রফুল্ল হাস্তময় মূর্ত্তিথানি এ জীবনে ভূলিবার নহে। ক্রোধে তাঁহাকে कथन অভিভূত হইতে দেখি नारे। कर्षागती वा गांकतरमत वावशांत कुक रहेश ক্ষণপরেই আবার নিজেকে সংবরণ করিতেন। ক্রোধ কথনও তাঁহার উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তাঁহার চরিত্র-মুকুট কত বিচিত্র বর্ণের মণি-মুক্তায় থচিত ছিল-ক্ষমাই তাহার মধ্যে উজ্জ্বলতম শ্রেষ্ঠরত্ব। এই ক্ষমাই তাঁহার চরিত্রে মহনীয়তা ও কোমলতা প্রদান করিয়াছিল সত্য কিন্তু জীবনের উত্তর কালে ইহাই তাঁহাকে অশেষ হঃখ ও কটে বিপন্ন করিয়াছিল তথাপি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্যান্ত ক্ষমাই তাঁহার ভূষণ ছিল। তাঁহার নিকট প্রতারকের প্রতারণা অজ্ঞাত ছিল না কিন্তু তিনি ক্ষমার দারা সকলকে জয় করিবেন এই বিশ্বাদে প্রভারক বিশাস্থাতককে আশ্রয়চ্যুত করিতেন না। তিনি বলিতেন আমার নিকট হইতে যাইলে ইহারা থাইবে কি? তাঁহার কোমল হুদুর কাহাকেও আঘাত করিতে জানিত না এবং প্রতিহিংসাও তাঁহার পবিত্র হৃদরে কথন স্থান পান্ন নাই। তিনি হাসি মুথে নিন্দা ও অপমান সহু করিতেন এবং নিন্দুক ও অপমানকারীর সহিত একযোগে কাজ করিতে কথনও কুটিত হইতেন না। শত্রুকেও আলিক্সন দিতে কখনও ছিধা বোধ করিতেন না। প্রেমের ছারা সকলকে তিনি বাঁধিয়া

গিরাছেন। তাঁহার সকল কর্ম্মে সহিষ্ণুতা, সরলতা এবং দীনভাব মূর্ত্ত হইরা উঠিত। তিনি নিজেকে তুণ অপেক্ষা ক্ষুদ্র মনে করিতেন এবং যে অমানী তাহাকেও মানদানে পূজা করিতে ব্যগ্র হ ইতেন—একথা যে তাঁহার পবিত্র সংস্পর্শে আসিরাছে সেই জানে।

দেশদেবা তাঁহার সাধনার ধন ছিল। সারা জীবন ধরিয়া তিনি কায়মনে মাতৃপূজার উপকরণ আহরণ করিয়াছেন—পূঞামন্দিরের তোরণ দ্বার পত্র পূস্পে শোভিত করিয়াছেন এবং মন্দিরপ্রাঙ্গণ বিচিত্র আলিপনায় অন্ধিত করিয়াছেন। জাতীয় জীবনের জাগরণের ইতিহাস যাঁহারা জানেন, দেশের প্রকৃত কল্যাণের কথা থাহারা অনুষ্ঠচিত্ত হইয়া ভাবেন তাঁহারা বলিবেন এ ভক্ত সেবকের আহুত উপক্রণ মাতৃপূজার শ্রেষ্ঠ উপাদান। মাতৃপূজায় তিনি দেশবাসীকে যাহা দিয়া গেলেন, দেশবাসী কৃতজ্ঞচিত্তে তাহা গ্রহণ করিয়া পূজা সমাপনে কৃতসক্ষম হউক। দেশের কল্যাণ-কথায় তিনি শতমুখ হইয়া উঠিতেন। প্রাণের আবেগে কত Scheme এবং কত Projectএর কথা বলিতেন। তাঁহার চিম্ভার ধারার সহিত বর্ত্তমান যুগের তরুণ সম্প্রদায়ের চিম্ভার ধারা সর্ববদা এক থাতে বহে নাই সতা। তিনি তরুণ সম্প্রদায়ের চিম্ভা ও কর্ম্মের বৈচিত্র্য উপলব্ধি করিতে পারিতেন না। বলিতেন তোমাদের হালফ্যাসানে নাটুকে স্বাদেশিকতা বুঝি না। কথাটা তিনি বড় ক্ষোভেই বলিয়াছিলেন। তিনি যাহা দেশের হিত বলিয়া বুঝিতেন তাহা বলিতেন এবং অৰুপটভাবে তাহা করিতেন। কথায় ও কাজে অসামঞ্জন্ম কোনখানে ছিল না। তিনি কপটতাকে নির্ম্মভাবে পরিহার করিতেন। বর্তমানে দেশের যুব-সম্প্রদায়েরা ভাবের উচ্ছুল ধারায় বিভোর হইয়। বুঝিত না বে, তিনি দেশকে কত ভালবাসিতেন এবং দেশের জন্ম কতথানি করিয়াছেন—তাহা বুঝিলে কণেকের জন্ম ও তাঁহার প্রতি সম্ভ্রম, শ্রদ্ধা ও ক্লুভক্ততা প্রদর্শনে মনভিলাধী হইবার চিন্তা কদাপি তাহাদের হৃদয়ে স্থান পাইত না। দেশের হিতকল্পে অমুষ্ঠিত বিবিধ অমুষ্ঠানে তাঁহার অতুল ঐশ্বর্যের সম্ভার লইয়া সর্ব্বদাই দীন সেবকের ক্লায় তিনি নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহার যে এই ত্যাগ-এ ত্যাগে উন্মাদনা ছিল না; তাঁহার যে দেশ-সেবা সে সেবায় জয়তকা ছিল না, তাই তাঁচার দেশ-সেবা ও দেশের জন্ম আস্মনিবেদন যুবক-সম্প্রদায়ের চিত্ত ম্পর্শ করে নাই। কিরুপ নিগৃঢ় ভাবে তিনি দেশের সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত ছিলেন, দেশের নানা হিতকর অনুষ্ঠানের সহিত উাহার

প্রাণের কিন্নপ সংযোগ ছিল, যুবজনেরা তাঁহার তিরোভাবে দিনে দিনে তাহা বুঝিবে এবং তাঁহার লোক-দেবার আদর্শ কি তাহাও সম্যক্ উপলব্ধি করিবে। দেশের যুবকেরা তাঁহার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা ঋণী। তাহাদের কল্যাণকল্পে, তাহাদের শারীরিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিধ শুভসাধনে, আর্থিক চর্দ্দশা মোচনে তিনি যাছা করিয়া গেলেন, তাহা আর কাহারও দারা সম্ভব হইবে না। দেশের যুবকদের প্রকৃত মানুষ করিয়া তুলিবার ব্যাকুলতা এই মহাপুরুষ অতি নিবিড় ভাবে অনুভব করিতেন। ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশে অসহযোগনীতি গ্রহণ করিয়া वहत्रमभूत करमस्कत हाजतरम्त्रा **এ**ই हाजवरमम महाभूकरवत निकछे. উপস্থিত इहेन्ना নিবেদন করেন "আমরা মহাত্মান্ধীর আদেশে গভর্ণমেন্ট সংশ্লিষ্ট কলেজ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি আপনি আপনার কলেজকে জাতীয় বিভালয়ে পরিণত করিয়া আমাদের সংশিক্ষার ব্যবস্থা করুন।" এ কথার উত্তরে ছাত্রদিগকে তিনি হাসিমুখে বলিলেন "তোমরা মানুষ হও, ইহা আমি চাই। তোমরা সজ্যবদ্ধ হইয়া যাহা চাহিবে অবশ্রই তাহা তোমরা পাইবে। আমি জানিতে চাই তোমরা সকলে একবোগে ও একমতে চলিতে প্রস্তুত কি না। তোমরা যদি প্রস্তুত থাক, তাহা হইলে আমি তোমাদের এই কলেজকেই আদর্শ শিক্ষালয়ে পরিণত করিব – কিন্ত মনে রাথিও ভক্তো মাতিলে চলিবে না।" দেশের ছাত্র সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অতি গভীর ও ব্যাপক ভাবে দৃষ্ট হইত।

আত্মীয় পরিজ্ঞন বেষ্টিত হইয়া থাকিতে তিনি ভালবাসিতেন। প্রাভূত ধনের অধীশ্বর হইয়াও তিনি তাঁহার দরিদ্র শ্বজনগণকে ভূলেন নাই। বাড়ীর সকল ক্রিয়া কর্মে তাহাদিগকে দেশ হইতে যত্ম সহকারে রাজধানীতে আনিতেন, যথাযোগ্য সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাহাদিগের পরিচর্য্যায় নিজেই ব্যাপৃত থাকিতেন। এ জন্ম কাহারও উপর ভার দিয়া তিনি নিশ্চিম্ভ থাকিতেন না। এত শ্বজন-বাৎসল্য ত আর কোথাও দেখি নাই, ভগবান তাঁহাকে যাহা দিয়াছিলেন সকলের মধ্যে তাহা বন্টন করিয়া নিজে সেবাইতরূপে দীনভাবে জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন।

মহারাজের পবিত্র চরিত্র আজ বাঙ্গালার ঘরে ঘরে সমাদৃত। তাঁহার সংঘম-দৃঢ় ধর্ম-প্রাণের আদর্শ দেশবাসীর চিত্তকে কি স্পর্শ করিবে না ?

এপ্রতিভারঞ্জন রায়

## "আমাদের মহারাজা"

'হরিষথৈক: পুরুষোন্তমন্থত:' তেমনি মহারাজ বলিতে আমরা বুঝি আমাদের মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীক্রচন্দ্র নন্দী। আমাদের এই দশের পূজ্য, দেশের পূজ্য মহারাজ মণীক্রচন্দ্র এমনি করিয়া যে বাঙ্গলা মায়ের মর্মান্থান থালি করিয়া যাইবেন তাহা কেহই ভাবে নাই। আর সব অপ্রত্যাশিত অঘটনের মত ইহাও ঘটিল। গ্রুগবানের ডাক আসিল, আজন্ম অক্লান্ত কর্মাবীর নিয়োগকর্ত্তার আহ্বানে চলিয়া গেলেন।

. তাঁহার বয়সই বেশী হইয়াছিল মাত্র; বয়োধর্ম্মে কেশ পাকিতে হয় তাই পাকিয়াছিল; কিন্তু দেহের শক্তি, অন্তরের উত্তম, উৎসাহ, এখনো এত বিশ্বয়কর মাত্রায় ছিল যে, আধুনিক বহিস্তরুণ অন্তর্গ্ধ বহু যুবকও তাঁহার শ্রমশক্তি, কট্ট-সহিষ্ণুতা ও কর্মোছ্যমের কাছে হার মানিয়া লক্ষা স্বীকার করিত।

সন্মূথে কর্ত্তব্য উপস্থিত হইলে পীড়িত বা ক্ষ্ম স্বাস্থ্য হইলেও মহারাজের দেহমনে অমিত বলের সঞ্চার হইত। শুভেচ্ছু আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের শত বাধা সত্ত্বেও তিনি কর্ত্তব্যপরাত্ম্ব্য হইতেন না।

এ সব কর্ত্তব্যের সংখ্যা ও গুরুত্ব-লঘুত্ব নির্ণয় করা সম্ভব হইত না। তাঁহার কাছে কোনো কর্ত্তব্যেরই ছোট বড়, কাজের বা অকাজের এরূপ ভেদ ছিলনা। সহরের ছোট স্কুলের ছোট-ছোট পড়ুয়া ছেলেরা সভা করিয়া বা সরস্বতী পূজা করিয়া মহারাজকে নিমন্ত্রণ করিলেন অমনি পিতামহতুল্য প্রসন্তর্বন প্রিয়তম শিশুবৎসল মহারাজ সব কাজ ফেলিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষায় উপস্থিত! সহরের ক্ষুত্রতম পলীতে তাঁহারই কোন দীনতম কর্ম্মচারীর বাড়ীতে বিবাহাদি উপলকে নিমন্ত্রিত মহারাজ যথাকালে আশীর্কাদপূর্ণ হৃদয় লইয়া উপস্থিত! বহরমপুরের বা দূরবর্ত্তী মফংস্বলের ছাত্রগণ একটা কিছু উৎসব লাগাইয়া মহারাজকে ডাকিল, অমনি ছাত্রবৎসল মহারাজ ঠিক সময়ে হাজির! রৌজ, জল, বিপদ আপদ, বাধি বিরক্তি, কিছুতেই কোন দিন মহারাজ ছাত্রদের আহ্বান অবহেলা করেন নাই!

অসাধারণ ছিল তাঁর সহগুণ ও ক্ষমাগুণ! কতবার কত ব্যাপারে তাঁহারই অর্থে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণ তাঁহার অবমাননা করিয়াছে; কিন্তু সদানন্দ শিবতুল্য

প্রসন্ধদর মহারাজ তাহা পর মূহর্তেই ভূলিয়া তাঁহাদেরই আহ্বানে ছুটিয়াছেন, তাঁহাদের কল্যাণকামনার দেহ মন অর্পণ করিয়াছেন !!

বহরমপুরের সমাজ-জীবনে তিনি সৌরজগৎকেক্সস্থ প্র্যোরই মত ছিলেন। যেমন কাম্ব বিনা কোনো গীত হইত না, তেমনি মহারাজ বিনা বহরমপুর সমাজ-জীবনে কোনো উৎসব অম্প্রানই হইত না। সর্ব্বকর্মের দায়িত্ব ও পরিচালনভার মহারাজের ক্ষত্রে চাপাইয়া দিয়া বহরমপুরের অধিবাসীরা ছেলে যেমন পিতৃরূপ পর্বতের আড়ালে পড়িয়া থাকে তেমনি নিরুদ্বেগ পড়িয়া থাকিতেন। অথচ অক্লাস্ত কর্ম্মবীর মহারাজের ওঠাধরের কোণেও কোন বিরক্তি বা অনিচ্ছার রেথাপাত দেখা দিত না।

আজ বহরমপুরের অধিবাসীরুল পিতৃহীন বলিলে কি অত্যুক্তি হয় ?

কর্মবোগীর প্রধান লক্ষণ নিষামচিন্ততা; এমন নিষামচিন্ততা কোন ধনী জমিদার যে দেখাইয়াছেন তাহা মনেই হয় না। আহারে বিহারে, বসনে ভ্রুপে, এরপ মিতব্যয়ী সংযমী পুরুষ লক্ষীর বরপুত্রদের মধ্যে বিরল। আন্ধ্র প্রায় ৪০ বছরের অভিজ্ঞতায় কথন তাঁহাকে আদির পাঞ্জাবী ও চাদর ও মোঞ্জাহীন পা ছাড়া অক্স কোন রূপ বেশভ্রমা শীত গ্রীম্ম ভেদে পরিতে দেখি নাই।—আহার শুনিয়াছি হবেলা হ'মুঠা ভাত ও হধ; চরিত্রশুদ্ধিতে তিনি ছিলেন মূর্তিমান্ কাম-বিজ্ঞামী মহাদেব, ধনা বিলাসী জমীদারকুলে এ গুণ লক্ষে একজনে দেখা যায়।

এ তো গেল মহারাজের বাহিরের পরিচয়। অস্তরের পরিচয় তাঁর বিপুল দান খ্যানে দেদীপ্যমান। স্বর্গীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ী দেবীর অতুল বিভবের উত্তরাধিকারী কি ভগবান্ ঠিকই বাছিয়া নিয়োগ করিয়াছিলেন! মহারাজ মণীক্রচক্র মাতুলাদির গঠিত যশঃ-প্রাসাদের কোন ক্লগুতাই ঘটান নাই বরং সে প্রাসাদের শীর্বভাগে এক অতি উচ্চ স্বর্ণচ্ডা তুলিয়া তাহাতে বংশের গৌরব পতাকা উড়াইয়া গেলেন! দিক্বিদিক্ জ্ঞান না করিয়া, পাত্রাপাত্র ভেদ না করিয়া, অর্থের মাপ ও মাত্রা বিচার না করিয়া এমন করিয়া, আত্মভোলা হইয়া পরার্থে নিজ অর্থ ত্রহাতে ছড়াইয়া দেওয়ার এমন আশ্রুমান্তর্গক ক্রান্ত কথনো দেখি নাই।

এরপ মরিয়া হইয়া নিজেকে প্রায় নি:সম্বল করিয়া দান করাকে সংসারী বিজ্ঞেরা হয়তো কত না বিজ্ঞাপ বচনে সমালোচনা করিয়াছেন! কিছু এরুপ

দানের ও দানশক্তির আসল বিচারক যিনি তিনি উহার আদর বুঝিয়াছেন! হিসাব করিয়া আত্মতাাগ, পরোপকার, ও দান করার পাটোয়ারী বুদ্ধি হইতে ভগবান মহারাজকে বাঁচাইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন তিনি উপলক্ষ্য মাত্র, আসল ঐশ্বর্যাময়ের নিয়োজিত তিনি দানকর্ত্তা মাত্র; অর্থ কোথা হইতে আসিবে সেই অর্থবানই তা ভাবিবেন!

আমরা মামুষকেই দেথি! মামুষের কাজ কর্ম্ম মামুষেরই ঘাড়ে চাপাইরা তার দোষ গুণ সমালোচনা করি! কিন্তু মামুষের পিছনে ভগবানকে দেথি না! অসংখ্য সদ্গুণের অসীম ভাণ্ডাররূপে সর্ব্বদা লোকলোচনের অন্তরালে আছেন এই বিশ্বশক্তি, বিশ্বাত্মা বা ঈশ্বর; মামুষ,—বিশেষ গুণশক্তিযুক্ত মামুষ এই ভগবানেরই তৎ তৎ গুণের প্রতীক মাত্র বা গীতার ভাষায় বিভৃতিরূপ।

আমাদের মহারাজ ছিলেন ভগবানের মূর্ত্তিমান্ দয়া। লাঞ্চিত, অবহেলিত হইয়া এই ভাগ্যবান পুরুষ ভাগ্যোদয়ের পূর্ব্বে এক সময়ে সাধারণ মামুষের মতই বহরমপুর সহরে সাধারণ গৃহস্থের ক্রায় বাস করিতেন! এবং এই রাজবাটীতেই সাধারণ নিমন্ত্রিতের মত সাধারণ পংক্তিতে বিদয়া কর্ত্তব্য শেষ করিয়া চলিয়া আসিতেন! তারপর যখন মহারাণী স্বর্ণমন্ত্রীর দেহত্যাগ হয় তখন এই বিপুল ঐশর্ব্যের উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া কি সে ভীষণ ষড়যন্ত্র ও সংগ্রাম! ভগবান অস্তরাল হইতে মৃত্র হাসিয়া সমস্ত ষড়যন্ত্র ফুৎকারে ছিয় করিয়া আপনার নির্ব্বাচিত পাত্রকে আনিয়া এ গদীতে বসাইলেন! দেশ অচিরে ব্রিল রামের অ্যোধ্যায় রামেরই আবির্ভাব হইল।

এরপ কেত্রে অ্যাচিত অপ্রত্যাশিত ভাবে অতুল ঐশ্বর্যাের মালিক হইলে
মাথা ঘুরিয়া যায়, মালিক দিনে তারা দেখে! কিন্তু আমাদের মহারাজ নামেই
ঐশ্ব্যাবান মহারাজ হইলেন; ব্যবহারে, বিনয়ে, শিষ্টাচারে, স্বজন-বাৎসল্যে, আহারে
বিহারে, তিনি সেই সাধু সজ্জন মিষ্টভাষী স্থজদ বন্ধু 'মণীক্র বাবুই' ছিলেন!
পরিবর্ত্তন কেবল হইল সংপ্রবৃত্তির ক্রণে! দীন মণীক্র বাবু হইলেন দীনবন্ধ্
মহারাজ! কাশিমবাজারের গদীতে ঈশ্বরয়পাধিষ্ঠিত না হইলে কে ভাবিতে পারিত
ইহার নীরব হুদয়ে গোপনে লুকানো ছিল এরপ হুদম দেশপ্রীতি!

কিন্নপ দেশপ্রীতি ? রাষ্ট্রনৈতিক দেশ-নায়কের দেশপ্রীতি হইতে ইহা বস্তুত্বে ভিন্ন নহে, ভিন্ন শুধু প্রকাশভঙ্গীতে !

দেশের উপকার সাধিত হয় কায়, মন, বাক্য ও অর্থে। মহারাজ্বের উদারতম মন স্বদেশের হিতজন্ম অর্থের সন্থাবহারে বন্ধপরিকর ছিল! কত রকমে, কত দিকে, কত ভদীতে কত না বিবিধ অন্তর্চানে তিনি দেশার্থে অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন! কিন্তু হুর্ভাগা দেশের হঃথ এই যে, এই সাধুধনী মহারাজ্বের প্রদত্ত অপরিমিত অর্থের সঙ্গে অন্থ অন্থ সাধুবৃদ্ধিজীবী কর্মীর যদি সহায়তা ঘটিত তবে কি স্থবর্ণ ফলই না এই বিপুল অর্থব্যয় হইতে হইত!

মহারাজ দিয়া গিয়াছেন, ঠিকিয়াছেন, আবার দিয়াছেন; সেই ঠিকের সঙ্গেই সাহচর্য্য চাহিয়াছেন, কিন্তু হায় ভাগ্যহীন দেশ! আজ দেশ ব্ঝিবে এবং দেশের সেই ঠক প্রবঞ্চকরা ব্ঝিবে ঠিকিল কে!!

এ দেশের যে কি অভাব, কি অভাব পূর্ণ হইলে দশজন স্থথে থাকিবে তাহা তিনি ব্ঝিয়াছিলেন'! সব দানের চেয়ে শ্রেষ্ঠদান জ্ঞানদান, বিখ্যাদান! নানা ধরণের দানরত্বে তাঁহার গৌরবমূক্ট রচিত; কিন্তু এ মূক্টের মধ্যমণি 'বিখ্যাদান'।

এই বিভাদানের জন্ম তাঁহার জীবনব্যাপী মোট অর্থ ব্যয় কোটী মুদ্রায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যে যথনি বলিয়াছে জানাইয়াছে, অমুক স্থানে বিভাস্থান নাই, অমনি মহারাজের মুক্ত হস্ত তহুদ্দেশ্যে অর্থদানে উন্ধৃত !! কত যে দ্রদেশাগত দীনদরিদ্র ছাত্র গোপনে অর্থ সাহায্য পাইত তাহার ইয়ন্তা নাই!

তিনি যেমন নিকাম অন্তরে দেশের ও দশের সেবা করিয়াছেন; সেই দশ জনের হজনও যদি কথঞ্চিৎ নিকামভাবেও তাঁহার সেবার প্রতিদান দিত, তাহা হইলে তাঁহাকে শেব বয়সে অর্থায়কুল্যের অভাব বোধ করিতে হইত না! এইরূপে একজন নিঃমার্থপ্রাণ ঐশ্বর্যাপতির স্বর্গলাভ দেশের পক্ষে যে কত হুর্ভাগ্য তা দেশ ব্রিবে, যথন দেখিবে ইহার অভাব যুগান্তেও পূর্ণ হইবে না! অর্থ তো অনেকের আছে! মহারাজের অপেকা অর্থশালী হয়তো আরো আছেন, কিন্তু এত বড় উদার দেবহুর্ল ভ্রদ্মর লাভ সহজে তো আর হয় না! মহারাজাতে এতগুলি মহৎ গুণ একীভূত হইয়াছিল এমনি ভাবে যে, এমন সংযোগ সহজে দেখা যায় না, অতুল ঐশ্বর্য্য অথচ ঐশ্বর্য্যে অনভিমান; ভোগশক্তি ও স্থ্যোগ অথচ ভোগে অনিচ্ছা; উচ্চ পদমর্য্যাদা অথচ বিনম্ম; দেশসেবার ইচ্ছা আকাজ্জা এবং সেবা করিবার যোগ্য শক্তি ও অর্থ ও প্রবৃত্তি!! গীতায় যে আদর্শ নিকাম কন্মীর গুণবর্ণন আছে মহারাজের প্রতি তাহা

প্রমোজ্য; এই সব গুণগুলি প্রায়ই একত্র সমাবিষ্ট কোন পুরুষে দেখা যার না ;
কিন্তু গ্রহগণের অপূর্ব্ব সমাবেশফলে এই সব গুণ আমাদের মহারাজের মধ্যে
একীভূত হইয়া পরস্পার পরস্পারের সহায়তা করিয়া সোনায় সোহাগার মতই কাজ করিয়াছে।

এই অপূর্ব্ব গুণসমাবেশ ও সংযোগের ফলেই মহারাজ চরিত্র গীতোক্ত আদর্শ নিকাম কর্মবোগীর লক্ষণযুক্ত হইরাছে।

মহারাজের যতগুলি গুণ সব গুলিরই দৃষ্টান্ত স্বরূপ অনেক কাহিনীই অনেকে, জানেন; সেই কাহিনী গুলিই একত্র করিলে একটা স্থুখপাঠ্য শিক্ষণীয় গ্রন্থ হয়। এ কার্য্য তাঁহার জীবনচরিত-লেখক ভূলিবেন না।

আমরা তাঁহার পবিত্র শ্বতির নিকট ভক্তি ও ক্লতজ্ঞতাজ্ঞাপক নমস্কার করিয়া বিদার লইতেছি।

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তাঁহার স্থযোগ্য একমাত্র বংশধর মহারাজকুমার প্রীশচক্র আজীবন মহামহিমময় স্বর্গীয় পিতৃদেবের পুণা পদাঙ্ক অন্থসরণ করতঃ নিজেকেই যোগ্য পিতার সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ, গরিষ্ঠ ও জীবস্ত "শ্বতিক্তম্বরূপে" বাঙ্গালা দেশের পুণ্য বক্ষে জাগাইয়া রাথুন! পুত্রের ভিতর দিয়াই পিতা অমর হউন!

প্রীঅতুলচক্র দত্ত

"সহৰাস-আইন পাশ হইয়া গেল। ভারতবাদী নির্বোগ্য হইরাছে। বৃটিশ গভর্ণবেণ্ট ভাহার পরীক্ষার জভ ক্রমে ক্রমে এক একটি অশান্ত্রীয় প্রথা আইনবন্ধ করিয়া ভারতবাদীর নির্বাধ্যভার পরীক্ষা লইবেন।"—মণীক্রচন্দ্র। ১২৯৭—২১শে চৈত্র।

## রাজর্ষি-প্রয়াণ

পূর্ণ করি' নিজ হাতে সারদার অকালবোধন,
বিশ্বমান্তকার পূজা হে রাজর্ষি, করি' সমাপন—
বিজয়ার মহোৎসব ইহজন্মে করি শেষবার,
তব প্রিয় কর্ম্মরণে কর্মযোগী নামিলে আবার
শেষ রণ-রক্ষ তরে। অন্ধকার হয়ে আসে পথ,
ভগ্ন দেহ—তবু তব অবিরাম ছুটে কর্ম্মরথ।

অনস্ত নিম্নতি-পথে দিনমণি গেল অস্তাচলে,
চাঁদ উঠিল না আর, তবু তব কর্ম্মরথ চলে।
আবার কাঁদিস্থ মোরা—কর্ম্মরথে ভগ্ন দেহ মন,
সম্মুথে আঁধার রাত্রি কক্ষে তব ফির গো রাজন!
কর্ম্মের বিজয়-মাল্য শোভিতেছে দেখি তব গলে,
সামাহ্দের রাজস্ব্য, ফিরে এস বিশ্রাম-অচলে।
তবু তুমি শুনিলে না, হাসিল সে নিম্নতি হর্কার,
অকস্মাৎ ইক্রপাত!—চারিদিকে উঠে হাহাকার।

শোকার্ত্তের আর্দ্তনাদে ভরে গেল রাজপুরান্ধন,
জীবনের পথযাত্রা নিজে কি করিলে সমাপন?
কারো মানা শুনিলেনা, নিয়তির একি হায় খেলা,
কর্ম্মের অমৃত আজি ভয় দেহে বিষ উগারিলা।
মণীক্রের শয়া এযে শরশ্যাা জাগে আজি মনে,
বাংলার ভীম্মদেব পড়েছেন আজি রণান্ধনে।
সাহিত্য-প্রান্ধণে আজি স্বাগত হে সহস্র ফান্ধনি,
কে আজি করিবে পূজা বাংলার ভীম্ম-নৃপমণি!

মানবের হংথ তাঁর শর সম বিঁধে বক্ষে আজ,
নিখিল মানব-হংথে শর-শয়া নিল মহারাজ।
আপনার সব স্থুখ নিংস্ব করি' দেশ-অঞ্জ্জলে,
নিজে নীলকণ্ঠ তিনি এ বিশ্বের বিষ ধরি' গলে।
ওরে ভ্রান্ত, রোগ জরা মৃত্যুশ্যা বাহিরে সে জাগে,
আত্মার অমৃত-শ্যা আনন্দের আজি ফুল-বাগে।
সারা জীবনের কর্ম্মে হোমশিখা জাগে চিত্ত খিরে,
বন্দনা-সলীত উঠে অলকনন্দার হুই তীরে।

হে রাজেন্দ্র, নাহি ছঃখ, নাহি রোগ নাহি মৃত্যুভয়,
নহ তুমি বদ্ধ জীব, নহ দেহ, তুমি যে ছর্জয়,
অনস্ত চিনায় শক্তি, থগু রূপে বিশ্বে কর লীলা,
লীলা ফুরায়েছে তব তাই আজি ছিয় করি' দিলা—
মর্ক্তোর এ দেহ-য়য়। চলিয়াছ নিজ দিব্য ধাম,
মোরা ভ্রান্ত মৃত্যু ভাবি' তোমা লাগি কাঁদি অবিরাম।
নমো নমো, হে রাজর্ষি, বাংলার মানব-প্রধান,
পড়ে র'ল রামরাজ্য, রামচন্দ্র করিল প্রয়াণ!

শ্রীশোরীন্দ্রনাথ ভটাচার্যা

"হৃদয়ে দেবস্থবিকাশের প্রতিকূল সমস্ত প্রস্তাব হইতেই হিন্দুশান্ত্রকারগণ সমাজকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিরাছেন।"—মণীপ্রচন্দ্র। ১৩২৪—বৈশাথ।

# সৰ্বত্যাগী মণীব্ৰুচব্ৰু

প্রায় ৩৮ বৎসর পূর্বে, তথন বহরমপুর কলেজে বি, এ, ক্লাসে পড়ি। একদিন অপরাক্তে কলেজ হইতে বাটি প্রত্যাগমন কালে, এখন ষ্ট্যাণ্ড রোডের যে স্থানে বহরমপুর মধ্যবন্ধবিভালয় অবস্থিত, তাহার নিকটে আমার সমবয়য় এক যুবক, পরে জানিলাম রাজেন—আমাকে আসিয়া জানাইলেন যে, তাঁহার মাতৃল মহাশয় আমাকে ডাকিতেছেন। যুবককে অমুসরণ করিয়া পরলোকগত ডাঃ রামদাস সেন মহাশয়ের বাটীর নিকটয় একটি ভাড়াটিয়া বাটীতে গেলে, এক স্কুত্রী সৌম্য মূর্ত্তি আসিয়া স্লিয়হাস্তোজ্জল মুখে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া তাঁহার পরিবারয় কয়েকটি বালককে পরদিন কলেজ যাইবার পথে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া বিভালয়ে ভর্তি করিয়া দিতে অমুরোধ করিলেন। অমুরোধ যৎসামান্ত, কিন্তু যে ভাবে, যে মধুর সলজ্জ বিনয়ের সহিত অমুরুদ্ধ হইয়াছিলাম, বোধ করি অমুরোধ কঠিন হইলেও তাহা প্রত্যাখ্যানের উপায় থাকিত না। কাশীমবাজারের ভাবী অধীয়র, বাঙ্গালার গৌরব-রবি, মণীক্রচক্রের সহিত ঐ ভাড়াটিয়া বাটীতে এইরূপে আমার প্রথম পরিচয় য়্থাপিত হইল।

তাহার পর, তাঁহার রাজ্যলাভের পূর্ব্বে কয়েকবংসর ধরিয়া নানা কার্য্যে ও নানা উপলক্ষে সেই পরিচয় উত্তরোত্তর গাঢ় ও ঘনিষ্ঠ হইতে লাগিল। বহরমপুরের সেনবংশীয় জমিদারবাব্গণের সহিত তাঁহার অতিশয় হল্পতা ছিল, তিনি যথন জানিলেন যে আমি তাঁহাদের সহিত আত্মীয়তাহত্তে আবদ্ধ, তথন তিনি অধিকতর ক্লেহে আমাকে টানিয়া লইলেন।

ভবিশ্বৎ জীবনে তাঁহার যে সকল সদ্গুণ চরমক্র্তি পাইরাছিল, ঐ সময়েও কিন্তু তাহার কোনটীরই একান্ত অভাব দেখিতে পাই নাই। অসীম সহিষ্কৃতা, অসাধারণ চিত্তসংযম, মনের গভীর ঔদার্য্য, মধুর আলাপন, হংস্থের সাহায্য, ধর্মে প্রগাঢ় ভক্তি প্রভৃতি সকল গুণেরই তিনি তথনও অধিকারী ছিলেন, রাজ্যপ্রাপ্তির সহিত এগুলি লাভ করেন নাই। পরিবারের মধ্যে তিনি তাঁহাকে দিয়াই যে মহান্ আদর্শ সম্প্রে স্থাপন করিয়াছিলেন, সে আদর্শ পরিবারের অক্সান্ত সকলেই অমুকরণ ও অমুসরণ করিবার স্ব্যোগ পাইয়াছিলেন, ফলে নন্দী পরিবারের ভিতরে

সর্ববদাই একটা স্থল্য প্রীতিভাব বিরাজ করিত। ঐ সময়েই বহরমপুর ওয়ার্ড হইতে মিউনিসিপালিটির কমিশনার হইবার প্রার্থী হওয়ায় তাঁহার জনসেবার্থে আত্মনিয়োগের স্পৃহার পরিচয়ও সকলে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বলাবাহল্য প্রার্থী হইয়া তিনি সকলকাম হইয়াছিলেন এবং সফলকাম হইয়াই তিনি তাঁহার কর্ত্তব্যের অবসান মনে করেন নাই, বহরমপুর ওয়ার্ডের সর্ব্বাঙ্গীণ উয়তির জন্ম তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেন।

তাঁহার স্বভাবের মাধ্যাগুণে রাজা হইবার পূর্ব্বে জনসাধারণের অস্তরে তিনি কতথানি স্থান অধিকার করিয়া লইতে সমর্থ হইরাছিলেন, তাহার প্রবৃষ্ট দৃষ্টান্ত, ১৩০৪ সালে তাঁহার রাজ্যলাভ করিয়া কলিকাতা হইতে আজিমগঞ্জের পথে ষ্টামারে আসিয়া ৮হরিবাব্র বাঁধা ঘাটে অবতরণের সময় সেই রিরাট জনতার বিপূল আনন্দোলাস। অগণিত লোক-সমুদ্রের মধ্যে উখিত সঘন জয়ধবনি আকাশ বাতাস পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল, সহস্র সহস্র বয়ঃকনিষ্ঠের নময়ার লাভ করিয়া মহারাজ মণীক্রচক্র ঘাটে উঠিলেন এবং সেই বিরাট জনতা সমভিব্যাহারে প্রথমতঃ বন্ধুবর বিষ্ণুচরণ সেন জমিদার মহাশরের স্থপরিচিত বাগান বাটীতে উঠিয়া অসামান্ত বন্ধু প্রীতির পরিচয় দিয়া, তথা নিজেকে সাধারণের নিকট প্রিয় হইতে প্রিয়তর করিয়া, তবে মহাসমারোহে মিছিল যোগে কাশীমবাজার রাজবাটীতে গিয়া রাজতক্তে উপবেশন করিলেন।

সেই বৎসরই বড়দিনের ছুটীর সময় কাশীমবাজারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে নানাকথার সহিত ইহাও বলিয়াছিলাম যে, বিদেশে চাক্রী মনঃপৃত হইতেছে না। তিনি তৎক্ষণাৎ কহিলেন, "ও চাক্রী আর করিতে হইবে না—আপনি এথানে আসিয়া আমাকে সাহায্য করুন।" গভর্ণমেন্টের চাক্রী ত্যাগ করিয়া আসিলাম।

তাহার পর হইতে এবাবং, এই স্থণীর্ঘ ৩৩।৩৪ বংসর কাল প্রতিদিন বে দেশবরেণ্য মহাপুরুষের, যে দানবীর ও কর্ম্মবীরের অতি সাল্লিখ্যে তাঁহার সহচর, অন্তব্য ও পার্ষ্চররূপে—জীবন যাপন করিরা গৌরব অন্তত্ত্ব করিয়াছি, যে স্পর্শমণির সংস্পর্শে আসিয়া সতত নিজেকে ধন্ত মনে করিয়াছি—আজ তিনি নাই! হায়রে! কাশীমবাজারে নাই, সৈদাবাদে নাই, কলিকাতার হর্ম্মে নাই, স্বর্গাদিশি গ্রীরসী

বন্ধভূমে, অথবা এই বিজ্ঞীর্ণ ধরাধামের কোথাও নাই, খুঁজিয়া পাই না।
মহারাজ মণীক্রচক্র চলিয়া গিয়াছেন, পশ্চাতে শত-সহস্র-লক্ষাধিক কীর্ত্তিজ্ঞ শাখতকালের নিমিত্ত প্রোথিত করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার হতভাগ্য দেশ যথন তাঁহাকে আরও—আরও বেশী করিয়া পাইবার প্রয়োজন অমুভব করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে তিনি চলিয়া গিয়াছেন। কত কথাই না আজ মনে পড়িতেছে, এক এক করিয়া প্রতিদিনের কত ঘটনা—কত মুখ হৃঃথ বিজড়িত শ্বৃতি মনের প্রতি কোণে কোণে ভাসিয়া উঠিতেছে—লিখিয়া কত জানাইব ? প্রতিদিনই ত তাঁহাকে দেখিয়াছি, কিন্তু আশ্চর্য্য, প্রতিদিনই তাঁহার অমিয়মাখা চরিত্রের নব নব বিকাশ দেখিয়া বিমোহিত হইয়া গিয়াছি—লিখিয়া কি তাহা জানান যায় ?

রাজ্যলাভের কিছুকাল পরেই মহারাজ যথন প্রথম মফঃস্বল পরিদর্শনে বহির্গত হইয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া বনগাঁওয়ে তাঁবু করিলেন, তথন সেই রাত্রিতে তাঁহারই তাঁবুর ভিতর বহরমপুরের স্বনামধন্ত ডাক্তার ৮ব্রজেক্রকুমার সেন মহাশয় ও আমি শরন করিয়া ছিলাম। আমার ও ব্রজেক্সবাবুর উভয়েরই নিদ্রাকালে উচ্চ নাসিকা-ধ্বনি হইত। গভীর রাত্রিতে বাহিরে যাইবার প্রয়োজনে নিদ্রাভক হইলে দেখিলাম মহারাজ হই হাত গণ্ডদেশে স্থাপন করিয়া চুপ করিয়া শ্যার উপরে বদিয়া আছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, "হুই পাশের এত শব্দে কি ঘুম আদে ?" লজ্জিত ও বাথিত হইয়া আমি প্রস্তাব করিলাম, আর কোন তাঁবুতে গিয়া ঘুমাই ; কিন্তু সমস্ত রাত্রি জাগরণের ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া সেই পরম সহিষ্ণু পুরুষ কিছুতেই এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। আর এক দিনের ঘটনা বলি :--মহারাজের পছস্কসই একটী নবক্রীত বছমূল্য পরিচ্ছদের ভিতরে সীতানাথ নামক তাঁহার জনৈক খানসামা কি ভাবিয়া একটা ফুললতেলের বোতল রাখিয়া দেয়, এবং পরে দৈবক্রমে ঐ বোতল ভালিয়া গেলে পরিচ্ছদটা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। সক্রোধে আমি কহিলাম, "লোকটাকে এই মুহুর্তে বিদায় করে দেওয়া উচিত", ভনিয়া দন্তার অবতার মণীক্সচক্ত ধীরে ধীরে কহিলেন, "তাইত, বিদায় দিলে ধাবে কোথায়, খাবে কি?" আর একদিন, তাঁহার নিকটে বসিয়া আছি. এমন সময় তাঁহার ফরাস্থানার দারোগা তারক বাবু আসিয়া অভিযোগ করিলেন, "দেখুন, বড় ঝাড় তাঁহার বুদ্ধ ফরাস ভাষিয়া ফেলিয়াছে।" শুনিয়া বিচারক মহারাজ কহিলেন, "দেখুন, আগে থোঁজ নিন, যদি তার অসাবধানতার জন্ম ঝাড় ভেঙ্গে থাকে, তবে তার শাস্তি পাওয়া

উচিত, নইলে পৃথিবীতে কিছুই ত চিরস্থায়ী নয়, আপনিও চিরকাল থাক্বেন না, আমিও চিরকাল থাক্ব না, একটা ঝাড় যদি গিয়ে থাকে, কি আর কর্ম ?" এই রকম ঘটনা কতশত ঘটিয়াছে, তাঁহার দেবোপম চরিত্রের কত দিক কত ঘটনায় যে ক্ষুরণ হইয়াছে, লিথিয়া তাহার কত শেষ করিব ?

বহরমপুরের জনসাধারণ কোন বিষয়ে অত্যন্ত অভাব বোধ করিতেছে, এ কথাটা ভনিতে তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না ; ইহা তাঁহার পক্ষে চিরদিন অসহনীয় ছিল। তাঁহার প্রাণপ্রিয় বহরমপুরের স্বাস্থ্যোমতির জন্ম তিনি ছই লক্ষ আশী হাজার টাকা ব্যয়ে জলের কল স্থাপন করিয়া দিলেন, বহরমপুরের বালকদিগের শিক্ষালাভের জন্ম এক লক্ষ বৃত্তিশ হাজার টাকা দিয়া কলেজিয়েট স্থলের স্থরমা অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া দিলেন। তিনি বহরমপুর কলেজে প্রতি বৎসর বহ হাজার টাকা দান করিতেন, বহরমপুরের বালিকাদিগের শিক্ষার পথ প্রশক্ত করিবার নিমিত্ত মহাকালী পাঠশালার যাবতীয় ব্যয়ভার নিজন্বন্ধে বহন করিতেন, করিয়াও তুপ্ত হইতে পারিলেন না, সৈদাবাদ লর্ড হার্ডিঞ্জ উচ্চ বিচ্ছালয় বন্ধ ব্যয়ে স্থাপিত করিলেন, থাগড়ায় লণ্ডন মিশনারী সোসাইটীর স্থলের নৃতন বাটী প্রস্তুতকালে প্রভৃত অর্থ সাহায্য করিলেন, বহরমপুর আদর্শ জাতীয় বিষ্যালয়ের প্রাণরক্ষাকল্পে মাসিক ১০০ টাকা সাহায্য করিতে লাগিলেন, এইরূপ আরও কতশত—কত আর বলিব ? কিন্তু বহরমপুরের কথা স্বতন্ত্র, বাঙ্গালাদেশের কয়টা বৃহৎ প্রতিষ্ঠান সাহস্কারে বলিতে পারে যে, প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে মহারাজ মণীক্রচক্রের সাহায্য ব্যতীত আৰুও বাঁচিয়া আছে ? বুহত্তর বঙ্গেরই বা কোন অংশ দর্শভরে বলিতে পারে যে, অভাবে এই দানবীরের নাম একবারও স্মরণ করে নাই ? মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, শিক্ষার জন্ম তিনি এক কোটী টাকা ব্যয় করিয়াছেন, কিন্ধ আমি জানি, প্রকাশ্যে ও গোপনে এই দানের পরিমাণ ছই কোটীর বড় বেশী ন্যন নহে।

উপযুক্ত পরিমাণ শিক্ষা ব্যতীত যে এই অধংপতিত জাতির পুনরভ্যথানের দিতীয় পহা নাই, এই মহাসতাটা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং তাহা জীবনে নিমেষের জন্ম বিশ্বত হন নাই। তাই সমগ্র দেশব্যাপী শিক্ষাপ্রসারের জন্ম সেই অক্লব্রিম দেশপ্রেমিকের এই অসামান্ত দান, এত প্রচেষ্টা, এত উৎকণ্ঠা। বিশ্বমন্তব্ধের প্রাণম্পর্শী সংখদোক্তি—"বাদালার ইতিহাস নাই" যেন মূর্ব্ব হইয়া তাঁহার কর্ণে ঘ্রিয়া ফিরিয়া প্রতিধ্বনি করিয়া যাইত, লক্ষায় তিনি অধোবদন

হইতেন। তাঁহার ও তাঁহার জাতির—হিন্দুম্সলমান-সংগঠিত বান্ধালী জাতির এই লজ্জা অপনোদনের জক্ত তিনি বহুবারে প্রাচীন মুদ্রা, প্রাচীন হস্তালিখিত পুঁথি, প্রাচীন চিত্রাবলী প্রভৃতি ইতিহাসের উপকরণগুলি দেশ বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিতেন এবং তাহার কিছু কিছু বন্দীয় সাহিত্যপরিষৎ প্রভৃতি জাতীয় প্রতিষ্ঠানে সদ্মবহারের আশায় সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন; বন্দীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম প্রাদেশিক সন্মিলনের পুণ্যোৎসব তাঁহারই যত্তে কাশিম বাজারে তাঁহারই প্রাক্তণে তিনি স্থসম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং সেই পরমোৎসব যাহাতে প্রতিবৎসর বিভিন্ন স্থানে সমাধা হয়, যাহাতে বান্ধানার সারস্বত কুজের একনিষ্ঠ সাধকগণ বৎসরে বৎসরে একত্র মিলিত হইয়া পরম্পরে ভাবের আদান প্রদান করিতে পারেন, তাহার জন্ম আন্তরিক প্রার্থনা জানাইয়া বন্ধবাসীমাত্রেরই অশেষ ক্রতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। বন্ধীয় সাহিত্যপরিষদের পবিত্র মন্দির, সেও ত বন্ধভাষার একান্ত অমুরক্ত সেবক মণীক্রচক্রেরই প্রদত্ত ভূমিতে দণ্ডায়মান, তাঁহারই অর্থে পুই। নিজের জ্ঞানপিপাসাও তাঁহার বড় একটা কম ছিল না, তাঁহার পারিবারিক বিরাট গ্রন্থাগার হইতে অবসর পাইলেই তিনি পুত্তক বিশেষতঃ ধর্ম্মপুত্তক লইয়া অধ্যয়ন করিতে করিতে তন্ময় হইয়া পড়িতেন।

কিন্তু দানই তাঁহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় বৈশিষ্ট্য ছিল। দেথিয়াছি দান করিয়া তিনি একটা হুপ্তি পাইতেন একটা আনন্দ উপভোগ করিতেন। সে হুপ্তির সে আনন্দের স্বরূপ বুঝাইবার সাধ্য নাই, কিন্তু তাহার একটা পরিস্ফুট ছায়া যথন চোখে মুখে ভাসিয়া উঠিত, তথন বুঝিতাম এ আনন্দে ক্লুত্রিমতার লেশ মাত্র নাই, এ এক শুভ্র আনন্দ, অনাবিল, অপার্থিব আনন্দ, বাহা যিনি হিসাব করিয়া দান করেন না, বিচার করিয়া দান করেন না, যে দাতা দানের সময় জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়, বয়স প্রভৃতির কোন প্রশ্নই উত্থাপন করেন না—তিনি ভিন্ন সংসারে অপর কাহারও উপলব্ধি করিবার শক্তি নাই। প্রার্থী, অথচ মহারাজ মণীক্রচক্রের ছারে প্রত্যাখ্যাত এরূপ লোক আছে কিনা জানি না, থাকিলেও অতি বিরল।

কালালী ভোজন করাইতে তাঁহার যে কি অপরিসীম আগ্রহ ছিল, তাহা বর্ণনাতীত। মনে পড়ে, ১৩০৭ সালে জোর্চপুত্র মহিমচক্রের বিবাহোপলক্ষে কালালী ভোজনের সময় তাঁহার স্বহন্তে সংখ্যাতীত কালালিগণকে পরিবেশনের কণা ; ঘন্টার পর ঘন্টা, বেলার পর বেলা পরিবেশন করিয়া যাইতেছেন—বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, ক্লান্তি নাই, বিরক্তি নাই, কার্পণ্য নাই,—দেখিরা বিদেশাগত

নিমন্ত্রিত ধনী সম্প্রদায় অতীব বিশ্বয়ে অভিভৃত হইয়া গিয়াছিলেন। মনে পড়ে, ১০১১ সালে তাঁহার মাতামহী রাণী হরস্থলরীর দানসাগর প্রাদ্ধে ন্যুনাধিক ধাট হাজার কালালীর সমাবেশের কথা; মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, সাঁওতাল পরগণা, নদীয়া, মালদহ, রাজসাহী, প্রভৃতি দ্রদেশ হইতে কাতারে কাতারে কালালী আসিতেই লাগিল, এবং আসিয়া প্রত্যেকে একটাকা নগদ, একথানি কাপড়, একসের চাউল, এক সরা চিড়ে মুড়কী, চারিথানা লুচি ও চারিটী বিভিন্ন প্রকারের সন্দেশ প্রাপ্ত হইয়া আর্ত্তের বন্ধুর জয়গান করিতে লাগিল; সেবারে ভিঙ্ এতই হইয়াছিল যে, ক্ষীণ ক্লিষ্ট পাঁচজন কালালী মৃত্যুমুথে পতিত হয়, এবং আটজন গর্ভবতী রমণীর সস্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া যায়। এই বিরাট ক্রিয়া উপলক্ষে অসংখ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদায় দেওয়ার ভার ছিল স্বর্গীয় বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয়ের উপর, এবং পূর্ণ-বিদায়ের পরিমাণ ছিল এক শত এক টাকা।

ধর্ম্মে তাঁহার কিরূপ অশেষ ভক্তি ও অটল বিশ্বাস ছিল, তাহাও আজ নৃতন করিয়া বলিবার অপেক্ষা রাথে না। গৌড়ীয় বৈশুব সম্প্রদায়ের ভিতরে কালক্রমে যে ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছিল তাহার প্রতিকারের নিমিত্ত সেই পরম ভাগবত আজীবন আন্তরিক চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং অন্ততঃ কতকাংশে যে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। প্রতি বৎসর বৈশুব সন্মিলনীর উৎসব তাঁহার ভবনে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত। মনে পড়ে, উৎসবান্তে প্রতি বৎসর শ্রীশ্রীবিগ্রহ লইয়া তাঁহার বাটী হইতে বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া প্রথর আতপদগ্ধ পথে ধর্ম্মপ্রাণ মহারাজ নগ্রপদে, অনার্তমন্তকে, কত আগ্রহে, কত উৎসাহে, কেমন করিয়া সমগ্র বহরমপুর সহর পরিক্রম করিয়া আসিতেন। তছ্যতীত, খড়দহ, শান্তিপুর, নবদীপ, শ্রীথণ্ড প্রভৃতি বৈশ্ববতীর্থে বৈশ্বব সম্মিলনীর বার্ষিক উৎসব ক্রিয়াণ্ড তিনি প্রভৃত অর্থব্যয়ে সম্পন্ন করিতেন।

"অধনেন ধনং প্রাপ্য তৃণবৎ মক্ততে জগং" এই প্রবাদ বাক্য মহারাজের সম্বন্ধে বার্থ—শতধা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। সফল যে কথাটা হইয়াছিল, তাহা "রাজর্বি"। জন্মান্তরের স্ফুকতি যদি তাঁহার রাজার ঐশ্বর্য্য, বৈভব ও প্রতিষ্ঠার বিধান করিয়াছিল, ঋষির চরিত্রবল, ঋষির সহিষ্ণুতা, ঋষির শম, দম ও তিতিক্ষা—এগুলি আগে বিধান করিয়াছিল। অহমিকা রাজর্বি মণীক্রচক্রের মনকে স্পর্শাও করিতে পারে নাই – তাহার ত্রিদীমায়ও আসিতে পারে নাই। তাই, নিতান্ত নগণ্য পর্ণকৃটীর-

বাসীও তাঁহাকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিবার ম্পর্কা রাথিত, কারণ সে জ্ঞানে, সেই নিরহকারের প্রতিমূর্ত্তির নিকট প্রত্যাখ্যানের আশকা নাই; নিতাস্ত নিঃস্বও তাঁহার সহিত একাসনে বসিয়া বহুক্ষণ নিঃসক্ষোচে আলাপন করিবার সাহস রাখিত, কারণ সে জ্ঞানে, সেই শুল্রাসনে অকিঞ্চন বলিয়া তাচ্ছিল্যের কোনও সম্ভাবনা নাই।

এখানে একটা কথা বিলব, তাঁহার উপাধিগুলি প্রাপ্তির কথা। এই রহস্তময়ী ধরণীর যত রহস্ত আছে, 'উপাধি' নামক রহস্যটি ব্কিতে পারি না; কেন না যাঁহারা তাহার জক্স লালায়িত, তাঁহাদের অনেকের নিকট স্পর্শতরে পলায়ন করে, আর যাহারা তাহাকে সর্বাল পরিহার করিতে সচেষ্ট, তাঁহাদের অনেকেরই কঠে আসিয়া দিনে দিনে আলিকন করে। কারণ যাহাই থাক, মহারাজ এই আলিকনের তীত্র আলায় জালিতে কদাপি কামনা করেন নাই, অথচ তাঁহার গুণমুগ্ধ সরকার বাহাছর এবং ভারতীয় পণ্ডিতমগুলী ও জনসাধারণ তাঁহার উপর স্নেহের অত্যাচার করিয়া তাঁহাকে এই আলিকনে বন্ধ হইতে বারে বারে বাধ্য করিয়াছিলেন। যাঁহারা মহারাজের ভিতরকার প্রকৃত মামুষটাকে সম্যক চিনিতে পারেন নাই, তাঁহাদের হুর্ভাগ্য, কিন্তু আজ তাঁহারাও জানিয়া রাখিতে পারেন, অন্তিম শ্যায় যখন মৃত্যু-কালিমা তাঁহার চোথে মুথে বৃকে ঘনাইয়া আদিতেছিল, যখন তাঁহার পার্থিব কণ্ঠ চিরদিনের মত রক্ষ হইয়া আদিতেছিল, তখনও তিনি তাঁহার প্রাণাধিক পুত্র শ্রীমান্ শ্রীশচন্দ্রকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, "অযথা নামের জক্ত অর্থবায় করিও না।"

যাহাই হউক, খৃষ্টীয় ১৮৯৮ সালের ৩০শে মে তারিথে (বাং ১৭ই জৈছে, ১৩০৫) তিনি "মহারাজ" থেতাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার অসীম গুণবন্তার উত্তরোত্তর পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে, মহামাল্প ভারত-স্মাটের জন্মদিন উপলক্ষে, ওরা জুন তারিথে, সরকার তাঁহার প্রতি অত্যুচ্চ সম্মান প্রদর্শনের নিমিন্ত তাঁহাকে "কে, সি, আই, ই" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। এই উপাধি মহারাজের সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছে, কি মহারাজের আশ্রয় পাইয়া ভাহারই মর্যাদা বাড়িয়া গিয়াছে, সে বিচার আজ্ব নাই করিলাম, কিন্ত বিদেশী সরকারও ত তাঁহার গুণের তারিফ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। ব্রিটশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশান্ কর্ড্ক মনোনীত হইয়া ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ওরা ডিসেম্বর হইতে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের মাস পর্যান্ত এবং পুনরায় ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর হইতে ১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যান্ত তিনি বেকল-কাউন্সিলের মেম্বর (সদস্ত) ছিলেন;

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের জামুয়ারী হইতে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাস পর্যান্ত তিনি বন্ধদেশ ও আসাম বিভাগ হইতে মনোনীত সদস্তরূপে ভারত সরকারের ইম্পিরিয়াল কাউলিল অলক্কত করিয়াছিলেন এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন্ পুনরায় তাঁহাকে নির্মাচন করিয়া মেম্বররূপে কাউলিল অব্ ষ্টেট এ প্রেরণ করিয়াছিলেন; এই যাবতীয় সময়েই তিনি "অনারেবল্ মহারাজ্ঞ" বিলয়া অভিহিত হইতেন। কয়েক বৎসর পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিজ্ঞালয় তাঁহাকে "অনারারী ফেলোঁ" নিযুক্ত করিয়া তাঁহার নিকট বিপুল ঋণের কথঞ্চিৎমাত্র পরিশোধ করিবার হ্রযোগ পাইয়াছিলেন। এতদ্ভিয়, বলান্দ ১৩১৫ সালে বৈষ্ণব গোস্বামী প্রভূগণ প্রান্ত "শ্রীগৌড়রাজর্বি" ও ১৩১৬ সালে প্রদন্ত "বর্দ্দার্রাজ্ঞ" উপাধি, ১৩১৭ সালে কলিকাতা শ্রীক্ষটেতক্ত ভক্তি প্রদায়িনী সভা কর্ত্বক প্রদন্ত "ভক্তিসাগর" উপাধি, ১৩২০ সালে নবন্ধীপ বৃধমগুলীকর্ত্বক প্রদন্ত "বিজ্ঞারঞ্জন" উপাধি, ১৩২২ সালে কাশীস্থ ভারত-ধর্ম্ম মহামগুলকর্জ্বক অর্পত "ভারত-ধর্ম্মভূষণ" উপাধি ও ১৩২৬ সালে পুরী বেদ-বিজ্ঞালয় কর্ত্বক প্রদন্ত "দান কল্লতক্য" উপাধি—তাঁহার অপরাপর উপাধির মধ্যে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

কিন্তু সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া সেই শাপত্রপ্ত দেবতাকে অনেকানেক মর্মান্তিক শোক তাপও ভোগ করিতে হইয়াছে। উপয়াপরি প্রাণ-প্রতিম হই পুত্রের অকালমৃত্য ও হুই কলার বালবৈধব্যে তাঁহার মেহাত্র পিতৃহদয়ে হাহাকারের সর্বপ্রাসী আগুণ শত-জিহ্বায় প্রতিবারেই দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠিয়াছে, অথচ, পরমাশ্চর্য্যের বিষয়, সেই আত্মন্থ জিতেক্রিয় পুরুষ সংযমের বন্ধা ডাকিয়া প্রতিবারেই তাহা নির্বাপিত করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, উপরজ্ব, আরও আশ্র্র্যা এই, পরিবারের অন্থান্থ সকলকেও শোকের প্রথম আতিশ্যের সময়েও নিজের দৃষ্টাস্তে অন্থ্রাণিত করিতে সচেপ্ত হইতেন। ১০১০ সালে মধ্যমক্রার কীর্ত্তিচন্ত্রের দেহাবসান ঘটে, তাঁহার মুগায়ি হইতে যাবতীয় অস্ত্যেক্তিয়া কর্ত্ব্যনিষ্ঠ পিতা স্বহত্তে সম্পাদন করিয়া তাঁহার অসীম চিত্ত-সংযমের পরিচয় দিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ১০১০ সালে যথন তিনি সপরিবারে, ৪০০।৪৫০ পরিবার সহ ব্রজপরিক্রেমা করিতেছিলেন, তথন শ্রিশ্রীগোর্বর্জন পর্বতে জ্যেন্তর্কুমার মহিমচন্দ্র ভীষণ টাইকয়েড ্রোগে মানবলীলা সংবরণ করিলেন। তথনও মহারাজের মনের অন্থত দৃঢ়তা সকলের বিশ্বয় উৎপাদন করিয়াছিল। প্রাপ্তা হয়েন, আনক্রের ব্যসে এবং ছিতীয়া কক্সা বিবাহের ৮ মাস পরে বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হয়েন, আনক্রের

প্রতিমা বালিকা কম্মান্তরের উপর বিধাতার এই নির্মাম অভিসম্পাতের জম্ম মহারাজের পুঞ্জীভূত বাথা-ক্লিষ্ট অন্তর প্রতিনিয়তই তপ্ত-নিয়্বাস পরিত্যাগ করিত, অন্ধরে বাইবার পূর্বে বুক তাঁহার ছরু ছরু কাঁপিয়া উঠিত—পা চলিত না, দেহ অবসন্ন হইন্না আসিত—আর যতক্ষণ সেথানে অবস্থান করিতেন বক্ষের সেই গুরু কম্পন অব্যাহত গতিতে চলিতে থাকিত—কিন্তু এজন্ম কথনও তিনি আত্মহারা হইন্না স্বীয় কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হয়েন নাই, কন্সাদিগের ছর্দ্দশার জন্ম তাঁহার নিজ্ক তানও অজ্ঞানা পাপই দান্তী—এই বিশ্বাসে মন্সলমন্বের বিধানের বিরুদ্ধেও কথন অভিযোগ প্রকাশ করেন নাই।

গত আখিন মাস হইতে তাঁহার ম্যালেরিয়া হ্বর আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় বার হ্বর ভোগান্তে আমাদের নিকট গল করেন, "দেখুন, আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি, আমার দাদা (৺উপেন্দ্র বাব্) হঠাৎ আমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এলেন, আমি বল্লাম, 'দাদা, এ রাজ্য তোমার, তুমি নাও, আমার এ ভাল লাগে না'—দাদা হেসে উত্তর দিলেন, 'না তুমিই ভোগ কর'।" মৃতজ্ঞনের সহিত স্বপ্নে সাক্ষাৎকার ও এবংবিধ কথোপকথনের কথা শুনিয়া উপস্থিত আমাদের সকলেরই মনে স্বতঃই কেমন একটা খট্কা লাগিল। কিন্তু তথনও বৃঝি নাই—ভাবি নাই—ভাবিতে পারি নাই যে, সংসারে উদাসীন, রাজ্যভোগে বীতস্পৃহ এই যোগীক্র এইভাবে তাঁহার অন্তিমের আভাস দিয়া এত শীঘ্রই তাঁহার অপ্রজ্বের, পুত্রন্বরের ও জামাতৃন্বরের সহিত পরলোকে চির্মিলনাকাক্ষায় মহাপ্রয়াণ করিবেন।

তাঁহার ঐহিক জীবনের শেষ সাধ অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার আদরিণী পৌত্রীটীকে বিবাহ দিয়া যাইতে পারিলেন না। ইদানীং তাঁহার কথা-বার্তায় মনে হইত আগামী মাঘ ফাল্কনের মধ্যেই, পৌত্রীটীকে সৎপাত্রস্থা করিতে পারিলেই তিনি যেন আন্তরিক স্থুখী হন।

**এ**নৃত্যগোপাল সরকার

## মণীক্র-প্রয়াণে

দানবীর, এতদিনে নিঃশেষে করিলে তোমার নিজেরে দান। মৃত্যুরে দিলে অঞ্জলি ভরি' তোমার অমৃত প্রাণ।

অমৃত-লোকের থাত্রী তোমরা পথ ভূ'লে আস, তাই তোমাদেরে ছুঁরে মৃত্যু অমর, আজিও সে মরে নাই। স্বর্গলোকের ইন্দিত—আস ছল ক'রে ধরাতল, তোমাদেরে চাহি' ফোটে ধরণীতে ধেয়ানের শতদল। রৌদ্র-মলিন নয়নে বুলাও স্বপন-লোকের মায়া, ভূষিত আর্ত্ত ধরায় ঘ্রনাও সঞ্জল মেঘের ছায়া।

ইক্রকান্তমণি ছিলে তুমি শ্রাম ধরণীর বুকে,
ফুলরতর লোকের আভাস এনেছিলে চোথে মুথে।
ঐশ্বর্যোর বুকে ব'সে বলেছিলে, শিব! বৈরাগী!
বিভব রতন ইন্সিত শুধু ত্যাগের মহিমা লাগি।
ইক্র, কুবের, লক্ষ্মী, আশীষ ঢেলেছিল যত শিরে
হ'হাত ভরিয়া ক্ষ্মিত মানবে দিলে তাহা ফিরে ফিরে।
যে ঐশ্বর্যা লয়ে এসেছিলে, তাহারি গর্ম্ব লয়ে
করেছ প্রয়াণ, পুরুষশ্রেদ্র, উচু শিরে নির্ভয়ে!
তব দান-ভারে টলমল ধরা চাহে বিহ্বল আঁাথি,
অঞ্জলি পুরি দিয়া মহাদান, বক্ষেরে দিলে কাঁকি!

নজ্কল ইসলাম

# মহারাজ মণীক্রচক্র নন্দী

আজ সারা বান্ধালা দেশ বাঁহার জন্ম শোকে মুহ্মান, বাঁহার অভাবে আজ বান্ধালার বহু ঘরে হাহাকার উঠিয়াছে সেই দেশহিতেবী, আত্মত্যানী, প্রিয়দর্শন, বিজ্ঞাৎসাহী, দীনপ্রতিপালক কাশিমবাজ্ঞারাধিপতি মহারাজ মণীক্রচক্ত্র নন্দী গত ২৫শে কার্ত্তিক রাত্রিতে তাঁহার কলিকাতান্থ প্রাসাদে মহাপ্রয়াণ করিরাছেন। বান্ধালার হুর্ভাগ্য! বন্ধ জননী যেমন সন্তান হারাইতেছেন তেমনটি আর পাইতেছেন না। শুর আশুতোবের শ্রায় নির্ভীক তেজন্বী বিচারপতি, শুর রাসবিহারীর শ্রায় ব্যবহারাজীব, দেশবন্ধ চিত্তরঞ্জনের শ্রায় স্বদেশসেবক দেশবন্ধ বন্ধ জননীর ক্রোড়ে এখনও জন্মগ্রহণ করে নাই। তাই ভন্ম হয়, মহারাজ মণীক্রচক্রের শ্রায় দানশীল প্রজাবৎসল জমিদার বোধ হয় বান্ধালায় আর জন্মিবে না, বান্ধালা আজ বাহা হারাইল তাহা আর পাইবে না।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র বাল্যকালে শ্রামবাজার বন্ধ বিখালরে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।
তথা হইতে তিনি হিন্দু স্কুলে ভর্ত্তি হন। কিন্তু এই সময় তিনি কঠিন শিরোরোগে
আক্রান্ত হয়েন এবং চিকিৎসকের পরামর্শে বাল্যকালেই লেখা পড়া ছাড়িয়া দিতে
বাধ্য হয়েন। স্বস্থ হইলে মহারাজ মণীক্রচন্দ্র গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া বিখাভ্যাস
করিতে আরম্ভ করেন। স্বয়ং বিশ্ববিভালয়ের উপাধি লাভে বঞ্চিত হইয়া মহারাজ
মণীক্রচন্দ্র ক্রুক হইলেও পুত্র শ্রীশচক্র বখন বিশ্ববিভালয়ের সর্কোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ
হয়েন তখন মহারাজের সকল ক্ষোভ দ্রীভৃত হয়। পিতা পুত্রের নিকট পরাজিত
হইয়া আনন্দিত হন—সর্বত্ত জয়য়য়িছেৎ, পুত্রাদিচ্ছেৎ পরাজয়য়।

মহারাজ মণীক্রচক্র দীর্ঘ ২২বৎসরকাল কলিকাতার অবস্থান করিবার পর মাধ্যক্রণ গমন করেন এবং ১০ বৎসর ধরিয়া তথায় বাস করেন। মহারাণী স্বর্ণমন্ত্রীর বিশাল ঐশর্যের তিনিই ভাবী উত্তরাধিকারী বলিয়া তাঁহার বন্ধু-বান্ধবগণ তাঁহাকে মাধ্যক্রণ ত্যাগ করিয়া কাশিমবাজারে যাইবার পরামর্শ দেন। তদমুসারে মহারাজ মণীক্রচক্র কাশিমবাজারে যাইলে কাশিমবাজারে স্থান পাওয়াত দূরের কথা, বিপক্ষ পক্ষের প্রবল বড়যদ্তে তিনি প্রথমে বহরমপুর সহরে একটি ভাড়া বাড়ী পর্যান্ত পান নাই। পরে বহু কটে বহুরমপুরের জমিদার সেন বার্দের চেষ্টায় তিনি একটা বাড়ী ভাড়া পান।

১৩০৪ সালের ভাদ্রমাসে মহারাণী স্বর্ণময়ীর মৃত্যু হইলে মণীক্সচক্র বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর হ'ন। ইহার কিছুদিন পরে ১৮৯৮ খৃষ্টান্দে ভারত সরকার মণীক্রচক্রকে "মহারাজ" উপাধিতে ভৃষিত করেন।

প্রাতঃশ্বরণীয়া মহারাণী স্বর্ণমন্ত্রীর বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া মহারাজ্ঞ মণীক্রচন্দ্র দানে স্বর্ণমন্ত্রীর পদাস্ক অমুসরণ করিয়া প্রাতঃশ্বরণীয় হইয়া গিয়াছেন। যৌবনে স্থণীর্য ১০ বৎসর কাল মাথরুণে অবস্থান করিয়া দীন দরিদ্রের সহিতৃ ঘনিষ্ঠ-ভাবে মিশিবার অবসর পাইয়া মহারাজ মণীক্রচন্দ্র দারিদ্রোর কি জালা তাহা মর্ম্মে অমুভব করিয়াছিলেন। তাই তিনি দেশের ও দশের হিতের জন্ম লক্ষ্ম মুদ্রা অকাতরে দান করিয়া অর্থের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। অর্থের সদ্বায় করিয়া তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন যে, অর্থ অন্র্থের মূল নহে।

তাঁহার অর্থে কত বিভালয় যে প্রতিষ্ঠিত ও পুষ্ট হইয়াছে তাহার ইয়ভা নাই।
তিনি পিতা নবীনচন্দ্রের নামে মাথকণে নবীনচন্দ্র উচ্চ ইংরাজী বিভালয়, মাতা
গোবিন্দস্থন্দরীর নামে কলিকাতায় গোবিন্দস্থন্দরী আয়ুর্বেদীয় কলেজ, সহধর্মিণী
মহারাণী কাশীখরীর নামে যবগ্রামে কাশীখরী ইন্ষ্টিটিউশান, পরলোকগত পুত্র
মহিমচন্দ্রের নামে শক্তিপুরে মহিমচন্দ্র ইন্ষ্টিটিউশান, কীর্ত্তিচন্দ্রের নামে কীর্ত্তিচন্দ্র ইন্ষ্টিটিউশান, কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্রের নামে এথোরায় শ্রীশচন্দ্র ইন্ষ্টিটিউশান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। রাঁচী ব্রহ্মচর্য্য বিভালয় তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। এই সমস্ত বিভালয়ের সকল বায়ভার তিনিই বহন করিতেন। বহরমপুর ক্লফ্ডনাথ কলেজের
জন্ম তিনি বার্ষিক অন্যন ৬০ হাজার টাকা বায় করিতেন।

বি, এ, এম, এ, পাশ করিয়া আজ্বকাল বিশেষ কিছু হইতেছে না দেখিয়া
মহারাজ বাহাত্তর কারিগরী শিক্ষার প্রবর্ত্তনের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তাই
তিনি বছ অর্থ ব্যয় করিয়া কলিকাতায় এক পলিটেকনিক্ ক্লুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।
এই বিভালয়ে প্রতি বৎসর বছ ছাত্র নানাভাবে কারিগরী শিক্ষা লাভ করিতেছে।

বাদালার যুবক সম্প্রানায় যাহাতে কেবলমাত্র কেরাণীতে পরিণত না হয় সেদিকে মহারাজ মণীক্রচক্রের দৃষ্টি ছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ব্যবসায় বাণিজ্যের দিক হইতে উন্নত না হইলে কোন দেশ কখনও গড়িয়া উঠিতে পারে না। তাই তিনি ব্যবসায় বাণিজ্য সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করিবার জন্ম বহু ছাত্রকে ইংলগু, আমেরিকা, জাপান, জার্মানী প্রভৃতি দেশে পাঠাইতেন।

মহারাজ মণীক্রচক্র পরম বৈষ্ণব ছিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের জন্ম তিনি বছ অর্থ বায় করিয়াছেন। তিনি প্রভৃত অর্থবায়ে শ্রীপাট থড়দহ, শ্রীপণ্ড প্রভৃতি স্থানে বিরাট বৈষ্ণব সন্মিলনীর আয়োজন করিয়াছিলেন। আমরা থড়দহ বৈষ্ণব সন্মিলনীতে গিয়া মহারাজ বাহাত্ররকে স্বয়ং ঝাঁটা লইয়া আহারের স্থান পরিষ্ণার করিতে দেখিয়াছি এবং অবাক্ হইয়া ভাবিয়াছি—এ লোক মান্ন্য না দেবতা?

বিলাসিতা কাহাকে বলে তাহা তিনি জ্বানিতেন না। তিনি সদা-সর্বাদা সামান্ত গৃহন্থের ক্যায় সাধারণ বেশভূষা পরিধান করিয়া থাকিতেন। একদিন বন্ধীয় ব্যবস্থাপক সভার অক্সতম সদস্ত কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল লেফটেন্তাণ্ট বিজ্ঞয় প্রসাদ সিংহ রায় মহাশয় বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশানের কার্য্যোপলক্ষে মহারাজ বাহাত্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। মহারাজ্প তথন একটা ছেঁড়া সেলাই করা কামিজ্প পরিয়া বাহিরে বসিয়াছিলেন। তিনি বিজ্ঞয় বাবুকে লইয়া কক্ষাস্তরে গমন করিলেন।

কার্য্য সমাপনের পর বিজয় বাবু চলিয়া যাইলে আমি মহারাজ বাহাছরকে সেলাই করা শার্ট বদলাইয়া অন্ত একটি ভাল শার্ট ব্যবহার করিতে বলিলাম। মহারাজ বাহাছর উত্তরে বলিলেন—তোমরা আজকাল বাবুগিরি শিথিয়াছ, সেলাই করা শার্ট পরিতে তোমাুদের লজ্জাবোধ হয়; আমার ইহাতে—বলিয়াই মহারাজ বাহাছর থামিলেন। উত্তর শুনিয়া লজ্জায় মস্তক অবনত হইল।

মহারাজ বাহাহরের সহিত একবার পুরীধাম হইতে ভ্বনেশ্বরে আসিরাছিলাম। সে প্রায় তিন বৎসরের কথা। সে সময় একদিন তাঁহার সহিত ব্যবসায় বাণিজ্ঞ্য সম্পর্কীর আনোচনা হইতেছিল। আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম যে, মাড়োয়ারীরা আমাদের বাঙ্গালা দেশের টাকা লুট করিতেছে, তাহারা আমাদের সব ব্যবসায় ক্রমে ক্রমে দথল করিতেছে আমাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছে। উত্তরে মহারাজ বাহাহর বলিয়াছিলেন—তোমরা এমন uncharitable remark কর কেন? মাড়োয়ারীদের সহিত তোমাদের কতথানি প্রভেদ তাহা কি দেখিতে পাওনা? যতদিন তোমরা তোমাদের সমস্ত শক্তি বিলাসিতার জন্ম ব্যর করিবে ততদিন অপরে তোমাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইবেই। তোমাদের মাসিক আয় গাঁচ শত টাকা হইলেই আর মোটর গাড়ী ছাড়া তোমাদের চলে না, আর ঐ

মাড়োরারীরা লক্ষপতি হইলেও দীনবেশে নাগরা জুতা পরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। এইখানেই তোমাদের সহিত তাহাদের প্রভেদ।

মহারাজ মণীক্রচক্স কিরূপ সরল ও অমারিক ছিলেন সে সম্বন্ধে পাঠকবর্গকে আজ একটা গল্প বলিব। সে প্রায় ১০ বৎসরের কথা। মহারাজ ট্রেণে থাইতেছিলেন। ট্রেণ বোলপুর ষ্টেশনে আসিয়া থামিলে একে একে সকল ধাত্রী ট্রেণে উঠিল। এক বৃদ্ধা একটা ভারী বোঝা লইয়া ট্রেণে উঠিবার জন্ত অপেক্ষা করিতেছে। ভারী বোঝা নিজে তুলিতে না পারিয়া বহু লোককে সে বোঝা তুলিয়া দিবার জন্ত কাকৃতি মিনতি করিতেছে। কিন্তু কে তাহার কথায় কর্ণপাত করে? ট্রেণ ছাড়িতে আর বিলম্ব নাই। মহারাজ মণীক্র চক্র তাঁহার কামরা হইতে উহা লক্ষ্য করিয়া তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া নিজে বৃদ্ধার বোঝা গাড়ীতে তুলিয়া দিয়াছিলেন। তথন সকলে অবাক!

মহারাজ মণীক্রচক্র যে কেবল তাঁহার বিশাল সম্পত্তিই পরের জক্র উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাহা নহে; তিনি পরের জক্র নিজের জীবন বিপন্ন করিতেও দ্বিধা বোধ করিতেন না। গত পূর্ব্ব বৎসর হরিদারে পূর্ণ কুন্তবোগে মহারাজ মণীক্রচক্র হরিদার গমন করিয়াছিলেন। লেখকেরও সেবার হিন্দুর পবিত্র তীর্থক্ষেত্র হরিদার দর্শনের সৌভাগ্য হইয়াছিল। তথায় ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিবার সময় মহারাজ বাহাহুর এক বৃদ্ধাকে গঙ্গার প্রবল স্রোতে পড়িয়া যাইতে দেখিলেন। মহারাজ মণীক্রচক্র তথন নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া তাড়াতাড়ি বৃদ্ধাকে উদ্ধার করিলেন। ঐ বৃদ্ধ বন্ধসে নিজের কথা ভূলিয়া বিপন্নের প্রাণরক্ষার প্রবৃত্তি একমাত্র মণীক্রচক্রেই সম্ভব ছিল।

মহারাজ মণীক্রচক্রের সহিত স্থদীর্ঘ দ্বাদশ বংসর কাল ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, আজ তিনি যে আর ইহলোকে নাই তাহা বিশ্বাস করিতে যেন প্রবৃত্তি হইতেছে না। তিনি মরিয়া অমর হইয়াছেন।

> সেই ধক্স নরকুলে লোকে যারে নাহি ভূলে মনের মন্দিরে যারে সেবে সর্ববন্ধন।

> > গ্রীদ্ববীকেশ চক্রবর্ত্তী

## রাজর্বি মণীক্রচক্র

যাবার মত ক'রে—শুধু যাবার জন্মই যা' চলে যার তা'কে ধরে রাধবার সামধ্য কারো নেই,—আরো যে একবার মান্তবের সকল শক্তিকে তুল্ফ ক'রে, নশ্বরত্বের বন্ধন মোচন করে, ক্রুত্বের গণ্ডী উত্তীর্ণ হয়ে বৃহত্তমের নিকটে গিয়ে উপস্থিত হয়,— সে আর এ মর জগতের ভিতর পূর্ববিরপ নিয়ে ফিরে আসে না; এত বড় সত্য আর কিছুতেই প্রকট হয়ে ওঠে না এ ঠিক,—কিন্তু যাদের যার?

সারা বাংলার বুক জুড়ে তাই না আন্ধ হারাণোর ব্যথা বেক্সে উঠেছে। যে রাজর্ষি অপরিসীম ত্যাগের আদর্শে হিন্দুরাক্স গৌরবকে ধন্ত করে তুলেছিলেন,—বাঁর অতুলনীয় ক্ষমা-স্থন্দর দৃষ্টি বহু অপরাধে অপরাধীর উপরও কথন আরক্ত হয়ে উঠতে দেখা যায়নি'—বাঁর কাছে লক্ষাধিপতি হতে সাধারণ নাগরিকগণ এমন কি ইতর সম্প্রদায় পর্যান্ত সমান অমায়িক ব্যবহারে পরিভৃত্তি লাভ ক'রতা,—তাঁকে আমরা সহক্র সরল আড়ম্বরনুত্ত মামুবের বেশে কত কাছেই না পেয়েছিলাম!

আমাদের বোঝবার শক্তির পরিমাণ বড় অল্ল ! সমীরণ পরম স্নেহে আমাদের সমস্ত প্রানি দূর করেন,—আমরা ভাবি আমাদের ওটা নিত্যকার মস্ত একটা পাওনার দাবী ! স্নেহের সম্মান ত আমরা দিতে চাইনে—কিন্তু বুঝি কথন ? যথন হারায়,—তাই আজ আমাদের চোথে জল আসচে।

মাত্র হাই বংসর পূর্বের এই মহামুভব মহারাজের সহিত পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার হরেছিল—অতীত তাঁর যা কিছু, তা' আমার কাছে স্কুপষ্ট নয়।

কিন্তু বর্ত্তমান ছই বংসরের ভিতর প্রাতঃশ্বরণীয় মহারাজের বিষয় যতটুকু জেনেছি,—তার ফলে বর্ত্তমান জগতে তাঁর মত সদ্গুণবিভূষিত আর কোন রাজোপাধিধারী আছেন বলে ধারণা হয় না এবং ভবিশ্বৎ কালে হবার সম্ভাবনা আছে কিনা, তা'ও অনিশ্চিতের গর্ভে নিহিত।

প্রথম বথন তাঁকে দেখলাম—সেদিন তাঁর স্বভাবস্থলর কোমল স্নেহ্মর জাবমাধুর্ব্যের ধারা, মনে এমন কোন একটা শক্ষিত অঞ্চল দাঁড়াতে পারে নি—যে তিনি
একজন দণ্ডধারী মহারাজা! ঠিক বেন আমাদেরই ধরের মান্ত্র্য আপনজনেরই মত!
সকল অস্তর নীরবে অসীম শ্রদার ভরে উঠলো।

আধুনিক সভ্যতার কায়দা কাহনে অশিক্ষিতা আমি, কিন্তু কোন ক্রটীই যেন তিনি মনে নিলেন না। প্রথম হু'চারটী কথার পর পরম স্লেহের সঙ্গে শুধু বললেন—"তোমার বাবার সঙ্গে আমার অনেকদিনের পরিচয় মা! তথন বোধ হয় তোমরা জন্মাওনি।"

তারপর প্রসন্ধ হ'তে প্রসন্ধান্তরে এসে যথন স্ত্রী-শিক্ষার প্রসন্ধে এসে উপস্থিত হওয়া গেল, সে সময়ে যেন একটু খ্রিয়মাণ ভাবেই বললেন, "শিক্ষা, স্ত্রী-শিক্ষা! কিন্তু ঠিক আমার মনঃপৃতভাবে হচ্ছে না! হচ্ছে বটে!"

সামান্ত কথাটির অন্তরাল দিয়ে মহারাজের নিজস্ব ধারণার যে ভাবটী প্রকাশ হয়ে পড়ল, তার ভিতর দিয়ে পরিকাররূপে উপলব্ধি করতে কোন বাধা আদৃল না যে, স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে দৃষ্টিটা তাঁর কোন জায়গা ম্পর্শ করেছে,—অথচ ঠিক ভাবের মত, মনের মত, হিন্দু আদর্শের উপযোগিরূপে দেখতে পাচ্ছেন না বলেই ব্যথিত। শিক্ষায় যদি জ্ঞানের পরিবর্ত্তে স্বেচ্ছাচারিতা আসে এই জন্ত ক্ষুর্ক চিন্তিত,—উপরস্ক অশিক্ষার বারাও যে যথেষ্ট অনিষ্টের ফল প্রসব সম্ভব, সে বিষয়েও তাঁর চিন্তাশীল চিন্ত নিন্তর ছিল না। অম্লান আদর্শের ভিত্তির উপরে, তার অভ্যন্তরম্বিত পথের সহায়তায় নারীর অজ্ঞতা দূর হোক, জ্ঞানের অধিকারিণীরূপে সে বিশ্বের বুকে দাঁড়াক, এই ছিল তাঁর আকাক্ষা। নারীর যে মঙ্গলমন্বী মাতুসর্ত্তি; তাকে উপেক্ষা করে নয়, অবহেলায় নয়।

স্বধর্মনিষ্ঠ আদর্শবাদী মহারাজ আদর্শকে থেমন নিজের স্বর্ণ মুকুটের পার্শ্বে স্থান দিয়েছিলেন, তেমনি সর্ব্বত্রই তিনি আদর্শকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিতেন; আদর্শের ব্যতিক্রম, এ চিস্তাও ছিল তাঁর বেদনাদায়ক।

মামুষ তার জীবনে এক রকম আদর্শকে বহন করে নিয়ে যেতে ক্লাস্তি বোধ করে,—কিন্তু তাঁর আশ্চর্যা ক্লতিত্ব যে বিভিন্নমুখী বহু আদর্শকে প্রসন্ন হাসিমুখে তিনি বহন করে গিয়েছেন। দৈনন্দিন কুজ কুজ ঘটনা থেকেই আমরা মানব অস্তরের পরিচয় লাভ করি,—একটী দিনের কথা মনে পড়ে—সেদিন ঝুলন পূর্ণিমা!

তত্তপলক্ষে মহামুভব মহারাজের অস্তরের একটা স্থন্দরতম দিকের গভীরতা জানিতে পারা যায়—লোক নিমন্ত্রণ উপলক্ষে ভাণ্ডারে সেদিন অজস্র জিনিষের আড়ম্বর, সেই সঙ্গে পুঠের আড়ম্বরও ঠিক বস্থান্তোতের স্থায় আরম্ভ হয়েছিল,—

নিমন্ত্রিত এবং অতিরিক্ত লোকে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ! অথচ স্থব্যবস্থার কোন উপায় ছিল না,—তাই লক্ষ্য করে মহারাজের প্রতিপালিত ও আত্মীয় করটি যুবক এই বিশৃষ্মলতাকে শৃষ্মলায় আনবার আকাজ্জায়,—মহারাজের অজ্ঞাতসারেই একটী ভলেন্টিয়ার দল গড়ে বসল। ফলে অনেকে সতর্ক হয়ে গোল—অনেকে ধরা পড়ে যেতে লাগল,—স্থচতুর ভলেন্টিয়ার দলের কার্য্যকুশলতায় দেউড়ীর কাছে বিস্তর জিনিষ স্তুপীকৃত হয়ে উঠলো। কিন্তু গগুগোল বাধিয়ে দিলে একটী মাত্র লোক, সে ওই রকমতাবে ধরা পড়ার পর মহারাজের কাছে উপস্থিত হয়ে নানাভাবে আক্ষেপ প্রকাশ করায় মহারাজের দয়ার চিত্ত ব্যথিত হয়ে উঠলো। তিনি ছেলেদের ডাক দিলেন এবং আমুপ্র্বিক সমস্ত শোনবার পর গন্তীর মুথে তিরস্কারের স্থরে বলিলেন —"কই, আমি ত এমন কাজ করিতে অমুমতি দিইনি—তবে এমন কাজ তোমরা কেন করতে গেলে, যাও, দেউড়ী ছেড়ে দাওগে।"

ভলেন্টিয়াররা খুঁজে পেলে না, খারাপ কাজটা তারা কি করেছে,—কেবল নিঃশব্দে দেউড়ী ছেড়ে দিয়ে গেল।

বাইরের চোথ দিরে যদি মহামান্ত মহারাজের বিচার করিতে যাওয়া যায়, সাধারণ হিসেবীর মত একাজ যে তাঁর হয়নি, তাঁ অস্বীকার করিবার উপায় নেই। কিন্তু পরে যথন আবার এই অভিমানী ছেলের দলকে ডেকে তিনি সমান শ্লেহেই বল্লেন—"বকতে তোমাদেরই হবে জান, তোমরা যে আমার আত্মীয়। আর ওই যে ব্যক্তি থাবার নিয়ে যাচ্ছে, ওর কি এখানে থেয়ে তৃপ্তি হয়েছে? ওর বাড়ীতে ছেলে মেয়ে যে আছে সে দিকটাও তো ভাবতে হয়,—ব্রুবে তখন, যখন তোমরা নিজেরা ছেলে-মেয়ের বাপ হবে।"

ংবন একটা দশ্মর হিমাচল ! কত উচ্চ স্তরের মানসিক দৃষ্টি হলে, তবে মামুষ পরের মনের ব্যথা নিজের বুকে অমুভব করে ? অমুভৃতির সঙ্গে তার অপরাধ মার্জ্জনা করে—এম্নি নয় উপরস্ক নিজের ক্ষতি স্বীকার করে । একি শুধু একটা দিন ! লক্ষ লক্ষ দৃষ্টাস্ত দিয়ে তাঁর জীবনের প্রত্যেক দিনটা যে পরিপূর্ণ।

আর অক্ত দিনের ঘটনা,—সেদিন মহারাজ এই কাশীম বাজারের বানকের বাগান পরিদর্শনে এসেছিলেন,—বাগানে শাক-সজী জন্মায়, কিন্তু রাজসংসারে তার কতটুকু যায় বলা যায় না, বাগানটী যেন সাধারণের সম্পত্তি। তাই লক্ষ্য করে এক ভদ্যলোক বলেছিলেন—যে, "আমি এখানে হু' বংসর এসেছি, কিন্তু

বাগানটা দেখে মনে করতে পারিনে, এটা মহারাজের বাগান কি এটা সাধারণের সম্পত্তি !"

উত্তরে মহারাজ সহাস্ত মুথে বল্লেন, "জিনিষ জন্মার মানুষে থার, এতো আনন্দের কথা, এতেও একটা তৃপ্তি আছে যে মানুষে থাচে,—কিন্তু এই যে হনুমানগুলো কিছু রাথতে দিচ্ছে না এইটেই হচ্ছে তুঃথের কারণ।"

এর উপর আর কি বলবার আছে? দিতে পারলেন না বলে যিনি , ছঃখিত, মাহুষের মন্দলেই যাঁর আনন্দ, লন্দ্রীর আশীর্কাদে তাঁর বরপুত্র হরেও যিনি ভোগে উদাসীন অবস্থায় বিচরণ করেছেন, কর্ত্তব্য ও কর্ম্মের আপ্রয়ে যিনি নিজ্ঞের জীবনকে স্থানিয়ন্তিত রূপে চালিয়ে এসেছেন, তাঁকেতো প্রকাশ করবার কোন কিছু নেই, তিনি আত্মজ্যোতিতেই যে চিরদিন স্থপ্রকাশ ছিলেন!

জীবনের একটী মাত্র দিনও তিনি আলস্থে অতিবাহিত করতেন না—প্রতিদিন প্রভাতে উবা প্রকাশের পূর্বেই শ্যাত্যাগ করে কর্ম গ্রহণ করতেন, অন্যুন রাত্রি এগারটার পূর্বে বিশ্রাম গ্রহণের অবসর গ্রহণ করাও কোনদিন প্রয়োজন বোধ করেন নি। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে যখন মৃত্র মৃত্র জ্বরের সঙ্গে মৃত্যু নীরবে ধীরে ধীরে তাঁকে অদৃশ্র পথের দিকে আকর্ষণ করছে, তখনো অপরিমিত উৎসাহে তিনি হাসিমুখে সমস্ত কর্ম সম্পাদন করে চলেছেন,—বাগান পরিদর্শন, প্রতিবেশীর দৈনিক কুশল জিজ্ঞাসা, এস্টেটের ছিসাব নিকাশ পর্যাবেক্ষণ, কেবল মাত্র কি নিজের ! অধিকন্ত পরিচিত বন্ধুবর্গের অনেকের এস্টেটের ট্রাষ্টা ছিলেন তিনি, এবং এই সমস্ত দায়িত্বযুক্ত কর্ম তিনি স্বচ্ছকে সম্পন্ন ক'রে তৃপ্তিবোধ করতেন।

মাত্র এইখানেই কি শেষ ! প্রত্যেক উৎসব ব্যাপারে অসীম সৌজন্তের সকে
নিমন্ত্রিতদের আহারস্থানে নিজে উপস্থিত থাকতেন। অবশেষে সকলকে
পরিতোষপূর্বক থাওয়ানর পর তবে তিনি অবসর গ্রহণ করতেন। অগণ্য লোকের
পরিতৃষ্টি এ কি সহজ্ব কথা!

গত বৎসর পৌত্রের অন্ধ্রপ্রাশন উপলক্ষে এই কর্ম্মবীর মহারাজের থৈর্যাপূর্ণ কর্ম্মোক্তম যার দৃষ্টিতে পড়েছে, সে-ই বিম্ময়াভিভূত না হয়ে থাকতে পারে নি। সাধারণ লোকদের থাওয়ান অথবা ব্রাহ্মণভোজন ত অক্ত কথা, ইতর, নিম্নপ্রেণী দ্বিদ্রেদের পর্যন্ত থাওয়ার ব্যাপার শেষ না হলে তিনি জলগ্রহণ করতেন না। কেউ

অক্সরোধ জানালে বলতেন—''দরিজ্র-নারায়ণের সেবা যে এখনো শেব হরনি !'' সন্ধ্যা সে সময়ে আসন্ধ হয়েই এসে দেখা দিত।

তাঁকে হারিয়ে বাংলা কাঁদবে এতো নতুন কথা নয় ! বাংলা তাঁর কাছে বে পরিমাণে লাভ করেছে সে তুলনায় এ কান্না কত সামান্ত । বাংলাকে গঠনের ব্দস্ত তাঁর বিপুল উত্তম, শিক্ষা বিভাগের দিকে দৃষ্টি করলেই সে কথা বিশেষ ভাবে বোঝা যায় । নানা প্রতিষ্ঠানে নানা রকম ভাবে তিনি সাহায্য করে গিয়েছেন, অজ্জ্র ঋণজালে জড়িত হয়েও তাঁর দানের হাত কোন দিন কম করতে পারেননি । সর্বাসাধারণকে উন্নত করবার কি গভীর প্রচেষ্টা, নিজে সর্বাস্থান্ত হবার উত্যোগী তবু নির্ভিত্তীন ।

স্বর্ণমৃক্ট-মণ্ডিত দেহের অন্তরালে বাংলা যে মহান্ আত্মার স্পর্শ অমুভব করে এদেছে, দে আত্মতাগের সৌন্দর্য্যে মহীয়ান্—আদর্শ হিন্দ্র প্রতিপালন-নিষ্ঠায় স্বন্ধন বাংসল্যে অদ্বিতীয়, ক্ষমার অপরূপ চরিত্রে নির্মাণ ভাস্করের মতই উজ্জ্ব। স্নেহে কুস্থমোপম কোমলতাপূর্ণ, শোকে অপরিসীম স্থৈর্যাশীল—সহিষ্ণৃতায় হিমাচলের মতই প্রশাস্ত।

এমন জিনিষ হারিয়ে চোথের জল বন্ধ থাকে কার ? তবু এই কান্নার অন্তরালে তাঁর আদর্শ দেখে আমাদের শেখবারও যে অনেক কিছু আছে, একথা ভূললে চলবে না।

वीमजी नृतिःश्लामी लवी

"আমাদের জীবনের প্রত্যেক ঘটনা মঙ্গলময় পরমেশরের ইচ্ছার সংগঠিত হর। তাহার মনের ভাব তিনিই অবগত আছেন। আমরা কেবল থাটিরা থালাস।" মণীক্রচক্র—২ংশে অগ্রহারণ—১২৯৯।

# মণীন্দ্ৰ-বিয়োগ

শৃক্ত মণি-মঞ্জ্য হার, 'মণীক্র'-কৌস্ততভ হ'রল মরণ কাল্-সাগরে হঠাৎ দিয়ে ডুব, হুর পরীরা চক্রবালে ভারত হ'তে সোণার থালে যাচ্ছে ল'রে সেই সে 'মণি' তাইরে হিরণ ছবি ফুটছে নভে, ভাবছি মোরা উঠছে বুঝি রবি!

কাদ্ছে ভারত, বঙ্গবাসী ভাস্ছে নয়ন-নীরে
ভুক্রে ওঠে বনের পাথী গঙ্গানদীর তীরে,
নীহার ছলে বৃক্ষ হ'তে
অঞ্চ ঝরে কানন পথে
পাগ্লা ঝোরার ঝরণা সম সকল আধির পাতে
অঝোর ঝরণ অঞ্চ ধারা ঝ'র্ছে দিবস রাতে!

নুপ্ত হ'ল "বদান্ততা" আৰুকে ভারত মাঝ
দীন ছথিনী কেমন ক'রে বাঁচ্বে মহারাজ !
হে দধীচি স্বর্গগত
প্রণাম তোমায় লক্ষণত
জানাই আমি, অঞ্চ-ফুলে পূর্ণ করি' সাজি
পাঠাই তব চরণ তলে গ্রহণ করো আজি ।

অর্থা তুমি চিন্বে আমার, নেবেই স্থনিশ্চর
স্নেহের বাণী বল্তে থারে তার যে স্নেহের জয়।
কুল কিনারা নাইক' হুথের
রত্মহারা ভারত বুকের
কিন্তু আজো "শ্রী" আছে তার, তোমার স্থৃতি ল'য়ে
পেয়েছি আজ' 'মণি'র 'মণি' তোমার হারা হ'য়ে।

হরত মোরা ভূলেই কাঁদি, তোমার মতই জ্যোতি ছড়িয়ে যাবে, এখন হ'তে, শুক্তি-হ্নদের মোতি, তারেই মোরা বরণ করি' কাঁদব না আর তোমায় শ্বরি! বিশ্বহৃদি-ক্মল ফুটে তোমার চরণ তলে, মধুর শ্বতি-সৌরভে হুখু রইব মোরা ভূলে।

কাদের নওয়াজ

ন্দর্গীর মহারাজ প্রায়ই বলিতেন,— "কদরের রক্ত দিরে কর উপকার স্থতীক্ত ছুরিকাযাত পাবে প্রতিদান তার।"

## হরিদ্বারের পথে

রাত্রি ১১টার সময় মহারাজকুমার টেলিফোন করিলেন—"তুমি মহারাজের সঙ্গে হরিষার যেতে পারবে? তিনি জটিলা ও বেণীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন—তুমিও যদি সঙ্গে যাও অনেক বিষয় আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারব। তোমার কোন ভয়ৢনেই, হেমস্তদাও (হেমস্তদাও আজ এই সংসারে নাই, হরিষার যাত্রার সঙ্গী, বয়সে বড় হ'লেও আহারে বিহারে সঙ্গী সেহময় হেমস্তদা, আজ নাই!) সঙ্গে যাবেন। বাবার ইচ্ছা তুমি সঙ্গে যাও।"

মাস গ্র'য়েক হ'ল বহরমপুর থেকে চলে এসেছি, Nervous অস্থ নিয়ে মনের কোনে একটু হিধাও জাগল্—নিজের অস্থতা, পাছে বা আর সকলকে বিত্রত করি, কিন্তু "মহারাজের ইচ্ছা"—তার বাড়া ত আর কথা নাই! তা'ছাড়া স্থদ্র প্রবাস থাত্রার প্রলোভনটাও কম নয়। তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিলাম "প্রস্তুত—কাল সকালে মহারাজার সহিত দেখা কর্ব।"

সকালে মহারাজ্ঞের সহিত দেখা করতে যেতেই—হাসিমুখে তিনি বল্লেন,—
"কি গো প্রস্তুত ?"—আমি বল্লাম, 'হাা'—মহারাজ বল্লেন—"হাা নয়—তা'
হলে প্রস্তুত হয়ে এখানে ওটার সময় এসো।"

তিনটার এসে গাড়ী 'রিজার্ভ' করার জন্ম ই, আই, আর, অফিসে আমি, গৌর আর স্থরেশ বাব্ ছুটলাম, কার্যা সিদ্ধি হ'ল—হাওড়া এসে পৌছান গেল, গাড়ী ছাড়ার প্রার এক ঘণ্টা আগে। দেখলাম—হেমস্তদা জিনিষপত্র গুছিরে নিয়ে দাড়িরে আছেন। খানিকপরে মহারাজ এসে গাড়ীতে উঠলেন—সঙ্গে মহারাজকুমার। যতক্ষণ গাড়ী না ছাড়ল—মহারাজকুমারকে কাছে বসিয়ে অনেক কথাবার্ত্তা হ'ল, আমরা তথন প্লাটফরমে পায়চারী কর্ছি। গাড়ী ছাড়ার সময় হ'ল—মহারাজকে প্রণাম করে শ্রীশচক্র নেমে এলেন। দ্র তীর্থপথযাত্রী মহারাজের মুখের উপর সেদিন যে স্নেহ-শ্রামল মধুর ছায়া এসে পড়েছিল, তা যে না দেখেছে সে ব্রুতে পারবে না। এই তাঁর পুত্র, একমাত্র পুত্র—বিদায়কালীন স্নেহাশীর্কাদ করে কর্ম্ম-কঠোর পিতার স্থাড় ম্থমগুলেও সেদিন স্নেহকাতরতার অর্জস্পেই ছায়া দেখে মুঝ্ম মন কেবলি একটা অব্যক্ত আনন্দে ভরে উঠছিল।

ঘণ্টাথানেক অতিবাহিত হওয়ার পরই—মহারাজের সে ভাব কেটে গেল, আমাদের সঙ্গে বৃন্দাবন মথুরা ইত্যাদির গল আরম্ভ করলেন। রাত্রি ৯টার সমর সঙ্গের থাবারের ঝুড়ি খুলে পরিতোষ সহকারে আহার করা গেল। আর সে আহারের ব্যবস্থা, প্রত্যেক জিনিসটি খুটিনাটি ভাবে বলে বলে দিলেন মহারাজ্ব নিজে। বিছানা করে যে যার মত শুরে পড়া গেল।

সকালে চোথ থোলার আগেই মহারাজ হাত মুখ ধুরে বৃদ্দে আছেন। আমাকে উঠতে দেখেই বল্লেন—"সকাল বেলাকার সৌন্দর্য্যের একটা স্বতন্ত্র মাধুর্য্য আছে— যে সকালে সকালে কথনও উঠল না, সে জীবনের একটা তৃপ্তি থেকে বঞ্চিত রইল।" কোনও উত্তর দিলাম না—বাহিরে চারিদিকের সৌন্দর্য্যের দিকে চেরে শুধু বসে রইলাম। কতদিনের কথা, বিশ্বত কত ঘটনার ছবি ক্রেমশঃ আমার চোথের সাম্নে ভেনে উঠতে লাগল।—

এই কাশিমবাজারের মহারাজ! প্রথম সাক্ষাৎ তাঁর সঙ্গে আমার, কাশিম বাজার রাজবাটিতে, রেশম কুঠীর বড় সাহেব পি, ই, গুরুজু আমাকে স্থপারিশ পত্র দিয়ে মহারাজের নিকট পাঠিয়েছিলেন। 'ফ্রি বোর্ডিং' ও 'ফ্রি ষ্টুডেন্টসিপ'এর জন্তা। চিঠিখানি পড়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে মহারাজ বল্লেন—"তাইত হে, বড় দেরীতে এসেচ, সে ব্যাপার যে একমাস আগে হয়ে গেছে।" কোনও কথারই জবাব মুখে এল না। "আছে। তোমার চিঠি থাক্ল আমার কাছে, সময় হ'লেই খবর দেব।"

সে থবর পেতে আমার দীর্ঘ দিন লেগেছিল, কারণ আমি জানতে পেরেছিলাম স্বর্গীয় অধ্যাপক যজ্জেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট থেকে। জনৈক স্বার্থপর রাজ্ঞ-কর্ম্মচারী নিজের মনোনীত ছাত্রের জন্ত মহারাজকে বলেছিল—আমার অবস্থা খুব স্বছল, ছোটখাটো জমিদারীও নাকি আছে ইত্যাদি।—

কিন্ত কি জানি মহারাজ সে কথা তেমন বিশ্বাস করেন নি, তিনি আমার বিষয় অনুসন্ধান করে যথন জান্তে পারলেন বাস্তবিক আমাকে বিদ্যা দান করা অপাত্রে পড়বে না, তথনই আমার 'ফ্রি বোডিং'এর আদেশ হ'রে গেল। আমাকে একখানা দরখান্ত পর্যন্তও করতে হল না। দীর্ঘকাল তাঁরই দানে যা' কিছু শিখেছি, আজ তাঁর সামান্ত একটু কাজেও যে লাগবার সৌতাগ্য হ'ল এজন্ত সেদিন একটু ভৃথি অমুতবও করেছিলাম।

গাড়ী সমানভাবে চল্ছে, আমাদের নানা বিষয়ের কথাও চল্ছে। মহারাজ হঠাৎ বলে উঠলেন—"থাসা অমুরী তামাকের গন্ধ আস্ছে, পালের কামরা থেকেই বোধ হয়। বাবুদের 'টেষ্ট' ভাল।" বলাবাহুল্য পালের কামরাতে যাঁরা ছিলেন তাঁরা আমাদেরই লোক।

গাড়ীর গ্লানিতে হেমস্তদা চুলছেন, মৃত্যান্তে মহারাজ সেইদিকে চাইছেন আর নিঃশব্দে আমাকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিছেন —এ যে রেলগাড়ীতে কতবার হয়েছে তার আর ঠিক নেই। ৪৮ ঘণ্টার উপর রেলগাড়ীতে যাত্রা, যে কয়বার আমরা যা কিছু থেলাম—তার থবরদারী কয়লেন মহারাজ মণীক্রচক্র। থাওয়ার সময় দেখা চাই-ই—এটা দাও ওটা, দাও, কার ভাগে কতটা পড়ল—মায় চাকর বাকর পর্যান্ত কে কি থেতে পেল, না পেল সে খোঁজও তিনি ট্রেণে বসেও কয়তেন। খাওয়া সম্বন্ধে আমার স্বল্পতা এবং বাছগোছের জন্ম তিনি মৃহহাস্তে কতই না অমুযোগ করিতেন। "তোমাদের বয়েদ আমরা কি রকম থেতুম জান ?—এই বয়সেই বুড়ো হয়ে গেলে—কয়েব কি হে ?" ইত্যাদি।

মথুরায় এসে গাড়ী থামল—তথন বেলা ১।১০টা হ'বে। মহারাজের "পুলিনকুঞ্জের" কর্ম্মকর্ত্তাগণ ষ্টেশনে আমাদের অভ্যর্থনার জন্ম উপস্থিত ছিলেন। আমরা
নামতেই জয়ধ্বনি করে ফুলের মালা গলায় দিয়ে আমাদের মোটরে তুলে দিলেন।
প্রথম মোটরে—মাঝে মহারাজ ছ'পাশে আমি ও হেমস্কলা। হেমস্কলার সবই
দেখলাম পরিচিত, শুনলাম ক'বার তিনি এসেছেন। ষ্টেশন ছাড়িয়েই মহারাজের
বুন্দাবন বর্ণনা আরম্ভ হ'ল। কংসের রাজধানী, কারাগার এমনি কত কি স্থান
তিনি অঙ্গুলি নির্দ্দেশে আমাকে দেখাতে লাগলেন। দীর্ঘ রেলপথের কট্ট তাঁকে
এতটুকুও কাতর করতে পারেনি। উৎসাহ ও আনন্দের ভাব তাঁর ছ'চোথে
উছলে উঠছে।

একটা বিশেষ কথা বলতে ভূলে গেছি। তীর্থবাত্রা করবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই
মহারাজের Facial Paralysisএর মত হয়। যে অবস্থায় মামুষ চিকিৎসাধীন
থেকে বিশ্রাম করে—কর্মবীর মণীক্রচক্র দে সময় আত্মীয় বন্ধুর সনির্ব্বন্ধ অন্ধরোধ
উপেক্ষা করে কুস্তমেলায় স্নানের জন্ম তীর্থবাত্রী সেজে বসলেন। তাঁর এই অবস্থায়
বিদেশ যাত্রা—তাই মহারাজকুমার ও আমার বিশেষ ইচ্ছা ছিল সঙ্গে একজন
ডাক্তার যায়। সেকথা তাঁর কাছে উত্থাপন করতেই তিনি মুহ হাস্থ করেছিলেন
মাত্র। তারপর আর কথা কইতে কারো সাহস হয়নি।

আশ্চর্যা এই যে বৃন্দাবনে হ'চার দিন থাকতেই দেখি মুখের সে বিক্কৃতি কোথার মিলিয়ে গিয়েছে। মনের জোরে মাহ্র্য যে কঠিন রোগকেও জয় করতে পারে এ শিহারাজের জীবনে বহুবার দেখা গেছে।—এই মনের জোর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁর কমে এসেছিল—একদিন বললেন—"আর সময় এগিয়ে আসছে— হর্ব্বলতা অমুভব করছি—এ যুদ্ধ আর বোধ হয় বেশী দিন চলবে না"—শুনে আশঙ্কা হয়েছিল—অত্যুদ্ধ পর্বতের গায়েও কালের ছেঁায়াচ লাগে!

বৃন্দাবনে আমরা প্রায় একমাস ছিলাম। এসময় তাঁকে যেন একেবারে অস্তরের কাছে পেয়েছিলাম। একদিকে দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনার পরিচয়, অক্সদিকে তাঁর অপরাজেয় চারিত্র্য শক্তির বিকাশ—এ যে না দেখেছে, না অনুভব করেছে তাকে বুঝান কঠিন।

মহারাজের সঙ্গে প্রতিদিন সকালে বেড়াতে বের হ'তাম।—গাড়ীর কথা শুন্লে ক্ষ্ম হ'তেন। "বৃন্দাবনে এসেও গাড়ী চড়ব ?" যিনি আপনার সমস্ত মর্য্যাদা— জনারণ্যে বিলিমে দিয়েছেন, তাঁর মর্য্যাদা রাখবার জন্ত আমরা ব্যস্ত হয়ে শুধু নিজেদেরই অপমান করতাম। "আপনার পা টা একটু কুলো মনে হচ্ছে, হাঁটলে বাড়বে না ?"—"তুমি বোঝনা হাঁটলে ওটা সেরে যাবে।"—

বৃন্দাবনে রোজ একবার করে একটা ভাল বাড়ী বাগানসমেত (কুঞ্জ) ভাল জায়গায় খোঁজবার জন্ম মহারাজ বের হ'তেন—আমি ও হেমন্তদা প্রায়ই সঙ্গে থাক্তাম। পথ চলতে হ'পাঁচ মিনিট অস্তর পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা—প্রত্যেককেই মাথা মুইয়ে অভিবাদন—"হামারা বহু ভাগ, আপকা দর্শন মিলা"—উত্তরে পথিক বল্তেন—মেরা আজ মুপ্রভাত, রাজদর্শন মিলা"—ইত্যাদি।

একদিন মহারাজ যমুনার ধার দিয়ে চলেছেন—সঙ্গে মাত্র একজন সেপাহি ও আমি। আমাকে বল্লেন—"আবার আসছে বছর আসব—তুমি আস্বে ত ? না কষ্ট পেয়ে উৎসাহভঙ্গ হয়ে গেছ।"—আমি বল্লাম "না, আমার আগে একটা আশঙ্কা ছিল—বিদেশে কথনও বের হই নি—কিন্তু আপনার খবরদারী করতে যারা এসেছে, তাদের খবরদারী ত আপনিই করছেন।—আমি ত নিশ্চিস্ত হয়ে গেছি, আপনার সঙ্গে আমি নির্ভাবনায় সব জায়গায় য়েতে পারি। তবে ক'দিন বেশ ছিলেন—কালকে আবার জ্বরভাবটা হ'ল কেন ?—তাই ভাবছি।" "কোনও চিন্তার কারণ নেই—ওটা দাতের জন্ম হয়েছে। তা ছাড়া গোবিন্দজী আছেন।

— মজা কি জান ? আমরা ত্র'নোকার পা দিরে মরি ! ভগবানকে ডাক্ব — হরি রক্ষা কর। আবার এক নিঃখাসেই ডাক্তার ডেকে নিশ্চিন্ত হতে চাইব। তা আবার কাষেল পাশ হলে আক্রকাল হবে না, এম-বি চাই।"—

কথা কইতে কইতে আমরা রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের "প্রেম-মহাবিচ্চালরে"র কাছে এসেছি—দেখি অধ্যক্ষ গিদোয়ানী এবং কয়েকজন অধ্যাপক আমাদের দিকেই আস্ছেন। মহারাজকে অভিবাদন করে তাঁরা জানালেন—তাঁরা মহারাজের কাছেই, যাচ্ছিলেন, তাঁদের বিচ্ছালয় পরিদর্শন করবার জন্ম নিমন্ত্রণ করতে।

মহারাজ স্থিত হাস্তে বল্লেন—"সে হবে না, রাস্তার নিমন্ত্রণ গ্রাস্থ করব না—
আপনাদের আমার কুঞ্জে আজ বৈকালে যেতেই হবে।"—বলেই খুব হা হা করে
হাসতে লাগলেন। তাঁরা বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। আমরা মহারাজের ক্রীত
আর একটী কুঞ্জ দেখতে চলে গেলাম।—

প্রেম-মহাবিষ্ঠালয় পরিদর্শন করে—মহারাজ যে appreciationটা লিখে দিয়েছিলেন—সেটা প্রেম-মহাবিষ্ঠালয়ের কর্তৃপক্ষ দশ লক্ষ ছাপিয়ে বিলি করেছিলেন এবং সেটা ওদিকের প্রত্যেক কাগজে বের হয়েছিল।

রামক্লফ মঠ পরিদর্শন করে হাসপাতাল বিভাগে কয়েকটা Bed দেবার ইচ্ছা তাঁর ছিল, কিন্তু সেটা আর কাজে ঘটেনি।

বৃন্দাবনের সার্ব্বভৌম পণ্ডিতের সভাপতিত্বে এক পণ্ডিত সভায় তিনি "ভক্তির রত্বাকর" উপাধি পান। বৈষ্ণব দর্শন-শাস্ত্রের গবেষণার জন্ম তিনি মাসিক সাহায্য এত দিন যে করে এসেছিলেন, তার বিশেষ ফল হয়েছে দেখলাম। কয়েকজন এ বিষয়ে গবেষণা করে বিশেষ ক্বতিত্ব অর্জন করেছেন।

বৃন্দাবনে থাকা কালীন—"পুলিন কুঞ্জে" বহু লোকের সমাগম হ'ত। বাঙ্লার বাহিরে মহারাজ্ঞ যে এত পরিচিত তা' পূর্ব্বে জানতাম না—সে কথা আরো জানলাম হরিদার গিয়ে।

বৃন্দাবনে আমরা সবাই এক সঙ্গে বসে খেতাম—মহারাজের বৈবাহিক শ্বর্গীয় হেমেক্স বাবু ও বন্ধু বিষ্ণু বাবুও প্রত্যাহ ওথানে আমাদের সঙ্গে খেতেন। সবাই না বসলে মহারাজ খেতে বসতেন না। একদিন বিষ্ণু বাবু তাঁর কুঞ্জ খেকে আসতে প্রায় এক ঘন্টা দেরী করিলেন, মহারাজ সমান বসে তাঁর জন্ম অপেক্ষা করতে লাগলেন। আমি আর হেমন্তদা বিরক্তিতে মুখ চাওয়া চাওয়ি করছি মনের ভাব



ত্রজময়ী গঙ্গা——হরিছার

্ চিহ্নিত তানে জনমগ্র হইয়া মহার্ণ্ডেব প্রাণ্ডশ্র হইছাছিল

বৃঝতে পেরে মহারাজ বল্লেন—"জীবনে অনেক কিছুর জন্ম সহিকুতা শিক্ষা করতে হয়—কোনও একটা ঘটনা উপলক্ষ্য মাত্র।" আমি লক্ষ্য করেছি—মাঝে মাঝে তাঁর মুখ দিয়ে এমনিই একটা একটা গুঢ় কথা বের হ'ত।

আমাদের মনের এই বিরক্তি একদিন গভীর লজ্জার আমাকে চিরদিনের জন্তু শিক্ষা দিয়ে গেল। দেদিন স্নান করিতে নেমে দেরী হয়ে গেল। এসে দেখি সেই থাবার সাম্নে করে কাশিমবাজারের মহারাজ বসে আছেন। বিষ্ণু বাবু হেমেপ্র বাবুর ও ক্ষমতা নাই—আগে থেতে বসেন। আমি গিয়ে আসনে বসতেই একটু মৃত্ হেসে মহারাজ বললেন—"আছো, এবার বসা যাক"—আমার দিকে চেয়ে বললেন—"গাবিত্রী বুঝি থ্ব শীত-কাতৃরে ?"—আমি রাম গলা কিছু না বলে—ভাবতে লাগলাস—এমন করে চিরদিন এই মাসুষের কাছে থেকেও থাদের মনুষ্যত্ব অর্জন হয় না—তারা সত্যই ত্র্ভাগ্য।

মহারাজকুমারের চিঠি প্রায় রোজই আসত—ছ'এক দিন দেরী হলে মহারাজ ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। বৃন্দাবনে পৌছে অবধি মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসাবে আমি কাজ করতাম এবং সেই ভাবেই আমাকে পরিচিত করা হ'ত। কোনও চিঠিতে সেক্রেটারী বলে নাম সই করতে ইতস্ততঃ করে যদি জিজ্ঞাসা করতাম—কি নামে চিঠিখানা যাবে ?—মহারাজ গম্ভীর ভাবে উত্তর দিতেন ''Private Secretary to the Maharaja, Kasimbazar"—

আমার ফাউনটেন পেনটিতে তিনি প্রত্যহ নাম সই করতেন—আর বল্তেন— "তোমার কলমটি বেশ কিন্তু,—কত দাম ?—আমার এ জীবনে আর ও সব হ'ল না।"—লক্ষিত হয়েছি বুঝতে পেরে বল্তেন—"তবে যে কাল পড়েছে তাতে দোয়াতে কলম ডোবাবার সময় কৈ ?—ওতে কাজের স্থবিধে অনেক।"

মহারাজকুমারের চিঠি এলে সেথানি আগে খুলে মহারাজকে দিতে হ'ত— সে চিঠি পেতে দেরী একদিন হলে—বল্তেন—"ব্যাপার কি বল দেখি, শ্রীশচদ্রের চিঠি কৈ ?" আর একদিন এমনি দেরী হওয়াতে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন— "তোমার কাছে কোনও চিঠি এসেছে ?"—আমার কাছে সভ্যই সেদিন শ্রীশচক্রের চিঠি এসেছিল। (মহারাজের চিঠিখানি ডেলিভারীর গোলমালে বৈকালে আমরা পেরেছিলাম) আমি মহা কুণ্ঠার পড়লাম। আমার কথা কইবার আগেই বল্লেন—"সব ভাল আছে ভো ?" আমি বল্লাম 'হাঁ'।—পুত্রের প্রতি সেদিন

তাঁর যে শ্রেহসিক্ত বিরক্তির ভাব এসেছিল তা উপভোগ করার জিনিব—স্মামার লক্ষিত হ'বার কিছু তাতে ছিল না।

বৃন্দাবন থেকে বর্ধাণ প্রভৃতি স্থান ঘূরে এলাম। দেখানে ব্রাহ্মণদের লাজ্জু, খাওয়ান হ'ল। এ নাকি মহারাজ্ঞ গেলেই তাদের বরাদ্দ ছিল। তাদের খাওয়া দেখে মহারাজ্ঞর কি আনন্দ। বর্ধাণ পাহাড়ে মহারাজ্ঞ বিকানীরের একটা প্রাসাদ আছে, দেখানে উঠ্বার সময়—মহারাজ্ঞরে কট্ট হচ্ছে বেশ বুঝতে পারলাম—এমন কি আমার যেন মনে হ'ল তাঁর Heart palpitation হচ্ছে—কিন্তু নিজের রোগের কথা তিনি কথনও প্রকাশ করতেন না—যত কট্ট হচ্ছে ততই তিনি এক একবার শাঁড়িয়ে এটা ওই, ওটা সেই ইত্যাদি বলে দেবাব ফাঁকে নিজেকে সাম্লে নিতে লাগ্লেন। Palpitation যে সেদিন হয়েছিল তা স্বীকার করেছিলেন আমার কাছে, দশ বার দিন পরে কি একটা কথাপ্রসঙ্গে।

মোটরে চড়ে বস্বে—মোটর ক্রত না চল্লে মহারাজ বিরক্ত হতেন। বর্ধাণ থেকে ফেরবার পথে ক্রতগামী মোটর বাসের সাশী তেকে মহারাজের মাথার ঠিক কাছ দিয়ে আমার পায়ের উপর পড়ে তেকে গেল—আমি বল্লাম—"ভগবান্ আপনাকে রক্ষা করেছেন" মহারাজ বল্লেন—"ভগবানই ত রক্ষা করেন"—ভার পর সারা পথ তিনি একটা কি যেন বিশেষ চিন্তা করতে করতে পুলিনকুঞ্জে ফিরে এলেন। এই হুর্ঘটনার জন্ম আমার মন্টা কুল হুরেই রইল।

তার পরের দিনই গিরিগোবর্দ্ধন যাওয়ার আবোজন। ভোরে উঠেই দেখি যে, যে-পাণ্ডাঠাকুরের উপর মোটর ঠিক করার ভার ছিল—মাত্র চারি টাকার কিফামেৎ দেখিয়ে মহারাজের নিকট বাহাহ্যরী নেবার লোভে যে বৃহৎ বাস্থানি তিনি এনেছেন—তাতে আমার মত দরিজেরও চড়তে আশক্ষা ও বিধা হতে লাগল।

মহারাল পাগুলীর কার্য্যতৎপরতার বহু তারিফ করে আগেই গাড়ীতে গিয়ে উঠ্লেন। আমি পাশেই বসলাম। মহারাল আদেশ দিলেন—"থুব জোরসে চালাও—দশ বাজে হাম হ'য়া পৌছানে মাংতা" শুনে ত আমার চক্ষু স্থির! মহারাল বলেন কি ? এই ত বাস্থানার অবস্থা—তাতে যদি আবার লোরসে চলে তা হলে ত আর হাড় ক'থানা আন্ত থাক্বে না। আমি মহারালাকে উদ্দেশ করে বল্লাম—শুনেছি এদিকের রাস্তা আগের চাইতে ঢের থারাপ হয়েছে—তার উপর বাস্থানাও তেমন ভাল নয়—আন্তে আন্তে গেলেই ভাল হয়, কি আর এমন তাড়াতাড়ি ?"

মহারাজ বিরক্তিই হলেন—বল্লেন—"তুমি বড় Nervous! তাহলে মোটর না চড়ে গরুর গাড়ী চড়লেই হয়।" আর কোন কথা হ'ল না — চারিদিকের অসংখ্য রমণীয় দৃষ্ঠা, ময়ূর আর হরিণের দল দেখে সব ভূলে গেলাম। কিন্তু পথের কটে এমনই শরীর থারাপ হয়েছিল বে, গস্তব্য স্থানে পৌছে আর আমাকে উঠ্তে হল না। শ্যা নিলাম। বিদেশ—ভয়ও করতে লাগল। মহারাজ সাতপুক্রে সান করে পুণ্য অর্জ্জন করবেন বলে প্রস্তুত—আমাকে খোঁজ করতেই হেমন্তুলা বল্লেন "সাবিত্রী নাইবে না—শরীরটা তার ভাল নয়।"

এখানে আমরা মহারাজের কুঞ্জেই এক বেলার জন্ম ছিলাম। আহারাস্তে আবার মোটরে ওঠা গেল। ফিরবার পথে—মহারাজকুমার মহিমচক্রের সমাধি দেখবার ইচ্ছা আমার বহু পূর্ব্বেই ছিল। রাস্তায় এনে মোটর দাড়ালে মহারাজ বল্লেন—"তুমি বড় কুমারের সমাধি দেখতে যেতে পারবে ?—আনেকখানি হাঁটতে হ'বে কিছ।" "পারব" বলেই উঠে দাড়ালাম।

দীর্ঘ বনপথ, পাণর আর কাঁকরে ভরা— বাদ্ থেকে পথে নেমে অবধি
মহারাজের মুখমগুলের উপর শোকের গভীর ছায়া ঘনিয়ে আদ্তে লাগ্ল।
মুখে বার বার হরিধবনি করতে লাগলেন। পথিমধ্যে লালাবাবুর সমাধির অবস্থা
দেখ্লাম অতি শোচনীয়। একদিন অজস্র সম্পদ্ ধ্লিম্টির মভ ত্যাগ করে,
যে মহাপুরুষ সন্নাদ নিয়ে বিলাস-আগার ছেড়ে, ভগবানকেই আশ্রয় করে লাধনার
ছর্গম পথের চিরপথিক সেজে বেরিয়ে পড়েছিলেন—তাঁর শেষ সমাধির ছ্র্গতি দেখে
মনে বাস্তবিকই ছঃথ হ'ল।—

## "যত্পতে: ৰু গতা মথুরাপুরী ?"

মহিনচন্দ্রের সমাধির কাছে এসে মহারাজ যে ভাবে দাঁড়িরে পড়লেন তাতে ননে হল, বৃদ্ধ পিতার বৃকে এতদিনকার জমা করা শোকের তৃহিনরাশি বৃদ্ধিবা আজ সহস্র ধারার ফেটে গলে পড়ে। অদম্য হৃদয়ের বল,—মহারাজ বারকতক সমাধির দিকে স্থিরনেত্রে তাকিয়ে বল্লেন "চল, যাওয়া যাক্।" অলক্ষ্যে কথন যে আমার হ'চোথ বেয়ে হ'ফোটা জল পড়েছে টেরও পাইনি। বড় কুমারকে দেখিনি—তাঁর সম্বন্ধে বেশী কিছু জানিও না; মা' কিছু শুনেছি শ্রীশচন্দ্রের কাছে। মনে মনে চিন্তা করতে লাগলাম এ সমবেদনার উৎস কোথার ? কৈশোর কাল থেকে কাশিমবাজার রাজপরিবারের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—শ্রীশচন্দ্রের সাহচেয়ে

সখ্যতার নিজের মধ্যে এই লোকবিশ্রত রাজ-পরিবারের প্রতি এমনি একটা আত্মীরের ভাব আমার মধ্যে পুষ্ট হয়ে এসেছে, যার জক্ম মহিমচন্দ্র শ্রীশচন্দ্রেরই দাদা বলে আজ্ঞ তাঁর সমাধি দেখে সমবেদনার আমার চোখেও জল!—হাররে মাহ্বরে মন!—এমনি করেই ত মাহ্বরের সঙ্গে অতি অপরিচয়ের পথে প্রাণের সক্ষমধুর ও নিবিড় হয়ে ওঠে। চল্বার পথে এইটুকুই ত লাভ।

ত্র'চার দিন পরেই হরিষার রওনা হওয়া গেল।—চারিদিকের যে প্রাক্কৃতিক শোভা তা' বর্ণনা করবার এথানে অবকাশ নাই।—মহারাজের মধ্যে এই নৈসর্গিক দৃশ্রের প্রতি একটা আকর্ষণ ছিল—প্রকৃতির অসীম সৌন্দর্য্যের মধ্যে আপনাকে ভূবিরে দিরে ভৃত্তিলাভ করবার একটা প্রবল আকাজ্রা ছিল, এ কথা যথনই তাঁকে গাড়ীর জানালা দিরে বাহিরের দিকে বিশ্বয়াপন্ন অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাক্তে দেখেছি তথনই মনে হয়েছে। চোথের সে অনন্ত অম্বেরণের চাহনী, মুখের সে আনন্দ-উজ্জ্বল ভাব দেখে আমারও চোখে পলক পড়ত না। মহারাজ গান গাইতে পারতেন একথা কোথাও শুনিনি—কিন্তু তাঁর মূত্র নাধুর গুল্পন শব্দে গান শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল এই হরিষারের পথে। এই আত্মভোলা মামুষটিকে দেখবার ও বুঝবার যে কত দিক আছে তাই ভেবে আমার শঙ্কা হয় য়ে—তাঁর জীবনী লেখবার গুরুক দায়িছ ক্রীশচক্র আমার উপর দিয়েছেন বটে কিন্তু—তার মর্যাদা বুঝি আমি রাথতে পারব না।

হরিদ্বারে নেমে দেখি— টেশনে সন্থাসীর মেলা—মহারাজ মণীক্রচক্রকে সসন্থানে তাঁদের মঠে আগিরে নিতে এসেছেন। ওথানকার সন্থাসীসম্প্রদায়ের মধ্যে সব চাইতে যাঁদের স্থান উচুতে তাঁদেরই দলের বাঙ্গালী সন্থাসী স্থামী ভৈরবানন্দ, প্রোভাগে বহু হাতী, ঘোড়া, আশা সোটা, সজ্জিত যান, বহুমূল্য রাজচ্ছত্র, স্থানিশিত দণ্ড ইত্যাদি নিয়ে। যে হাতীটা মহারাজকে নিয়ে যাওয়ার জক্ত এসেছিল, তার গায়ের অলকারের মূল্য ন্যুনকরে এক লক্ষ মুদ্রা! এইভাবে ত মহারাজকে সংবর্দ্ধনা করে সন্থাসীরা নিরে গেলেন! ছই পাশে কল্লোলিত জন-সমূদ্র—সে কি জনতা, আমি জীবনে এমন দেখিনি—আর দেখবও না। স্বাই বিশ্বরবিদ্ধারিত নেত্রে দেখছে কে এই সামাক্ত পরিচ্ছদেধারী বাঙালী, যাকে সসন্থানে শোভাযাত্রা করে, শন্ধ ঘণ্টা বাজিয়ে নিয়ে চলেছে কৌপীনবস্ত সন্ধ্যাসীর দল? মনে হল—এদের সঙ্গে এই রাজ-সন্ধ্যাসীটির নাড়ীর যোগ আছে। সাধারণ চরিত্র-

ওজনের নিজিতে মহারাজের চরিত্র ওজন চলতে পারে না। চারিদিকে মহারাজের বিপুল জয়ধ্বনি—মাঝে মাঝে মহারাজের দিকে চেয়ে দেখছিলাম আর গর্ধে আনজ্বে, সারা বুকটা ভরে উঠছিল—এই ভেবে যে, ইনি আমাদেরই মহারাজ, আমাদেরই একাস্ত আপনার জন, পরমাত্মীয় ইনি বাঙ্গালী।

মহারাজের বন্ধু, ষ্টেট কাউন্সিলের একজন হিন্দুস্থানী ধনকুবেরের বান্ধলো খানি ভীমগোদায়, ঠিক গলার উপরই অবস্থিত। সেইথানেই আমাদের থাকবার জারগা হয়েছিল। অতি মনোরম স্থান! একটি কামিনীগাছ তলায় বেদীর উপর বসেই মহা আরামে মহারাজ বল্লেন—"আ: বাঁচা গেল। হয়িদ্বারে একখানা ছোট বাড়ী কিনতে হবে।" সে আশা তাঁর পূর্ণ হ'ল না। দেখেছি—বৃন্দাবনের চাইতেও তিনি হয়িদ্বার বেশী পছন্দ করতেন।

আমরা হরিষ্ণারে করেক ঘণ্টা থাকার পরই যেভাবে দর্শকের সংখ্যা বাড়তে লাগল, তাতে মনে হ'ল মহারাজরে আগমনবার্ত্তা ইতিমধ্যেই চারিদিকে রটে গেছে। সেই বিপুল জনসমাগম—কে কাকে চেনে, কিন্তু কাশিমবাজারের দানবীরকে দেখবার জন্ম প্রত্যাহ বিভিন্ন দেশবাসী নরনারীর যে প্রকার সমাগম হ'ত তা'তে মনে হয়েছে যে, তাঁর সংকার্যো দান দেশবিদেশে শ্রুতকীর্ত্তির মত অমর হয়েই থাকবে।

মহারাজের উপর সব চেয়ে ভক্তি বেশী দেথতাম পাঞ্চাবীদের। তাঁকে তারা বলত 'দেবতা'। মহারাজকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে তারা দাওয়ার নীচে দাঁড়িয়ে থাকত—মহারাজ কেবলি বলতেন—"আপনারা উপরে উঠে আস্থন।" তারা বিনয়ের সঙ্গে প্রতিবাদ করে রাজদর্শন করে চলে যেত।

কুন্তমেলার ঠিক আগের দিন মহারাজ বললেন,—"চল সাবিত্রী, ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করে' কাল মিছিল দেখতে হবে, একটী বাড়ীর ছাদ ভাড়া করে আসি।" সঙ্গে চললাম , ব্রহ্মকুণ্ডের চৌমাথা রাস্তার উপর একখানা বাড়ীর ছাদ ভাড়া করার জন্ম উঠা গেল। উপর থেকে নীচের দিকে তাকিয়ে আছি—হঠাৎ দেখলাম একজন শিখ-যুবক যাকে বলে 'শালপ্রাংশু মহাভূজ,' হঠাৎ জনসমুদ্রের আবর্ত্তে পড়ে গেল। তখন চারিদিক থেকে যাত্রীর দল ব্রহ্মকুণ্ডের পথে আসছে, তাদের পায়ের তলায় শিথযুবক ভবলীলা সান্ধ করে হয়ত বা কুন্তমেলার অক্ষয় পুণ্য বিনা স্নানেই অর্জন করে স্বর্গস্থ হ'ল কিন্ত এ দৃশ্য দেখে কাল কুন্তমেলা দেখার বিন্দুমাত্র উৎসাহ স্বন্ততঃ আমার ত রইল না ;—শরীর যন যেন অবসাদ ও উদ্বেগে ভরে উঠল।

মহারাজকে সংখাধন করে বল্লাম "মহারাজ, এর পরেও কি আপনি কাল মিছিল দেখতে আসবেন মনে করছেন ?" বিষণ্ণ ভাবে দীর্ঘনিঃখাস ফেলে মহারাজ উত্তর দিলেন—"দেখা যাক, কি হয়।"—ছাদ ভাড়া হ'য়ে গেল। সাম্নের একটা ছাদে দেখ লাম বন্ধবর,সদাহাস্তময় উমাপ্রসাদ (শুর আশুতোবের পূত্র) তাঁর বাড়ীর সকলকে নিয়ে ছাদ ঠিক করতে ব্যস্ত—অন্ধ কথাবার্তা হ'ল—উমাপ্রসাদ মহারাজকে অভিবাদন করলে — তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"শুর আশুতোবের ছেলে নয় ?" আমি বল্লাম—'আপনি চেনেন ?' "হা আমি ওঁদের সকলকেই চিনি।" বলেই শুর আশুতোবের বহু গুণের কথা তিনি বলে যেতে লাগলেন। আমি কথনও কোনও লোকের নিন্দাবাদ তাঁর মুখে গুনিনি; যার গুণব্যাখানে করার অবকাশ আছে তাঁর গুণ তিনি পঞ্চমুখে গাইতেন কিন্তু যেখানে সে অবকাশ নেই, সেখানে নিন্দা করার হুর্বেলতাকেও তিনি কথনও প্রশ্রম্ব দিতেন না।

বহু কষ্টে প্রাণ বাচিয়ে বাসায় ফিরতে আমাদের বেলা ১টা বাজল। ঐদিন সমস্তক্ষণ নহারাজকে বিষণ্ণ দেখলান, কে জানে তীর্থবাত্রী শিথধুবকের আকস্মিক মৃত্যু তাঁর প্রাণে ব্যথার সঞ্চার করেছিল কি না।

কুস্তনেলার দিন। ভোর পাচটায় ঘুম থেকে চোথ নেলে দেখি কোমরে গাম্ছা বাধা, সাম্নে দাঁড়িয়ে মহারাজ মণীক্রচক্র। "কিহে তুমি যাবে না"?—আমি বল্লাম – "কালকের হুর্ঘটনা দেখে আমার মনটা ভাল নেই—আমি আর ভীড়ে যাব না"—মহারাজ একটু হাস্লেন মাত্র—কোনও উত্তর দিলেন না—মনে মনে একটু লক্ষাও পেলাম;—এই ৬৮বৎসরের বৃদ্ধ যেখানে হাসিম্থে যেতে প্রস্তুত্ত, দেখানে আমি যুবক হ'য়ে উৎসাহহীন কেন? কিন্তু ভীড় আমার বরদান্ত হয় না। বাহিরে রাস্তার ধারে এসে দাঁড়াই আর তেনি – অমুক জায়গায় একজন পড়ে মারা গেছে—অমুকের নায়ের দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে—একজন যুবকের Heart fail করেছে—তন্ছিলাম আর মহারাজ সম্বন্ধে একটা অজানিত আশঙ্কায় মনটা অন্থির হয়ে উঠছিল। মাঝখানে একবার হেমন্ত দা এসে থবর দিলেন —মহারাজ অয়প্রাদের নিয়ে (মহিমচক্রের কন্তা শ্রীমতী অয়প্রা, জামাতা অমর বাবু ও তাহার পিতা মুর্লি বাবু ও পরিবারস্থ হ' এক জন হরিষারে মহারাজের অতিথি হ'য়েছিলেন।) যাচ্ছিলেন, কিছুক্ষণ পরে একটা বিপুল জনস্রোত এল; কোথায় বা চোপদার আর কোথায় বা দিপাহী!—ভীড়ের মধ্যে কোথাও তাঁর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। তথন বেলা

৪টা—আমাদের কি যে মনের অবস্থা তা প্রকাশ করবার নয়। পল গুণ তে লাগলাম। প্রায় হ' ঘণ্টা পরে থবর আসল-মহারাজ গন্ধার পরপার দিয়ে আস্ছেন। আমি জটিলা ও বেণী গলাগর্ভে নেমে গেলাম—ওথানকার গলার জল আড়াই কি তিন হাত মাত্র গভীর। বেণী ও জটিলা পার হয়ে মহারাজের নিকট গেল। মহারাজের হাতে ছিল একটা ছাতি—সেটা আবার থোলা ছিল—ঘণ্টায় ২৫৷৩০ মাইল বার বেগ সেই স্লোতের মধ্যে দিয়ে তিনি হেঁটে আস্ছিলেন – পাশে বেণী ও জটিলা আমি এ পারে জলে দাঁড়িরে। হঠাৎ মহারাজের পা হড়কে গলা পর্যান্ত জল, ছাতার মধ্যে জল চুকে মহারাজের দেহকে সেই স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যায় আর কি !-- খুব ক্ষিপ্রহত্তে ক্ষটিল। মহারাজকে ধরে ফেললে।—আকস্মিক বিপদ থেকে মহারাজ রক্ষা পেলেন। ধরাধরি ক'রে বাসায় আনা হল—গরম জলে পা ধুইয়ে তাঁকে স্বস্থ করার চেষ্টা চলতে লাগ্লো। স্বস্থ হয়ে বার বার ভগবানের নাম করতে লাগলেন, আমরা চারিপাশে দাঁড়িয়ে। রাত্রে তাঁর সামাম্য জর হ'ল কিন্তু সে কথা কাউকে জানতে দিলেন না-পর্দিন রাত্রে স্বয়ীকেশ ও লছমনঝোলা যাবার ব্যবস্থা হয়ে গেল। হুবীকেশ থেকে গঙ্গা পার হ'য়ে হাঁটতে হ'ল প্রায় দেড় মাইল, মহারাজ मिंहे मंत्रीत निष्य मभारन द्राँटि हन्दलन। नहमनत्याना प्राथा 'अ रंमशारन ज्ञान করার পর হরিদ্বারের উপকণ্ঠে এসে যথন পৌছান গেল তথন বেলা ২টা ! একজন এসে থবর দিল—শিথ মটর ড্রাইভারদের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবকদের দালা হয়ে গেছে, খুনও নাকি হয়েছে; সেই জন্ত মটর আর এগুতে দিছে না – এখান থেকে হেঁটে যেতে হবে। আবার হাঁটা হুরু হ'ল—দেও প্রায় ছ' মাইল রাক্তা। নিজের পা আর रयन ठमिछन ना—मरन मरन छार्विष्टनाम—महातारकत कि कहे हत्र ना १

—সেইদিন রাত্রি থেকে মহারাজের থুব জর হল।—পরদিন মহারাজকুমারকে টেলীগ্রাম করতে চাইলাম—কিছুতেই তা' মহারাজ করতে দিলেন না। বললেন "তথু তাদের ব্যক্ত করা হ'বে— ক্লান্তিতে জর হয়েছে, সেরে যাবে।" কিছু জর সার্ল না ক্রমশঃ বাড়তে লাগলো।—দেরাছন, মগুরি যাওয়ার কথা ছিল তা' আর হ'ল না।—এই বিপদের মধ্যে প্রহলাদ চাকরের হল কলেরা। গতর্গমেন্টের স্বাস্থ্য-পরিদর্শক মহারাজকে দেখছিলেন। তিনি প্রহলাদকে হাস্পাতালে পাঠাতে চাইলেন—মহারাজ কিছুতেই তাতে মত দিলেন না। অবশেষে মহারাজ বথন জরে প্রার্থ আঠততক্ত—লেই স্ববোগ নিয়ে প্রহলাদকে হাস্পাতালে পাঠান হল ;—জ্ঞান হতেই

তার কথা ভিজ্ঞাসা করলেন—খীরে ধীরে সব কথা বুঝিরে বলে— ডাব্ডার বাবুর উপরই বেশীর ভাগ দোষ চাপিয়ে দিয়ে দে যাত্রা নিষ্কৃতি পাওয়া গেল।

প্রায় তিন দিন এইভাবে কাটল।—কি যে মনের উদ্বেগ, কি যে আশকা, কি যে মনের উৎকণ্ঠার মধ্যে ক'টা দিন কাটাতে হয়েছিল সে কথা আজ ভাবলেও বুক কেঁপে উঠে। মাঝে মাঝে বহুক্ষণ ধরে মহারাজের কাছে বসে থাকতাম— ঘুমুচ্ছেন দেখলে—পাশের ঘরে এদে আমি আর হেমস্তদা মুখোমুখী হরে চুপটি করে বসে থাকতাম। কারো মথে কথা নাই—বেণী সব সময়েই প্রায় আমোদে কাটাত, জটিলার সঙ্গে থুনস্থড়ি করত, সেও বিমর্যভাবে আছে—চাকর বাকর সবাই যেন কেমন একটা অভিভূত অবস্থায় চলাফেরা করছে। তথনও হরিদারে ভীড় যথেষ্ট— পুণ্য সঞ্চয় করে অগণিত পথ্যাত্রী কেবল গৃহ-সংসারে ফিরতে আরম্ভ করেছে মাত্র—পথে কোলাহলের অস্তু নেই—কিছু তারই মধ্যে অবস্থিত আমাদের বাঙ্গলো থানার উপর কে যেন নিজ্ঞকতার যবনিক। টেনে দিয়েছে। তেমনি সেদিন অফুভব করেছিলাম—মহারাজের মহাপ্রস্থানের রাত্রিতে। সারকুলার রোডের সমস্ত বাডী-খানা যেন কোন মায়াবিনী নিষ্ঠরা রাক্ষ্মী তার বিস্তৃত ডানা দিয়ে অন্ধকার করে রেখেছিল-কথা কইবার প্রবৃত্তি নাই-সে শক্তিও যেন সেদিন ছিল না-ধীরে অতি ধীরে তার যবনিকান্ধাল গাঢ় হ'তে গাঢ়তর হ'তে লাগল। রাত্রি দ্বিপ্রহরের শঙ্কাকুল ক্ষণগুলি যেন আসন্ন বিপদের নিশ্চয়তা জেনে ক্রমশঃ অবসন্ন হয়ে আসছিল : সে যে কি প্রচণ্ড মানসিক যুদ্ধ তা বলে বুঝান যায় না।—সেদিন মহারাজের আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় বিনিদ্র রক্ষনী যাগন করতে করতে কেবল এই কথাই মনে হচ্ছিল —অন্তের মৃত্যু প্রতীক্ষা করে' যারা জীবন থাকতেও মৃতপ্রায় হয়ে থাকে তাদের যন্ত্রণা বুঝি মৃত্যু যন্ত্রণার চাইতে কম নয়। সেদিন হরিদারে রোগশ্যায় শামিত মহারাজের কথা বার বার মনে হচ্ছিল—কিন্তু সে ছর্দ্দিনও ত কেটে গিয়েছিল—।

তিন দিন পর একটু স্বস্থ হয়েই আমাকে বললেন "গ্রীশচক্সকে টেলিগ্রাম করে দাও, বাড়ী যাচ্ছি।" বলাবাহুল্য তাঁকে লুকিয়েই তাঁর অস্বস্থ সংবাদ আমরা মহারাজকুমারকে আগেই দিয়েছিলাম।

গাড়ী রিসার্ভ করতে গিয়ে দেখি মহাবিত্রাট। In order of application

—Reserved গাড়ীর তালিকা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই অফুসারে গাড়ী
পেতে হ'লে এখনও সাত দিন এখানে পড়ে থাকতে হবে। আর অফুস্থ মহারাজকেই

বা বল্ব কি ফিরে গিয়ে। আমি আর হেমস্তদা ছুটাছুটি করতে লাগলাম।
প্রত্যেক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর কাছে সেদিন যতগুলি বিভিন্ন বক্তৃতা আমায় দিতে
হয়েছিল—তা'তে বক্তা হবার পক্ষে আমি বেশ আশান্বিত হয়ে পড়েছিলাম।—
যাক Special officerএর কাছে গিয়ে শেষ বক্তৃতায় কাজ হ'ল। আমি দৃঢ়ভাবে
তাঁকে বল্লাম—

"Then you run the risk of Maharaja's life. You speak so much of him but you cannot utilise your privileged position to help the sick Maharaja at this critical time"—"Run the risk of Maharaja's life? What do you mean?" "I mean what I say."—হেমন্তলা আমার গা টিপছেন। আমি সভাই তথন রাগে হুংথে প্রায় কাঁপছি। যাক, রাগে ও রুড় কথায় কাজ হ'ল—গাড়ী সেইদিনই বৈকালের দেরাছন একপ্রেসে 'রিজার্ড' হয়ে গেল।—একটা স্বন্তির নিংশাস ফেলে বাঁচলাম।

মহারাজ্বকে ছধ সাপ্ত খাইয়ে গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে মন বেমন আত্মপ্রসাদে ভরে উঠন, শরীরটা তেমনি যেন ভেকে পড়তে লাগল।

প্রত্যাবর্ত্তনের সময় দীর্ঘ ট্রেণযাত্রার মধ্যে লক্ষ্ণে ষ্টেশনে যে ঘটনাটি ঘটেছিল
—তার কথা আমি কথনও ভুলব না।— কিন্তু সে কথার উল্লেখও আমি আজকে
করতে চাই না। বহু অক্ততজ্ঞের অপরাধ, বহু স্বার্থপরের অপকর্মকে তিনি সর্ব্বদা
ক্ষমার চক্ষে দেখে গেছেন। তাঁর গত জীবনের সকল পুণ্য কর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান্
হয়ে আজও কি আমরা আমাদের সংকর্মের ঘারা তাঁর ঋণ কিছু পরিমাণে পরিশোধ
কর্বার চেষ্টা করব না?

"Surely the public, for whom 'he' has done so much, will repay in part the great debt of obligation which they owe the champion of their liberties and virtues; or are they dead, cold, stone-hearted and insensible—brutalised by centuries of unremitting bondage?"

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যার

## যাজ্ঞিক

মামুষ একটা গেল—সে মামুষ মামুষের মত, করুণার প্রতিমূর্ত্তি, অভিমান-শৃন্ত দানব্রত। ঘোর অসংযম মাঝে কঠোর সংযমী তাঁরে জানি. চটুল চড়,ই দলে গরুড় সে অমৃত-সন্ধানী! সে ছিল যে বনম্পতি—অভ্রভেদী স্থবিশালকায়, সিংহেরে দিয়েছে ছায়া—চঞ্ বিঁধে কাঠ্ঠোকরায়। গেয়েছে পাপিয়া শাথে, ঝুলিয়াছে অলস বাহুড়, কুঠারের শত দাগ সহ শোভে চন্দন সিঁদুর। কোবিদ প্রেমিক ভক্ত, ভাবের একাস্ত অনুরাগী, সকল কর্ম্মের মাঝে প্রাণ-ধর্ম্ম রহিত যে জাগি'। বিনয়ী যে অক্লত্রিম, আতিথেয়ে সদা মুক্ত গেহ. কস্তুরীর অধিকারী রাজমুগ স্থবর্ণের দেহ। ভেরীর নিনাদ নাই, বাণী তার ছাপেনি দৈনিকে হিন্দু মুসলমান ছিল চিরদিন সম তাঁর দিকে। 'অহিংস মন্ত্রের' আগে অহিংসার শান্ত উপাসক 'ম্বদেশী' সাধনা তাঁর. অন্সের তা হতে পারে সথ। नारमत्र आकाष्ट्रमी जिनि--विनिद्य त्य नत्र निशावामी. সে নাম যে হরিনাম—তৃপ্তি তাঁর সে নাম আম্বাদি'. প্রাণ তার মহাপ্রাণ, দান তার সঙ্গের দোসর. উপরে আদর্শ গৃহী ! গৈরিকেতে ছোপানো অস্তর। থেয়ালী বলিবে তাঁরে? বল' তাহে ক্ষতি কিছু নাই, থেয়ালীর দেয়ালীতে আজি বন্ধ সমুজ্জল ভাই। একাস্ত নিকটে পেয়ে দেশ তারে চিনে নাই ঠিক. বিশ্বজিৎ মহাযজে উগ্রতপা সে ছিল যাজ্ঞিক। ঐকুমুদরঞ্জন মল্লিক

# স্মৃতি-তর্পণ

আজ বহরমপুর (কাশিমবাজার) তাহার মণি-মুকুট হারাইয়াছে। তাহার গর্বের শোভার সম্পদের বলিতে আজ আর কিছুই নাই। যে গৌরবে সে বাংলার শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিল, আজ সে, সে গৌরবহারা, ধূলায় লুঞ্চিত। লানে ভারতের অগ্রগণ্য, দেশের সকল শুভ কার্য্যে, সর্ব্ব বৃহত্তর কর্ম্মে সর্ব্বাগ্রগামী, বিভামরাগী বিক্রমাদিত্য কাশিমবাজারের মহারাজের জন্ত সমস্ত বাংলা কাঁদিতেছে, কিন্তু বহরমপুরই জানে আজ তাহার কি গিয়াছে।

এই কাশিমবাজার রাজবাড়ীর সঙ্গে বোধ হয় দেশের বহু ব্যক্তিরই শৈশব-শ্বতি পর্যান্ত জড়িত। যথন ৮মহারাজের মাতুলানী প্রাতঃশ্বরণীয়া মহারাণী *৮ম্বর্ণ*ময়ীর আমল তথনো এই রাজবাড়ী দেশের হঃস্থ দরিদ্র অভাবগ্রস্ত হইতে দেশের গৃহস্থ সম্ভ্রাস্ত সকল লোকের সহিতই নানা সম্বন্ধে জড়িত ছিল। বহুদূর দুরাস্ত হইতে মাতৃপিতৃ ক্যাদায়গ্রন্ত, গৃহহীন দীন দরিদ্র বিভার্থী অপার উৎকুল্ল মুঞ্চে চলিতেছে ! কোথায় যাইতেছ ? কাশিমবাজার রাজবাড়ী! সেথানে গেলেই তাহার অভাব মোচন হইবে, ছঃখ দূর হইবে। এই শীতকালে দীন দরিদ্রেরা উদ্ধর্খাদে কাশিম-বাজারাভিমুথে ছুটিতেছে, মহারাণী এই শীতে হাজার হাজার কম্বল বিতরণ করিতেছেন। ছভিক্ষের দিনে কুধার্ত্ত সেইখানেই অন্নপান পাইবে ইহা নিশ্চয় জানিত। জাতির নানা পর্বের মুর্শিদাবাদ জেলায় বহুদূর দূরাস্তবাসী বহুরমপুরের লোকের সঙ্গে কোথায় মিলিত হইত? কাশিমবাজ্ঞার রাজবাড়ীতে। দেশের বালকেরা সাধ্যাত্মরূপ বেশে সজ্জিত হইয়া আনন্দ কোলাহল করিতেছে। তাহারা পূজায় ঝুলনে রাদে রাজবাড়ী যাইবে। ৮মহারাণীর ভগিনী-পুত্র রাম্ব বাহাহুর শ্রীনাথ পাল যথন তাঁহার কর্মচারী ছিলেন তথন পূজায় প্রায় প্রতি গৃহস্থ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়ীতে প্রসাদের নানা ভোজ্য প্রেরিত হইত ৷ রাজবাড়ীর সে প্রসাদ আসাও বালক বালিকাদের মধ্যে অত্যন্ত আনন্দের বিষয় ছিল। তখন দেশের লোকের আকাজ্জিত আদরের "মণি বাবু" কদাচিৎ বহরমপুরে আসিতেন। ৺পিতাঠাকুর মহাশরের নিমন্ত্রণে ৺ঞ্জীনাথ পালের সঙ্গে তাঁহার নিমন্ত্রণে আগমনের কথা স্বপ্নের মতই মনে পড়ে। সেই বেশে সেই ভাবে তিনি মহারাজ হইরাও সকলের বাড়ীতে চিরদিন গিয়াছেন।

মহারাণী স্বর্ণময়ী স্বর্ণগতা হইলেও দেশের লোকের সে কি উদ্বেগ! তথনো রাজা ৺য়য়নাথের মাতা নবতিবর্ষীয়া রাণী হরস্থন্দরী জীবিতা, আইন মতে সম্পত্তি তাঁহাতে অর্শিতেছে! যদি তিনি অতি বৃদ্ধ বয়সের বৃদ্ধি বিপর্যায়ে নিজেই অধিকার চান তাহা হইলে এট্রেট কোর্ট অব ওয়ার্ডসে যাইবে। আমরা তথন হুগলীতে, পিতাঠাকুর মহাশয়ের সে সময়ের উদ্বেগ এবং অনবরত টেলিগ্রামের আদান প্রদানের কথা এখনো মনে পড়ে। তখনো ত মহারাজ আজিকার দানবীর কর্মবীর ধর্মবীর বিজ্ঞোৎসাহী বিক্রমাদিতা মূর্ত্তিতে দেশের সমক্ষে উদিত হন নাই, তথাপি। সকলে সেই প্রিয়দর্শন বিনয়শীল মধুরভাষী মণিবাবুকে এতই ভালবাসিত!

অস্পষ্টভাবেই মনে পড়ে, আমাদের বাহিরের ঘরের বারান্দায় মহারাজ মণীক্রচক্র নন্দী সেই সাদা থান ধুতী সাদা পাঞ্জাবী ও একথানি মোড়া দেওয়া চাদর কঠে, হল্তে একগাছি ছড়ি, সেই মণি বাবু বেশেই বসিয়া ৮পিতাঠাকুরের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেছেন। বলিতেছেন, "৮মহারাণী যেমন দান করিয়া গিয়াছেন দেশের লোকের কাছে তাঁহার যেমন নাম, আমার ভয় হইতেছে তাঁহার সে নাম আমি রক্ষা করিতে পারিব কিনা!"

হার নরশ্রেষ্ঠ ! হার মহামুভব দানবীর ! আজ সে নাম যে তুমি কতথানি উজ্জ্বলতর করিয়াছ তাহা বাঙ্গলা দেশই জানে। আজ আর মাত্র সে দান নিজ জ্বোতেই আবদ্ধ নাই, এক রূপে নাই, নানা বিষয়ে নানা রূপে আজ তাহা দেশে দেশে ছডাইয়া পডিয়াছে।

কিন্তু বহরমপুরের সঙ্গে সম্বন্ধ যে তোমার মাত্র দানে নয়, মহৎ কর্ম্মে নয়! তাহার সঙ্গে যোগ যে হাদরে মর্ম্মে, অস্থি-মজ্জায়! বহরমপুরের কোন্ কাজ মহারাজ! তুমি উপস্থিত না থাকিলে সম্পাদিত হইত ? এমন কি বিবাহ উৎসবেও গৃহে গৃহে তুমি নিমন্ত্রত হইতে এবং সাদরে উপহার পাঠাইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া কিরিতে। দীন দরিদ্রের কুটারেও যে তুমি পাতা পাতিয়া আহার করিয়াছ, তোমার মধুরালাপে দেশবাসী যে চির মুয়! রাজবাড়ীর নিমন্ত্রণে দেশবাসী তোমার নিকটে একাসনে বিসয়া সমাদর লাভ করিয়াছে। সে মুর্ত্তি বহরমপুর আজ কি করিয়া ভূলিবে ? এ বক্তাভাত সে কিরপে যে সহু করিতেছে সেই জানে।

মহারাজের সম্বন্ধে আজ সারা বাংলা অনেক কথাই কহিবে; তাঁর গুণগান আজ তাঁর শোকাতুর আত্মীয়গণের সঙ্গে একযোগে নি:শঙ্গে বহরমপুরের শুনিবারই

কথা, বেশী বলার তার সাধ্য কই ! তবু একটা কথা আজ কেবলই মনে পড়িতেছে। তীর্যস্থানে তাঁহার পূণ্য মূর্ত্তি ও সৎকার্যোর বিষয় অনেকেই বলেন কিন্তু যে বারের তীর্থযাত্রায় তিনি জ্যেষ্ঠ পূত্র মহারাজকুমার মহিমচক্রকে চিরদিনের জন্ম বুন্দাবনে রাথিয়া আসেন সেই সালে তাঁহার প্রথম তীর্থ যাত্রার কাহিনী সেই যাত্রার এক অমুয়াত্রিণীর মূথে যাহা বহুদিন পূর্বের শুনিয়াছিলাম তাহারই মধ্যের একটি কথা আজ শারণ হইতেছে। অমর কবি ৬মধুস্থদন লিথিয়া গিয়াছেন "রাজেক্র সঙ্গমে, দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে" তাঁহার এই কথা মহারাজের সেই তীর্থ যাত্রায় যেরূপ মূর্ত্তিমান্ হইয়াছিল এমন আর কথন শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এই রাজেক্র-সঙ্গমে তাঁহার আশ্রিত প্রতিপালিত এবং কর্মাচারিবৃন্দের মাতা ভগিনী স্ত্রী কন্সা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ যে কেহু তীর্থে যাইতে চাহিয়াছিলেন তিনিই সাদরে আহুত হইয়াছিলেন। কানীতে বৃন্দাবনে যাহারা সেদিনের প্রত্যক্ষদর্শিনী ছিলেন তাঁহাদের মথের সে-সব গল্প যেন এক পুণ্যকাহিনীরই মত, একালে যাহা একেবারেই অসম্ভব। তাহারই মধ্যে সেই পুণ্যশ্লোকের অস্তরে প্রচণ্ড শেলাঘাত, সে কি হুদযুদ্রাবী ঘটনা!

সেইদিনে যে সময়ে মহারাজকুমার মহিমচক্র নন্দী গোবর্দ্ধনে বৃন্দাবনপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাহারই মধ্যে দশমী একাদশী তিথি গত হইয়াছে। ছাদশীর প্রাতে মহারাজের কর্মচারীরা সঙ্গের যাত্রিণী বিধবাদের জন্ম ফল মূল মিষ্টায়াদি আনিয়া তাঁহাদের স্নানাদি করিতে অন্ধরোধ করিতেছেন কিন্তু অন্ধ্যাত্রীরাও সেই মহাশোকের অন্ধ্রভাবে জড়প্রায়্ম স্তর্নমূর্তি, কেহই নড়িতে চাহিতেছেন না। তথন মহারাজ স্বয়ং তাঁহাদের নিকটে গিয়া জোড়হন্তে বলিলেন "মা, আপনারা আজ বোধ হয় তিনদিন উপবাসিনী,কেননা আমি ত দশমীতেও আপনাদের তেমন খোঁজ লইতে পারি নাই। আমার সর্ব্বনাশের সঙ্গে এও এক সর্ব্বনাশ যোগ হইল দেখিতেছি। আমার ত্রথে আপনারাও জ্ঞানহারা হইয়াছেন, কিন্তু কুমারের আত্মারও যে ইহাতে অমলল হইবে মা ? আপনারা উঠুন, স্নানাহ্নিক করিয়া জল মূথে দেন তবে আমি এখান হইতে যাইব।" সেই মহাশোকের মধ্যেও এই মহান্ত্রভবতা সহ্লম্বতার এই অমান্থবিক শক্তির প্রকাশে সহ্যাত্রিণীগণ অঞ্চ মূছিতে মুছিতে তাঁহার ইচ্ছা পালনে অগ্রসর হইল।

হার রাজরাজেক্ত ! বাহিরে তুমি মহারাজ কিন্ত বহু লোকের হৃদরের যে রাজাধিরাজ ছিলে। আশ্রিত-বৎসক ! তুমি যে শতদোধীকেও ক্ষমা করিয়াছ

কথনো তোমার আশ্রয়চ্যত কর নাই। অতিরিক্ত হৃদয়বতার জন্ম তুমি যে নিজের কত ক্ষতি করিয়াছ তাহা দেশবাসী আজ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করুক। তোমার শ্রাদ্ধ-তিথিতে আজ তাহারা তাহাদের কোন্ বিষয়ের নির্দিষ্ট শ্রদ্ধা তোমায় নিবেদন করিবে? এ শ্রদ্ধার কি পার আছে? তোমার বিয়োগে যে আজ ঐ মধু শব্দ তাহাদের কর্ণে বিপরীত বস্তু বর্ষণ করিবে। আজ কি বিদায় তাহারা তোমার স্মৃতির তর্পণ করিবে?

আদর্শ বৈশ্ববরাজ! আজ তুমি মৃত্যুতেও তোমার মহামানবতার, তোমার বৈশ্ববতার সর্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতা লাভ কর এর চেয়ে আমাদের বলিবার আজ কিছু নাই।

বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুল হলে তাঁহার যে স্থৃতি-সভা ইইয়াছিল তাহাতে ডাজার শ্রীযুত নারায়ণ চক্র ৬ মহারাজের জীবনের সর্ব্বশেষে আরক্ধ শুভকর্ম বহরমপুর উচ্চ বালিকা বিভালয় প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া দেশবাসীকে তাঁহার কর্মের সফলতা সম্পাদন করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জক্ত অমুরোধ করেন। দেশবাসীও ইহাতে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্র নন্দীর পক্ষেও ইহা তাঁহার পিতৃকত্য সম্পাদনের এক অঙ্গ বলিয়াই আমরা মনে করি, কেননা তাঁহার পিতা যে কিরপ শিক্ষামুরাগী ছিলেন বর্ত্তমান বহরমপুর কলেজ ও কলেজিয়েট স্কুলের বিপুল অমুষ্ঠান, এ ছাড়া বাংলার প্রায় সর্ব্ববিত্যাপীঠের সঙ্গে তাঁহার সহামুভৃতি ও আমুকুল্যেই তাহার প্রমাণ! সম্পন্ন দেশবাসীদের এবং কুমারের দিকে মহারাজের এই অসম্পূর্ণ কার্য্য নব বিত্যাপ্রতিষ্ঠানের সাফল্যের আশার বহরমপুরের জনসাধারণ চাহিয়া রহিল।

ত্রীনিরুপমা দেবী।

## মহাত্মা মণীব্ৰচব্ৰ

দাতা আম্রা তের দেখেছি, নাম-চাহেনা-এমন দাতা কই ?

ছএক হাজার দান করে' হায়, সাংবাদিকের শরণ নিয়ে যায়া,
নিজেই নিজের ঢাক পিটিয়ে নাম ফাটিয়ে বেজায় আত্মহায়া!
বল্ছি খাঁটি, আমরা এমন ঘাের তামদিক দাতার সেবক নই!

হায় ভগবান্, আমরা তবু নকল দাতার কাছে নাকাল হই!
ফাল্তু দাতা দান করে ঠিক, কিন্তু তাদের উল্টো দানের ধারা;
য়জন তাদের পায় না থেতে, চাইলে কাঙাল থায় কি ভীষণ তাড়া!
তাদের দেশে সান্ধিকী দান কর্লো কে আর এই মণীক্র বই ?
দানের মতো দান করেছে এই দানবীর হাজার হাজার টাকা!
দেশের দশের মহৎ কাজে ছড়িয়ে গেছে সকল অমুষ্ঠানে!
তাঁহার কাছে সবাই সমান, মুথের কথায় কি করুণা-মাথা!
সবাই তাঁহার দরশ পেতো, পরশ পেতো অন্তরের মাঝখানে!—

চ-বৈ-তু-হির মতন তুমি রওনি ভবে নামেই মহারাজ!
মৃত্যু অস্তে, কীর্ত্তিমন্ত, শান্তিধানে বিরাজ করো আজ!

ঐ্যতীক্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

"এক মহাপুরুষ বিপক্ষ কর্ত্ব প্রকৃত হইয়াও বলিয়াছিলেন—Strike but hear—প্রহার কর তাহাতে কতি নাই, কিন্তু আমার কথাগুলি শ্রবণ কর। আমারও সেই উক্তি। আমি স্ততিতে কখনও আত্মবিশ্বত হই নাই, নিন্দাতেও বিচলিত হইয়া কর্ত্ববাচাত হইব না। আমার করজোড়ে প্রার্থনা—সাহিত্যকে বিজ্ঞাতীয় আদর্শে পাছল করিয়া ভুলিও না।"

मनी स्टब्स - २७२८, देनाथ।

# বিশ্ব-স্থুস্দ্ মণীক্রচক্র

মহাপুরুষগণের জীবনই ভগবদ্বাক্যের বা শাস্ত্রবাক্যের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা। শ্রীভগবান গীতার বলিরাছেন যে তিনিই জগতের—

গতির্ভর্তা প্রভু: সাক্ষী নিবাস: শরণং স্কৃৎ।

ভগবানের যিনি শ্রেষ্ঠ ভক্ত তাঁহার জীবনেও এই সকল ভগবদ্গুণের ছায়াপাত হইয়াই থাকে। হতভাগ্য বান্ধালার অদৃষ্টে গত ২৫শে কার্ত্তিক তারিথে যে বিনামেষে বজ্রাঘাত হইয়াছে তাহাতে একথা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না যে, আমরা মণীক্রচক্রের মৃত্যুতে একজন যথার্থ 'নিবাস: শরণং স্ক্রন্থং' হারাইয়াছি। মণীক্রচক্র যে বহু লােকের নিবাস: অর্থাৎ 'ভােগস্থান' ছিলেন সেটা কিছু বড় কথা নয়, কারণ তিনি ভগবৎক্রপায় বিশাল কাশিমবাজার এটেটের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কি আর্ত্ত কি অর্থার্থী সকলেরই যে তিনি শরণং অর্থাৎ 'রক্ষক' এবং বিশেষভাবে স্ক্রন্থন-শ্রেষ্ঠ ছিলেন ইহাই আশ্রুর্যা! এই দেওয়া নেওয়ার সংসারে এই বেচাকেনার হাটে 'প্রত্যুপকার-অনপেক্ষ উপকারী' হওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কথা। যথার্থ স্ক্রন্থন হইতে ইচ্ছা করিলেও সংসার তাহা হইতে দেয় না যে। কারণ,—

"উপকার যেন মধুর পাত্র !

হজম করতে জ্বলে যে গাত্র ;

তাই সাথে চাই ঝালের চাটনি—

নিন্দে বান্দা কান্না কাটনি।"

(রবীক্রনাথ)।

এই 'ঝালের চাটনির' জালায় অনেক উপকারীকেই শেষ পর্যান্ত সরিয়া দাঁড়াইতে হয়। কিন্তু এই চাঁদের আলো ত' ধূলা উড়াইয়া আচ্ছাদিত রাখা যায় না; সে যে আপনাকে বিলাইতেই দেখা দিয়াছে। আমাদের মণীক্রচক্রের প্রত্যুপকারানপেক্ষ দয়ার জ্যোৎস্না কখনো কোনো বাধাকে স্বীকার করে নাই। সে আপনার আনন্দের প্রেরণায় দিকে দিকে স্থানে অস্থানে আপনাকে ছড়াইয়াছে। বরঞ্চ বাধা পাইলেই যেন শারদ রাত্রির থণ্ড থণ্ড ক্লফ্ট মেঘে লাগিয়া আরপ্ত মধুরতর উজ্জ্বতর হইয়াছে। এবং ইহাই আশ্চর্য্য যে-সকল বাধা অনেক মহাপুরুষকে শেষ

বয়নে কতকটা ক্লক অভাব মানবছেষী অনীশ্বরবাদী করিয়া তুলে সেই সব বাধাই যেন এই মহাপুরুষকে কোমল হইতে কোমলতর ভগবদ্ভক্ত মানবস্থছদ করিয়া তুলিয়াছিল।

স্বর্গাত মহারাজের মহৎগুণাবলি শ্রবণ করিতে গিরা তাঁহার এই বিশ্বস্থান্ধ ভাবটিই যে প্রথমে মনে পড়িয়া যার ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব। আনেক সমর আপনাকে স্বীয় গৌরবের হুরধিগমা উচ্চতা ও এককত্বের মধ্যে তুলিরা রাথে; কিন্তু মণীক্রচক্র তাঁহার সমগ্র মহরকে সঙ্গে লইরাই যেন সর্বাদা আমাদের মধ্যে আমাদেরই মত একজন হইরা ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তিনি যে সকলেরই স্ক্রং! তিনি যে সকলেরই স্ক্রং! তিনি যে সকলেরই স্ক্রং! তিনি যে সকলেরই ক্রেং! তিনি যে সকলেরই ক্রেং! তিনি যে সকলেরই ক্রেং যে প্রোত্থিনী নদীর মত, আপনার উচ্চতার শিথর হইতে বিশ্বের সমভ্মির দিকে ছুটিবেই। তাই বলিতেছিলাম যে নিবাসঃ শরণং স্ক্রং এই মহাবাক্যের ষ্থার্থ অর্থ মহাপুক্ষের, মহাকল্মী ভক্তের জীবনে আকার লাভ করিরাছিল। তাঁহাদের মত মহৎ জীবনই মহাবাক্যের মহাভান্য। শত সহস্র টীকা ভান্যে যাহা হয় না ইহাদের মত সাধু মহান্মার সহিত এক মূহুর্ত্তের সঙ্গ তাহা করিতে সক্ষম।

প্রকৃত মহরের মধ্যে এই একটী অদ্ভূত ব্যাপার দেখা যায় যে, তাহার যে কোনো একটা দিক আলোচনা করিতে গেলেই তাহার সকল দিকই এক সলে প্রকাশিত হইরা পড়ে। কলমি লতার মত একদিক ধরিরা টানিতে গেলেই সকল দিকেই টান পড়ে। মহৎ ব্যক্তির প্রত্যেক কর্ম্মেই যেন তাঁহার চরিত্রের সমগ্রের আলোকপাত হয়—তাঁহার একাংশের মধ্যেই যেন পূর্ণ মান্ন্মনীকে পাওরা যায়। মণীক্রচন্দ্রের এই বিশ্ব-স্থহদ্ ভাবের মধ্যেই তাঁহার প্রাণের সমগ্র মহিমাই যেন প্রতিভাসিত। তাঁহার বৈশ্বা, তাঁহার ক্ষমা, তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা, তাঁহার অক্লান্ত কর্ম্মপ্রবণতা, এককথায় তাঁহার বিশাল মন্বয়েছই যেন এই এক স্থহ্নভাবের মধ্যে দেখিতে পাই।

মণীক্রচক্রের সৌমা স্থলর মূর্ত্তি আমি যথনই স্মরণ করিতে চেষ্টা করি তথনি দেখি, তিনি যেন ক্ষুদ্র বৃহৎ তারকাবেষ্টিত চক্রের ক্যায় বসিয়া আছেন। একাকী আপনাতে আপনি থাকা যেন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তিনি যে বন্ধু!—বন্ধু কি বান্ধব ছাড়া থাকিতে পারে? অতি প্রভূাষ হইতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত অর্থার্থী বিদ্যার্থী কর্মার্থী সর্ব্বপ্রকার প্রার্থিবেষ্টিত থাকাই যেন তাঁহার জীবনের সার্থকতা।

তাঁহার প্রাণই ছিল যেন মহা বিহলমের মত তাই বিশ্বাকাশে পক্ষ বিস্তার ছাড়া তাঁহার আনন্দভ্মা কোথার ? তাঁহার মহান কর্মজীবনের উপর দিয়া যে সমস্ত সমহৎ ঝড় বহিয়া গিয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে ঠেলিয়া লইয়া বিশ্বের কর্মের আকাশেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তাঁহার আত্মজীবনের সমস্ত বেদনাই যেন তাঁহাকে পরের বেদনায় কাতর হইবার জন্ম ছুটাইয়া লইয়া বেড়াইয়াছে। এই যে অসীম ধৈয়্য, অপ্র্ব ছন্দ্-সহিষ্ণুতা, সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ সাধনের অপ্র্ব ক্ষমতা ইহার জন্ম কোথায় ?

ইহার জন্ম সেই বিশ্ব-মহনদের হৃদয় কন্দরে। কত বড় হৃদয় যে এই মায়ুয়চীর ছিল তাহা আমাদের মত ক্ষুদ্র হৃদয়ের ধারণার বাহিরে। সেই হৃদয়ের তাড়নায় এই কর্মবীর মায়ুয়চী বাকারীর বালালী জাতির মধ্যে ভগবানের মূর্ত্ত আশীর্বাদরূপে জীবন যাপন করিয়াছেন। আপনার দৃষ্টাস্ত ছারা তিনি ইহাই আমাদের ব্যাইয়াছেন যে মায়ুয়ের কর্মেই অধিকার—ফলে অধিকার নাই। বৃক্ষ ফলই দেয়, ভোগ করে অপরে—বাঙ্গলার, তথা ভারতের ধর্মার্থী কর্মার্থীর একাস্ত আশ্রম এই মহান মহীরুহ আজ্র উন্মূলিত! বাজলার পক্ষে ইহা শুধু বিপদ নয় একেবারে সর্ব্বনাশ। ক্ষুদ্র তৃঃথ অশ্রুপাতেই শেষ হইতে পারে কিন্তু এই সর্ব্বনাশের মধ্যে অশ্রুপাতও যেন ভয়ে স্তর্ক হইয়া গিয়াছে।

আর্যাশাস্ত্রে দানধর্ম্বের বহু স্তুতিবাদ দেখিতে পাওয়া যায়;—বিশেষতঃ কলিমুগে দানেই ধর্ম্বের একমাত্র প্রতিষ্ঠা বলিয়া বর্ণনা আছে। কিন্তু যাঁহারা লন্ধী ব বরপুত্র তাঁহাদের পক্ষে দাতা হওয়া বোধ হয় বিশেষ কটকর নয়। অনাথ আত্রকে দান তাহাদের পক্ষে সহজ্ঞ এবং স্বাভাবিক। কিন্তু মণীক্রচক্র তাঁহার বংশামুক্রমিক দানশীলতাটী যে উত্তরাধিকার হত্তে পাইয়াছিলেন ইহাই তাঁহার পক্ষে বড় কথা নয়। তাঁহার চরিত্রের অপূর্বেত্ব তাঁহার আত্মদানে। এই আত্মদান-প্রবৃত্তি তাঁহাকে অক্লান্ত কর্ম্মী করিয়াছিল এবং সেই কারণেই তাঁহার কর্ম্ম বাঙ্গলার জাতীয় জীবনে নানা প্রতিষ্ঠানের ও নানা কর্মক্ষেত্রের জন্ম দিয়াছিল। লোকশিক্ষা ধর্ম্মরক্ষা প্রভৃতি বাঙ্গলার এমন কোনো সৎকর্ম্মই নাই যাহাতে এই লোক-মুহুদের সম্মেহ কর্মস্পাত হয় নাই। দূর হইতে দান করিয়া সরিয়া থাকা এই কর্ম্মবন্ধু মামুষ্টীর ছারা সম্ভবই ছিল না। সকলের সঙ্গে মিশিয়া সমান ভাবে কর্ম্মের গুরুভার ভাগ করিয়া না লইলে অত্মিতে মণীক্রতন্তের মনের ক্ষোভ মিটিত না। আপনাকে দান

করাই সর্কাপেক্ষা মহৎ দান—মণীক্রচক্র তাহাই করিয়াছিলেন। সেইজন্ম "দানবীর" শব্দটি তাঁহাতেই পূর্ণ সফলতা লাভ করিয়াছিল। সাহস করিয়া অচেনা অজ্ঞানা পথে নিজ অর্থ ও সামর্থ্যকে চালিত করিয়া নব নব কর্ম্ম ও কর্ম্মক্রের সৃষ্টি করিয়া তিনি বহু বালালী নিছম্মাকে কর্ম্মী করিয়াছেন, বহু প্রার্থী ভিক্ষুককে স্বাবলম্বী করিয়াছেন। তিনি যে আশ্রয়প্রার্থীকে কর্ম্ম করাইয়া তাহার মানসিক জ্ঞুতা হঠতে মুক্তি দিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন ইহাই তাঁহার দানবীরত্বের প্রকৃত নিদর্শন। প্রাতঃম্বরণীয়া মহারাণী স্বর্ণমন্বী মৃক্ত হত্তে দীন দরিদ্রকে অন্ন পানাদি দান করিয়াছিলেন তাই তিনি প্রাতঃম্বরণীয়া কিন্তু এ দানে দীনের দীনতা দরিদ্রের দারিদ্রা-সমস্থা দূর হয় না। কিন্তু মণীক্রচন্দ্র অর্থ দানের উপরও আর কিছু দিয়াছিলেন—সেটী আর কিছুই নয়, অমল ধবল কোমল কর্ম্মচঞ্চল প্রাণ্টী।

এই কোমল চঞ্চল প্রাণের দানেই হয়ত মণীক্রচক্রকে কর্ম্মজগতে স্থানে স্থানে পরাজিত হইতে হইরাছে, আঘাত পাইতে হইরাছে; কিন্তু সেই সমস্ত পরাজয়ের কিণাক তাঁহার মহান্ হৃদয়েরই জয়েঘোষণা করিতেছে। এই মরণপীড়িত শঠবঞ্চক কন্টকাকীর্ণ বিশ্বপথে তাঁহার প্রেমময় হৃদয়ের জয়য়াত্রা চিরদিনের জল্প অব্যাহত হইয়া গিয়াছে। প্রীতি ও করুণা ত' চিরদিনই অন্ধ—স্বর্গের আলো, দেবতার জল ত' স্থান কাল পাত্রের বিচার করে না—মণীক্রচক্রের করুণা-কৌমুদী তেমনি স্থান কাল পাত্র বিচারের উর্জেই ছিল, তাই অবাধ ছিল।

আমার ব্যক্তিগত জীবনে তাঁহাকে নানাভাবেই পাইয়াছি; কিন্ধ ইহাই
মণীক্রচক্রের অপূর্বাত্ব যে, আমি যেমন তাঁহাকে আপনার জন বলিতে পারি
তেমনিভাবে এই বহরমপুর মুর্শিদাবাদের প্রায় সকলেই পারে। শিশুর হাতে পড়ি
হওয়ার পর হইতে এখানকার শিশুগণ তাঁহাকে চিনিয়াছিল এবং শিল্প-কলা হইতে
আরম্ভ করিয়া সকল প্রকার সামাজিক ও জাতীয় প্রতিষ্ঠান ও চেষ্টার মধ্য দিয়া কত
না অজম্রভাবে তাঁহাকে আমরা পাইয়াছি। আমাদের সর্বপ্রকার আনন্দ ও বিষাদে,
উৎসব ও শোকে তিনি সমভাবেই আপনাকে দান করিয়া গিয়াছিলেন। এই
কেলায় এবং বাঙ্গলায় বছ রাজা মহারাজ দেখা দিয়া 'সাগরলহরিসমানা'
কালসাগরে লয় পাইয়াছেন, কিন্তু এত বড় একজন রাজগুণ-ভূষিত মহাপুরুষকে এত
কাছে এমন পূর্ণভাবে কেহ কথনো পাইয়াছে কি না সন্দেহ। অতি সামান্ত
ব্যাপারে অতি সামান্ত গৃহেও যে সমগ্র মণীক্রচক্র, বাঙ্গলার জাতীয় জীবনের বিশাল

#### মহারাজ মণীজ্রচক্র

কর্মক্ষেত্রের মধ্যেও দেই সমগ্র মণীক্রচক্র। গার্হস্য বা সামাজ্ঞিক বা জাতীর সকল কর্ম্মের মধ্যেই এই মানুষটী তাঁহার সমগ্র মনুষ্যন্তটা লইয়া অবতীর্ণ হইতেন। তাঁহার মধ্যে আটপোরে আর পোষাকী ছইটী মণীক্রচক্র কেহ কখনো দেখে নাই।

তিনি বন্ধ-শিশুর শিক্ষা দীক্ষার জক্ত কি করিয়াছেন বা বান্ধ্যার অন্ধ-সমস্থা
দূর করিবার জক্ত কি করিয়া গিরাছেন তাহার স্থাপি তালিকা এখন দিয়া কি হইবে ?
সে সকল মহান্ চেষ্টা ত' চিরদিনের জক্ত বান্ধ্যার ইতিহাসের সম্পত্তি হইয়া
গিরাছে। যাহা আছে তাহা ত' আছেই, যাহা গিরাছে তাহাই আজ বৃহৎ হইয়া
প্রচণ্ড হইয়া আমাদের সমস্ত প্রাণকে অধিকার করিয়াছে। তীত্র বেদনা যথন
মাকুষকে আক্রমণ করে তথন ভাগুরের বা তহবিলে কি আছে না আছে তাহার
হিসাব করিতে কে বসিবে ? যাহা চিরতরে হারাইয়া গেল তাহারই পশ্চাতে যথন
সমগ্র প্রাণ ছুটিতেছে তথন হিসাব নিকাশটা আপনিই বন্ধ হইয়া যায়; আমিও
হিসাব বন্ধ রাখিলাম।

কিন্তু মহাপুরুষগণ তাঁহাদের মহৎকর্ম্মের মধ্যেই চিরজীবন লাভ করেন বলিয়াই তাঁহাদের জীবন-কথার আলোচনারও শেষ নাই। তাঁহাদের আরক্ত কর্ম যেনন যুগে যুগে নানা আকারে আপনাকে ফুটাইয়া তুলে তেমনি তাঁহাদের জীবন-কথাও কালে কালে নব নব ভাবে আলোচিত হইবে। সেই ভবিষ্যৎ আলোচনার উপর ভার দিয়া আজ আমি এই বিশ্ব-স্থল্ছ মণীক্রচক্রের স্থৃতির বেদীতলে আমার অক্তসজল শ্রদ্ধা-পুশা নিবেদন করিলাম।

ঐবিভৃতিভূষণ ভট্ট

# মহাকালের গ্রীমন্দিরে

ছিলে তুমি বাংলা দেশের মাথার পরে চ্ড়ামণি,
এদেশ আজি হয়েছে তাই হায়রে মণি-হারা ফণী।
ইক্র ছিলে সবাই জ্ঞানে কাঁদছে তাই আজ ইক্রপাতে,
চক্র ছিলে চিনেছে দেশ তোমার যশের চক্রিকাতে।
নন্দী তুমি নিখিলে আনন্দ দেওয়াই তোমার প্রথা,
বর্ণে বর্ণে নামটি তোমার লভেছিল সার্থকতা।
হ্যাতি তোমার মিশেছে আজ বিষ্ণু-বৃকের মণির মাঝে,
একটি কিরণ কেশর তাহার লাখের মাঝেও নৃতন রাজে।
তেজটি তোমার বাড়া'ল আজ স্থরেশ্বরের ভাস্বরতা,
হলয় তোমার শশীর দেহে পাইল অবিনশ্বরতা।
রইলে নিজে সনাতনী শ্বতির স্থরধুনীর তীরে,
বন্দী হ'য়ে মহাকালের শ্রীমন্দিরে।

শ্রীকালিদাস বার

"দেশকাল পাত্রভেদে যে পরিবর্ত্তন আবশুক, তাহা করিতে হইবে; প্রাচীন গবাক ভাঙ্গিরা ভাহার পরিবর্ত্তে বড় বড় জানালা বসাও, ক্ষতি নাই; কিন্তু দোহাই তোমাদের, ঠাকুরদালান ভাঙ্গিরা দেখানে বাব্র্চিগানার প্রভিষ্ঠা করিও না। অর্থোপার্ক্তন কর, গাড়ী জুড়ী হাঁকাও, দেখিরা আমরা হথী হইব; কিন্তু বৎসরাছে একবার মহামারাকে বাড়ীতে আনিও; দরিদ্র, ইতর ভদ্র প্রভিবেশীদিগকে পরিভোষ সহকারে আহার করাইও। হিন্দুর বৈশিষ্টা হারাইলে জাতির জাতীরত্ব থাকে না। যদি জাতীরত্বই নাই হইল, তাহা হইলে রহিল কি?"

मनीत्रकत्र- ३७२८ देगाथ।

## মহারাজ-বিয়োগে

মহারাজ মণীক্রচক্র যথন কাশিমবাজার আদিলেন তথন ত্যাগতীর্থে গঙ্গা যমুনার ত্রই পবিত্র স্রোত মিলিত হইয়া এক তীর্থরাজ্য গঠিত হইয়া উঠিল। বংশামুক্রমিক মহবের মহিমায় মণীক্রের বিশাল হৃদয়ের বিপুলতা মিশিয়া উহাকে পুণ্য প্রয়াগে পরিণত করিল।

তিনি রাজা হইয়াছিলেন প্রায় মধ্য বয়সে। কাশিমবাজার-অধিপতি হইবামাত্রই যে এক মন্ত্রশক্তির স্পর্শে অকন্মাৎ তাঁহার হৃদয়ের হার খুলিয়া গেল, অন্তর উন্নত হইয়া গেল, সদম্প্রধানে অর্থর্টি হইতে লাগিল, প্রার্থীর প্রার্থনা অপূর্ণ রহিল না, ইহা যাহাদের ধারণা, তাহাদের জন্ম হই একটা ঘটনার উল্লেখ করিয়াই আজিকার মত এই বেদনাময় প্রসন্ধ ত্যাগ করিব।

যে স্থানে মহারাজের পিতৃভূমি সৌভাগ্যবশতঃ দেথক একরকম সেই স্থানেরই অধিবাসী। স্বতরাং এই স্থানের প্রাচীন লোকদিগের নিকট হইতে ছই একটী কথা যাহা শুনিয়াছি তাহাই মাত্র উল্লেখ করিতেছি। মহারাজ যথন মহারাজ হন নাই তথন তিনি তাঁহার পৈতৃক বাসস্থানেই অনেক দিন কাটাইয়াছেন। এ অঞ্চলে "মণিবাবু" বলিয়াই সমধিক সম্মানের অধিকারী ছিলেন। সেই সময়ে এদিককার ক্লবিপ্রধান বা কৃষিমাত্র-অবলম্বন গ্রাম সমূহে শিক্ষাহীনতার অপরিমেয় অভাব দেখিয়া তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে বড়ই বেদনা অমুভব করেন এবং অবিলয়েই একটা শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজে তাহার পরিচালনভার গ্রহণ করেন। তথন তাঁহার আয় অতি সামান্ত মাত্র; মণিবাবু স্বয়ং মধ্যে মধ্যে বিভালয়ের শিক্ষককে উৎসাহ দিতেন, কখনও বা নিজেই কিছু কিছু শিক্ষা দিয়া বালক ও শিক্ষকদিগের অশেষ উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন। ছাত্র ও শিক্ষকগণ প্রায়ই স্কুলের পর জলযোগে আপ্যায়িত হইরা পরিত্রপ্ত হইত। তিনি নিজে উপস্থিত থাকিয়া আমের সময় সাম 'ও অক্সান্স স্থমিষ্ট ফলের সময় সেই সেই ফল এবং লুচি মিষ্টাল্লাদি ছারা সকলকে পরিতোষের সহিত আহার করাইয়া তৃপ্তি লাভ করিতেন। এইখানে একজন বুদ্ধের কথা আপনাদিগকে শুনাইতেছি। তিনি বলেন, মাথায় যখন দশ বার সের থৈল লইয়া গ্রামের দোকান হইতে বাহির হইয়া বাডীর দিকে অগ্রসর হইতেন তথন একবার মণিবাবুর দৃষ্টিপথে পড়িলে আর নিক্তার ছিল না। না দেখি না দেখি করিয়া পাশ

কাটাইয়া চলিয়া আসাও অসম্ভব ছিল। ডাক ডাক, বলিয়া বছদুর পর্যাস্ত একজন লোক পাঠাইরা নিজে পিছনে পিছনে আসিতেন। আসিয়া একেবারে পাকড়াও করিয়া লইয়া হাইতেন। বিনা অপরাধে কিছু তিনি এরপ পাকড়াও করিতেন না, অপরাধ ছিল, লোক পাওয়া বাইতেছে না, এক বাজি ছই বাজি বাহা হউক তাস থেলিয়া যাইতেই হইবে। বেশ, থেলা করিতে আর আপত্তি কি আছে? বিশেষ মণিবাবু যথন বলিতেছেন। কিন্তু গরুগুলা যে না খাইয়া উপোস করিবে, তাহার কি ? তাহার জন্মও চিন্তা ছিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ কাহাকেও দিয়া সেই থৈল পাঠাইয়া দিয়া ব্রাহ্মণকে নিশ্চিন্ত করিতেন। এইবার নিরুদ্বিয়মনে থেকা আরম্ভ হুইত। থেলা-শেষে সেইখানেই স্নান সেইখানেই আহার। এই ব্যাপার ছিল এক প্রকার নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। তিনি বলেন, জ্যৈষ্ঠ মাসের বিকাল বেলায় মাথরুণে এক মন্ত খেলার আড্ডা বসিত। খেলা চলিতে চলিতেই কখন বাড়ীর মধ্যে সংবাদ পাঠাইয়া জলযোগের আয়োজন হইয়াছে কেহ জানে না। তারপর রৌদ্রের উত্তাপ কমিয়া আসিলে বন্ধুদিগকে আপনার রুচি ও তৃপ্তি অমুষায়ী, অমুক গাছের আম ও মিষ্টান্ন সহযোগে আকণ্ঠ ভোজন করাইতেন। মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করিতেন এই আমটা কেমন লাগিল ? ভাল লাগিল শুনিলে আবার ঠিক সেই গাছের তেমনই আম আরও গোটা কয়েক আনাইয়া ছাড়াইয়া একটি একটা করিয়া ধরিয়া দিয়া খাওয়াইয়া তবে সকলকে মুক্তি দিতেন। এই সকল সমবয়ন্ত मन्नी. तानावस्तापत घट अकबन अथन पत्रपत्र धातात्र अध्यक्षन किनाता स्मेट অক্লত্রিম বন্ধুত্বের কথা শ্বরণ করিতেছেন।

একজন ভদ্রলোক বলিলেন,—বলিব কি, অনেক কথাই বেন ঠিক কাল ঘটিয়াছে বলিয়া মনে পড়ে। একবার,—দেখ বাবা, রাজার সঙ্গে দেখা করা বড় দরকার হয়েছে। কিন্তু যাই কি করিয়া। আমি পাড়াগাঁরের মামুষ, সাদাশিধে ধূতি চাদরই আমার পোষাক। একটা জামা এক জোড়া জুতা লইয়া তাঁহার সহিত কেমন করিয়া দেখা করি। তখন ছিলেন মণিবাবু, খেলার সাথী বাল্যসহচর, আজ তিনি মহারাজ, আর কোথায় এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ। এই ভাবে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে বড়ই সঙ্গোচ বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু বাবা, তোমায় বলিব কি, উপস্থিত হইয়া দেখি গণ্যমান্ত বিশিষ্ট বিশিষ্ট ভদ্রলোক, উকীল ব্যারিষ্টার জজ্ব প্রভৃতি, বোধ হয় রাজা রাজড়াও কেহ কেহ সেখানে থাকিবেন, সকলে মহারাজকে

ঘিরিয়া বসিয়া কথাবার্জা বলিতেছেন। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তিনি আমাকে দেখিতে পাইলেন সেই মুহুর্ত্তেই ছুটিয়া আসিয়া আমাকে লইয়া মহাব্যক্ত হইয়া পড়িলেন। বার বার করিয়া সেই ভদ্রলোকদিগকে বলিতে লাগিলেন, ইনি আমার সেই বাল্যকালের বন্ধু, সেই দিনের সহচর, খেলার সাথী। সকলে একসঙ্গে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন—তথন আমার যা মনে হইতে লাগিল। মহারাজ তাঁহাদের সহিত কথা বন্ধ করিয়া পরম আহলাদের সহিত আমার সকল খুঁটা নাটা পরিচয় লইতে লাগিলেন। গ্রামের কথা, চাষের কথা, জমি জমার কথা, প্রাণখোলা কত কথাই না বলিলেন। সে কথার আর শেষ হয় না। যেন বছকালের হারানিধি হাতে পাইয়াছেন। তারপর এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের রাজোচিত সম্মান বুঝিবা তাহারও বেশী সম্মান আদর আপ্যায়নে আহলাদ বোধ করিতে লাগিলেন! সে সকল কথা আর কি বলিব। তাঁহার বাল্যের সাথী, খেলার সন্ধী এই কথাগুলি সেই ছাট কোট পরা, চশমা আটা বাবুদের বার বার বলিয়া যেন গর্বে ফাটিয়া পড়িতে লাগিলেন। আমাদের সেই যুবাবয়সের কাজগুলি, একসঙ্গে সাঁতার, বাজি রাধিয়া পুকুর পার হইয়া যাওয়া, একসঙ্গে থিয়েটার করা, সকল কথা বলিয়া বলিয়াও যেন কথা ফুরার না। আমি আরও ছই তিন বার তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছি, কিন্তু রাজ্যশ্রী থাহাকে ছই হাতে করুণা বিলাইয়া দিয়াছেন সেই লক্ষপতির বাল্যসাথীদের প্রতি ব্যবহার চিরদিনই অবপট, চিরদিনই প্রাণ-খোলা দেখিয়াছি। আমার স্কল কথা মনে নাই, কিন্তু ব্যুনই মহারাজের সহিত দেখা হইয়াছে তথ্নই আবার সেই ছেলে বেলার মণিবাবুর কথা মনে হইয়াছে, যেন সেইদিনেই আবার ফিরিয়া গিয়াছি, তেমনি আনন্দে কাটাইতেছি। অতি কুদ্র অতি তৃচ্ছ সাধারণ কথাগুলি স্মরণ করিয়া বলিতে বলিতে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিয়াছেন।

বস্তুতঃ মণীক্রচক্রের হৃদয় স্বভাবতঃই করণ-কোমল ছিল। ঐশ্বর্য মাত্র উপলক্ষ স্বরূপ আসিয়া তাঁহার চিরপ্রশস্ত হৃদয়ের অবাধ দানশালতার সাহাব্য করিয়াছে।

ঐ অনন্তকুমার সাক্তাল

[ 'পরিশিষ্ট' অধ্যায়ের ১ম পৃষ্ঠা হইতে ৮৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত "উপাসনা" মণীক্স-স্মৃতি সংখ্যা হইতে পুনুমু জিত। ]

# প্রাদেশিক সাহিত্যসন্মিলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সন ১৩১৪ সাল।

#### ভূমিকা

বিগত অর্দ্ধশতানীর মধ্যে বাঙ্গালাসাহিত্য বেরূপ ক্রতবেগে পৃষ্টি ও উন্নতিলাভ করিরাছেন, জগতের আর কোন সাহিত্যের পক্ষে তাহার অমুরূপ দৃষ্টান্ত বিরূপ বিলিতে হইবে। সাহিত্যের এই প্রীবৃদ্ধি বে কেবল তাহার অমুরূপ দৃষ্টান্ত বিরূপ ক্রিত, তাহা নহে; সাহিত্যমেবীর বিবর্দ্ধমান সংখ্যাও তাহার একটী বলবৎ নিদর্শন। সভ্যজগতে সাহিত্যমেবা ত্রিধারার বহমানা :—সেই তিনটী ধারা রচনা, অধ্যয়ন ও উৎসাহ দান। পঞ্চাশণ বৎসর পূর্কে বাঙ্গালা লেখকের সংখ্যা অঙ্গুলি হারা গণনীর ছিল; কিন্তু আজি তাহা সহস্র-সান্নিধ্যে সমুপস্থিত বলিলে অত্যক্তি হন্ধ না। পাঠকের সংখ্যা স্থবিপুল এবং উৎসাহদাতা পরিমিত হইলেও উপেক্ষণীয় নহে। এই ত্রিধারার বিভক্ত হইরা বঙ্গসাহিত্য আজি উদানবেগে ধাবমান হইতেছে বটে, কিন্তু ইহার আবিলতা ও উচ্চুঙ্খলতা আক্ষেপ বা নৈরাশ্যের বিবয় নহে।

পূর্ণতা প্রাপ্তির পূর্বে জাতীয় জীবনের ন্থায় জাতীর সাহিত্যের প্লুত, বিপ্লুত ও মন্থরাদিনাব পরিলক্ষিত হয়; ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। সর্ব্বেই ইহার প্রকৃতি সমভাবাপর এবং সকল স্থলেই ইহার পরিণতি কালসাপেক্ষ। বাঙ্গালা সাহিত্যের বা বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের সেই পরিণতি আসম্প্রপায়, কি স্লুল্বপরাহত, এন্থলে তাহার আলোচনা নিপ্রয়োজন। তবে কালের ইন্ধিত যে, কালেই সহস্র তুর্ঘাদারা নিনাদিত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

জাতীয় জীবন যেমন শ্রাপ্ত বা উদ্প্রাপ্ত অবস্থা অতিক্রম করিয়া একটা দৃঢ়

অবরব ধারণ করে, জাতীয় সাহিত্যও সেইরূপ আবিলতা ও উচ্চ্ছুখলতা বর্জন করিয়া

বছে অথচ প্রগাঢ় পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্বাস্থ্যের অবস্থা-পর্যবেক্ষণের নিমিত্ত

সময়ে সময়ে যেমন নাড়ী পরীক্ষার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ সাহিত্যের অবস্থা কালে

কালে পরিদর্শন করা আবশ্রক। এই আবশ্রকতা বন্ধীয় সাহিত্যদেবী মাত্রেরই

হুদয়ক্ষম হওরাতেই বিশ্বমান স্মিলনের উদ্ভব ও অভিব্যক্তি।

#### সূচনা

বিগত দশ বৎসর হইতে এই প্রয়োজনবোধ বন্ধীয় সাহিত্যসেবীর অন্তঃকরণে অরে অরে কল্লিত জল্লিত হইতেছিল। মহাত্মা বিভাসাগর ও বঙ্কিমচক্রের তিরোভাবে বাঙ্গালার সাহিত্য-সংসারে একটা অনির্বচনীয় অভাবের আবির্ভাব হইরাছে। সেই অভাবের আলোচনাকল্লে যত প্রকার উপায় অবলম্বিত হইয়াছে. বঙ্গাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা-নিরুপণ তাহার অক্ততম। দেশীয় সংবাদ ও সাময়িক পত্তে এবং সভাস্থলে মধ্যে মধ্যে সেই কার্য্যের অমুষ্ঠান হইলেও এতদিন পরে তাহা প্রকৃত প্রকট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। ভারতবর্ষের রাজধানীতে ও বঙ্গের অনেক স্থানে অনেকগুলি সাহিত্যপমিতি আছে। সেই সকল সভাস্থলে অনেক সময় সাহিত্যের সমালোচনা হইলেও তাহা প্রয়োজনামুদ্ধপ বলিয়া প্রতীত হয় না ; কারণ সে সকল স্থলে বঙ্গের সমস্ত সাহিত্যসেবীর সমবেত মতধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় না। আবার স্থল বিশেষে তন্ত্রমন্ত্রের বিশেষ স্বাতন্ত্র্যও পরিলক্ষিত হয়। এই জন্ম সেই সকল সমিতির অভিমতও সর্ব্ববাদিসমত বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। বন্ধের প্রধান অপ্রধান সমুদায় সাহিত্যদেবীকে একস্থানে একত্র সম্মেদিত করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের শক্তিসামর্থ্য সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে পারিলে বোধ হয় প্রকৃত তথ্যের নিরূপণ হইতে পারে: এই সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া ক্রমে প্রতীত হইলে রাজধানীর কোন কোন সাহিত্যকেন্দ্রে তাহার আলোচনা হইতে লাগিল। ক্রমে বুটিশ ভারতের রাজধানী ত্যাগ করিয়া প্রাচীন বঙ্গের রাজধানী মুর্শিদাবাদের বিশ্রুত-ক্ষেত্রে তাহার প্রথম অন্ধুরোল্যমের লক্ষণ পরিলক্ষিত হইল। কিন্তু পোর্যণোপ্যোগী আমুকুল্যের অভাবে উবরভূমিতে বীজ বপনের ভায় উত্যোগকর্তাদের সমস্ত চেষ্টা নিক্ষণ হইল। নবীন সাহিত্যসেবী এীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মন্ত্রমানারের কোমল হুদয়তন্ত্রীতে ভারতীয় যে "স্থা"-নিশুন্দি ঝঙ্কার জাগিয়াছিল, তাহার বিলয় হইতে না হইতেই বঙ্গের অপর প্রাস্তে বরিশালের বক্ষে অন্ত যুবক সাহিত্যিক ও ভূমাধিকারী প্রীযুক্ত দেবকুমার রায়চৌধুরীর উদার প্রাণ তাহার প্রতিধ্বনিতে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তিনি স্বীয় জন্মভূমিতে বঙ্গের সাহিত্যদেবিগণের একটী সন্মিলন-সাধনের উদ্বোগ করিতে লাগিলেন। তদমুসারে ১৩১২ বন্ধান্দের চৈত্র মাসে উক্ত নগরে বঙ্গের প্রাদেশিক সন্মিলনের সহিত স্থাস্ত্র বন্ধনে বঙ্গের প্রথম সাহিত্যসন্মিলনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা হয়। হুর্ভাগ্য বশতঃ প্রাদেশিক সম্মিলনের বোধন

হইতে না হইতেই বিসর্জ্জন হইরা যায় এবং সেই সঙ্গে সাহিত্যসন্মিলনের অধিবেশন-সঙ্কর পরিত্যক্ত হয়। এইরপে সাহিত্যসেবিগণের আশাভরসা সহসা অগাধ জলে নিপতিত হইলে কয়েক মাস তাহার দগ্মস্থতির প্রীণন ও পরিতর্পণে অবসিত হয়। অবশেষে বহরমপুরের প্রসিদ্ধ ভূমাধিকারী ও প্রগাঢ় সাহিত্যামুরাগী শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন মহাশয়ের প্রকান্তিক চেটায় এবং কাশিমবাজারের স্বনামধক্ত সাহিত্যসেবক শ্রীমন্মহারাজ মণীক্রচক্র নন্দী বাহাত্রের অমুপম উৎসাহ সেই অতল-নিহিত আশাতরণী উদ্ভূত হইয়া তিতীর্য্ সাহিত্যিকগণের হৃদয়ে হর্ষোদয় সাধন করিল। কিছ দারুল দৈব ছর্ষিপাকে উৎপৎস্থমান সাহিত্যসন্মিলনের প্রাণস্বরূপ মহারাজকুমার মহিমচক্র অক্যাৎ ইহলোক হইতে অন্তরিত হওয়াতে বিভৃষিত সাহিত্যসন্মিলনের অধিবাসনচেষ্টা দ্বিতীয়বার কোরকে দলিত হইল। কিছু ধন্ত মণীক্রচক্রের অদম্য অধ্যবসায় ও কঠোর কর্ত্বব্য-জ্ঞান। পুত্রশোকের দীপ্ত দাবাগ্মি যেন গলদশ্র ছারা দমিত রাধিয়া কয়েক মাস পরেই মহিমচক্রের শোক-স্থাত-তমিশ্রা-বিজ্ঞাত স্বীয় প্রাসাদেই তিনি সেই সঙ্করিত সাহিত্যসন্মিলনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন।

নামকরণ।— অধিবেশনের অধিবাস-বাসরে সমিতির নামকরণ লইয়া বিশিষ্ট বিশিষ্ট সভ্যের মধ্যে অল্পবিস্তব্য বাদপ্রতিবাদ হইয়া অবশেষে সকলের ঐকমত্যে ইহার নাম "বঙ্গীয় সাহিত্য-সন্মিলন" নির্দিষ্ট হইল। অতঃপর এই নামেই ইহা সর্ব্বব্য পরিচিত হইবে।

উদ্দেশ্য ।—সাহিত্য সন্মিলন অরিষ্টশ্যায় শরান থাকিলেও বিদগ্ধ শ্বৃতির প্রতিপ্রীণনের ওৎস্থক্যে স্থান্থ প্রস্তাবমালা গলদেশে ধারণ করিয়া সর্বসমক্ষে উপস্থিত হইয়াছিল। হইদিনে সর্বসমেত একাদশটী প্রস্তাবের উত্থাপন ও সমর্থন হয়। তৎসমুদায়ের সার শঙ্কলিত হইলে নিয়লিথিত করেকটী বিষয় উদ্ধ ত হইতে পারে :—ভাবা-সংস্কার, ইতিহাস-সংস্কলন, ভৌগলিক তত্মগংগ্রহ, দর্শনবিজ্ঞানাদি বিষয়ে গ্রন্থসকলন ও স্বারম্বত ভবন-প্রতিষ্ঠা। সভায় ভিয় ভিয় ব্যক্তির বক্তৃতা ও পাঠিত প্রবন্ধে অতি প্রয়েজনীয় উক্ত পঞ্চবিধ বিষয়ের উপযুক্ত সমালোচনা হইলে তৎসমুদায়ের পর্যাপ্ত প্রচার নিমিত্ত বঙ্গের জেলায় ক্ষলায় সমস্ত সাহিত্য-সমিতিকে অমুরোধ করিবার প্রস্তাব হয় !\* এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে এবং অমুরোধের উপযুক্ত সন্মাননা হইলে কালে স্কল্য-লাভের সম্পূর্ণ সন্তাবনা আছে।

নিয়মাৰলা।—কি ধর্ম, কি সাহিত্যিক, সামাজিক বা রাজনীতিক যে কোন সভাসমিতির শৈশব-দোলায় কতকগুলি নিয়মের বজ্রবন্ধনী নিতান্ত নিশুয়োজন। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সেই প্রাজ্ঞবৃদ্ধিরই অনুসরণ পূর্বক বিশেষ কোন নিয়মের স্পষ্ট করা হয় নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য সন্মিলনের অয়াশন সংস্কার সম্পাদিত হইলে চূড়াকরণকালে তাহার ভবিশ্ব জীবনের অনাময় নিমিন্ত উপযুক্ত বিধিব্যবস্থার আহাপন করা যাইবে। দ্বিতীয় সংবৎসরে সন্মিলনীর যাহাতে পুনর্বধবেশন হয়, সভাস্থলে তাহারই প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছিল। ভয়াতীত বঙ্গীয় সাহিত্য-' দন্মিলন সার্বজ্ঞনীন সভা। উচ্চ নীচ সকল সাহিত্যদেবীর ইহাতে সমানাধিকার। বর্ষে বর্ষে ভিন্ন জেলায় তত্তৎস্থানীয় সমর্থ সাহিত্যান্থরাগীর আনুকূল্যে ইহার অধিবেশন হইবে। ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ অর্থসংগ্রহের নিমিত্ত কোন বেগপ্রয়োগের প্রয়োজন হইবে না। পরে কি প্রণালী অবলম্বিত হইবে, অনুমান সাহায্যে এখন তাহার আংশিক অবধারণও সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। কার্কণ্যের কোমল কল্যাণ-কামনা ও দাক্ষিণ্যের দয়িত দানই এক্ষণে ইহার প্রধান পোষণ।

পৃষ্ঠপোষক ৷—অধ্যক্ষ সভা ও সদস্তগণের সর্ববাদিসম্মতিক্রনে মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত মণীক্রচক্র নন্দী বাহাত্বর বন্দীয় সাহিত্য-সম্মিলনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক-

- (ক) প্রাচীন হস্তলিখিত বাঙ্গালা পুঁথি।
- (খ) প্রাচীন মুদ্রিত ও এক্ষণে ছম্মাপা পুস্তক।
- (গ) বাঙ্গালা দেশে আবিষ্কৃত ভাষ্মশাসন, খোদিতলিপি, মুদ্র। প্রভৃতি।
- (খ) জয়দেব, চণ্ডীদাস, কুত্তিবাসাদি প্রাচীন কবিগণের শ্বতিচিহ্নাদি।
- ( ও ) আধুনিক সাহিত্যিক—রামমোহন রায়, বিভাসাগর, বঙ্গিনচন্দ্র, নাইকেল মধুসদন দত্ত, হেমচন্দ্র প্রভৃতির প্রস্তার মূর্ত্তি, চিত্র এবং ভাহাদের হন্তাক্ষর ও ব্যবহৃত দ্রাদি।
  - ( b ) বঙ্গের সাধারণ খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের ঐরূপ শৃতিচি**জ**।
- (ছ) বাঙ্গালার প্রাচীন শিল্পবিছা, স্থপতিবিছা, চিত্রবিষ্ঠা, সঙ্গীতবিষ্ঠার যন্ত্রাদির নমুনা। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ, প্রাচীন দুর্গ, অভালিকা, দেবমন্দিরাদির চিত্র। প্রাচীনকালের ব্যবহৃত বস্ত্র অলকার, তৈজস, অস্ত্রশস্ত্রাদির নমুনা।
- (জ) অঙ্কশাল্প, জ্যোতিব, (ফলিত ও গণিত), বিজ্ঞান, ভূতব, দর্শন, সাহিত্য, প্রাণির্ভান্ত,
  শরীরতব, উদ্ভিদ, যন্তত্ব ইত্যাদি বিষয়ের প্রয়োজনীয় দ্রব্য।
  - (ঝ) পূর্নেবাক্ত বিভানিচয়ের রীতিমত ভাবে বাঙ্গালা ভাষায় উপদেশ।
  - (ঞ) গ্রন্থালয়ের পুস্তক সংগ্রহ।

রূপে মনোনীত হইয়াছিলেন। যে প্রগাঢ় সাহিত্যামুরাগ, প্রবল উৎসাহ ও অদম্য অধ্যবসার সহকারে মহারাজ সন্মিলনের উন্নতিকরে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন, তাহার তুলনা অতি বিরল। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের নিম্নলিখিত মস্তব্য এস্থলে সম্পূর্ণ অন্বর্থ বলিয়া উদ্ধৃত হইতে পারে:—

"বঙ্গ-সাহিত্যের কল্যাণসাধন করা এবং স্বদেশের কল্যাণসাধন করা এক কথা।
বরং বলিতে পারি ইহাই সর্বপ্রকার কল্যাণসাধন-চেষ্টার প্রথম চেষ্টা—মূল চেষ্টা;

- ইহার তুলনায় অক্তান্ত চেষ্টা সাধুবাদ লাভ করিতে পারে না। ইহাকে কেবল কল্যাণসাধন চেষ্টা বলিয়াই নিরস্ত হইতে পারি। ইহা পুণ্য - ইহাই শ্রেষ্ঠ পুণ্য।
নহারাজ বাহাছর এই পুণ্যের অমুষ্ঠানে যেরূপ অকাতরে পরিশ্রম করিয়াছেন,—
স্বাং অভ্যক্ত থাকিয়া অভ্যাগতগণের পরিচর্ঘ্যা করিয়াছেন, তাহা স্বরণ করিয়া
তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে পারি—তিনি শ্রেষ্ঠ পুণ্য উপার্জন করিয়াছেন।
কারণ কবি বলিয়াছেন:—

সন্ধাত্র-বিত্রগ-নিভা বিভবা ভবেংশ্মিন্ প্রাণাস্থা এজলবিন্দ্-চলম্ব ভাবাঃ। পুণ্যং নৃণামিহ পরত্র চ বন্ধুরেকো নোচৈচঃ স্বদেশহিতসাধনতোহস্তি পুণ্যম্॥"

অধ্যক্ষ-সভা। — সকল প্রকার সন্মিলনের অধ্যক্ষ-সভা বা কর্ম্মকর্ত্বগণই জীবন স্বরূপ। সমিতির গঠনার্থ উপাদান-সংগ্রহ হইতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা, পোষণ এবং ভবিদ্য পরিক্ষরণ পর্যন্ত সকল কার্যাই অধ্যক্ষ-সভার সাহায্যসাপেক্ষ। যে রীতি সকল সভাসমিতিরই প্রযুজ্য, সাহিত্য-সন্মিলনের পক্ষে তাহা যে অপরিহার্য্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ত্বই বংসর পূর্ব্বে গাহারা সাহিত্য-সন্মিলনের সৌষ্ঠব-কল্পনা হলয়ে ধারণ করিলা বরিশালে উপস্থিত হইয়াছিলেন; এবং পরবর্ষেও গাঁহাদের মুখরিত সমস্ত আয়োজন বিধাতার কঠোর ভবিতব্যতায় বিফল হইয়াছিল, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই কাশীমবাজার-সাহিত্য সন্মিলনের গঠন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সাহিত্যিকগণের এরপ সর্ব্বাঙ্গমন্দ্র সন্মিলনসাধন সহজ ব্যাপার নহে। যে কয়েকটী সদস্থ এই সন্মিলনের অধ্যক্ষ সভার পৃষ্টিসাধন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নাম কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশ হইয়াছে।

সভাপতি।—সাহিত্যসন্মিলনের সভাপতি মনোনয়ন লইয়া অধ্যক্ষদিগকে কিয়ৎপরিমাণে বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রবীক্রনাথ ঠাকুর ১৩১২ সালের সঙ্করিত সাহিত্যসন্মিলনের সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। তয়৻ধ্য প্রথম বর্ষের ধর্ষণায় অনেকের অমর্ষের উদয় হওয়াতে কাশীমবাজারের অধিবেশনে সভাপতিছ গ্রহণে একটা সার্বেজনীন অনাদর প্রকাশ পাইয়াছিল। তথাপি অধ্যক্ষগণ বয়স ও বিজ্ঞতার সমাদর করিতে ক্রটী করেন নাই। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্ত্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ এই সকল মহাত্মাদিগকে সভাপতির আসন গ্রহণের নিমিন্ত ঐকান্তিক অম্বরোধ করা হইয়াছিল। কিছ্ক শারীরিক অম্বান্থ্য, সামর্থ্যাভাব বা অপ্রতিবিধেয় অনবসর জন্ম তাহাদের মধ্যে কেইই সাহিত্যসন্মিলনের সভাপতি হইতে অগ্রসর হয়েন নাই। অবশেষে অধ্যক্ষগণের প্রক্রমতামুসারে শ্রীযুক্ত রবীক্রনাথ ঠাকুরই মনোনীত হইয়াছিলে। প্রথম প্রথম সভাপতিছ স্বীকারে তিনি কিছুতেই সন্মত হয়েন নাই। তাঁহার কন্সার পীড়া নিবন্ধন তাঁহাকে ব্যক্ত ও উদ্বিয় থাকিতে হইয়াছিল। ভগবৎ কুপায় ছহিতা আরোগ্যলাভ করিলে রবীক্র বাবু কাশীমবাজারে আগমন করিয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আমন্ত্রণ।—বঙ্গীর সাহিত্য-সন্মিলনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং অভার্থনাসমিতির সভাপতি শ্রীমনহারাজ মণীক্তচক্র নন্দী বাহাহরের ঐকান্তিক উন্থোগে বঙ্গীর
সাহিত্যসেবী মাত্রেরই আমন্ত্রণ হইরাছিল। গ্রন্থকর্ত্তা, সাময়িক ও সংবাদপত্রের
সম্পাদক, সকল প্রকার সন্ত্রান্ত সভাসমিতির অধ্যক্ষ ও প্রতিনিধি, ব্যবহারাজীব,
শিক্ষাবিভাগের বহু প্রতিনিধি প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি স্বতঃ পরতঃ প্রত্যক্ষ বা
পরোক্ষভাবে সাহিত্যের পরিচর্যা। করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই আমন্ত্রিত
হইরাছিলেন। গ্রন্থত্যকক্ষে ৩০০০ পত্র নানা প্রণালী দ্বারা দেশের নানান্থানে
পরিচালিত হইরাছিল। বীণাপাণির এই আবাহনে যে সকল মাতৃভক্ত সন্তান
কাশীমবাজারের সভাস্থলে সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা কিন্তু আশামুদ্ধপ
নহে।

সভাস্থল।— শ্রীমন্মহারাজ মণীক্রচন্দ্র নন্দী বাহাত্রের বিশাল প্রাসাদের বিস্তৃত প্রান্ধণে সভাগৃহ গঠিত হইয়াছিল। সেই প্রকাণ্ড সভামগুপের প্রান্ধ প্রত্যেক স্বংশই ইতিহাসের আমগন্ধে মোদিত। কাশীমবান্ধার বন্ধের প্রাচীন রাজধানী:—

ভাগীরথীর প্রচণ্ড তরঙ্গভঙ্গের রক্ষাবসানের সঙ্গে সঙ্গে হর্জর্ধ মোগল-গৌরবের ববনিকা এইথানেই পতিত ইইরাছে:—এইথানেই একটা সামান্ত পণ্যবাটিকার সঙ্কীর্ণ পরিসরের অভ্যন্তরে ইংরাজের ঐশ্বর্য ক্রমে ক্রমে ফ্র্র্টি লাভ করিয়াছে। বলিতে কি কাশীমবাজারের প্রত্যেক পরমাণ্ অশ্বথবীজের হ্যায় স্ক্ষাতিস্ক্র কলেবরে বিরাট ঐতিহাসিক তত্ত্ব আহিত রাথিয়া উপেক্ষা ও অনাদরের অন্ধকারে বিলীন ইইয়া রহিয়াছে। নিরাশ শ্বতির অন্ধতমিশ্রাগুর্তিত, ইতিহাসের দীর্ঘখাসে বিশোচিত এই কাশীমবাজার প্রাসাদ বীণাপাণির আমন্ত্রণে যেন বিযাদ ও জড়তার অন্ধকার দুরে ফেলিয়া সঙ্কলিত সাহিত্যবজ্ঞের জন্ম হর্ষোছেল। ছই দিন যে মহোৎসবে অতিবাহিত হইয়াছিল, প্রায় সংবৎসর উপনীত হইলেও আজিও তাহার মধুর প্রতিধ্বনি শ্রুত ইউতেছে।

স্মাগ্ম।—সকল সম্প্রদায়ের অবাধ গতির সম্প্রদার নিমিত্ত শারদীয়
পূজাবকাশই সাহিত্যবজ্ঞের উপযুক্ত অবসর বলিয়া অবধারিত হইয়াছিল। কিন্তু
ছর্ভাগ্যবশতঃ প্রকৃত কার্য্যকালে তাহার বিপরীত ফলোদয় দেখা যায়। হেমস্তের
অস্বাস্থ্যকর প্রভাবে অনেকের যজ্ঞদর্শন-সঙ্কল্ল সফল হয় নাই। অনেকে আবার
অমণ ও পরিক্রমণের রোগাক্রমণে অভিভূত হইয়া মাতৃপূজায় সম্পূর্ণ উপেক্ষা
করিয়াছিলেন। এইরূপ সামান্ত সামান্ত—স্থলবিশেষে আবার অতি সামান্ত কারণে
সমাগমের প্রকর্ষ অনেক পরিমাণে লঘুতা প্রাপ্ত ইইয়াছিল। এই সকল ঘটনা
বন্ধবাদী মাত্রেরই আক্ষেপ ও পরিতাপের বিষয় হইলেও প্রাথমিক প্রভূাহ বলিয়া
পরিত্যক্ত হইতে পারে। তথাপি যজ্ঞক্তল ভক্তগণের প্রগাঢ় নিবিড়তায় স্থচীভেন্ত
বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। পরস্ত কতিপয় মুসলমান সাহিত্যিকও এই মহতী
মাতৃপূজায় হিন্দুর সহিত সর্বাস্তঃকরণে যোগদান করিয়া মাতৃভক্তির পরাকার্চা
প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

আদর আপ্যায়ন।—১৭ই ও ১৮ই কার্ত্তিক উভয় দিনই সম্মিলনের অধিবেশনের জন্ম নির্দিষ্ট ছিল; কিন্তু ১৬ই কার্ত্তিক শনিবার প্রাতঃকাল হইতেই মুর্শিদাবাদের বাহিরের সাহিত্যিক ও প্রতিনিধিবর্গ আসিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। মহারাজ্ঞের স্থবিশাল প্রাসাদের বিভিন্ন অংশের আটটী বাড়ীতে তাঁহাদের স্থান দেওয়া হইয়াছিল। অতিথি অভ্যাগতের জন্ম মহারাজ পরিচর্যার বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। প্রত্যেকের জন্ম স্থতম্ম সংখ্যার আয়োজন করা হইয়াছিল।

প্রত্যেক বাড়ীতে জনযোগের স্বতন্ত্র ভাগুার ছিল। প্রত্যেক বাড়ীতে স্নানশোচাদির স্কুন বাবস্থা করা হইয়াছিল। প্রত্যেক অতিথি অভ্যাগতের বিন্দুমাত্র আদেশ-পালনের নিমিত্ত প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে অক্লান্ত পরিশ্রমী, বিনয়ী. মধুরালাপী স্বেচ্ছাদেবক বালক ও যুবকদল সর্ব্বদা উপস্থিত ছিল; আর ছিল ঘোড়ার গাড়ী,—যিনি যথনই যেথানে যাইতে চাহিয়াছিলেন—কৈ গঙ্গান্ধানে, কি নবাববাড়ী-দর্শনে, কি থাগড়া, বহরমপুর, সৈদাবাদ প্রভৃতি স্থানে যিনি যথন যেথানে যাইতে চাহিয়াছিলেন, স্বেচ্ছাদেবক সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া বিনা ভাড়ায় তিনি সেইখানেই বাইতে পারিয়াছিলেন। বিদেশীবর্গের স্থবিধার জন্ম মহারাজ স্বীয় প্রাসাদের সিংহদার পার্মে থাগড়াই বাসনের এবং বালুচরের শাড়ী, বহরমপুরী গ্রদ এবং মটুকার বিবিধ ধুতি চাদর ও থানের দোকান বসাইয়া দিয়াছিলেন। কি সাহিত্যিক, কি সাহিত্যামুরাগী, কি অতিথি, অভ্যাগত প্রত্যেকের প্রাতঃকৃত্য ও স্নানাদি ব্যাপারে সাহায্য করিবার নিমিত্ত বহু ভূত্য সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিল। সেবার জন্ম প্রত্যাষে চা ও বিশুট এবং প্রাতে বহুবিধ ফল মূল, ডাব, সরবত, এবং বহুবিধ ছানার এবং ক্ষীরের মিষ্টাল্লের বিপুল আয়োজন ছিল। মধ্যাকে ৫০।৬০ প্রকার বাঙ্গনের সহিত অন্ন, সন্ধ্যায় চা বিষ্কৃতি ও জলযোগের আয়োজন এবং রাত্রিতে প্রথম দিন লুচি ও অপর তুই দিন পলান্তের ব্যবস্থা ছিল। ভূরি রাজভোগের প্রাচুর্য্য অতিথি অভাগত মাত্রই অতিগাত্র পরিত্প হইয়াছিলেন। মঙ্গলবার প্রাতে ১টাব মধ্যে দশ ব্যঙ্গনের সহিত অন্ন আহার করাইবা মহাবাজ সকলকে বিদায় দিয়াছিলেন।

আধ্রব্যয়।— সাহিত্যসন্মিলন একটা স্থানীয় অষ্ঠান বলিয়া নিদিষ্ট হইয়াছিল। তদমুসারে ইহার অধিবেশনের সর্কবিষয়ক আয়োজন-কল্লে যে বিপুল অর্থব্যয় হইয়াছিল, তাহার নির্কাহার্থ মুর্শিদাবাদ জেলা হইতেই অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। তিন দিনে সর্কাসমেত ৯৬০৬৮০/১০ নয় হাজার ছয় শত ছয় টাকা সাড়ে চৌদ্দ আনা বায় হইয়া যায় , তয়াধাে মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত মণীক্রচক্র নন্দী বাহাত্র ৯০৫৫০/১০ সাহায্য করিয়াছিলেন, অবশিষ্ট ৫৫১৮০ পাচ শত একায় টাকা বার আনা তিয় তিয় সাহিত্যামুরাগী ধনী ব্যক্তিগণের নিকট সংগৃহীত হইয়াছিল। এই সকল দাত্বর্গের — বিশেষতঃ মহারাজ বাহাত্রের এই বিপুল বদান্ততা জন্ম বন্ধবাদী মাত্রেই তাঁহাদিগের নিকট বিশেষ ঋণী হইয়াছেন। আয়ব্যরের তালিকা কার্য্য বিবরণীর যথাস্থানে সন্ধিবেশিত হইয়াছে।

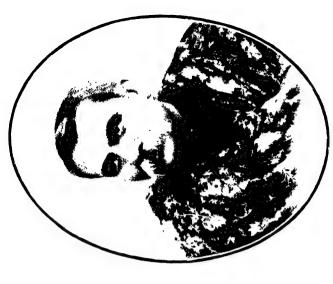

# महादाङ भी स्टब्स नमी।

# প্ৰথম বৃদ্যু সাহিত্য সমিলনের অভাথন। সমিতির সভাপতি





প্রবন্ধ।—সাহিত্যসন্মিলনের জম্ম দশটী প্রবন্ধ নির্দিষ্ট হইরাছিল। কিন্তু
সমরাভাবপ্রযুক্ত কেবল চারিটী প্রবন্ধ পঠিত হয়; অবশিষ্টগুলি পঠিত বলিয়া
সভাপতি মহাশয় কর্তৃক গৃহীত হইরাছিল। "নদীয়ার ঐতিহাসিক তন্ত্ব" নামক
প্রবন্ধ হস্তগত না হওরাতে ঐটী ভিন্ন অপর সমুদায়ই যথাস্থানে মুদ্রিত হইরাছে।
অনবসরপ্রযুক্ত প্রবন্ধগুলির পরিদর্শনে ও নির্বাচনে চিরাচরিত পদ্ধতি অবলম্বিত হয়
নাই; সেই জম্ম সমপ্রকৃতি প্রবন্ধ অভিরিক্ত মাত্রায় প্রকাশিত হইরাছে। প্রকৃতির
অস্বাভাবিক সমতায় পরিণামে অবস্থার বৈষম্য অনিবার্য্য; সেই জম্ম দোষদৃষ্টির
সম্মুথে নানা ক্রটী পরিলক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু সাহিত্যসন্মিলনের জন্ম-সময়ে
অবশ্যস্তাবী বিশ্ব-বিড়ম্বনাদির বিষয় ভাবিয়া দেখিলে উক্তপ্রকার ক্রটী উপেক্ষণীয়।

"ৰাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ বন্দর কাশিমবাজারে আজ আমরা উপস্থিত। আমরা যে স্থানে সকলে সমবেত হইয়াছি, সেই ঐতিহাসিক ভবনের সম্মুথে, পশ্চাতে, পার্থে চারিদিকেই ঐতিহাসিক চিহ্ন বিশ্বমান। আমার পশ্চাতে যে প্রস্তর থচিত বিশাল গৃহ দৃষ্ট হউতেছে, উহা বারাণসীর চেৎসিংহের ভবন হইতে আনীত। সম্মুথে ইংরেজ রেসিডেন্সি ও সমাধিক্ষেত্র। তাহার সম্মুথে প্রাচীন গঙ্গার পরণারে বাঙ্গলার রাজস্ব-মন্ত্রী সন্মাস-ব্রতধারী, রায় রায়ান চায়েন রায়ের আবাসন্থান সন্মাসীভাঙ্গা। বামপার্থে চেৎসিংহের নিকট হইতে আনীত লম্মীনারায়ণের মন্দির, ইংরেজ কুঠীর স্থান ও ওলন্দাজ সমাধিক্ষেত্র। দক্ষিণে প্রাচীন জৈন দেবালয় নেমিনাথের মন্দির।"

্রএই সন্মিলনে পঠিত ঐতিহাসিক নিথিলনাথ রায় মহাশরের প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত ]

# প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মিলন

প্রথম অধিবেশন—রবিবার, ১৭ই কার্ত্তিক, ১৩১৪ সাল

১৩১৪ সালের ১৭ই কার্ত্তিক রবিবার বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাসে একটা প্রধান শ্বরণীয় দিবস। উক্ত দিনে কাশীমবাঞ্চার রাজবাটীর ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে প্রাদেশিক বন্ধীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। বীণাপাণির এই বিরাট যজ্ঞে মাতৃভাষার দেবা করিবার নিমিত্ত বঙ্গের নানাস্থান হইতে প্রায় চারিশত সাহিত্যসেবী সমাগত হইয়াছিলেন। গ্রন্থকার, সাময়িক ও সংবাদপত্রের সম্পাদক প্রকাশক বা অন্ত কোন প্রতিনিধি, বক্তা, বিবিধ ধর্ম ও সাহিত্য সভার সম্পাদক ও সভাপতি, শিক্ষাবিভাগের সম্ভ্রান্ত প্রতিনিধি, ব্যবহারাজীব, মহারাজ হইতে রাজা ও সামাম্ম ভ্যাধিকারী, চিকিৎসা-বিজ্ঞানবিৎ ও শাস্তামুশীলন-কার্য্যে ধৃতত্তত বধগণ ম্বদেশীয় সাহিত্যের সহিত থাঁহাদের ম্বতঃ ও পরতঃ এবং প্রকাশ্রে বা অপ্রকাশ্রে কোন প্রকার সম্বন্ধ আছে, তাঁহারা সকলেই এই মহাযজ্ঞে যোগদান করিয়াছিলেন। নিম্নে তাঁহাদের মধ্যে কয়েকটীর নাম উল্লিখিত হইল।— এীযুক্ত রবীক্রনাথ ঠাকর (সভাপতি), মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত মণীক্রচক্র নন্দী বাহাত্বর (অভার্থনা-সমিতির সভাপতি ), এল প্রীযুক্ত রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় ( লালগোলাধীপ ), প্রীযুক্ত বৈকুঠনাথ সেন, প্রীযুক্ত চক্রশেথর মুখোপাধ্যায়, প্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বর্দ্ধমান), ত্রীযুক্ত যোগেশচরণ সেন (মূর্শিদাবাদ), ত্রীযুক্ত হেমস্তচক্র রায় (মূর্শিদাবাদ), শ্রীযুক্ত নফরদাস রায় ( মূর্শিদাবাদ ), শ্রীযুক্ত দেবেক্সনাথ বস্তু, শ্রীযুক্ত ব্রজেক্সকুমার বম্ম, শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল সরকার, শ্রীযুক্ত বিনোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত नीनमि (घाषान, अधुक भन्नधनाथ त्राप्त, अधुक त्रामक्यस्मत विद्युनी, त्राप्त अधुक যতীক্সনাথ চৌধুরী ( ২৪ পরগণা ), শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ( হুগলি, ) শ্রীযুক্ত চিরঞ্জীব শর্মা (কলিকাতা), শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বস্থ প্রত্নতত্ত্বনিধি, শ্রীযুক্ত শশধর রায় ( রাজসাহী ), শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ( নদীরা ), প্রীযুক্ত হৃষিকেশ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত লালমোহন বিছ্যানিধি, প্রীযুক্ত অন্নদানাথ বেদান্তশান্ত্রী, শ্রীযুক্ত গিরিশচক্র লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত সতচরণ শান্ত্রী, শ্রীযুক্ত শরচক্র শান্ত্রী, প্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হুর্গাদাস লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন

বন্দোপাধ্যায়, প্রীবৃক্ত হেমেক্সনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রীবৃক্ত কৃষ্ণচক্র সান্ধ্যাল, প্রীবৃক্ত হরিমোহন মৈত্র, প্রীবৃক্ত হেমেক্সনাথ সেন, প্রীবৃক্ত মণিমোহন সেন, প্রীবৃক্ত বোধিসব সেন, প্রীবৃক্ত মোহিনীমোহন রায়, প্রীবৃক্ত মাতকড়ি অধিকারী, প্রীবৃক্ত বোধিসব মুব্রোফি, প্রীবৃক্ত গোবিন্দ প্রসাদ চক্রবর্ত্তী, প্রীবৃক্ত নিথিলনাথ রায়, প্রীবৃক্ত সত্যেক্সনাথ বাগ চি, প্রীবৃক্ত শশিভ্ষণ চৌধুরী, প্রীবৃক্ত নীলমণি ঘোষাল, প্রীবৃক্ত হর্ষাকেশ মুখোপাধ্যায়, প্রীবৃক্ত কালীপ্রসন্ধ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্মরেক্সলাল ঠাকুর, প্রীবৃক্ত হর্ষাকেশ মুখোপাধ্যায়, প্রীবৃক্ত কালীপ্রসন্ধ বন্দ্যাপাধ্যায়, স্মরেক্সলাল ঠাকুর, প্রীবৃক্ত হর্ষানারামণ সেন, প্রীবৃক্ত বৈকৃষ্ঠনাথ বস্থ বাহাছর, প্রীবৃক্ত নিলারীরন্ধন পণ্ডিত, প্রীবৃক্ত অবিনাশ-চক্র দাস, প্রীবৃক্ত বসম্ভকুমার বস্থ, প্রীবৃক্ত অম্লাচরণ ঘোষ বিভাভ্ষণ, প্রীবৃক্ত অবিনাশ কুমার সেন, প্রীবৃক্ত শিবচক্র বিভানিধি, মহা মহোপাধ্যায় প্রীবৃক্ত প্রসন্ধচক্র বিভারত্ব ( ঢাকা ), প্রীবৃক্ত নলিতকৃষ্ণ ঘোষ ( দিনাজপুর ), প্রীবৃক্ত কুমুদ্নাথ মন্নিক ( রাণাঘাট ), প্রীবৃক্ত মহম্মদ রৌসন আলি চৌধুরী ( ফরিদপুর ), প্রীবৃক্ত জানেক্র প্রসাদ সিংহ ( বর্দ্ধমান ), প্রীবৃক্ত জাদানন্দ রায় ( বীরভ্ম ), প্রীবৃক্ত মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ( ভাগলপুর ), প্রীবৃক্ত রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ ( মুর্শিদাবাদ ), প্রীবৃক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ড ( রংপুর ) প্রভৃতি ।

কাশীমবাজার রাজবাটীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণে এই বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থল নানাবর্ণের পতাকায় ও বিচিত্র চিত্রবাহে স্থসজ্জিত হইয়াছিল। প্রাঙ্গণের শিরোভাগে চারুচিত্র-শোভিত বিশাল নীলচক্রাতপ ত্রিতলছাদের সমতলে বিস্তৃত হইয়া যেন মর্ত্তে নিরাকার আকাশকে সাকার করিয়া তুলিয়াছিল। প্রাঙ্গণের চারিদিকে উচ্চ অলিন্দরক্ষে পায়াণস্তস্তরাজি নানাবর্ণের চারুচীরখণ্ডনিচয়ে বিমণ্ডিত এবং বিবিধ চিত্রশিল্লে থচিত হইয়া উর্দ্ধ হইতে নিয়ে যেন সৌন্দর্যোর বীথিকা বিস্তার করিয়াছিল। সভাস্থলের শীর্ষস্থানে রমণীয় বিশাল মঞ্চ, তত্বপরি মহারাজা, রাজা সভাপতি ও সাহিত্যরথিগণের আসন; সম্মুখে উভয়পার্থে, চতুঃপার্মস্থ অলিন্দের উপরিভাগে অসংখ্য কার্চাসন সমুখ্মক সাহিত্যিক দ্বারা প্রায় সর্ব্বথা অধিকৃত; এই মহাসভার মধ্যস্থলে একটী কৃষ্ণ কৃত্রিম প্রস্তবণ পঞ্চমুথে স্থানিম স্থান্ধি গোলাপবারির শীত শীকর বর্ধণ করিয়া চতুর্দিকে নন্দনের আনন্দরাশির বিস্তার করিতেছিল। সর্ব্বাগ্রে নিয়লিখিত উল্লোধনগীতি গীত হইয়াছিল।

উদ্বোধন—( মঙ্গলাচারণ-গীত )।

কবি-মনো-বিনোদিনি বাণি বরদে ! জ্যোৎস্না-জাল-বিকাশিনি শতদল-বাসিনি সারদে ! কজ্জল-উজ্জল বিলোল-লোচনা.

कब्बन-७ब्बन । यदनान-दनाठना, উরোজ-সরোজে নীরজ রচনা,

নিবরা বরাননা শোভনা পীবর কবরী-নীরদে।

खनां छनां ७ एन वि तम वीना अहात,

যে ঝন্ধার সেই প্রথম ওন্ধার,

যে ঝন্ধার অঙ্কে কাব্য অলন্ধার,

যে ঝন্ধারে অন্ধুর অঙ্কের সংখ্যার,

যে ঝক্কারে জ্ঞান নাশে অহক্কার হৃদি ভাসে সুধাহ্রদে॥

যে ঝন্ধারে কাল-ধন্থকে টন্ধার,

যে ঝন্ধারে তাল বিজয় ডন্ধার,

গাজে যে ঝন্ধারে শঙ্খ হুহুন্ধার,

যে ঝন্ধারে পুন শান্তি আশন্ধার,

উঠে সঙ্গীত-তরঙ্গ হাস্ত-লীলা-রঙ্গ বিমোদ প্রমোদে;

কলা-শিল্প-তরু কল্প-তরু বীণা বাজাও বাজাও শুভ শুভদে॥

তাহার পর শ্রীযুক্ত চিরঞ্জীব শর্মা একতারা বাজাইয়া নিম্নলিথিত স্বর্গচিত গানটী গাহিলেন:—

#### দেশ মল্লার-একতালা

মা, জ্ঞানদে, বরদে, শুভদে সচ্চিদানন্দর্রাপিণী।
দেবী মহাবিত্যে, প্রম আরাধ্যে, আতোশক্তি বাগাদিনী॥

প্রতিভাদায়িনী, মধুরভাষিণী, বেদমাতা বিদ্বজ্জন-প্রস্বিনী, সঙ্গীত সাহিত্য, কবিত্ব নিরুক্ত, কাব্যকলা-প্রণোদিনী।

নীরব আকাশে, তোমার নিখাসে, জাগিল গন্ধীর রবে দৈববাণী; ছুটিল পবনে, ভূবনে ভূবনে, উঠিল গগনে তার প্রতিধবনি; রচে তাহা কত বেদবিধিমন্ত্র, কঠে কঠে বাজে শত বীণা যন্ত্র, ধার জ্রুতগতি, যথা স্রোতস্বতী (বিজ্ললী যেমতি) রসনা লেখনী।

অনস্তর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাত্বর গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন—

শুভাগত মহোদয়গণ.

আনন্দপরিপ্লৃত চিত্তে ও ক্বতজ্ঞতাপূর্ণ হাদয়ে আজি আমি বঙ্গীয় সাহিত্যসন্মিলনের প্রথম অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে মূর্শিদাবাদবাসিগণের
পক্ষ হইতে এবং আমার দীন গৃহে সাহিত্য-সন্মিলনের অধিবেশন হইল বলিয়া নিজ্
পক্ষ হইতে আপনাদিগকে আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধার সহিত অভ্যর্থনা করিতেছি।
মাতৃভাষার ও জাতীয় সাহিত্যের সেবা উপলক্ষে বঙ্গের ভিন্ন স্থানের স্থাগণের
এই শুভাগমনে মূর্শিদাবাদ ধক্ত হইল, আমার গৃহ পবিত্র হইল, আমি কৃতার্থ
হইলাম। মূর্শিদাবাদবাসী আমাদিগের যে আজি কি গৌরব ও আনন্দের দিন,
তাহা বাক্য দারা প্রকাশ করা আমার পক্ষে স্ক্কঠিন। মাতৃসেবায় কাহার না
আনন্দ হয় ? এই ভাবে—এই সেবার প্রথম অফুষ্ঠান মূর্শিদাবাদে হওয়ায় আমরা
মূর্শিদাবাদবাসী যে, প্রবল আনন্দোচফ্লাসে উল্লসিত, এ কথা বলা বাহল্য। শুভাগত
ও সমবেত মহাপ্রাণ সাহিত্যামুরাগী মহোদয়গণ নিজের মন দিয়া আমাদিগের
চিত্তভাবের পরিচয় গ্রহণ করেন, ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা।

এই হেমস্তকালের দ্র ভ্রমণের অনেক ক্লেশ নিশ্চয়ই আপনাদিগের অনেককে ভোগ করিতে হইয়াছে এবং এই স্থানে অবস্থান কালেও অনেক অস্থবিধা ভোগ করিতে হইবে। আস্তরিক যত্নের ক্রাট না থাকিলেও কার্য্যের ক্রাটী অনেক সময় হয়। আমাদিগের কত বে ক্রাট চইবে, তাহা এখন হইতে অস্থমেয় নহে। আমাদিগের সকল ক্রাট আপনারা নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন। আজি এথানে বছদেশের বিভিন্ন নগরের, বিভিন্ন গ্রামের বিবৃধ-মগুলের সন্মিলন। আজি সাহিত্যান্থরাগিগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে এখানে সমবেত হইয়াছেন। আপনারা এখানে বৃথা উৎসব করিতে আসেন নাই, একটি মহাত্রত গ্রহণে আসিয়াছেন। বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্যের পুষ্টি ও উন্নতি সাধন-জক্ষ একত্র সমবেত হইয়াছেন। মান্থবের জীবনে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর লক্ষ্য বোধ হয় আর কিছুই হইতে পারে না। যাহাতে দেশের হিত, জাতির হিত, সমাজের হিত, তাহার মত পুণ্য কর্ম্ম আর কি আছে ? আজিকার সাহিত্য-সন্মিলনের যে

আরোজন, প্রকৃতপক্ষে তাহা ত মাতার জন্ম মন্দির প্রতিষ্ঠার আয়োজন। যদি আমরা মন্দির স্থপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, যদি মাতার নিত্যসেবা ও বার্ষিক উৎসবের ব্যবস্থা করিতে পারি, তাহা হইলে শুধু আজি বলিয়া নহে, অনস্তকাল, অনস্তথ্য ধরিয়া অসংখ্য ভক্ত মাতৃপদে অঞ্জলি দিবার জন্ম, যাহার যাহা আছে, সাধ্যাত্মসারে সে তাহাই লইয়া, এই মহাপবিত্র মন্দির-দ্বারে উপনীত হইবে। এই মন্দির ব্রি বারাণসীর বিশ্বেশবের মন্দির অপেকা মহনীয় ও পবিত্র! এত বড় পুণ্যান্মষ্ঠানে অস্কবিধা ও ক্লেশ অপরিহার্য। তীর্থদর্শনে অনেক অস্কবিধা ও ক্লেশ আছে, কিন্তু কোন তীর্থবাত্রী, কোন্ ভক্ত সেই অস্কবিধা ও ক্লেশকে মনে স্থান দেয়? আপনারা লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, অমুষ্ঠানের মাহাত্মা শ্বরণ করিয়া, ভরসা করি, সকল অস্কবিধা, দকল ক্লেশ উপেকা করিবেন। আমাদিগের অনিচ্ছাক্বত সকল ক্রাট্ট উদার ও প্রস্কর্লচিত্তে মার্জনা করিবেন।

বাঙ্গলাদেশের স্থানে স্থানে সাহিত্য পরিষদের শাথা স্থাপন ও প্রতি বংসর ভিন্ন জেলার পরিষদের বাৎসরিক মিলনোৎসব-অনুষ্ঠানের প্রস্তাব আমাদিগের ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রবীক্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক উথাপিত হইয়াছিল। তাঁহার সেই ইচ্ছার সার্থকতার জক্ত হইস্থানে অনুষ্ঠানের উত্যোগও হইয়াছিল; কিন্তু শ্রীভগবানের অবাত্মনোগোচরীয় কারণে সে চেষ্টা সাফল্য লাভ করে নাই। শান্ত্রে বলে—'শ্রেয়াংসি বহুবিঘানি'। মাতৃভাষার জক্ত আমাদিগের এই অনুষ্ঠান যাহাতে স্থায়ী ও সফল হয়, তজ্জক্ত, আম্বন, মঙ্গলময় ভগবানকে সাক্ষী করিয়া আমরা সকলে প্রেডিজ্ঞাবদ্ধ হই। স্থথে, হুংথে; সম্পদে, বিপদে; স্থদিনে হর্দিনে সকল অবস্থাতেই আমরা আমাদিগের বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও গৌরবের জক্ত আত্মোৎস্ট হইয়া থাকিব। যদি অন্তর দিয়া সেবা করি, তাহা হইলে আমরা সাফল্য লাভ করিবই করিব।

বান্দালীর সকল কার্যাই ছন্তুগে পরিণত হইতে দেখা ষায় এবং ছন্তুগ বলিয়াই এদেশে কোন একটি মহৎ কার্য্যের অমুষ্ঠান হয় না। করেক বৎসর হইল এদেশ বাসীর মনে একটা নৃতন আবেগ আসিরাছে। সেই আবেগটা ছন্তুগে পরিণত হয় নাই বলিয়া বান্সালী যেন একটা নৃতন জীবন লাভ করিয়াছে এবং তাহা হইতে বান্সালী আপনাকে ভাল বাসিতে শিথিতেছে এবং সেই কারণে বান্সালা ভাষার উন্নতির ইচ্ছা অল্প অল্প করিয়া বান্সালীর প্রাণে আসিতেছে। এই জন্মই বান্সালা

ভাষার ক্রমশঃ উন্নতি দেখা যাইতেছে। পরিবর্ত্তনশীল জগতে একটার স্থানে আর একটা আদিরা থাকে এবং একটার বিনাশে অক্সটার অভ্যুদর নৈসর্গিক ধর্মা । বছকাল হইতে আমাদের বন্ধভাষারও সেই প্রাক্ততিক নিয়মান্তসারে আকারের পার্থক্য বন্ধভাষার উৎপত্তির কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এখন কুম্ভকারের চাক ঘ্রিতেছে—বন্ধভাষা সেই চাকে। এই ঘূর্ণামান্ অবস্থায় সাময়িক অন্প্রচানাদি ছারা কুম্ভকাররূপী উল্লমশীল ও ভক্ত সাহিত্যসেবীদিগের যত্ন ও নিষ্ঠা অধিকতর্মপে সঞ্জীবিত করিতে পারিলে ভাষা সম্প্রণাকার ধারণ করিতে পারে।

নিজের কান্ধ নিজে না করিলে কখন সফলতা-লাভ হয় না। জাগতিক এই
নীতির অনুসরণ করা আমাদিগের অবশু কর্ত্তরে। আমরা নিজের কান্ধ নিজে
করিতে শিক্ষা করি নাই বলিয়া সকল কার্য্যেই আমাদিগের নানা বাধা বিদ্ধ
উপস্থিত হইয়াছে, হইতেছে এবং চিরদিনই হইবে। বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের
একটি দোষ দেখিতে পাইতেছি। আমরা সকল কার্য্যে উপদেশক হই, সকলকেই
আমরা পরামর্শ দিই, কিন্তু কেহই ঐ কার্য্য নিজে অনুষ্ঠান করি না, কাহাকেও
করিতে সাহায্য করি না, কিংবা করিতেও প্রস্তুত হই না। কোন একটী সৎকার্য্যের
অনুষ্ঠান হইলে অনুষ্ঠাতাকে কোনরূপে উৎসাহ দান করি না, ক্রটী হইলে আমরা
তাহার নিন্দা প্রচার করি। কোন দৈব প্রতিবন্ধকে ঐ সদমুষ্ঠানে বাধা ঘটিলে
আফালন করিয়া থাকি। আমাদের দেশে এই অবস্থা দূর না হইলে অতি ক্ষুদ্র
কার্য্যও আমরা সম্পূর্ণ অবয়ব-বিশিষ্ট করিতে পারিব না। এই জন্তু আমার প্রার্থনা,
আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত দোষগুলি পরিহার করিয়া নিজের ইচ্ছা ও চেষ্টাকে জাগ্রৎ
করিয়া সমবেত চেষ্টার মাতৃতাধাকে উজ্জ্বল করিতে চেষ্টা করিব।

আমাদিগের অন্থকার এই অন্থঠানের নাম আমরা "সাহিত্য-সম্মিলন" দিয়াছি। সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য বলিলে যাহা বুঝায়, আজ বাঙ্গলা ভাষায় সাহিত্য বলিলে তদপেক্ষা অধিক বুঝায়। সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য বলিতে কাব্যাদি বা অলকার-শাস্ত্র বুঝায়। যাহা কিছুরই সহিত ব্যবহার হয়, সংস্কৃত ভাষায় তাহাই সাহিত্য। আমরা কিন্তু বাঙ্গলা ভাষায় ইংরাজী "লিটারেচার" (Literature) শব্দের হিসাবে সাহিত্য শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি।

বিদেশীরেরা এবং ভারতবর্ষের অক্তান্ত প্রদেশের লোকেরা বলিয়া থাকেন যে, বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য অল্পকালের মধ্যে বিশেষ উন্নত হইয়াছে, কিন্তু যেরূপ পুষ্টি,

বেরূপ উন্নতি হইলে আমাদের পক্ষে বাস্তবিকই ম্পদ্ধার কথা হয়, তাহা হইতে আমরা এখনও বছদূরে রহিয়াছি। সাহিত্যের অনেক পথে, অনেক বিভাগে, আমাদিগকে আরও বহু দূরে অগ্রসর হইতে হইবে, তবে "আমাদের সাহিত্য" বলিয়া আমাদের ম্পর্জা করিবার অধিকার হইলেও হইতে পারে। আমাদের ভাষা সাহিত্যের অনেক দীনতা আছে; তাহা আমাদিগকে পূর্ণ করিয়া দইতে হইবে। আমাদের সাহিত্য পূর্ণ করিবার অনেকগুলি প্রতিবন্ধক বিগুমান আছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি বিদ্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থাঘটিত; আর কতকগুলি আমাদের আভাস্তরিক প্রকৃতিজনিত। যাহা পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে, তাহা অতিক্রম করিবার সাধ্য আপাততঃ আমাদের নাই। যে সকল আভাস্করিক বাধা আছে, তাহা ত আমরা অন্তরের সহিত ইচ্ছা করিলেই অতিক্রম করিতে পারি। আমাদের আলস্ত, উদাসিন্ত, জড়তা ও রুথা ম্পর্দ্ধা ঝাড়িয়া ফেলিয়া, উৎসাহ, উন্তম, আন্তরিকতা ও যতটুকু মমুয়াত্ব আমাদের আছে, তাহা লইয়া মাতৃদেবার জন্ম মাতার মন্দিরম্বারে উপস্থিত হইলে সম্ভবতঃ আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিব। আমাদের সাহিত্যিকগণ এখন যাহা করিয়া থাকেন, তাহা প্রায় উদাসীন ভাবে। তাঁহাদিগকে ব্রতধারী করিতে হইবে। এই মহৎ ভার সাহিত্য পরিষদের গ্রহণ করা উচিত এবং ভরদা করা যাউক যে তাঁহারাই তাহা গ্রহণ করিবেন।

আমাদের ভাষা ও সাহিত্যে অনেক অভাব আছে। অনেক কথা বলিবার সময় আমরা নিজের ভাষায় কথা খুঁজিয়া পাই না; অনেক ভাব ব্যক্ত করিবার উপযোগী শব্দ বাঙ্গলা ভাষায় নাই। এরপ স্থলে পরাশ্রম ব্যতীত আর আমাদের গত্যস্তর নাই। যাঁহারা মনে করেন যে, অন্ত ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করিলে মর্য্যাদার হানি হয়, তাঁহাদের ত ইহাও মনে করা উচিত যে, আমরা ত অনেক ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করিয়াছি। পৃথিবী নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, বিজ্ঞান অন্তুদিন উয়ত হইতেছে ও হইবে; যাঁহারা বিজ্ঞানের অন্তুশীলন ও উয়তি করিতেছেন, তাঁহাদের ভাষা হইতে কতকগুলি শব্দ আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবেই। ভাষার পৃষ্টির জন্ত ইহা আবশ্রক। ইহাতে আমাদের লক্ষার কারণ কিছু নাই। যাহা নিজের জ্যোরে লইতে পারি, তাহা ভিক্ষা নহে। অন্ত ভাষা হইতে যাহা কিছু লইব, তাহা নিজের অধিকার বলিয়া লইব—ভিক্ষাস্বর্গণ নহে। সকল ভাষাই ত ইহা করিয়াছে। এরপ ঋণ-গ্রহণে কোন লক্ষা নাই; এরপ না করিলে কোন ভাষাই

পুষ্টি হর না। সকল ভাষাই এইরূপে পরিপুষ্ট হইরাছে। আজ যে ইংরাজী ভাষা হইতে আমরা এখন শব্দ গ্রহণ করিতেছি, সেই ইংরাজী ভাষাও আমাদের শব্দ গ্রহণ করিয়া পরিপুষ্ট হইতেছে।

আর এক কথা। বিদেশীর সাহিত্যে এমন সকল উপাদের গ্রন্থ আছে, যাহার অমুবাদ আমাদের ভাষার হওরা উচিত। আপনাকে বড় করিতে হইলে গ্রহণ করিবার শক্তি থাকা আবশুক। আমরা কবে কি ছিলাম, সে অহঙ্কার করিয়া বিদিয়া থাকিলে চলিবে না। পরের কাছে গ্রহণ করিতে পারিলে যে লাভ আছে, তাহার প্রমাণ আধুনিক জাপানী। জ্ঞান যেখানে পাইবে, সেইখান হইতেই গ্রহণ করিবে; আমাদের শাস্ত্রেরও সেই নির্দেশ আছে। অতএব বিদেশীর সাহিত্যের উচ্চ অঙ্কের গ্রন্থ সকলের আমাদের ভাষার অমুবাদ হওরা প্রয়োজনীয়। বিদেশীর উচ্চ সাহিত্যের অমুবাদ হইবার কোন ব্যবস্থা আমাদের দেশে নাই। ভরসা করা যাউক যে, সাহিত্য পরিষৎ এই ভার গ্রহণ করিবেন।

আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্ম আমাদের সকলকেই সর্বাস্তঃকরণে সাধনা করিতে হইবে। সিদ্ধি সাধকের, সৌখিনের নহে। কথাটা বলিতে একট্ট কৃষ্টিত হইতে হইতেছে, কিন্তু আমাদের অধিকাংশ সাহিত্যদেবী সৌখিন। সাধকের সংখ্যা অতি অন্নই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা আমাদের তুর্ভাগ্য। কিন্ত সৌভাগ্য আনয়ন করাও ত আমাদের নিজের হন্তেই রহিয়াছে। ইংরেজী ভাষায় একটা প্রবচন প্রচলিত আছে যে, নিজের কার্য্য যে নিজে করিতে চেষ্টা করে, ভগবান তাহার সহায় হইয়া থাকেন। ইহা সত্য কথা। আমরা যথন নিজের কার্য্য নিজের হাতে লইবার চেষ্টা করিতেছি, তথন ভগবান যে আমাদের সহায় হইবেন, ইহা নিশ্চয়। বৎসরে একবার আমরা সম্মিলিত হইয়া যে আমাদের উচ্চ শক্ষ্য আয়ত্ত করিতে পারিব, এরূপ মনে করা যায় না। এরূপ শুরুতর কার্য্যের ভার প্রধানতঃ সাহিত্য পরিষৎকে গ্রহণ করিতে হইবে এবং সাধারণভাবে আমাদের সকলকেই গ্রহণ করিতে হইবে এবং যে উপায় অবলম্বন করিলে সেই উদ্দেশ্ত সাধিত হইবে, তাহা আমাদিগের এই সন্মিলনে আলোচিত হইমা স্থির করা হউক। আমাদের এই উন্নম যাহাতে সফলতা লাভ করে, তৎপক্ষে আপনারা সকলেই যত্বশীল হউন, অভার্থনা সমিতির সভাপতিরূপে ইহাই আমার বিনীত নিবেদন। এক্ষণে সন্মিলনের সভাপতি নির্বাচিত করিয়া আপনারা কার্য্য আরম্ভ করুন।

#### বঙ্গীয় সাহিত্য-সন্মিলনের জমা-খরচ

জমা—

খরচ---

महाताक औरक मगीक्राव्य ननी

সজ্জীকরণাদি বাবৎ--

67610/0

বাহাত্র—১০৫৫৵১০

আহারাদি বাবৎ— ৭৭৮১।/১৫

অক্সাক্স ব্যক্তিগণের নিকট— ৫৫১५ •

মুদ্রান্ধণ, কাগজাদি বাবৎ— ২৫৩৸ •

আলোক বাবৎ—

>२७/>०

বাজে থরচ--

মোট জমা—৯৬০৬৸৫/১০ ডাকমাশুল, গাড়িভাড়াদি—৮৬০/ ৫ মোট খরচ-১৬০৬৮০/১০

**(••** 

মোট-৯৬০৬৮০/১

বঙ্গীয় সাহিত্য-সন্মিলনে যে সকল মহাত্মাকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, তাঁহাদিগের মধ্যে কয়েকজনের পত্র নিম্নে প্রকাশিত হইল।

> নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা, ৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩১৪।

#### কল্যাণবরেষ্-

আপনার গত কল্যকার শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ণ পত্র পাইয়া আমি বিশেষ সম্মানিত ও বাধিত বোধ করিতেছি। কিন্তু এক দিকে যেমন স্থুখী হইলাম অন্ত দিকে তেমনই অমুখী হইতেছি, কেননা আপনার স্থায় সম্লান্ত ও সাধু ব্যক্তির ঈদৃশ আগ্রহবিশিষ্ট অনুরোধ রক্ষা করিতে না পারা অত্যন্ত অনুথের বিষয়।

যদি আমার ঘাইবার পক্ষে নিতাম্ভ অমুবিধা না হইত তাহা হইলে আপনার পূর্ব্ব পত্রের উত্তরেই বাইতে স্বীকার পাইতাম, ছইবার অন্মরোধ করিবার জন্ম আপনাকে কট্ট দিতাম না। স্থানাস্তরে যাতায়াত করা অভ্যাস নাই, তন্নিমিত্ত তীর্থবাত্রাও আমার অদৃষ্টে প্রায় ঘটে না। স্বাস্থ্য জন্ম স্থান পরিবর্ত্তনার্থে মধুপুরে

একটি ক্ষুদ্র বাটী প্রস্তুত করিয়াছি, কিন্তু এত নিকটেও বংসরে এক বার ষাইতে পারি না, এ বংসরও যাওয়া হয় নাই। শরীরের অবস্থা একণে যেরপ, তাহাতে যথানিয়মে চলিতে হয়, একটু অনিয়ম হইলে অস্কৃত্বতা হয় এবং স্থানাস্তরে যাইতে হইলে কিঞ্চিৎ অনিয়ম অনিবার্য। এই সমস্তই যাইতে অনিচ্ছার প্রধান কারণ। এতদ্যতীত বর্ত্তমান স্থলে আমার অমুপস্থিতিতে কোন ক্ষতি হইবে না। আপনার অকুষ্ঠিত ও অক্কত্রিম যত্নে ও অপরিসীম বদাস্ততায় এবং অসংখ্য স্থযোগ্য ব্যক্তির সহকারিতায়, সাহিত্য সন্মিলনের কার্য্য স্থচাক্রমণে সম্পন্ন হইবে সন্দেহ নাই। আপনি লিথিয়াছেন, আমি যাইতে অস্বীকার হইলে আপনি য়য় আসিয়া আমাকে লইয়া যাইবেন। আমি যদিও আপনার আহ্বানে যাইতে অক্ষম, কিন্তু সে আহ্বান যে কতদ্র আন্তরিক ও আগ্রহপূর্ণ তাহা বুবিতে অক্ষম নহি। এরপ আন্তরিক যত্তের উপর কায়িক উপস্থিতি আর কিছুই যোগ করিতে পারে না। আপনার এত যত্ন সন্ধ্রেও যে যাইতে স্বীকার করিতে পারিলাম না ইহা ইহা নিতান্ত অক্ষমতাপ্রস্কুত্ব, এ কথা নিশ্চিত জানিবেন এবং তজ্জ্ব্য আপনা অপেক্ষা আমি শতগুলে অধিকতর অস্থী হইতেছি। আশা করি আপনি নিজগুণে আমার এই অক্ষমতা নিবন্ধন ক্রটি মার্জ্বনা করিবেন। ইতি—

শুভাত্মধাায়ী—শ্রীপ্তরুদাস বন্যোপাধাায়।

তরা কার্ত্তিক শান্তিনিকেতন বোলপুর।

সবিনয় নিবেদন-

আপনাদের সাদর আহ্বানে পরম আপ্যায়িত হইলাম। আমার শরীর মনের অবস্থা তেমন নয় যে আপনাদের আহ্বত মহাত্মাদিগের সহবাসে বিমল আনন্দ সম্ভোগ করিয়া প্রীতিলাভ করিব। আপনাদের সৎসংকল্প অসিদ্ধ হউক্ এই প্রার্থনা ব্যতীত আর কোন কিছুতে আপনাদের কার্য্যে যোগ দেওয়া আমার সাধ্যাতীত।

ভবদীয়--- শ্রী বিজেক্সনাথ ঠাকুর।

19, Store Rd.

Balliganj

22nd October.

সবিনয় নিবেদন-

আপনার নিমন্ত্রণপত্র পাইয়া আপ্যায়িত হইলাম; কিন্তু আমার শরীরের যেরূপ অবস্থা অতদ্র যাইবার কট্ট স্বীকার করিতে সাহস করিতেছি না, আমাকে ক্ষমা করিবেন। প্রার্থনা করি আপনাদের সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্য স্ক্রসম্পন্ন হউক।

বিনীত- এীসত্যেক্তনাথ ঠাকুর।

ঢাকা ৮ই কাৰ্ত্তিক ১৩১৪।

বহুসন্মান বিনয়পূর্বক নিবেদনং---

মহারাঞ্চ বাহাহর, আপনকার অমুগ্রহপূর্ণ পত্রথানি পাইয়া আনন্দে উদ্বেল ও ক্বতার্থন্মন্ত হইয়াছি, কিন্তু আমার অদৃষ্ট মন্দ তাই আজ্ঞাপালনে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছি। আমার আর এখন সে দিন নাই যে, আমি রেলের পথে দ্রস্থানে যাইতে পারি, আত্মীয় স্বজনেরা অমুমোদন করেন কি না, ইহা বুঝিবার জন্ত পত্রের উত্তর দিতে এই তিনটি দিন বিলম্ব করিয়াছি। কিন্তু কেহই অমুমোদন করিলেন না দেখিয়া এবং নিজেও শরীরের অবস্থামুসারে কোন ক্রমেই সাহস পাইলাম না বিলয়া আজি অতি কাতর প্রাণে এই পত্রথানা লিখিতেছি। আপনি উদারহাদয়, মহাশয় পুরুষ, স্বদেশবৎসল সমৃদ্ধদিগের মধ্যে অক্ততম মৃকুটমণি। আপনি ক্বপাদৃষ্টিতে আমার এই অনিজ্ঞাক্ত অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

একান্ত অমুগত—শ্ৰীকালী।\*

ৰেং রঘুনাথ চাটুয্যে ষ্ট্রীট।
 কলিকাতা, ২রা কার্দ্রিক, ১৩১৪ সাল।

भविनम्र निर्वापन-

মহারাজ সর্বাত্যে আমার শ্রীশ্রী পবিজয়ার নমন্বার গ্রহণ করুন। মহাশরের পত্র পাইলাম। চক্রশেথর ভারার নিমন্ত্রণ পত্রও পাইরাছি। বড়ই হঃথিত

পূর্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ লেখক রার শ্রীযুক্ত কালীপ্রসর ঘোব বাহাত্রর এই পত্র লিখিরা পাঠাইরাছেন।

হইলাম, আমি সাহিত্য-সন্মিলনের অধিবেশনে উপস্থিত হইতে সম্পূর্ণ অক্ষম। বিগত ১০ই জুলাই তারিখে আমি রক্তপিত্ত রোগে আক্রান্ত হই। প্রস্রাবের সহিত রক্ত নির্গত হইত। একমাস কাল শ্যাগত ছিলাম। এখন রক্ত আর নির্গত হয় না। কিন্তু ডাক্তার বৈশু সকলেই অধিক চলা ফেরা নিষেধ করিয়াছেন। আমি প্রতিদিন প্রাতে প্রায় হই ক্রোশ করিয়া বেড়াইতাম। তাঁহারা এক ক্রোশের বেশী বেড়াইতে বারণ করেন। এই জন্তু এবার রাজা প্যারীমোহনের পূজার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারি নাই। আমি বড়াই হুঃখিত, মহাশয়ের অক্ষিত সাহিত্য-সন্মিলনে যাইতে পারিলাম না। এই মনঃকট্টই আমার যথেষ্ট দণ্ড। আমার অপরাধ লইরা আর অধিক দণ্ড করিবেন না।

বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি, অধিবেশন যেন সগৌরবে সম্পন্ন হয় এবং উহার উদ্দেশ্য যেন স্মসিদ্ধ হয়। ইতি—

বিনীত-শ্রীচক্রনাথ বস্থ।

কলিকাতা।

#### বহুমানভাজনেযু—

আপনার পত্র পাইয়া সম্মানিত হইলাম। সম্প্রতি আমার কন্সার শরীর অপেকারত স্কম্ব আছে। কিন্তু বহরমপুরে যথন সভা বদিবে সে সময়ে তাহাকে ছাড়িয়া কোথাও যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হইবে কি না এখন হইতে তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। যদি তৎপূর্বেই তাহাকে লইয়া কোথাও বায়ুপরিবর্ত্তনে যাত্রা করিতে হয় তাহা হইলে আমি সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিব না। এই জল্প এবারে আমাকে ক্ষমা করিবেন। অল্প সভাপতি স্থির করিবেন—আমি যদি বাধা না পাই তবে শ্রোতারূপে সভায় যোগ দিতে পারিব। আশা করি আপনি সর্বালীন কুশলে আছেন। ইতি ১২ই আম্বিন সন ১৩১৪ সাল।

ভবদীয়— এরবীক্রনাথ ঠাকুর।

কদমতলা, চুঁচুড়া।

যথাবিহিত সম্মানপুর:সর নমস্কার নিবেদনমিদং—

আমার পিতা শ্রীযুক্ত অক্ষরচন্দ্র সরকার মহাশয়কে আপনি কাশিমবাঞ্চারে প্রাদেশিক সাহিত্য-সন্মিলনের অধিবেশনে উপস্থিত থাকিবার জন্তু অমুরোধ করিয়াছেন। তিনি যেরূপ পীড়িত হইয়াছিলেন এবং এখনও যেরূপ হর্বল আছেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে সভায় উপস্থিত হওয়া অসম্ভব। আপনার অমুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না,—এইজন্ত তিনি অত্যন্ত হংখিত হইয়াছেন। স্কুত্ত হইলে, অন্ত সময়ে আপনার সহিত সাক্ষাত করিয়া, আপনার আহ্বানের গৌরব রক্ষা করিবেন। ইতি—৯ই কার্ত্তিক, ১৩১৪ সাল।

কলিকাতা।

#### বছমানভাজনেযু-

আমার কন্সার শরীর অপেক্ষাক্তত ভাল থাকায় আপনাদের সাহিত্য-সন্মিলনের আমন্ত্রণ আনন্দের সহিত স্বীকার করিয়া লইলাম। ১৭।১৮ই কার্ত্তিকের অধিবেশনে যোগ দিবার জন্ম প্রস্তুত হইব। আমাকে বে সম্মানের পদে আহ্বান করিতেছেন, সেজস্ম আমার ক্বতজ্ঞতা গ্রহণ করিবেন। ইতি—২৪শে আম্বিন, ১৩১৪ সাল। ভবদীয়—শ্রীরবীক্রনাথ ঠাকুর।

### এই সন্মিলনীতে ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের "মুর্শিদাবাদের প্রত্নতন্ত্ব, ইতিহাস ও সাহিত্য" শীর্ষক পঠিত প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত

মূর্শিদাবাদের প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা করিতে হইলে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের সম্বন্ধে কিছু বলিতে হয়। কারণ বৈষ্ণবধর্ম হইতেই বাঙ্গলায় প্রাচীন সাহিত্যের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। মহাপ্রভুর পর ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীনিবাসাচার্য্য বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্মা প্রচার করেন। সেই সময়ে তিনি মূর্শিদাবাদেও হরিনামের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন। মূর্নিদাবাদের অনেক স্থান তথন হরিনাম-স্রোতে ভাসমান হইত। জ্রীনিবাসাচার্য্যের শিয়দ্বর রামচক্র ও গোবিন্দ কবিরাক্ত সংস্কৃত ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় কবিতা রচনা করিয়া প্রাসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। মূর্নিদাবাদের তেলিরা বুধুরিতে তাঁহাদের বাসস্থান ছিল। রামচন্দ্র কবিছের জন্ত উপাধি পাইয়াছিলেন। পদক্ষলতিকায় তাঁহার কোন কোন পদের উল্লেখ দেখা যায়। স্মরণদর্পণ নামে তাঁহার এক গ্রন্থ ছিল এবং বঙ্গজন্ত নামক গ্রন্থে তিনি মহাপ্রভুর পূর্ব্ধবন্ধভ্রমণ সম্বন্ধে অনেক বিবরণ প্রকটিত করিয়াছিলেন। রামচক্রের কনিষ্ঠ গোবিন্দ কবিরাজ পদ-রচনার জন্ম অধিকতর খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন. তিনি শ্রীনিবাদাচার্য্যের আদেশে শ্রীক্ষটেতন্য লীলা বর্ণনা করিয়া কবিরাজ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্থললিত পদাবলী বৈষ্ণব গায়কগণকর্ত্তক সর্বব্র গীত হইত। বাক্ষণা পদাবলী ব্যতীত তিনি সংস্কৃত ভাষায় সঙ্গীতমাধব নামক নাটক ও কর্ণামূত নামক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। রামচক্র ও গোবিন্দ ব্যতীত মুর্শিদাবাদের বংশীদাস, চৈতক্ত দাস, গোকুল দাস ও হরিরামাচার্য্যও প্রাসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। খুষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মূর্শিদাবাদের মালিহাটিবাসী যহনন্দনদাস পয়ার রচনায় সকলের নিকট খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার রচিত কর্ণানন্দ, গোবিন্দলীলায়ত, বিদগ্ধমাধব, শ্রীক্রফকর্ণায়তের পয়ারই প্রসিদ্ধ। ভদ্তির তাঁহার স্থলনিত পদাবলী তাঁহাকে অমর করিয়া রাথিয়াছে।

উক্ত শতান্দীর শেষভাগে মূর্শিদাবাদ প্রদেশে একজন বৈশুব পণ্ডিত প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তাঁহার নাম বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী। বিশ্বনাথ অনেক সময় সৈদাবাদে

অবস্থিতি করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কোন কোন গ্রন্থ সৈদাবাদে লিখিত হয়।
বিশ্বনাথ শেষজীবন বৃন্দাবনে ধর্মালোচনায় ও গ্রন্থলিখনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।
তাঁহার ক্রায় পণ্ডিত বৈষ্ণব সমাজে অল্লই দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহার সমস্ত গ্রন্থই
সংস্কৃতে রচিত, তবে তাঁহার রচিত অনেক বাদলা পদাবলীও আছে।

নববৈষ্ণবধর্ম যথন বঙ্গভূমিতে প্রচারিত হয়, তথন ইহা মুসন্মানগণকেও আকর্ষণ করিয়াছিল। মুর্নিদাবাদের একজন ফকীর এই ধর্মের রসাম্বাদ করিয়া,ছিলেন, তাঁহার নাম সৈয়দ মর্জুজা। ইহাঁর পূর্ব্বপূক্ষণণ উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে সমাগত হন। মর্জুজা জঙ্গীপুরের বালিঘাটায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুসন্মান ফকীর হইয়া হিন্দু বৈষ্ণবধর্ম ও তান্ত্রিক ধর্মের প্রতি আস্থাবান ছিলেন। তাঁহার রচিত অনেক স্থন্দর স্থন্দর পদাবলী দেখিতে পাওয়া যায়, একটি পদের ভণিতা এই—

"সৈয়দ মর্জ্ব ভালে, কাহুর চরণে, নিবেদন শুন হরি। সকল ছাড়িয়া, রহিত্ব তুরা পায়ে, জীবন মরণ তরি।"

ইহা কোন মুসন্মানের রচিত বলিয়া বোধ হয় না। ছাপঘাটিতে মর্জুঞার সমাধি আছে।

খৃষ্ঠীয় অন্তাদশ শতান্দীর প্রথমভাগে মুর্শিদাবাদ প্রদেশে ছইজন বৈষ্ণব মহাপুরুষ অপার কীর্ত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের একজনের নাম নরহরি দাস, দ্বিতীয় রাধামোহন ঠাকুর। নরহরি জন্ধীপুর উপবিভাগের পাণিশালা নশীপুর নামক স্থানে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জগলাথ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিশ্ব ছিলেন। নরহরি বিশ্বনাথের পবিত্র চরিত অনুসরণ করিয়া আপনাকে ধক্ত করিয়া ছিলেন। ভক্তিরত্বাকর গ্রন্থে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। চৈতক্তচরিতামূতের পর এমন সংস্কৃত ও বাঙ্গলায় পাণ্ডিত্যুক্ পরিচয় পাওয়া যায়। চৈতক্তচরিতামূতের পর এমন সংস্কৃত ও বাঙ্গলায় পাণ্ডিত্যুপূর্ণ বৃহৎ গ্রন্থ বৈষ্ণবাহিত্যে দৃষ্ট হয় না। তাঁহার নরোত্তমবিলাসও উল্লেখযোগ্য। তদ্ভিয় গৌরচরিত্র-চিন্তামণিতে তিনি মহাপ্রভুর চরিত্র বর্ণনা করিয়াছিলেন। গীতচক্রোদয়ের স্থললিত গীতাবলী তাঁহার কবিন্ধের যথেষ্ট পরিচয় দিয়া থাকে। রাধামোহন শ্রীনিবাসাচার্য্যের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। মালিহাটিতে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার ক্রায় পণ্ডিত বৈষ্ণব সমাজে ত্র্লভ। তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ পদামৃতসমৃত্র তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। ইহাতে অক্তাক্ত কবির পদাবলীর সহিত তাঁহারও অনেকণ্ডলি পদাবলী

গ্রথিত হইরাছে। রাধামোহন পদামৃতসমৃদ্রের সংস্কৃত টীকা করিরা বন্ধভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। মহারাজ নন্দকুমার রাধামোহনের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি নন্দকুমারকে শ্রীনিবাসের পূজিত মহাপ্রভুর তৈলচিত্র প্রদান করিয়াছিলেন। অভাপি তাহা কুঞ্জঘাটার রাজধানীতে বিভ্যমান আছে।

ইহার পর মূর্শিদাবাদ প্রদেশে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যের দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হয় ন। ক্রমে ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব স্থাপিত হইলে ক্রমে যে নব বন্ধ-সাহিত্যের অভ্যুদর হয়, মুর্শিদাবাদেও তাহা ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হয়। প্রথমতঃ মুর্শিদাবাদে যে সমস্ত সংবাদপত্র প্রচারিত হইয়াছিল, আমরা প্রথমে তাহারই উল্লেখ করিতেছি। ১৩০৮ খুষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ হইতে একখানি ইংরেঞ্জি সংবাদপত্র প্রচারিত হয়, তাহার নাম "The Murshidabad News." তাহার পর রাজা ক্রফনাথের যত্নে মুর্শিদাবাদ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কিছুকাল পরে উহা উঠিয়া যায়, পরে আবার পুন: প্রকাশিত হইয়া অনেক দিন পর্যান্ত প্রচারিত হইয়াছিল। ইহার পর ভারতরঞ্জন ও মাধুকরী নামক সংবাদপত্র প্রচারিত হয়। মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধিও অনেক দিন চলিয়াছিল। বর্তুমান সময়ে প্রতিকার ও মুর্শিদাবাদ হিতৈষী প্রকাশিত হইতেছে। সংবাদপত্রের পর মাসিক পত্রের উল্লেখ করা যাইতেছে। আচার্য্য চন্দ্রশেধর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত মাসিক সমালোচক কয়েক বৎসর বহরমপুর হইতে প্রকাশিত হয় সেই সময়ে থেয়াল নামে একথানি পাক্ষিক পত্ৰও বাহির হইত। এক্ষণে মহারাজ মণীক্রচক্রের ঐকান্তিক যত্নে উপাসনা প্রকাশিত হইতেছে। আচার্য্য চক্রশেখরই উহার সম্পাদক। কণিকা নামে আর একথানি মাসিক পত্রও চলিতেছে।

#### মুর্শিদাবাদে বাঙ্গলা সাহিত্যের চর্চ্চা ও অনুশীলন

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মুর্শিদাবাদে নব সাহিত্যচর্চারও অভাব ছিল না। ৩০।৩৫ বৎসর পূর্বে বহরমপুরে এই সাহিত্যচর্চার অত্যন্ত ধূম পড়িয়া বায়। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অক্ষয়চক্র সরকার বাহা লিথিয়াছেন, আমরা এম্বলে তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি।

"তথন বহরমপুরে বাঙ্গলা সাহিত্যচর্চার বড় স্থবিধা ছিল। ডাব্ডার রামদাস সেনের বাড়ী সেইথানে, তাঁহার লাইত্রেরীতে বিস্তর বাঙ্গলা ও সংস্কৃত পুস্তক ছিল,

আর ভারতবর্ধের সংস্ট ইংরেজি পুত্তকও বিত্তর ছিল। বাল্লাভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসলেথক পণ্ডিত রামগতি স্থায়রত্ব বহরমপুর কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক ছিলেন। পূর্ব্ধে বলিয়াছি, পিতৃদেব ঘূরিয়া ফিরিয়া বহরমপুরেই আসিয়া থাকিতেন। বাল্লার ইতিহাসলেথক রাজক্বফ মুখোপাধ্যায় এই সময়ে বহরমপুরেই ওকালতী করিতেন। রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাত্বর এই সময়ে এই বিভাগের পোষ্ট্যাল ইন্ম্পেক্টর ছিলেন। প্রসিদ্ধ ব্যাকরণকার লোহারাম শিরোরত্ব মহাশয় বহরমপুর নর্ম্ম্যাল স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন। আর আমি আসার কিছুকাল পরেই—পিগুস্কেন পিগুশেষ স্বয়ং বিছমচন্দ্র অন্থতর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া গেলেন। স্ক্তরাং এ সময়ে বহরমপুরে বাঙ্গলাচর্চ্চার মাহেক্দ্র যোগ বলিতে হইবে। আমি মাহেক্র্ম্কণের স্বযোগ অবহেলা করি নাই।

"আমি বহরমপুরে প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছু পূর্ব্বেই জব্ধ কাছারির সেরেস্তাদার মহাশরের ঘরে একটি নবরত্ব সভা প্রতিষ্ঠিত ছিল। \* \* \* এই সভার বিক্রমাদিত্য ছিলেন—জব্ধ সাহেবের সেরেস্তাদার বৈকুণ্ঠনাথ নাগ। সে ঘরটি তাঁহারই ঘর। বহরমপুরের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রামাচরণ ভট্ট বেতাল ভট্ট, বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন (জাতিতে বৈশ্ব) স্থতরাং ধন্ধস্তরি, বহরমপুরের সরকারী উকীল দীননাথ গাঙ্গুলী ক্ষপণক, বোধকরি তিনি একটু রাগী ছিলেন মনে করিয়া তাঁহাকে এই সম্মান দেওয়া হইবে। স্থনামপ্রসিদ্ধ গুরুদাস বাবু তথন বহরমপুরের আইনাধ্যাপক ছিলেন, অবশ্ব গুকালতীও করিতেন, তিনি ছিলেন বরন্ধচি, আর পিতৃদেব—কালিদাস। ভোরপুর আসরে যথন নবরত্ব সভা জমকাইয়া বসিয়া আছেন, তথন আমি ওকালতি করিতে গোলাম। কোন বেকান্দি ছিল না যে আমি প্রবেশ করিতে পারি, অথচ নবরত্ব সভা আমার সহিত সম্পর্ক রাথিতে উৎস্ক হইলেন। আমাকে উৎকট বিকট সম্মানের পদ প্রদন্ত হইল, আমি হইলাম—রাক্ষস, আমি সমস্থা দিতাম, নবরত্ব পূরণ করিতেন।"

বৃদ্ধিচন্দ্র বহরমপুরে আসিলে রামদাস ও অক্ষয়চন্দ্রের চেষ্টার বঙ্গদর্শন প্রচারিত

বন্ধদর্শনে ও অক্সাম্থ পত্রিকায় দিখিত প্রত্নতন্ত্বসম্বন্ধীয় প্রবন্ধ সংকলিত হইরা রামদাসের ঐতিহাসিক রহস্ত, রত্মরহস্ত নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রত্নতন্ত্বে তিনি যে ভারতে ও ইউরোপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় এ স্থলে দেওয়া

নিশুয়োজন। তৎপূর্ব্বে তিনি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত কবিতালহরী, চতুর্দ্দশপদী কবিতামালা প্রভৃতি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। ইহার পরই আর একজন মূর্শিদাবাদ হইতে বীণাঝঝারে বঙ্গসাহিত্যলক্ষীকে পুলকিত করিয়া তুলিলেন। তাঁহার নাম আচার্য্য চক্রশেথর। এইখান হইতে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গলার ইতিহাস ও আরো কোন কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়ছে। বাঙ্গলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক মহারাজ মণীক্রচক্রের চেষ্টায় বৈষ্ণব-সাহিত্যও প্রচারিত হইতেছে।

# এই সাহিত্যসন্মিলনে আচার্য্য রামেন্দ্রস্থন্দর ত্রিবেদী কর্ত্তৃক পঠিত প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত

যাঁহার উন্তোগে ও আহ্বানে আমরা আজ এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কাশীমবাজার নগরে উপস্থিত হইয়াছি, বলা বাহুল্য, এই কার্য্যের সফলতার জন্ত মুখ্যতঃ আমাদিগকে তাঁহারই মুখের দিকে তাকাইতে হইবে। তাঁহার নেতৃত্ব বিনা কার্য্য সম্পন্ন হইবার নহে। বঙ্গীন-সাহিত্য-পরিষদের এই প্রস্তাবে আমি তাঁহার অমুমোদন ও সহামুভূতি প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহার নেতৃত্বে মুর্শিদাবাদের আতিথ্যলাভে বঙ্গীয় সাহিত্য-সন্মিলন আজ অতৃল আনন্দ লাভ করিতেছেন; কিন্তু সেই আনন্দের অভান্তরে দারুণ ব্যথার চিহ্ন প্রচ্ছন্নভাবে অন্ধিত বহিয়াছে। গত বংসর আমরা আতিথ্যলাভের আনন্দভোগের জন্তু আরোজন করিতেছিলাম; নিচুর বিধাতা অকম্মাৎ বজ্র হানিয়া আমাদিগকে সেই আনন্দভোগে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। মহারাজ মণীক্রচন্দ্রের দারুণ শোক বঙ্গের সাহিত্যসেবকেরা বিনাবাক্যে অলীক্বত করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার সম্যক হেতৃও বর্ত্তমান ছিল।

মহিমচক্রের বিনয়মণ্ডিত মুখঞীর সহিত আমার ব্যেরূপ পরিচয় ঘটিয়াছিল, আপনাদের সকলের সেরূপ ঘটে নাই, কিন্তু বঙ্গের এই ছুদ্দিনে তাহার একটি

উজ্জ্বলভম আশার প্রদীপ অকস্মাৎ নিবিয়া গেলে বঙ্গসমাজ যে ভমোমলিন হইয়া যাইবে ইহা স্থাভাবিক !
সাহিত্যিক সমাজ তখন যে ব্যথা পাইয়াছিলেন, সেই ব্যথার চিহ্ন কথঞ্জিৎ
আচ্ছাদিত রাখিয়া আত্ম অতিথিরপে এই সভাক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন । অন্ত
যিনি অরুদ্ধদ মর্ম্মপীড়া মর্মান্থলে সঙ্গোপন করিয়া বঙ্গের সারম্বত সমাজের
অতিথিসংকারে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের বোধ করি প্রয়োজন নাই ; কিছ্ক এই উপলক্ষে আমাদের সমবেদনা ,
জ্ঞাপন না করিলে আমাদের ধর্মহানি হইবে।

বন্ধীয় সাহিত্য-পরিষদের এই আকাজ্জার অমুমোদন করিয়া বন্ধীয় সাহিত্যসন্মিলন যদি এই সময়ে মাতৃমন্দির নির্মাণবিষয়ে মহারাজের সহকারিতা প্রার্থনা
করেন, তাহা হইলে আশা করি আমাদের এই সময়ের অমুপোযোগী ধৃষ্টতা মার্জিত
হইবে। হাদরের মর্মান্থলে যে আগুন জ্বলিয়া থাকে, তাহার নির্মাণণ মামুষের সাধ্য
কি না তাহা জানি না, তবে পুণ্য-কর্মের জাহুবীবারি তাহাকে কতকটা শাস্ত
রাথিতে পারে। এই সারস্বত সন্মিলনের আহ্বানে নেভূত্ব গ্রহণ করিয়া মহারাজ্প
যে পুণ্যকর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার শোকবহ্নির উপর শান্তিবারি নিক্ষেপ
করিতে পারে। মাতৃমন্দিরের প্রতিষ্ঠাকে আমি পুণ্যতম কর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা
করি। মহারাজের যদি ইহা অমুমোদিত হয় এবং তিনি যদি অগ্রণী হইয়া বঙ্গের
জনগণকে সাহায্যার্থ আহ্বান করেন, তাহা হইলে মহারাজের নিত্যান্মন্তিত সহস্র পুণ্য
কর্মের মধ্যে এই পুণ্যতম কর্ম্ম তাঁহার অস্তরের বিয়োগব্যথার অপনোদনে সমর্থ
হইবে, ইহাই বিধাতার নিকট প্রার্থনা করিয়া আমি আপনাদিগকে সাহিত্য সন্মিলনের
কর্ম্বরিনির্মে প্রবৃত্ত হইবার জন্ম আহ্বান করিতেছি।

#### ভারতের সাধনা (পৌষ, ১৩৩৬)—

# ম্মৃতি-তর্পণ

ভারতীয় সাধনার প্রতীকমূর্ত্তি, বঙ্গীয় সভ্যতার চরম ফল, বঙ্গজ্ঞননীর স্থসস্তান, হিন্দু সমার্জের নেতা মহারাজ কাশিমবাজার মর্ব্তভূমি পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, ইহা ধারণা করাও কঠিন। কারণ তাঁহার সহিত গত পাঁচ বংসর ধরিয়া ভারতের সাধনা পুনঃ প্রতিষ্ঠার যাবতীয় শুভ অমুষ্ঠানসমূহ এরপ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ও জড়িভ যে তাঁহার অভাবে সেই সকলেরও অন্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয়। তাই তাঁহার তিরোভাব সহসা মন ধরিতে চায় না। তাঁহার দেহ পঞ্চভূতে মিলিত হইলেও তাঁহার ভিন্ন অবিনশ্বর আত্মা যাহা অচ্ছেছ, অক্লেছ এবং অশোচ্য তাহা চিরদিনই জগতের মঙ্গলকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবে; তাঁহার বিলোপ সম্ভবে না।

আর তিনি মর্ত্তধামে তাঁহার মহান্ ও উদার প্রাণের যে ছাপ রাথিয়া গিয়াছেন সেই ছাপ যতদিন ভারতের সাধনার ও বঙ্গের সভ্যতার অক্তিত্ব লোপ না হয় ততদিন মুছিয়া যাইবে না। সেই জন্মই তাঁহার দেহত্যাগ মন ধরিতে চাহে না। ভারতের শিক্ষাদীক্ষার প্রতি তাঁহার কিরূপ শ্রদ্ধা ছিল, তাহা তাঁহার সহিত যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট নহেন তাঁহাদের পক্ষে বুঝা কঠিন। কারণ এ বিষয়ে তাঁহার অকাতর মুক্তহত্তে অপরিসীম দান ও প্রাণপাত পরিশ্রমও কেবলমাত্র তাঁহার অন্তরের সামান্ত অংশমাত্র বিকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

এই বৃদ্ধ বয়সেও এ বিষয়ে তাঁহার যৌবনস্থলত উৎসাহ ও উন্তম, তদালোচনায় গভীর চিন্তা, তদ্বিয়ে প্রগাঢ় অমুরাগ এবং উহার শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে অবিচলিত বিশ্বাস যাঁহারা লক্ষ্য করিবার অবসর পান নাই তাঁহারা তৎপ্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধার বিষয় সম্যক্তাবে বৃথিতে পারিবেন না।

বন্ধবিচ্ছেদ রহিত করিবার চেষ্টায় জাতীয় জীবনের প্রথম স্পান্দন দেখা গিয়াছিল। তাহার ফলে জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যে উন্মোগপর্ব আরম্ভ হইয়াছিল
তাহাতে তিনি একজন প্রধান অধিনায়ক ছিলেন। নানা কারণে জাতীয় শিক্ষা
পরিষদের সহিত তাঁহার মতের মিল না হওয়ায় তিনি স্বয়ং অপরিমিত অর্থব্যয়ে
বন্ধীয় ভবিষ্যছংশীয়গণের আর্থিক উন্নতি-সাধনকরে মহারাজ কাশিমবাজার

পলিটেকনিক্ প্রভৃতি অনেক শিক্ষায়তন স্থাপন ও সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছিলেন। অপরদিকে জাতির প্রকৃত কল্যাণ সাধনার্থে রঁটি ব্রহ্মচর্য্য বিষ্যালয় স্থাপন করত তের বৎসরকাল অপরিসীম অর্থব্যয়ে উহা পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। ইহা তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। উহাকে স্থসংস্কৃত ও স্থপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াসে এবং সাধনামূলক শিক্ষাবিস্তারের জন্ম তাঁহার তিরোধানের পূর্ব্বমূহূর্ত্তকাল পর্যান্ত তিনি কিরূপ কঠোর পরিশ্রম ও চেষ্টা করিতেছিলেন তাহা সে বিষয়ে তাঁহার সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলাম বলিয়াই আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

জাতীয় সাধনামূলক শিক্ষা প্রচলনকল্পে প্রারম্ভিক সাধারণ সভা হইতে তাহার মহাদায়িত্বপূর্ণ সভাপতির পদে বৃত হইয়া তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তজ্জন্ত কিরপে প্রয়াস করিতেছিলেন তাহা আমরা অস্তরে অস্তরে অস্তত্ত করিতেছি। যেদিন তিনি ঐ পদে বৃত হন সেইদিন সেই সভায় তাঁহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছিল "কেবল যে তিনি ধনবল ও উচ্চপদবীগুণেই এই সভার অধিনায়কত্ব করিবার উপযুক্ত তাহা নহে, পরস্ত দেশের সকল প্রকার মঙ্গলাম্চানের অগ্রণী, মহাপ্রাণ এবং বর্ত্তমান সময়ে এদেশে ব্রহ্মচর্য্যমূলক জাতীয় শিক্ষার সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক বিলয়াই তিনি এই পদ অধিকার করিবার সম্যক্তাবে যোগ্য।" ইহা অক্ষরে সত্য এবং ইহা যে কত বড় সত্য তাহা এক্ষণে তাঁহার অভাবেই আমরা ভাল করিয়া বৃথিতে পারিতেছি।

আজ পনর বংসর পূর্ব্বের একটি ঘটনা মনে পড়ে। তথন তিনি মধুপুরে থাকেন। তথা হইতে প্রাতের ট্রেণে রওনা হইরা জেসিডি ষ্টেসন হইতে ১১ মাইল কাঁচা রাস্তার পথে একটি সামান্ত ভাড়াটিয়া অশ্বধানে একস্থানে ব্রহ্মচর্য্য বিভালয় স্থাপনের চেষ্টায় উৎসাহ দিবার জন্ত কত ছঃসহ কট হাসিমুখে সহু করিয়াছিলেন তাহা আমাদের মনে জাজ্জলামান রহিয়াছে।

তাঁহার দানশৌগুতার কথা সর্বজনবিদিত। তাহার উল্লেখ বা আলোচনার প্রয়োজন অন্ন। কিন্তু তাঁহার দাতাকর্ণের মতন দানের আন্তরিকতার কথা উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। অনেকের দানের মধ্যেই আত্মগরিমার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাব লুকান্বিত থাকে। এমন করিয়া আত্মপর-প্রভেদবিহীন দান জগতে বিরল। তিনি যে তাঁহার কিছু অপরের জন্ত দিতেছেন, এভাব তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। তিনি মনে করিতেন যে, তাঁহার যাহা কিছু আছে তাহা সকলেরই। তিনি সকলের

মধ্যে বিতরণ করিবার জন্মই বসিয়া আছেন। সেইজন্ম তাঁহার দান দেশ কাল পাত্র-ভেদে প্রযুক্ত হইতে পারিত না এবং প্রবঞ্চকগণের হস্ত হইতে সকল সময় রক্ষা পাইত না।

এই কথার উল্লেখ করিতে যাইয়া তাঁহার সরল বিশ্বাসের কথা স্বতঃই মনে উদয় হয়। তাঁহার বালস্থলভ সরল বিশ্বাস এত প্রবল ও এত গভীর ছিল যে, তাহার ফলে বার বার বঞ্চিত হইয়াও তাহাতে তিনি কথনও ক্ষুণ্ণ হন নাই।

তাঁহার সকল গুণাবলী উল্লেখ করিতে যাইলে একটী বৃহৎ পুস্তক হইয়া যাইবে। তাহা করার উদ্দেশ্য এখন আমাদের নাই। বিশেষতঃ তাঁহার অভাবে এখন আমরা এমন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি যে, তাহা করাও আমাদের পক্ষে এক্ষণে সম্ভব নহে। ভবিশ্যতে ধারাবাহিকরপে তাঁহার জীবনকাহিনী বিবৃত করিবার বাসনা রহিল।

এক্ষণে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ থাকার ফলে যে কয়টী বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে পারা গিয়াছে, তাহারই উল্লেখ করিয়া ক্ষাস্ত থাকিতে হইবে।

তাঁহার অমায়িকতা সর্বজ্বনবিশ্রুত। আমাদের মনে আছে যে, যখন কাশিমবাজার রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন (সে প্রায় পর্টিশবংসর পূর্বের কথা) তথন তিনি
তাঁহার প্রিয়তম স্থহদ্ স্বর্গীয় পশুপতিনাথ বস্থ মহাশয়ের বাটীতে নাচের সভায়
নকীব ফুকরণাদিগণের সহিত রাজশোভাষাত্রায় উপস্থিত হন। তথন আমাদের
আশক্ষা হইয়াছিল যে, এইবার হয়ত তাঁহার এতদিনের অমায়িকতা লুপ্ত হইতে চলিল,
কিন্তু আমাদের সে আশক্ষা যে অমূলক তাহা বার বার লক্ষ্য করিয়া তাঁহার
অমায়িকতার মুগ্ন হইয়াছি। ইহা ক্রত্রিম নহে, তাঁহার স্বভাবজাত এবং আন্তরিক
উদারতার ফল।

কি ধনী কি নিধ'ন, কি বিদ্বান্ কি মূথ', কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, সকলের পক্ষে তাঁহার দার সমানভাবে সকল সময় উন্মূক্ত থাকিত এবং সকলকেই তিনি সমাদরে আপ্যায়িত করিতেন।

"বিভাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব স্থপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥"

এই শ্লোকে যে সমত্বভাবের লক্ষণ দেখা যায়, তাহা তিনি জীবনে উপলব্ধি করিতে পারিয়া এবং ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে তাহা সম্যক্রপে প্রয়োগ করিয়া ধন্ম হইয়া গিয়াছেন।

আর একদিনকার কথা মনে হয়। একদিন একজন সন্ন্যাসীকে তাঁহার জিতেন্দ্রিয়তার কথা উল্লেখ করিতেছিলাম। তিনি তহুত্তরে বলিলেন যে, সংসারে থাকিয়া জিতেন্দ্রিয়তার বিষয় যদি দেখিতে চাও তাহা হইলে মহারাজ কাশিম্বাজারের জীবন লক্ষ্য করিও। ধনী সম্প্রদায়ের যে দোষ তাহা তাঁহাকে কথনও স্পর্শ করে নাই। তিনি প্রীরামচন্দ্রের ভায় চিরজীবন একপত্মীক এবং বিবাহিত জীবন শাস্ত্রান্থমোদিত ব্যবহার দারা সংযত করিয়া, বিবাহ যে সংযমের জন্ম ভোগের জন্ম নহে ইহা সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। ধন্ম তিনি এবং ধন্ম তাঁহার দেশের সাধনা, বাহার ফলে এরপ আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বাঙ্গালীর সভ্যতায় বৈশ্বব ও তান্ত্রিক সাধনার অপূর্ব সন্মিলন ঘটিয়াছে। তাঁহার জীবনেও ইহার অপূর্ব সমন্বর দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। বৈশ্বব ধর্ম্মসাহিত্য প্রভৃতির জন্ম তাঁহার কীর্ত্তির উল্লেখ করিতে যাইলে লেখনী বিশ্রাম পাইবে না এবং এমন কিছুও লিখিতে পারিব না যাহা সকলের জানা নাই। সেইজন্ম তাহার উল্লেখেও বিরত থাকিতে হইল।

কেবলমাত্র ধর্মজীবনের একটী ঘটনা উল্লেখ করিয়া আজ আমাদের শ্রদ্ধা তর্পণাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি। সকলের বিদিত নাই যে, তিনি প্রতিপদ হইতে মহালয়ার দিন পর্যান্ত কি শ্রদ্ধাপ্ত চিত্তে তাঁহার সায়দাবাদ রাজপ্রাসাদবাহিনী জাহুবীবক্ষে তর্পণ কার্য্য সমাপন করিতেন। এবার তাঁহার শরীর ভাল ছিল না, তথাপি তাহা হইতে তিনি বিরত হন নাই। কে জানে, হয়ত কাল এই অবসরে প্রচ্ছেন্নভাবে তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিয়াছিল। যদি তাহা সত্য হয় তবে ইহা বুঝা যাইবে যে, তিনি ভারতীয় সাধনা অক্ষুগ্গ রাখিবার জন্মই জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। এই তর্পণ কার্য্য শেষ করিয়া কাশিমবাজার রাজবাটীতে প্রত্যাগত হইয়া নবরাত্রি উৎসব সম্পন্ধ করিবার জন্ম নম্ব দিন সঙ্কল্ল করিয়া দেবীমাহাত্ম্য শ্রিশী৮চণ্ডী পাঠ করিয়া ভগবতীর আরাধনা কিরপ ভক্তিভাবে করিতেন তাহা তাঁহার নিকট আত্মীয়গণ ব্যতীত অপরের কাছে হ্ববিদিত নহে। ধন্ম মহারাজ্ব কাশিমবাজার, ধন্ম বৈষ্ণবেদবক, ধন্ম মারের সন্তোন।

তাঁহার বিষয় উল্লেখ করিতে যাইলে তাঁহার শেষ সাধারণ কার্য্যের কথাটী স্বতঃই মনে হয়। তিনি ভারতের সাধনার ঘোর অনিষ্টকর আত্মসম্মানের বিষয় হানিকর সন্দাবিলের প্রতিবাদ করিতে যাইন্না সেদিন কলিকাতা টাউন হলে বিশেষভাবে

লান্থিত ও অপমানিত হইয়াছিলেন। সেইভাবে স্কোবেলের সহবাস-সন্মতি বিষয়ক বিলের প্রতিবাদ করিতে যাইয়া আর একজন মহাপুরুষ ৺তার রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ও লান্থিত ও অপমানিত হইয়াছিলেন। পার্থক্য এই যে তিনি বিদেশীর ইংরাজ কাউজ লরদের নিকট, আর ইনি অর্বাচীন দেশবাসীর নিকট এরূপ হইয়াছিলেন। উভরেই এই অপমান ও লান্থনা অয়ানবদনে ও ক্ষীতবক্ষে সহু করিয়া ভারতীয় সাধনার গৌরব রুদ্ধি করিয়াছেন। কিন্তু ধিক্ দেশবাসী! তোমরা তাঁহার মর্ব্যাদা রাখিতে না পারিয়া নিজেদেরই অপক্রইতার পরিচয় দিলে! যদি তাহা দ্র করিতে চাও, তাহা হইলে পশ্চিমদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া একবার পূর্ব্বমুখী হইয়া এই যোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর এবং দেশের উদ্ধার ও জগতের মঙ্গল সাধনে রত হও।

প্রবাসী (অগ্রহারণ, ১৩৩৬)—

# मराञ्च मनीक्राठक ननी

জগতে জন্ম হয় অনেক মামুধের, মৃত্যুও হয় অনেকের। কিন্তু মণীক্রচক্ত নন্দীর মত মামুধের আবির্ভাব ও তিরোভাব নিতা ঘটে না।

তাঁহার কথা ভাবিলে প্রথমেই মনে পড়ে, তাঁহার বিরাট দান্যজ্ঞের কথা।
এত বড় দাতা আধুনিক ভারতে দেখা যার না। তিনি জীবিতকালেই এক কোটির
অধিক টাকা দান করিরা গিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, দানশীল পার্সীদিগের
মধ্যেও ইহার মত দাতা দেখা যার না।

তাঁহার দানশীলতার অনেক বিশেষত্ব ছিল। তাঁহার দান কথনও অপাত্রে পড়ে নাই বা কেহ তাঁহাকে ঠকাইরা টাকা লর নাই, এরূপ বলা যার না বটে। কিন্তু তাঁহার মহন্ত এইখানে, বে, উপক্ষত কোন ব্যক্তি অক্বতজ্ঞ হইলেও, তাঁহার দান অহুপযুক্ত ব্যক্তি পাইরাছে জানিতে পারিলেও, কেহ প্রবঞ্চনা করিরা তাঁহার নিকট হইতে টাকা লইরাছে জানিতে পারিরাও তিনি মানবপ্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধানীন বা মানববিদ্বেবী হইরা যান নাই। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তিনি কোমলজ্বদর, দরালু, বিশ্বাসপ্রবণ এবং সংকর্মে উৎসাহী ছিলেন।

তাঁহার দানশীলতার প্রাচীন ও নবীন ভাবের সম্মেলন হইয়ছিল। আগেকার লোকে বে-প্রকার সংকাজের জন্ম দান করা পুণ্যকর্ম মনে করিতেন, তাঁহার সেরূপ দান বিস্তর ছিল; আবার আধুনিক দানশীল লোকেরা বিভাপীঠস্থাপন, দরিদ্র ছাত্রদের ভরণপোষণ, তাহাদের পুত্তকক্রমে সাহায্যদান, পরীক্ষার ফীদান, বিশ্ববিভালয়ে অধ্যাপক নিয়োগের জন্ম প্রভৃত দান, সর্বসাধারণের লাইত্রেরী বা পণ্ডিত-বিশেষের গবেষণা-লাইত্রেরীর জন্ম বহু অর্থদান, দরিদ্র গ্রন্থকারের বহি ছাপাইবার ব্যয়নির্বাহ, বিশ্বৎ পরিষদে ভূমিদান ও অর্থদান, বিশ্বজ্ঞনসম্মেলনের জন্ম অর্থদান, প্রভৃতির জন্ম ব্যয়ও তাঁহার খুব বেশী ছিল।

তিনি জানিতেন ও বুঝিতেন, যে, আমাদের দেশে যে-সব পণ্যশিল্প ছিল, তাহার আনেকগুলি লুপ্ত বা লুপ্তপ্রায় হওয়ায় দেশের দারিদ্রা বাড়িয়াছে, এবং তাহাদের আনেকগুলির জায়গায় বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী পণ্যদ্রব্যোৎপাদনের কারপানা স্থাপিত না হইলে দেশের ধনবৃদ্ধি ও বেকার সমস্থার সমাধান হইবে না। এই কারণে তিনি আধুনিক পণ্যশিল্পক্তেও উত্যোগিতা দেখাইয়া গিয়াছেন এবং প্রভৃত অর্থ এই কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছিলেন। বলের অঙ্কছেদের পর বিদেশী পণ্যবর্জনের জন্ত কলিকাতার টাউন হলে প্রথম যে সভা হয়, তিনি তাহার সভাপতি হইয়াছিলেন।

ক্বমিকার্য্যের উন্ধতির দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল। ক্বমি ও পণ্যাশিল্পে উৎসাহ দিবার জন্ম তিনি প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত করিতেন। ব্যাক্ষস্থাপন, জীবনবীমা কোম্পানী স্থাপন, প্রভৃতি ব্যাপারেও তাঁহার উন্তোগিতা ছিল।

তিনি সর্বসাধারণের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত যত সৎকার্য্য করিয়াছেন ও যত দান করিয়া গিরাছেন, কেহ যন্ত্রের মত তাহা করিয়া গেলেও, তাহারও প্রাশংসা হইত। কিছ মনীক্রচক্র নন্দী ভাঁহার কাতেজর চেটের বড় ছিলেন । তাঁহার মত সকল ধর্মের সাধুলোকদের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ও প্রীতিসম্পন্ধ, নিরহঙ্কার, নম্র, অমায়িক ও অতি ভদ্রলোক কচিৎ দেখা যায়। তাঁহার যে এত ব্যয় হইত, তাঁহার লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ হইয়াছিল, তাহা নিজের বিলাস ও ভোগহুণের জন্ত নহে। তিনি বৈষ্ণব ছিলেন। শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের গুণাবলী তাঁহাতে লক্ষিত হইত। তিনি তৃণাদপি স্থনীচ নিজেকে মনে করিতেন, তরুর মত সহিষ্ণু ছিলেন, নিজে সম্মানপ্রশ্বাসী না হইয়া অন্তকে মান দিতেন ;—তিনি হরিগুণগানের যথার্থ উপযুক্ত ছিলেন। ধক্ত তিনি। ধক্ত তাঁহার বংশ ও জন্মভূমি।

#### ৰাংলার ৰাণী (ঢাকা, ১৪ই নভেম্বর, ১৯২৯)—

# পরলোকে মণীক্রচন্দ্র নন্দী

বাংলার গৌরব দানবীর মণীক্রচক্র নন্দী মহারাজ পরলোক গমন করিয়াছেন।
বাংলার সার্বজনীন ও সার্বজেম অভ্যুদয়ে যে সকল ধনী ধনভাগুার মুক্ত করিয়াছেন—মহারাজ মণীক্রচক্র নন্দী তাঁহাদের সর্বক্রেষ্ঠ। বাংলার এমন কোন
অভ্যুখানের দিক নাই যাহাতে মণীক্রচক্র দান করেন নাই—বাংলার জাতীয়
প্রচেষ্টার সকল স্তরে তাঁহার দানশক্তির পর্য্যাপ্ত পরিচয় রহিয়াছে। 'দানে নিঃম্ব
মণীক্র' কবির একথা অতি সত্য। বাংলার শিল্প-বাণিজ্য সাহিত্য ধর্ম্ম-শিক্ষা
রাজনীতি সকল দিকেই তাঁহার অক্লএম অফুরাগ ছিল, সকল দিকের জন্মই তিনি
মুক্তহন্ত ছিলেন। কাহারো মৃত্যুতে আমরা শোক প্রকাশ করি না, মৃত্যু নাই—
মৃত্যু মিথ্যা। মণীক্রচক্র তাঁহার সাধনোচিতলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন; কিন্তু তিনি
তাঁহার দেশবাসীর অন্তর্ম্মতিপটে চিরজীবী হইয়াই থাকিবেন।

নৰশক্তি (১৫ই নভেম্বর, ১৯২৯)-

# মহারাজা মণীন্দ্র নন্দী

মহারাজ মণীক্র নন্দীর আকস্মিক তিরোধান সমগ্র বাঙালীর অন্তরে গভীর বেদনার সঞ্চার করেছে। সারা বাঙলার মাঝে তিনি একমাত্র রাজা ছিলেন, যিনি জনছিতের জন্ম হহাতে অর্থ দান করে করে নিজে প্রায় নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন। দেশের শিক্ষা, শিরু, সাহিত্য, ধর্ম, পণ্ডিত, অক্ষম সকলের চাই অর্থ। কে দেবে ?—মহারাজ মণীক্র নন্দী। একটা জীবনে এক কোটিরও বেশী টাকা দান করেও তিনি সর্বাদা মনে কর্তেন, কিছুই দান করা হয়নি, কোন অভাবই পূর্ণ করা হয়নি। ঐশ্বর্যের আড়ম্বর তাঁর ছিল না, আকর্ষণ্ড নয়, দেশের লোকদের

খাইরে পরিষে লেখাগড়া শিথিরে ব্যবসা-বাণিজ্যে স্থপ্রতিষ্ঠিত রেখে নিজে ককিরী নিতেও বেন প্রস্তুত ছিলেন। তিনি ছিলেন কলির দাতাকর্ণ, মানবতার জীবস্ত বিগ্রহ—আজ তাঁর আত্মার উদ্দেশ্যে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কর্বছি আর মনে মনে ভাবছি এতথানি উদারতা এতথানি মানবতা নিয়ে আর কি কোন রাজা মহারাজা বাঙালীর হুঃখ হুর্দ্ধশা ঘুচাবার জন্ম সর্বস্থ পণ করবেন ?

### मञ्जीवनी ( ১১ই नज्यत )-

# পরলোকে কাশিমবাজারের মহারাজা

গত সোমবার রাত্রি ১টা ২২ মিনিটের সময় কাশিমবাজারের স্থনামধন্ত মহারাজ মণীক্রচন্দ্র নন্দী তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলাদেশ একজন নিরহন্ধার, বদান্ত, স্বদেশপ্রেমিক, শুদ্ধচরিত্র ব্যক্তিকে হারাইল।

\* \* \* মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছিলেন, মহারাজকে গত ১৯১৫ খৃঃ অব্দ হইতে জানি, তাঁহার দানের খ্যাতি শুনিয়াছিলাম। কিন্তু এখানে আসিয়া জানিলাম তাঁহার বিবিধ দান এক কোটির উপর। কোন পার্শী এত দান করিয়াছেন বলিয়া তো আমার জানা নাই।

গত ১৮৬০ খঃ অন্দে তাঁহার জন্ম হয়। ছই বৎসর বন্ধসে তিনি পিতৃহারা হন। কিন্তু তাঁহার মনের বলে তিনি বাল্যকালেই শিক্ষাও সংচিন্তার প্রতি অমুরাগী হইয়াছিলেন।

কাশিমবাজারের মহারাজা, মহারাজা ক্রফনাথের ভাগিনের, মহারাণী স্বর্ণমরী মণীক্রচক্রের মাতৃশানী। ইহার পিএালর স্থামবাজারে ছিল, বাল্য ও বৌবনের প্রারম্ভ সেই বাটাতেই কাটাইয়া ছিলেন। তিনি বিরাট জমিদারীর উদ্ভরাধিকারী ছিলেন। কিন্তু বাল্যকালে স্থথ সম্পদের মুথ দেখিতে পান নাই। তিনি ধখন হেয়ার স্থলে পড়িতেন তখন আমরা দেখিরাছি, তিনি সামাল্ল বেশেই

বিদ্যালয়ে আসিতেন, দরিদ্র ছাত্রদের সঙ্গে প্রাণ খুলিরা মিশিতেন। মহারাণী স্বর্ণমন্ত্রীর সময়ে তিনি সংসার থাত্রা নির্ব্বাহের জক্ত অতি সামাক্ত অর্থই পাইতেন, স্থতরাং দরিদ্রের যে কিছু ক্লেশ তাহা বেশ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বাল্যকালে তাঁহার বেরূপ শাদাসিদে পোষাক ও চালচলন ছিল উত্তর কালেও তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। দরিদ্রতার মহৎ শিক্ষা তাহার জীবনকে গঠন করিয়াছিল। মহারাণী স্বর্ণমন্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি কাশিমবাজারের জমিদারী লাভ করেন।

গত ৩২ বংসরে এই জমিদারী হইতে তিনি বাদালা ও বাদালার বাহিরে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে এক কোটিরও অধিক টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। অর্থ-করী শিক্ষা, ব্যবসায় স্থাপন, সংসাহিত্যের প্রচার ও বিস্থায়শালনের জন্ম তিনি অকাতরে অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন।

অনেক উচ্চশ্রেণীর গবেষক ও গ্রন্থকন্তা তাঁহার নিকট হইতে অর্থসাহায্য পাইতেন।

বন্ধীয় সাহিত্য সন্মিলনী ১৩১৪ সালে মহারাজের ক:শিমবাজারস্থিত রাজ-বাটীতেই প্রথম অনুষ্ঠিত হইরাছিল। তাহা এখন প্রতি বৎসর বন্ধদেশের নানাস্থানে অনুষ্ঠিত হইতেছে। বন্ধীয় সাহিত্য পরিষদ্ গৃহের স্থান তাঁহারই দান।

প্রদিদ্ধ "বেকলী" সংবাদপত্র যথন মুমূর্ তথন তিনি তাহার একজন প্রধান স্বত্বাধিকারী হইয়া উহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। মৃত্যুকাল পর্যান্ত তিনি বেকলীর স্বত্বাধিকারী ছিলেন। তিনি এবং রায় বাহাছর বৈক্ষ্ঠনাথ দেন বেকল পটারী ওয়ার্কসের সংস্থাপনকর্ত্তা। বাঙ্গালাদেশে চীনামাটির বাসন তৈয়ারীর সর্বপ্রকার উপাদানই আছে কিন্ত উৎসাহ ও অর্থের অভাবে বাঙ্গালাদেশের কেহই চীনামাটির দ্রব্য তৈয়ার করিতে অগ্রসর হয় নাই। বেজল পটারী ওয়ার্কস তাঁহার এক মহৎ কীর্ত্তি। বাঙ্গালা দেশের অনেক ছাত্রই গরীব। বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায় ও শিল্প শিক্ষা প্রদান করিলে অনেক বালক ছাত্রাবস্থাতেই উপার্জ্জনশীল হইয়া বিস্থাচর্চ্চা করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে তিনি বাগবাঞ্জারে পলিটেক্নিক স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। অস্থাবধি তাহা স্বপ্রতিষ্ঠিত আছে।

দেশে শ্রমশিরের উরতির জ্বন্থ তিনি অশেব চেষ্টা ও বহু অর্থ ব্যর করিরাছিলেন। তিনি কলিকাতার কংগ্রেসের প্রথম প্রদর্শনীর উবোধন করিরাছিলেন। বহু দেশীয় কোম্পানীর সহিত তাঁহার যোগ ছিল।

তিনি গত ১৫ বংসর বহরমপুর মিউনিসিপ্যাণিটীর সভাপতি ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল বলীয় ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। নৃতন শাসনতম্ব আরম্ভ হইলে তিনি কাউন্সিল অব ট্রেটে বলীয় জমিদারের প্রতিনিধি নির্বা-চিত হন।

মহারাজের ধর্ম্মের প্রতি আসক্তি বিখ্যাত। ধর্ম্মকার্য্যের জন্ম তাহার দান সামান্ত নহে।

ক্ষমিকার্য্যের উন্নতির জব্য তিনি বহরমপুরের বাঞ্জেটিয়া নামক স্থানে শিল্প ও প্রদর্শনীর বৃহৎ অমুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

তাঁহার বৃহৎ জমিদারীর মধ্যে উচ্চ ও নিমশ্রেণীর বহু বিভালর তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তিনি এমন বিভামুরাগী ছিলেন যে তাঁহার জমিদারীর বাহিরে যে কেহ তাঁহাকে বিভালয়ের পারিভোষিক বিতরণ সভায় নিমন্ত্রণ করিত, তিনি আনন্দের সহিত তথায় গমন করিতেন এবং অর্থ দান করিয়া আসিতেন।

তিনি যে কত সহস্র দরিদ্রের মা বাপ ছিলেন তাহা নির্ণয় করা হুঃসাধ্য, দরি দ্রেরা আজ থথার্থ ই পিতৃমাতৃহীন হইল। তিনি থথার্থ ই বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়া-ছিলেন। দান করিতে করিতে তাঁহার কুবেরের ভাণ্ডার নিঃশেষ হইয়াছিল। তিনি কেবল কুবেরের ভাণ্ডার নিঃশেষ করেন নাই, বহু লক্ষ টাকা ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন। এই ঋণ শোধের জন্ম গিলাণ্ডার আরবুথনট কোম্পানীর হস্তে জমিদারীর ভার অর্পণ করিতে হইয়াছিল। অবশেষে কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের হস্তে তাঁহার বিস্তীর্ণ জমিদারী সমর্পণ করিতে বাধ্য হন। ইহাতে তাহার মনে এই সান্ধনা ছিল যে জন্মভূমিকে নিয়ন্তর হইতে উচ্চতের স্তরে লইয়া যাইবার এবং লোকের হৃঃথ দূর করিবার জন্ম তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন এবং সেই জন্মই পরের হস্তে জমিদারীর ভার অর্পণ করিয়াছেন।

কলিকাতার দরিদ্র রোগিগণ বিনা চিকিৎসায় অনেক সময় মারা যায়। মহারাজা "গোবিন্দ স্থন্দরী আয়ুর্কেদ চিকিৎসাভবন" স্থাপন করিয়া বিশুদ্ধ কবিরাজী ঔষধ দানের স্থব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

বহরমপুর কলেজ আগে গবর্ণমেণ্ট কলেজ ছিল। গবর্ণমেণ্ট যথন উহা উঠাইরা দিবার চেষ্টা করেন তথন মহারাণী স্বর্ণময়ী উহার ভার গ্রহণ করেন, এবং অবশেষে মহারাজ মণীক্রচেন্দ্র নন্দী উহার জন্ম বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। মহারাজা বে

কেবল প্রাচীন বহরমপুর কলেজ রক্ষা করিয়াছেন তাহা নহে, ঐ কলেজে ব্যবসা বাণিজ্য ও উদ্ভিদ্ বিভা শিক্ষার এমন বন্দোবস্ত করিয়াছেন, যাহা অক্স কোন কলেজে নাই। বাক্ষালীদিগকে বিভাদান ও অর্থশালী করাই মহারাজের জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল।

সম্প্রতি ম্যালেরিয়া কমিশন বহরমপুর গিয়াছিল, তথন তাঁহার জ্বর ছিল।
এই জ্বর লইয়াই তিনি তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জ্বন্তু সেথানে উপস্থিত
হইয়াছিলেন। এই সময় তিনি বিশেষ পীড়িত হইয়া পড়েন।

চিকিৎসার্থ তাঁহাকে গত ১ই নবেম্বর (শনিবার) কলিকাতাম লইয়া আসা হয়। প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ মহারাজের চিকিৎসা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার প্রাণ রক্ষা করিতে পারা যায় নাই।

মহারাজ ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। জীবনের মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়া পরলোকে সদ্গতি লাভই করিয়াছেন।

মহারাজের যোগ্যপুত্র শ্রীশচন্দ্র নন্দী তাঁহার পিতার জীবনের বিশুদ্ধতা অবলম্বন করিয়া স্বর্গগত আত্মার আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন।

আনন্দবাজার (২৭শে কার্ত্তিক, বুধবার, ১৩৩২)

# মহারাজ মণীব্রুচব্রু

পরলোকগত ব্যক্তির প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ও সৌজস্ম বশতঃ অনেক সময়
অত্যক্তি বা অতি প্রাশংসা করা হইয়া থাকে। কিন্তু পরলোকগত কাশিমবাজারের
মহারাজ মণীক্রচক্ত নন্দীর সম্বন্ধে সংবাদপত্রাদিতে যাহা লেখা হইতেছে তাহা
কিছুমাত্র অত্যক্তি নয়। অক্স কোন দেশের কোন দানবীরের সঙ্গে আমরা তাঁহার
তুলনা করিব না। আমরা শুধু বলিব, তিনি ছিলেন দাতাকর্ণ। নিজের দেশ ও
জাতির কল্যাণের জন্ম এমন অজস্র দান এ যুগে খুব কম লোকের জীবনেই দেখা
গিরাছে। এদেশে গত ত্রিশ বংসরের মধ্যে এমন কোন জনহিতকর বা দেশহিতকর
অমুষ্ঠান হয় নাই যাহাতে তিনি দান করেন নাই। এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা

সামাজিক প্রতিষ্ঠান নাই বলিলেই হর, যাহা তাঁহার সাহায্য পার নাই। কেহ বাদি তাঁহাকে বুঝাইরা দিতে পারিত যে, এই কাজে দেশের উন্নতি হইবে তাহা হইলেই তিনি মুক্ত হত্তে দান করিতেন। এজন্ত সময় সময় তাঁহাকে প্রতারিত পর্যান্ত হইতে হইরাছে। কিন্তু তাহাতেও তিনি নিরুৎসাহ হন নাই। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার বহুমুখী দানের বিশালতার মুগ্ধ হইরা তাঁহার প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিরাছেন। অন্নদিন পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে মহারাজ মণীক্রচক্রের তৈলচিত্র উন্মোচন উপলক্ষে ভাইসচ্যাজ্যেলার ডাঃ আর্কোহার্ট বলিরাছিলেন, শিক্ষা বিষয়ে এদেশে মহারাজ যে দান করিরাছেন, তাহার তুলনা নাই। একদিকে দীন-তুঃখীর প্রতি তাঁহার অসাধারণ দরা, অন্ত দিকে গভীর স্বদেশপ্রেম—এই তুই ভাব হইতেই তাঁহার এই বিরাট দান সম্ভবপর হইরাছিল।

বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রতি মহারাজের অক্কৃত্রিম অনুরাগ—এমন কি তীব্র ভালবাসা ছিল বলিলেই হয়। বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্ধতির জন্ম তিনি কত দিক দিয়া কত ভাবে যে দান করিয়াছেন, তাহার ইয়তা নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তিনি ছিলেন একজন প্রধান কর্ণধার, বন্ধু এবং হিতৈষী। তাঁহারই প্রদত্ত ভূমির উপর পরিষদমন্দির ও রমেশভবন নির্ম্মিত হইয়াছে। বহু মূল্যবান্ বাঙ্গলা গ্রন্থ প্রকাশে তিনি সাহায্য করিয়াছেন। বহু দরিদ্র সাহিত্যিক তাঁহার সাহায্যে সরস্বতীর সেবা করিবার স্থযোগ পাইয়াছেন। আজ কাল যে বার্ষিক বঙ্গীয় সাহিত্য-সন্মিলন হয়, তাহার প্রথম অধিবেশন মহারাজ মণীক্রচন্দ্রের উজ্যোগেই বহরমপুরে হইয়াছিল এবং সেজ্বন্থ তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন।

তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব এবং মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমধর্ম বাহাতে দেশমধ্যে স্থপ্রচারিত হয়, এজন্ম তাঁহার প্রবল আগ্রহ ছিল। বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার এবং
ফুল্রাপ্য বৈষ্ণব শাস্ত্র প্রকাশ করিবার জন্ম তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া গিরাছেন।
বৈষ্ণবশাস্ত্রে হরিভক্ত বৈষ্ণবের লক্ষ্মণ বলা হইয়াছে—

कुशांपि स्नीराज्य करताति गरिक्ना। स्मानिना मानापन कीर्जनीयः मण हतिः।

মহারাজের মধ্যে এই আদর্শ বৈশ্ববের সব গুণই বিশ্বমান ছিল। বাস্তবিক পক্ষে এমন বিনরী, অমায়িক, সহাদয়, সৌজন্তের অবতার আমরা আর দেখি নাই। 'অমানিনা মান-দেন'—এতো তাঁহার প্রকৃতির একটা বিশেষ লক্ষণই ছিল। অতি

সামান্ত দরিন্ত ব্যক্তিকেও তিনি তৃচ্ছ করিতেন না, তাহারও সহিত সমপদস্থ বন্ধ ও আত্মীরের ন্তায় ব্যবহার করিতেন, তাহার হঃথে সহামুভূতি প্রকাশ করিতেন।

তাঁহার রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আমরা অধিক কিছু বলিতে চাই না।
১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট কলিকাতা টাউন হলের যে মহাসভার বাঙ্গলা দেশ প্রথম
বিলাতী পণ্য বয়কট ঘোষণা করে, তিনি ছিলেন সেই চিরম্মরণীয় সভার সভাপতি।
বাঙ্গলার রাজনৈতিক ইতিহাসে কেবল এই একটী ঘটনার জন্মই তাঁহার নাম অমর
হইয়া থাকিবে।

প্রাচীন বান্ধলার একটা আদর্শ ছিল, তাঁহার একটা জাতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। আজ বিদেশী সভ্যতার সভ্যর্যে, জীবন সংগ্রামের কঠোরতায় বান্ধালী চরিত্রের সেই সব বৈশিষ্ট্য লুগু হইয়া যাইতেছে। যে ছই একজনের মধ্যে শেষ তাহার বিকাশ দেখা গিয়াছে, মহারাজ মণীক্রচক্র তাঁহাদের অক্সতম। বাস্তবিকই তিনি শিক্ষা-দীক্ষায়, আচার-ব্যবহারে, সৌজন্ম-শালীনতায়, ধর্মে ও সংস্কারে সব দিক দিয়াই খাঁটী বান্ধালী ছিলেন। এই বান্ধালী প্রধানের মৃত্যুতে আমরা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছি। বান্ধলা দেশ যেমনটী হারাইল, তেমনটী আর বুঝি ভবিন্ধতে হইবে না।

স্বায়ক্তশাসন, ( কলিকাতা, ১৭ই নবেম্বর )—

# পরলোকে রাজর্ষি স্থার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

কে, সি, আই, ই

সোমবার ইং ১১ই নবেম্বর ১৯২৯, রাত্রি ১-২০ মিনিটের সময় বঙ্গের দাতাকর্ণ
মহাপ্রাণ বৈশ্ববপ্রবর মহারাজ মণীক্রচন্দ্র নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া দিব্যধামে প্রশ্নাণ
করিয়াছেন। তিনি কয়েক দিন পূর্বে ম্যালেরিয়া জয়ে আক্রান্ত হন। জয়ের
প্রকোপ বে থুব বেশী হইয়াছিল তা বলা বায় না, কেন না তিনি সম্প্রতি ম্যালেরিয়া
কমিশনের সভাবৃন্দকে বহরমপুরে সাদর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ওরা নবেম্বর
হইতে রোগ প্রবল আকার ধারণ করায় তাঁহার সুযোগ্য পুত্র মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত

শ্রীশচন্দ্র নন্দী ও প্রধান সচিব শ্রীযুক্ত হরেক্রক্কঞ্চ রায় মহাশয়্ব স্থাচিকিৎসার জ্বন্ধ্র তাঁহাকে কলিকাতা আনম্বন করেন। তিনি ডাক্তার শুর নীলরতন সরকারের চিকিৎসাধীন ছিলেন। মৃত্যুকাল পর্যান্ত তাঁহার জ্ঞান ছিল, এমন কি মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার প্রিয় রাধাক্তক্ষের প্রতিকৃতি দর্শন করিয়া গলাজল পানান্তে হাত তুলিয়া প্রণাম করিতে করিতে জীবলীলা সান্ধ্র করেন।

স্বর্গীয় মহারাজ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তুই বৎসরের সময় মাতৃহারা হন এবং ত্রয়োদশ বর্ষে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। মহারাণী খর্ণময়ী মহারাজার মাতুলানী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মণীক্রচন্দ্র কাশিমবাজার এষ্টেটের উত্তরাধিকারী হন। মহারাণী স্বর্ণময়ীর উদারতা ও বদাক্সতার বিষয় বঙ্গের স্মাবাল বৃদ্ধ সকলেই জানেন। সেই গুণগুলি মণীক্রচক্রে সমস্তই বর্তিয়াছিল। কাশিমবাজার এটেটের কর্তৃত্ব লাভ করা অবধি স্বর্গীয় মহারাজ শিক্ষা বিস্তারকল্পে বাঙলায় ও তাহার বাহিরে প্রায় হুই কোটি টাকা দান করিয়াছিলেন। বিস্তারকল্পে তাঁহার দানশীলতা অতুলনীয়। তিনি মহারাজা রুঞ্চনাথের নামে বহরমপুরে একটি উচ্চ শ্রেণীর কলেজ ও কলেজিয়েট স্কুল স্থাপন ও তৎসংশ্লিষ্ট অনেকগুলি বোর্ডিং হাউদের জন্ম প্রভৃত অর্থব্যয় করিতেন। এতদব্যতীত তিনি আরও বহু উচ্চ ইংরাজী বিভালয়ের পরিচালনা কলে বার্ষিক অর্থ সাহায্য করিতেন। দৌলতপুর ও রংপুর কলেজ, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিভালয় ও বস্থ-বিজ্ঞান-মন্দিরের জন্ম তিনি মুক্তহত্তে দান করিয়াছেন। কলিকাতা পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট, ইথোরার খনিজ বিভাশিক্ষালয় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। দেশবাসীকে বৃদ্ধিকরী শিক্ষা প্রদানকল্পে তিনি ইংলও, জাপান, জার্মাণী ও আমেরিকাতে অনেক ছাত্র পাঠাইয়াছিলেন। বেঙ্গল টেক্নিকাল ইন্ষ্টিটিউট, মূক বধির বিত্যালয়, অন্ধ বালক বালিকা বিভালয় প্রতিষ্ঠানের তিনি পূর্চপোষক ছিলেন। এক সময় সংস্কৃত কলেকের গুই শত ছাত্রের বেতন ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যে সমস্ত ছাত্র বিশ্ববিচ্ছালয়ের পরীক্ষার ফিসের অভাবে পড়িত তিনি তাহাদের জন্ম প্রতি বৎসর হুই হাজার টাকা করিয়া ব্যয় করিতেন। তাঁহার দানে প্রতি বৎসর ছই তিন শতের অধিক ছাত্রের খাছ, শিক্ষার বেতন ও বাসস্থানের ব্যবস্থা ছিল।

মহারাজ একজন প্রকৃত সাহিত্যামুরাগী ছিলেন। তাঁহার অর্থে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ বন্ধভাষার অন্দিত হইরাছে। ভৃগুসংহিতার বন্ধামুবাদ সম্ভব হইরাছে

মহারাজ মণীক্স নন্দীরই অর্থে। কলিকাতার সারকুলার রোডের উপর বে জমির উপর বলীয় সাহিত্য পরিষদ্ ভবন প্রতিষ্ঠিত, সে জমি মহারাজ মণীক্স নন্দীরই দান। বোলপুরে বাজলা অভিধান প্রণয়নের জন্ম তাঁহার মাসিক বৃত্তি ছিল।

মান্নবের হংথ যন্ত্রণা তাঁহাকে বিশেষ ব্যথা দিত। তিনি কলিকাতার এলবার্ট ভিক্টর হাঁসপাতাল স্থাপনের সময় প্রচুর অর্থ দান করিয়াছিলেন। তিনি কাশিমবাজারস্থিত কার্জ্জন দাতব্য হাঁসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। উক্ত দাতব্য হাঁসপাতালের যাবতীয় ব্যয়ভার তিনি একাকী বহন করিতেন। অক্সান্ত বহু স্থানে তিনি চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

দেশের শিক্ষা ও সাধনার ইতিহাসে পরলোকগত মহারাজের নাম চিরশ্বরণীয় হইয়া থাকিবে। কলিকাতা কংগ্রেসে যেবার প্রথম প্রদর্শনী অমুষ্ঠিত হয়, দেশবাসী তাঁহাকে উক্ত প্রদর্শনীর উদ্বোধনে নেতৃত্ব করিতে নির্বাচন করিয়াছিল। বেদল পটারী ওয়ার্কস্, রাজগাঁও টোন ওয়ার্কস্, চাঁইবাসার চায়না ক্লে প্রভৃতি তাঁহারই উদ্যোগ ও পরিশ্রমের ফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি দেশীয় শিরের উন্নতিকরে যথাসাধ্য পরিশ্রম ও দান করিয়াছিলেন; এ ক্লম্ম তাঁহার উদার হৃদয় করিতে কথনও হইয়া থাকিত, তিনি এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত অকাতরে অর্থব্যের করিতে কথনও কৃষ্টিত হইতেন না। দেশের মন্দলের ক্লম্ম তিনি এমনি ভাবে একাগ্রাচিত্তে তাঁহার সমগ্র অর্থ ও সামর্থ্য নিয়োজিত করিয়াছিলেন। গত ত্রিশ বৎসর ধাবৎ বাক্ল্লাদেশের সর্ব্বপ্রকার জনহিতকর অমুষ্ঠানের সহিত তিনি সংশিষ্ট ছিলেন।

জনসাধারণের উপকার ও মঙ্গল সাধনের গুরু দায়িত্বভার সদা সর্বাদা প্রাফুলচিত্তে
তিনি বহন করিতেন। তিনি ১৫ বৎসরের অধিক কাল বহরমপুর মিউনিসিপালিটীর
চেয়ারম্যান ছিলেন এবং মৃত্যুকাল পর্যান্ত মূর্শিদাবাদ ডিফ্রাক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান
ছিলেন। পরলোকগত মহারাজ্ব রুটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতি এবং
বেকল স্থাশস্থাল চেম্বার্স অব কমার্সের সহকারী সভাপতিরূপে বৃত হইয়াছিলেন;
তত্ত্বপরি তিনি মূর্শিদাবাদ এসোশিয়েসনেরও চেয়ারম্যান ছিলেন।

কাশিমবাজারের পরলোকগত মহারাজ বাদালার ব্যবস্থাপক সভার এবং
ীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। 'রাউলাট বিলের' আলোচনা কালে

তিনি উক্ত বিশের তীব্র প্রতিবাদ করেন, মণ্টেপ্ত চেম্দ্ফোর্ড আইন প্রবর্ত্তনের পর পরবোকগত মহারাজ বাজালা দেশ হইতে রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচিত হন। ১৮৮৯ সালে তিনি "মহারাজা" উপাধি এবং ১৯১৫ সালে তিনি কে, সি, আই, ই, উপাধি প্রাপ্ত হন।

পরলোকগত মহারাজ জীবনে অনেক শোক তাপ পাইরাছেন কিন্তু তাঁহার ধর্মপ্রবণ চিত্ত এই সব মর্মান্তিক হঃথ যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিত। তিনি ধর্ম সম্বন্ধে এত উদার মতাবলম্বী ছিলেন যে, ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। কোন প্রকার গোঁড়ামী তাঁহার মনে স্থান পাইত না। কলিকাতার বহুবাজারে যে বৌদ্ধ বিহার আছে, তাহার ভূমিথগু তিনিই দান করিয়াছিলেন।

মৃত্যু সংবাদ প্রচার হইতে না হইতেই কলিকাতা সহরস্থ সূল কলেজ ও বছ কর্মস্থল মহারাজের সম্মানার্থ বন্ধ হইয়াছিল। মফ:ম্বলের সকল স্থানে সূল, কলেজ, বার-লাইব্রেরী, পুস্তকাগার, ক্লাব এবং জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলিও তাঁহার সম্মানার্থ বন্ধ ছিল। দেশ জননীর একনিষ্ঠ সেবককে কলিকাতাবাসী জাতি-ধর্ম-নিব্বিশেষে রাজনৈতিক মতামত পরিত্যাগ করিয়া একত্র সমবেত হইয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবার জন্ত ১৫ই নবেশ্বর শুক্রবার টাউনহলে এক বিরাট সভা আহ্বান করিয়াছিলেন।

মহারাজ্বের দানের বিষয় বর্ণনা করিতে যাইয়া শ্রীযুক্ত হেমেক্রপ্রসাদ খোষ বলেন—

মহারান্ধের কর্মতৎপরতা বহুম্থীন ছিল। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন যে,
মহারান্ধের দানের পরিমাণ কোটী টাকার উপর ; এন্থলে মহাত্মান্ধা একটা ভুল করিয়াছেন ; তিনি শুধু মহারান্ধ বাহাত্র শিক্ষা বিস্তারের জন্ত যে দান করেন, তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন ; কিন্তু বিভিন্ন কাব্দের জন্ত তিনি যে দান করিয়াছেন, ভাহার পরিমাণ চার পাঁচ কোটি টাকায় দাড়াইবে।

# ঋত্বিক্ (২৯শে কাৰ্ত্তিক)—

# পরলোকে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

গত ১১ই নভেম্বর তারিথে কাশিমবাজারের মহারাজ মণীক্রচক্র নন্দী দেহত্যাগ করিয়াছেন। যদিও প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে তিনি ইহধাম ত্যাগ করিলেন তথাপি তাঁহার অভাব দেশবাসী প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছে। দেশের বহু লোক-হিতকর সদম্প্রানের তিনি স্বস্তুষ্বরূপ ছিলেন। শিক্ষার উন্নতিকরে তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট অমুরাগ ছিল। কলিকাতার সাহিত্য পরিষদের বাড়ী তাঁহারই প্রদত্ত জমির উপর দাঁড়াইয়া আছে। দেশ যাহাতে শিল্পশিক্ষায় উন্নতি লাভ করিতে পারে তজ্জ্ম্ম তিনি বহু চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই চেষ্টায় কলিকাতা কংগ্রেসে প্রথম শিল্প প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। তাঁহার সাহায্য লইয়া অনেক ছাত্রকে উচ্চতর শিল্পশিক্ষার জন্ম ইংলগু জাপান ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে পাঠান হইয়াছে। বেঙ্গল পটারী ওয়ার্কস তাঁহারই সাহায্যে গড়িয়া বাঁচিয়া আছে। স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ঔষধালয় হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলাদেশে এমন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান থুব অল্লই আছে যে প্রতিষ্ঠানের জন্ম তিনি অর্থব্যয় করেন নাই।

সর্বপ্রকার সংকার্ঘ্যে তাঁহার গভীর ও ব্যাপক সহামূভ্তি তাঁহাকে দেশবাসীর অন্তরের শ্রদ্ধা ও ভক্তির আসনে স্থ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তিনি ভক্ত ও সাধক ছিলেন। জীবনে যদি সত্যকার কোন সাধনা না থাকে দেশের সর্ব্ব প্রকার উন্নতির জন্ম কাহারো প্রাণ এমন ভাবে কাঁদিয়া উঠিতে পারে না। দেশের উন্নতির আকাজ্ঞা তাঁহার হৃদয়ে যে কত প্রবল ছিল, তাহা তাঁহার অতীত দানের কীর্ত্তিক্ত গুলির দিকে তাকাইলে সহজেই উপলব্ধি হয়। বাংলাদেশ যেন একজন অভিভাবক স্থানীয় ব্যক্তিকে হারাইল। আমরা আজ সশ্রদ্ধ অন্তরে ব্যথিত হৃদয়ে পরমপিতার শ্রীন্তরণে তাঁহার আত্মার সদগতি প্রার্থনা করি।

# হিতৰাদী (১৫ই নভেম্বর, ১৯২৯)—

# মহারাজ মণীব্রুচন্দ্র নন্দী বাহাত্রর

বঙ্গের গৌরব, বাঙ্গালীর গৌরব কাশিমবাজারের দানশোও মহারাজ মণীক্রচক্স আর ইহজগতে নাই! গত ১১ই নবেম্বর সোমবার রাত্রি ১টা ২০ মিনিটের সময় মহারাজের শেষ নিঃশ্বাস অনস্ত বায়ুমওলের সহিত মিলিত হইয়াছে। জরামরণশোকতাপপূর্ণ নরলোক ত্যাগ করিয়া তাঁহার আত্মা লোকান্তরে গমন করিয়াছে।

মহারাজ মণীক্রচক্র ইদানীং বঙ্গদেশের একজন দিক্পাল স্বরূপ ছিলেন।
অনাথের নাথ, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, নিরয়ের অয়দাতা, বিপয়ের সহায় এবং নিজলক্ষ
চরিত্র তাঁহার মত এখন এই বঙ্গদেশে কয়জন আছেন? বছবিধ রাজ-সম্মানে
সম্মানিত এবং উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণের শ্রজা ও অমুরাগভাজন হইয়াও মহারাজ
এক দিনের জন্মও দেশীয় আচার ব্যবহারের প্রতি বীতরাগ বা অশ্রজা প্রকাশ করেন
নাই, পরস্ক তিনি দেবছিজে ভক্তিমান্ ও শাস্ত্রে প্রগাঢ় বিশ্বাসবান্ থাকিয়া নিষ্ঠাবান্
ছিল্মর আদর্শ স্বরূপ ছিলেন। সাহায়্য প্রার্থনা করিয়া কেহ তাঁহার নিকট হইতে
রিক্তহন্তে প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই। তিনি অসহায় হঃস্থ ছাত্রের পিতৃষ্বরূপ ছিলেন;
সহম্র সহম্র ছাত্র তাঁহার অয়ে পুই,তাঁহার ব্যয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছে ও করিতেছে।
তিনি এতই সরলচিত্ত ও পরহঃথকাতর ছিলেন যে, কেহ তাঁহার নিকট গিয়া সাহায়্য
প্রার্থনা করিলে তিনি পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়াই প্রার্থীর প্রার্থনা পূরণ করিতেন।
এই সরল বিশ্বাস ও পরহঃথকাতরতার জন্ম অনেক সময় তিনি শঠ প্রবঞ্চকদিগের স্বারা প্রবঞ্চিত হইয়াছেন, কিন্তু সেজন্ম ভবিম্বতে কোনরূপ সাবধানতা
অবলম্বন করিতে পারিতেন না।

মহারাজ পাশ্চান্তাপ্রথামুষায়ী প্রতিষ্ঠিত কোন বিশ্ববিচ্ছালয়ের তথাকথিত "উচ্চশিক্ষিত" ছিলেন না, কিন্তু যে শিক্ষায় মামুষ প্রকৃত মামুষ হয়, যে শিক্ষায় দরিদ্রের হঃথ মোচনে, অভাবযুক্ত ব্যক্তির অভাব মোচনে প্রবৃত্তি জন্মে, যে শিক্ষায় দেশের স্থায়ী মঙ্গল সাধনের জক্ত আন্তরিক আগ্রহের বিকাশ হয়, সেই শিক্ষায়

মহারাজ মণীক্রচক্রের সমকক্ষ বঙ্গদেশে আর কয়জন আছেন ? এহেন মহামুভবের মৃত্যুকে বঙ্গের একটা 'হিন্দ্রপাত' বলিলে অত্যুক্তি হয় কি ?

কোন্দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না? সাধারণ শিক্ষা বিস্তারের জন্ম স্থল ও কলেজ, আয়ুর্বেদের পুনরুদ্ধার ও উন্নতির জন্ম "গোবিন্দস্কল্ররী আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়" শিল্পশিক্ষার জন্ম "পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট" কত নাম করিব ? সাহিত্য, স্বাস্থ্য ও বাণিজ্য সকল বিভাগেই তাঁহার আন্তরিক অমুরাগের নিদর্শন স্বরূপ প্রভৃত দান তাঁহার সর্বতোমুখী দৃষ্টির পরিচয় দিতেছে। এই অপরিমিত দানের জন্ত তাঁহাকে শেষাবস্থায় অর্থাভাব বোধ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু পরের অভাব মোচনের জন্ম যিনি সর্বাদা আগ্রহান্বিত, নিজের অভাব তিনি গণনীয় বলিয়া মনে করেন না। মহারাজ মণীক্রচক্রও সেই জন্মই কথনও আর ব্যয়ের সামঞ্জস্য রাথিয়া চলিতে শিক্ষা করেন নাই। আমরা আর একটি একটি করিয়া তাঁহার মহামুভবতার কত উল্লেখ করিব? একদিকে তিনি যেমন কোমল হাদয় ছিলেন, অন্ত দিকে তিনি সেইরূপ সহিষ্ণু ও দৃঢ়চিত্ত ছিলেন। তাঁহার প্রথম পুত্র কুমার মহিমচন্দ্র যৌবনে পিতামাতা, বালিকা বধৃ ও অন্তান্ত আত্মীয় স্বজনের হাদয়ে দারুণ শেলাঘাত করিয়া বৃন্দাবন ধামে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের চরণে চির আশ্রয় লাভ করি-য়াছেন, মহারাজের উপযুক্ত জামাতা ধর্ম্মদাসও অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া খণ্ডর শাশুড়ী ও অক্তান্ত আত্মীয় স্বজনকে শোকসাগরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক অমরধামে গমন করিয়াছেন। এইরূপ ছোট বড় কত শোকে মহারাজ বাহাছুর জর্জ্জর হইয়াছেন; কিন্তু সেজস্তু শোকে অভিভূত হইয়া আত্মহারা হয়েন নাই। প্রকৃত বৈষ্ণবের স্থায় স্থুখ গ্রঃখ সকলই ভগবানের দান ব্লিয়া মাথা পাতিয়া লইয়াছেন।

নহারাজ বাহাত্বর কিছুদিন যাবৎ ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত হইয়া কাশিমবাজারেই অবস্থান করিতেছিলেন। কিন্তু সেথানে রোগ শান্তির কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় চিকিৎসার জন্ম আনয়ন করিয়া ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয়ের চিকিৎসাধীনে রাখা হয়। কিন্তু স্বয়ং মহাকাল যাহাকে আহ্বান করিয়াছে, তাঁহাকে কে ধরিয়া রাখিবে? সোমবার মধ্যরাত্তির পর মহারাজ্ঞ সেই মহাকালের আহ্বানে সাধনোচিত ধামে গমন করিলেন।

# শোকাচ্ছন্ন বাঙ্গলা

# কলিকাতা টার্ডন হলে বিরাট শোক-সভা \*

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই মহোদয়ের আকস্মিক মৃত্যু উপলক্ষ্যে, গত ১৫ই নবেম্বর অপরাহ্ন ৫॥॰ ঘটিকার কলিকাতা টাউন হলে এক বিরাট শোক সভা আহত হয়। সভার সময়ের বহু পূর্বেই সভাগৃহ পূর্ণ হইয়ছিল। মহারাজের পলিটেকনিক্ ইনষ্টিটিউসন হইতে কয়েকশত ছাত্র ও শিক্ষকরন্দ্র বাগবাজার হইতে মিছিল করিয়া সভায় যোগদান করেন। শিক্ষার্থী মাত্রই তাঁহার কত্র প্রিয় ছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সভায় পূশ্মাল্য বিভূষিত মহারাজের একথানি তৈলচিত্র রাথা হইয়াছিল।

সভায় থাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ইহাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:—

শুর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, শ্রীযুত স্থভাষচক্র বস্ত্র, শ্রীযুত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুত হীরেক্রনাথ দত্ত, ডাঃ এইচ, ডব্লিউ, বি, মরেনো, মিসেস্ ভিঃ সি, বেইন, ডাঃ

"Maharaja Sir Manindrachandra Nandy of Cossimbazar filled a large place in the life of our country for over a quarter of a century. He was the immediate successor to his aunt Maharani Swarnamoyee in the possession of the Cossimbazar estates. After the lapse of over three decades, the name of Maharani Swarnomoyee is a name revered in every home in Bengal. It will be a long time before Bengal forgets her large-hearted benefactions. The late Maharaja not only continued the traditions of his house in acts of charity, but he dedicated himself and all his energies and belongings to the service of his countrymen. He was a self-less patriot in the truest sense of the word. He mixed freely with the people in every walk of life, and he took part in their every day concerns and in their joys and their sorrows, with his wide sympathy. The late Maharaja initiated and carried out measures calculated to meet the needs of the people and to strengthen them where they were halting. He saw the need for the spread of education, and felt how handicapped

<sup>\*</sup> Mr. Krishna Kumar Mitter proposed Mr. Jatindranath Basu to the chair. The proposal was seconded by Rai Bahadur Jogendra Ch. Ghosh.

PRESIDENT'S SPEECH.

अधिय भाषात्म यभीक्रात्म

স্থান্দরীনোহন দাস, প্রীযুক্তা নোহিনী দেবী, মি: চীপেণ্ডেল, মি: আই, বি, বরোস, দীঘাপতিয়ার কুমার এস্, সি, রায়, মি: অমরেক্সনাথ পাল চৌধুরী, রেভা: ডা: ডব্লিউ এস্, আর্কোহার্ট, সামস্থল-উলেমা কামান্দিন আহম্মদ, রায় বাহাত্তর যোগেক্সচক্র ঘোষ, রায় বাহাত্তর পূর্ণচক্র লাহিড়ী, প্রীযুত হেমেক্সপ্রসাদ ঘোষ, প্রীযুত ললিডনমাহন দাস, লেফটেক্সান্ট বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়, কুমার শৈলেমর সিংহ রায়, প্রফেসর এন্, সি, নাগ, মি:, এস্, এম্, বোস্, প্রীযুত অমূলাধন আঢ়া, প্রীযুক্ত উপেক্সনারায়ণ নিয়োগী, প্রীযুক্ত মহীতোষ রায় চৌধুরী ও মি: ক্লে, সি, গুপ্ত ইত্যাদি।

শ্রীবৃক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের প্রায়াবে ও রায় বাহাছর বোগেশচক্স ঘোষ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীবৃত যতীক্রনাথ বস্থ মহাশয়কে সভাপতি করা হয়। সভাপতি মহাশয় মহারাজের অশেষ গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া বলেন "মহারাজ বিরাট সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও নিজের স্থথ স্বাচ্ছন্দোর প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। সকলেই তাঁহার আপনার ছিল—বিশেষতঃ দরিদ্রের তিনি বন্ধু ছিলেন। তিনি লোকশিক্ষার জন্ম অকাতরে দান করিয়াছেন—বিভার্থীকে পালন করিয়াছেন—বাহাতে বাংলা তথা ভারতে শিল্প-শিক্ষার প্রচলন হয়, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাথিয়াই মহারাজ কাশিমবাজার পলিটেক্নিক, খনিজ বিভা শিক্ষালয় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী যুবকদের বেকার সমস্যার প্রতিবিধানকরে তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম সর্বজনবিদিত।"

we are by reason of the people not being educated in the light of present day requirements. He helped a very large number of schools and scholars, and he himself established several schools, some of which like the Maharaja Cossimbazar Polytechnic School and the Mining School have distinctive features intended to deal with the problem of unemployment, which has begun to loom into prominence. The Maharaja contributed largely towards pioneer efforts at organising our industrial and economic life. Owing to the failure that often takes place in such pioneer efforts, he lost heavily. But such failures never left behind any bitterness in him, and he entertained his robust optimism till the end.

The Maharaja was an outstanding example of a man endowed with great wealth refusing steadfastly to live a life of luxury and ease. He was a Rishi in the truest sense, thinking, feeling, and working silently but steadfastly for the good of the present and future generations of his countrymen. Sj. Hirendranath Dutt then moved the following resolution;

"এই বিষয় চেষ্টা করিতে, তাঁহাকে প্রাভূতপরিমাণ ক্ষতিগ্রন্ত হইতে হইয়াছিল—কিন্তু তাহাতেও তিনি কখন হতাশ হন নাই, লোকের উপর বিশ্বাস হারান নাই। স্বন্ধিমকাল পর্যান্ত এসব বিষয়ে তাহার স্বদম্য উৎসাহ ছিল।"

"প্রভৃত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও বিলাসবৈভবে বীতশ্রদ্ধ ছিলেন, এ কারণেই তাঁহাকে সত্যকার ঋষি বলিয়া আমরা মনে করি। তিনি আজীবৃদ্ধ বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশীয়গণের কল্যাণের জন্ম চিস্তা করিয়া গিয়াছেন এবং চিস্তাকে কার্য্যে পরিণত করিতে কোনদিনই পরাশ্ব্যুথ হন নাই।"

ইহার পর মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাত্বর, মৌলভী মুজীবররহমান, শ্রীযুত জে, এম্, সেন গুপ্তপ্রভৃতি সভায় নিজেদের অমুপস্থিতির জন্ম বিশেষ তৃঃথ প্রকাশ করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন, সভাপতিকর্ত্ত্বক সেগুলি পঠিত হয়।

তৎপর শ্রীয়ত হীরেক্সনাথ দত্ত এই মর্ম্মে প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, কাশিম-বাজারের মহারাজ স্থার মণীক্ষচক্র নন্দী মহোদয়ের অসীম দান, আদর্শ চরিত্র, প্রকৃত দেশপ্রেম তাঁহাকে প্রত্যেক বাঙ্গালীর নিকট চিরম্মরণীয় করিয়াছে।

"The citizens of Calcutta assembled in this public meeting place on record their deep sense of loss at the death of Maharaja Sir Manindra-chandra Nandy of Cossimbazar, whose unbounded charities, exemplary character and constructive patriotism have made his name a household word in Bengal and they offer their respectful homage to his memory. They also express their heartfelt condolence to his son, Maharaj Kumar Srischandra Nandy and other members of the bereaved family."

In moving the resolution Sj. Dutt said that the late Maharaja had a great regard for Bengali literature and helped the Bangiya Sahitya Parishad on many occasions with his princely gifts. He was a simple man, unostentatious and humble in his habits. In the words of Shakespeare the speaker described the Maharaja; "He was a man, take him all in all. I shall not look upon his life again."

Mr. Chippendale seconded the resolution.

Dr. Moreno in supporting the resolution said: "If there was a Kamayogin in Bengal it was the Maharaja of Cossimbazar." Speaking to the young men of Bengal, Dr. Moreno said: I hope the sons of Bengal will say "'Give us more Cossimbazars and we want them for our motherland.'"

তাঁহার মৃত্যুতে দেশের যে ক্ষতি হইল তাহার জন্ম অন্তকার সভার সমবেত কলিকাতার অধিবাদিরন্দ তাহাদের গভীর হঃথ প্রকাশ করিতেছে এবং তাঁহার স্থৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছে। এই সভা মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্র নন্দী ও তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে।

এই প্রস্তাব উত্থাপন করিবার সময় হীরেন্দ্র বাবু বলেন "বঙ্গসাহিত্যে মহারাজ্ঞের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল এবং বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্ মহারাজ্ঞের দানে বঞ্চিত ছিল না, বরং বহু বার মহারাজ্ঞের নিকট প্রভৃত আর্থিক সাহায্য পাইয়াছে। মহারাজ্ঞ্জ সরল আড়্যরহীন এবং স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ী মহাপুরুষ ছিলেন। সেক্সপীয়রের কথায় বলিতে হয় "He was a man, take him all in all, I shall not look upon his life again."

মিঃ চিপেণ্ডেল উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং শ্রীযুত হেমেক্সপ্রসাদ ঘোষ ঐ প্রস্তাব সমর্থন করিতে উঠিয়া বলেন "একমাত্র দানই মহারাজের জীবনকে গৌরবান্বিত করিয়াছে, শিক্ষাকলে তাঁহার সাহায্য প্রভূত। তাঁহার দানের কথা বলিতে গিরা মহাত্মা গান্ধী বলেন যে, মহারাজের দান প্রায় এক কোটি টাকা। আমার মতে সর্বসাকল্যে তাঁহার দান চার পাচ কোটির উদ্ধ হইবে। মহারাজ বেনারস ইউনিভার্সিটকে তুইলক্ষ টাকা, পলিটেক্নিক ইন্ষ্টিটিউটকে তুই লক্ষ টাকা দান

#### DR. URQUHART.

Seconding the resolution Rev. Dr. Urquhart, Vice-Chancellor of the Calcutta University, said that he had to leave a meeting of the Syndicate of the University and to come to this memorial meeting for they all knew how great the services of the Maharaja were in the cause of education, how well situated in comfortable circumstances he did not think that the material life was sufficient either for him or for his countrymen without emphasis upon the spiritual and the cultural life and they all knew how entering upon that heritage of generosity and liberality he devoted so much of his wealth to the support of the University and College institutions. He thought of the demand of his countrymen but the thought of it was not only in terms of the past. His benefactions were therefore of a various character. He was not merely connected with the education of the University but also indentified himself with the education of secondary and primary character, as well as, of vocational character.

### মহারাজ মণীস্ক্রচন্দ্র

করেন। কলিকাতা ইউনিভার্সিটা তাঁহার দানের জন্ম চিরক্বতজ্ঞ। তিনি বহরমপুর কলেজের প্রতিষ্ঠাতা, বহু উচ্চ ও মধ্য ইংরাজী স্থুল, রাঁচি ব্রহ্মচর্যাবিচ্ছালয় ও কলিকাতা পলিটেক্নিক ইন্ষ্টিটিউসন তাঁহারই সাহায্যে প্রতিপালিত হয়। তিনি বহরমপুরে মেডিকেল স্থুল প্রতিষ্ঠার জন্ম একলক্ষ টাকা দান করেন। তিনি বহ্দীয় পরিষদকে প্রভৃত সাহায্য করিয়াছেন। আজিকার এ পরিষদ তাঁহারই অক্লাম্ভ চেষ্টার ফল। তিনি বাংলার বেকারসমন্তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই দিক দিয়া শুধু পলিটেক্নিক ইন্ষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করিয়া ক্ষাম্ভ হন নাই। বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে তিনি সাহায্য করিতেন এবং বিশেষ বিশেষ শিল্প-শিক্ষার জন্ম বহু ছাত্রকে নিজ ব্যয়ে বিদেশে পাঠাইয়াছেন।"

তিনি আরও বলেন' "বঙ্গ-ভঙ্গের প্রতিবাদকল্পে এই টাউন হলে যে মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল, সে সভার সভাপতি ছিলেন মহারাজ মণীক্রচক্স। এই অপরাধের জন্ত গভর্ণমেন্টের 'ব্ল্যাকবৃকে' দশবৎসর ধরিয়া তাঁহার নাম লিপিবদ্ধ

#### LT. B. P. SINGH RAI

Lieutenant Bejoy Prosad Singh Rai in supporting the resolution said that the late Maharaja lived and died for the poor. Though a rich man he never thought that there was a real barrier between his class and the masses and he did his duty to the utmost to the poor and it was now time that they should discharge their duties to perpetuate his memory, not in the interest of the departed great but in the interest of the living, in the interests of those who had yet to come.

Dr. Sundari Mohan Das, Mr. Panchanan Neogy and Maulvi Kamaluddin Ahmed also supported the resolution.

At this stage a member of the audience stood up and proposed that in view of Maharaja's large-heartedness and philanthrophy he should be called "Rajarshi".

#### PROCESSION OF STUDENTS

About four hundred students of Maharaja Cossimbazar Polytechnic Institute with teachers and staff arrived at the Town Hall in a procession from Baghbazar and joined the meeting.

#### SREEJUT SUBHAS CHANDRA BOSE

Sj. Subhas Chandra Bose next moved the following resolution:—
"That with a view to perpetuate the memory of Maharaja Sir Manindra
Chandra Nandy of Cossimbazar steps be taken for a fitting

ছিল। প্রসিদ্ধ রাউলাট আইনের প্রতিবাদকরে, জমিদার সভা হইতে যে আন্দোলন হইয়াছিল, তিনি তাহার অগ্রণী ছিলেন।"

তৎপরে ডক্টর মোরেণো ও শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবীর বক্তৃতার পর সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

শ্রীযুত স্থভাষচক্র বস্থ বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন—

#### "মহারাজের আদ**ে**র্শ জীবন যাপন কর।"

তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নইরা একটা শ্বৃতিসমিতি সংগঠন করিয়া মহারাজের যোগ্য শ্বৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্ম প্রস্তাব করেন। স্থভাষচক্র বলেন— "বর্ত্তমান রাজনীতির সহিত মহারাজের তেমন ঘনিষ্ঠসমন্ধ ছিল না বটে, কিন্তু স্বেদেশী আন্দোলনের যুগে সর্ব্ধপ্রথম বিদেশী বর্জ্জন সভার সভাপতিক্রাপে ভাঁহার নাম বাঙ্গালী চিরদিন মনে রাখিবে। মহারাজ দেশের সেবায় ভাঁহার সর্ব্বস্থ দিয়া গিয়াচ্ছেন।" "আমি শুনিয়াছি, বড়লাটের ঘোষণার মধ্যে, আশা করিবার বা উহা লইয়া বিশেষ উৎসাহিত হইবার কিছুই নাই পরলোকগত মহারাজ এই প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই উক্তি হইতে মহারাজের রাজনৈতিক দুরদ্দিতার পরিচয়্ব পাওয়া যায়। মহারাচজের পবিত্র আদেশের জীবন

memorial and that to give effect to this resolution a Committee be appointed consisting of the following members with power to co-opt: Maharajadhiraja Bahadur of Burdwan, Maharaja of Natore, Maharaja Sir P. C. Tagore, Raja Bejoy Singh Dudhoria, the Hon. Raja Bahadur of Santosh, Raja Manilal Singh. Rai, Kumar S. C. Rai of Dighapatiya, Mr. Krishnakumar Mitter, Mr. J. M. Sen Gupta, Sj. Subhas Chandra Bose, Sir Devaprasad Sarbadhikari, Mr. Hirendra Nath Datta, Dr. S. N. Das Gupta, Mr. Muralidhar Rai, Sir. Nilratan Sircar, Dr. Nalinakshya Sanyal, Raja Janakinath Rai, Kumar P. N. Ray, Mr. Taritbhushan Rai, Mr. Amulyadhone Addy, Mr. H. P. Ghosh and Mr. Jatindra Nath Basu."

Sj. Bose said that although the Maharaja had retired from the present day politics, Bengal would remember him with gratitude as being the President of the first boycott meeting during the Swadeshi days.

#### মহারাজ স্বীক্রচক্র

গঠন করিতে পারিলে তাঁহার সত্যকার স্মৃতি রক্ষা করা হইবে।" স্থাবচন্দ্রের প্রস্তাব সমর্থন করিতে উঠিয়া কলিকাতা বিশ্ববিশ্বালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার রেভাঃ আরকুহার্ট শিক্ষাকরে মহারাজের প্রভূত দানের কথা উল্লেখ করিয়া, তাঁহার প্রতি ছদয়ের আবেগ ও শ্রম্বা প্রদর্শন করেন।

তৎপর লেপ্টেক্সান্ট বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়, ডাঃ স্থলরীমোহন দাস, ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী, মৌলভী কামালউদ্দিন আহাম্মদ বক্তৃতা করেন। এই সময়ে শ্রোভৃর্নের মধ্য হইতে জনৈক ভদ্রলোক মহারাজকে "রাজর্মি" উপাধিতে, ভ্ষিত করিবার প্রস্তাব করেন। অতঃপর স্থভাষচক্রের প্রস্তাব সর্কবাদিসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলে, শ্রীযুত ললিতমোহন দাশ সভাপতিকে ধন্তবাদ প্রদান করেন ও সভা ভক্ষ হয়।

#### বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্

১৫ই অগ্রহারণ রবিবার অপরাক্ত ৫ ঘটিকার বন্দীর সাহিত্যপরিষদ্ মন্দিরে মহারাজ মণীক্রচন্দ্র নন্দীর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশার্থ একটি সভার অধিবেশন হয়। সভার বহু জনসমাগম হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রভূপাদ অতুলক্ক্ক গোস্বামী, ভার দেব প্রসাদ সর্কাধিকারী, ডাঃ বনওয়ারীলাল চৌধুরী, কুমার শরৎকুমার রায়, অধ্যাপক থগেল্দ্রনাথ মিত্র, মন্মথমোহন বন্ধ, অমূল্যচরণ বিভাভৃষণ, প্রীযুত কিরণচন্দ্র দত্ত, প্রক্লকুমার সরকার, প্যারীমোহন সেন গুপু, থগেল্দ্রনাথ সোম, অধ্যাপক পঞ্চানন নিয়োগী প্রভৃতি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

He did his best to serve the country and gave his all to advance her interests. Sj. Bose then referred to the late Maharaja's opinion on the Viceregal pronouncement shortly before his death and said that the Maharaja had found nothing in that much-advertised pronouncement to be enthusiastic over. The best way of prepensating the memory of the Maharaja was to live up to the noble example set by him.

The resolution of Sj. Subhas Chandra Bose was carried unanimously. With a vote of thanks to the Chair proposed by Sj Lalit Mohan Das of the Bengal Provincial Congress Committee the meeting was brought to a close.

ডাঃ উপেক্সনাথ বন্ধচারী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি বক্সতা-প্রসঙ্গে বলেন, মহারাজ মণীক্সচক্স অদ্বিতীয় দানবীর, দেশের সর্ব্ববিধ হিতকর কার্য্যের তিনি উৎসাহদাতা ছিলেন। বন্ধীয় সাহিত্য পরিষদের তিনি অক্সত্রিম বান্ধব ছিলেন। শিশু-পরিষদকে তিনিই আশ্রয় দিয়াছিলেন, তাঁহারই প্রদন্ত জমির উপর বন্ধীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির ও রমেশভবন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মহারাজের ন্থায় সরল, অমায়িক, বিন্ম ও ধর্মপরায়ণ লোক এ যুগে বিরল।

শ্রীয়ত হীরেক্সনাথ দত্ত পরিষদের কার্যানির্বাহক সমিতিকর্তৃক গৃহীত একটা প্রতাবের উল্লেখ করিয়া বলেন, সাহিত্য পরিষদের শৈশবে তাহার সঙ্কটকালে মহারাজ মণীক্রচক্র তাহাকে আশ্রম দিয়াছিলেন। মহারাজ যে কত ভাবে কত দিক দিয়া বঙ্গায় সাহিত্যপরিষদ ও বাঙ্গালা সাহিত্যের হিত সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। যতদিন সাহিত্যপরিষদ্ থাকিবে, ততদিন তাহাই মহারাজের অক্ষয় স্মৃতিচিহ্নস্করপ হইয়া রহিবে। মহারাজ পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি এখন বৈকৃঠে ভণবানের সালিধ্য লাভ করিয়াছেন। হীরেক্স বাবু বলেন, তাঁহার বিশ্বাস সেখান হইতেও মহারাজ সাহিত্যপরিষদ্কে আশীর্বাদ করিতেছেন।

অধ্যাপক থগেন্দ্রনাথ মিত্র বলেন যে, মহারাজ বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালী জাতিকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসিতেন, সর্বাদা তাহার কল্যাণ চিস্তা করিতেন। এবং সেই উদ্দেশ্যেই অকাতরে দান করিতেন। ইহাতে সময় সময় তাঁহাকে প্রতারিত হইতে হইয়াছে বটে, কিন্তু সেজন্ম তিনি নিরুৎসাহ হন নাই। তাঁহার স্থায় সর্বান্তণ-সম্পন্ন লোক এ যুগে বড় দেখা যায় না।

ুকুমার শরৎকুমার রাম্ব মহারাজের ব্যক্তিগত জীবনের কম্মেকটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া তাঁহার চরিত্রমাধুর্যোর বর্ণনা করেন।

অস্থান্থ করেকজন বক্তা বক্তৃতা করিবার পর শোকস্থচক প্রস্তাব সর্ব্ধসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হয়। সভায় শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ, শ্রীযুত নগেক্সনাথ সোম, গ্যারী-মোহন সেন গুপ্ত, ও কিরণচক্র দত্ত মহাশয় মহারাজের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া কবিতা পাঠ করেন।

# বহরমপুর, (মুর্শিদাবাদ)

বহরমপুরের প্রবীণ উকীল শ্রীযুক্ত কালীক্লম্ব বন্দ্যোপাধ্যারের সভাপতিত্বে গ্র্যাণ্টাংলে মহারাজের আকস্মিক মৃত্যুর জন্ত বহরমপুর অধিবাসী কর্ত্বক একটি শোকসভা আহুত হয়। ডিট্টিক্ট বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান মৌঃ আন্ধাস সমাদ অনারেবল এস, কে, সিংহ আই, সি, এস, (জেলা জজ্ঞ) মোহমোহন সেন, অধ্যাপক বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যপ্রভৃতি মহারাজের অশেষ গুণবর্ণনা করিয়া বক্কৃতা দিবার , পর, সকলে দগুরমান হইয়া শোকপ্রকাশক প্রস্তাব গ্রহণ করিলে সভা ভক্ষ হয়।

বহরমপুর বার এসোসিয়েশনের সভায় শোক প্রকাশ করিয়া একটি প্রস্তাব গুছীত হয়।

মহারাজের মৃত্যুসংবাদ শুনিবামাত্র ক্লঞ্চনাথ কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ মিলিত হইয়া গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং মহারাজকুমারের নিকট সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

বহরমপুর কলেজ ও কুল সাত দিনের জন্ম বন্ধ দেওয়া হয়। স্থানীয় বাজার দোকান ও অন্মান্ম ব্যবসায়, কাজকর্ম সব বন্ধ থাকে।

# কলিকাতা পলিটেক্নিক্-

ছাত্র এবং শিক্ষকবৃন্দের সভায় ম্যানেজিং কমিটির প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত ষতীক্তনাথ বস্তুর সভাপতিত্বে শোক প্রকাশ করা হয়। মহারাজ শুধু যে এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, তাহা নহে। এককাশীন প্রভূত দান এবং মাসিক সাহায্য ও সময়ে সময়ে বিশেষ অর্থসাহায়াবারা এই স্কুলের উন্নতির জন্ম চেষ্টা করিয়াছেন। মহারাজ-কুমারের প্রতি সহাস্থভূতি জ্ঞাপন করিয়া সভা ভদ হয়। স্কুল ও তাহার শাধাসমূহ ১২ই—১৪ই পর্যন্ত বন্ধ থাকে।

#### বঙ্গীয় জমিদার-সমিতির শোকপ্রকাশ—

উক্ত সমিতি মহারাজ-কুমারেরর প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া এই পত্র প্রেরণ করেন।—

To Maharaj Kumar Sris Chandra Nundy Bahadur, M.A.-

Dear Sir—On behalf of the Bengal Landholders' Association, as well as myself, I beg to convey to you and your family our deep sympathy for the irreparable loss that you have suffered in the demise of your illustrious father, who played such prominent part in the welfare of the country and enjoyed the respect and affection of all irrespective of caste and creed. His death is a misfortune of the first magnitude and deprives the Bengal Landholders' Association of a valued and influential member who was one of the founders of the Association.

May the sublime spirit of his selfless labours for the uplift of his country inspire you in all your activities so that the country my feel that the illustrious departee has bequeathed a noble legacy in worthy hands.

# কো-অপারেটিভ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক—

ম্যানেজিং এজেউস্, ম্যানেজার ও কর্মচারিবৃন্দ একটা বিশেষ সভায় এই ব্যাঙ্কের পৃষ্ঠপোষক ও প্রাণম্বরূপ মহারাজবাহাত্রের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। মহারাজের সম্মানার্থে মৃত্যুর পর্যদিন ব্যাঙ্ক বন্ধ দেওয়া হয়।

#### তিলিজাতিসন্মিলনী-

১৬ই নভেম্বর ৪৫নং বিডন ষ্ট্রীটে, সম্মিলনীগৃহে, রাজা জানকীনাথ রায় মহাশরের স্ভাপতিম্বে একটা শোকসভার অধিবেশন হয়।

নিম্নলিখিত স্কুল, কলেজ ও সাধারণ প্রতিষ্ঠান শোক প্রকাশ করেন ও মহারাজের সম্মানার্থ নিজ নিজ দৈনিক কার্য্য বন্ধ রাখেন :—

পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ, বেণীমাধব হাইস্কুল, মাথকন নবীনচক্র ইনষ্টিটিউসন, রাজসাহী লোকনাথ হাই ইং স্কুল, হোসেনাবাদ ক্রেঞ্চ হাই ইং স্কুল, ডোনান্ডন্ বালিকাবিস্থালয়, মাদারীপুর, সলপ হাইস্কুল, মহাকালীবিস্থালীঠ, বেল্ডান্থা

#### মহারাজ মণীস্রচক্র

গোবিন্দস্থলরী হাইকুল, সিলেট রাজা গিরিশচক্র হাইকুল, প্রজাপতি অফিস, কলিকাতা মেডিকাল ক্লাব, বৈখ্যশাস্থপীঠ, কুষ্টিয়া হাইকুল, দিনাজপুর জেলাবোর্ড, খুলনা জব্ধ আদালত ও কুল, হাওড়া জেলাবোর্ড, স্থজাপুর হাইকুল, শিবপুর দীনবদ্ধ ইনষ্টিটিউসন, বহরমপুর টেকিক্যাল ইনষ্টিটিউট;—এই কুলের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া মহারাজ মণীক্র টেকিক্যাল ইনষ্টিটিউট হইল— চিত্তরজ্ঞন হাসপাভাল, কলিকাতা ইউনিভাসিটী ইনষ্টিটিউট, বন্ধবাসী কলেজ, চক্রবর্ত্তী চ্যাটাজ্জী এও কোং, উপাসনাকার্য্যালয়, স্বায়ন্তশাসন-, কার্যালয়, বন্ধীয় সাহিত্যপরিষদ, কলিকাতা বিশ্ববিভালয়, বেঙ্গল ভাশভাল চেম্বার অব্ কনার্স, গিলেওার্স আরব্বনট কোং, ওয়ার্ডস্থ এটেট অফিস, কর্পোরেশন, কলিকাতার সমস্ত কুল ও কলেজ, বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কোং ও তাহার ব্রাঞ্চ অফিস, ভক্রকালী কোটরং কংগ্রেস কমিটী (২৪ নভেঃ), নবন্ধীপ অ্যাংলো সংস্কৃত লাইব্রেরী (১০ নভেঃ), ১নং করপোরেশন ওয়ার্ড (২০ নভেঃ) সভাপতি ডাঃ হরিধন দত্ত, বিশ্বভারতীসন্মিলনী ইত্যাদি ইত্যাদি।

### বার এদোসিয়েসন্—

বালুরঘাট, ফরিদপুর, নেত্রকোণা; আসানসোল, কাঁথি, গাইবান্ধা, মাগুরা, বঞ্চা, ব্রাহ্মণবেড়িয়া প্রভৃতি প্রত্যেক এসোসিয়েসন তাঁহাদের বিশেষ সভায় শোক-প্রকাশ করেন ও মহারাজকুমারকে সমবেদনা জানাইয়া পত্র প্রেরণ করেন।

#### শোকসভার অধিবেশন---

শ্রীপাট কেতুর দেবালয়ের ট্রাষ্টীগণ ১৩ই নভেম্বর সভার শোক প্রকাশ করেন।
নদীপুর, জিয়াগঞ্জ, বাল্চর, রাজসাহী ইত্যাদি। স্থমেরু ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম,
কাশী, তাহার পৃষ্ঠপোষক মহারাজবাহাহরের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন।

# ব্ৰহ্মচৰ্য্যবিত্যালয়, রাঁচি—

এই বিস্থালয়ের জন্ম মহারাজ হুই লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। মহারাজের সম্মানার্থে সাতদিন বিস্থালয় বন্ধ থাকে।

১ ৭ই তারিখে রাঁচির জনসাধারণ একটা শোকসভায় মহারাজের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন।

শিবপুর—( সভাপতি—অধ্যাপক জিতেক্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ) ২৩শে নভেম্বর মহামগুপে জনসাধারণের একটা বিরাট শোকসভার অধিবেশন হয়।

### কর্গওয়ালিসস্কোয়ার—

কর্ণওয়ালিস্ফোয়ারে—সভাপতি শ্রীমৎ কালিকা ব্রহ্মচারী (১৭ই অগ্রহারণ ১৩৩৬), কিশোরগঞ্জ তিলিজাভিসম্মিলনী, লক্ষ্মপুর, পুরী-নিবাস্ট্রী বাঙ্গালীগণ, ময়মনসিংহের জমিদারগণ, চিলমারীর রায়তবৃন্দ। উত্তরপল্লী আর্ত্তমেবাসমিতি কর্তৃক দেশবন্ধপার্কে, (১৬ই নভেম্বর), সালকিয়া জনসভা, মুর্লিদাবাদসম্মিলনী, ধ্বড়া, খুলনা, খুলনা জজকোর্ট, বোলপুর জনসাধারণ, চুচু ড়া সাহিত্যসমিতি, স্বহৃদপরিষদ, পাটনা, নারায়ণগঞ্জ ছাত্রসমিতি, কালীঘাট মহিলাপ্রতিষ্ঠান নবদ্বীপ কংগ্রেসকমিটা, ঢাকা জ্বিলাহিন্দুসভা, বহরমপুর জিলা কংগ্রেস কমিটা, হাওড়া জিলা হিন্দুসভা।

# উড়িয়া ঐতিহাসিক সমিতি—

উক্ত সমিতির পৃষ্ঠপোষক মহারাজের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ করিবার জক্ত রার বাহাছর জানকীনাথ বস্থর সভাপতিত্বে পুরীতে ১৬ই নভেম্বর চার ঘটিকার সময় একটী বিশিষ্ট সভার অধিবেশন হয়, ঐ সভায় নিম্নলিথিত প্রস্তাবটী গৃহীত হয়।—

Resolved that this meeting of the Orissa Historical Association accords its deep sense of sorrow at the irreparable loss the country has suffered at the sad demise of one of our kindest patrons, Maharaja Sir Manindra Chandra Nandy, K.C.I.E., of Kasimbazar, a philanthropist with a charming and amiable personality—a man of sterling character—one of the eminent patrons of learning and Indian Culture and a devotee of the religion of love of the Lord Gouranga."

"That this Meeting conveys its condolence and sympathy to Maharaj Kumar Sris Chandra Nandy and other members of the bereaved family."

# মহারাজ মণীস্রচক্র

### নিখিল বঙ্গীয় ছাত্ৰসমিতি---

শোক-সভা—(৩০শে নভেম্বর) সভাপতি—শ্রীযুক্ত বাবু নির্মালচক্ত চক্ত এম্-এ, বি-এল, এম্, এল্, এ। এই সভায় এই সংখ্যায় প্রকাশিত "মহাতাপস" কবিতাটি পঠিত হয়।

### গোবিশস্পরী দাতব্য আয়ুর্বেদ কলেজ—

মহামহেপিশ্যার পণ্ডিত ভাগবতকুমার শাস্ত্রীর সভাপতিত্বে ছাত্র, অধ্যাপক ও কলিকাতা সহরের গণ্যমান্ত ব্যক্তি লইয়া একটা সভার অধিবেশন হয়। মহারাজের গুণাবলীর বিষয় বক্তৃতা করিবার পর, নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়।

That this meeting of the staff, students, guardians, and well wishers of the Govinda Sundari Ayurved College express their profound sorrow at the death of Maharaja Sir Manindra Chandra Nandy Bahadur of Cossimbazar, who was the founder and patron of this Institution and whose sterling qualities of head and heart as a great patriot, a famous patron of learning, a genuine philanthropist, a man of devotion and piety, a generou ssupporter of all sorts of benevolent works.

#### কলিকাতা সাহিত্যসমিতি

পরমহংস পরিব্রাজক নিথিলানন্দ সরস্বতী এম, এ, পি, এইচ , ডি, মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটা শোকসভার অধিবেশন হয় এবং সমবেদনাস্থাক পত্র মহারাজ-কুমারের নিকট প্রেরিত হয়।

# यूर्निनावानमन्त्रिलनी-

গত ২ • শে নভেম্বর ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে ডাঃ বামনদাস মুখোপাধ্যারের সভাপতিম্বে, একটি শোকসভা আহুত হয়। অধ্যাপক কে, পি, চট্টরাজ, মিঃ আলতাক্ আলি, ডাঃ নলিনাক্ষ সাক্ষাল, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যার, হেমালগদ

বরাট প্রভৃতি মহারাজের গুণকীর্ত্তন করিবার পর শ্রীযুক্ত বিভৃতিভূষণ <del>গুপ্ত সন্মিলনীর</del> পক্ষ হইতে শ্বতিরক্ষার প্রস্তাব করিলে, সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

#### চালমারীতে শোকসভা—

মহারাজ শুর মণীক্রচক্র নন্দী বাহাছরের মহাপ্রয়াণসংবাদ চীলমারীতে গত ২৬শে কার্ত্তিক সন্ধার পরে পৌছানর সঙ্গে সজে অত্র বন্দরে সমস্ত ব্যবসায়ী ও জোতদারগণ নিজ নিজ কারবার ও আফিস বন্ধ করিয়া সকলে সমব্তে হইয়া তারকব্রন্ধ নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে সমস্ত বন্দর পরিত্রমণ করেন। পরদিন সকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্যান্ত নামকীর্ত্তন সহ এক বিরাট শোকষাত্রার অমুষ্ঠান হয়। ঐদিন বেলা ৩ ঘটিকায় বন্দর ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের জনগণ এক বিরাট শোক সভার অমুষ্ঠান করেন। উক্ত সভায় বালালী, মাড়োয়ারী, ইউরোপীয় ও বেহারী প্রভৃতি বহু লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন।

# হাওড়া গোড়ীয় বৈষ্ণব-সন্মিলনী—

গত ১৭ই নভেম্বর রবিবার হাওড়া গৌড়ীর বৈশ্বব সন্মিলনীর উন্তোগে "মিলন-মন্দিরে" মহারাজা মণীক্রচক্র নন্দী মহাশরের মহাপ্রস্থানে শোক প্রকাশ জন্ম একটি সভা আহত হইরাছিল। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যার বি, এল (উকীল হাইকোর্ট) মহাশর সভাপতির আসন হইতে শোকস্ফচক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সকলেই দপ্তারমান হইরা দানবীর রাজর্ষির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন। তৎপরে সন্মিলনীর পক্ষ হইতে অনেকে মহারাজের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন।

# "শক্তি" ৰদ্ধমান, ( ২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬ )—

বাঙালী হিন্দুর মহিমা ও গরিমার শেষ রশিরেখাগুলি ধীরে ধীরে মিশাইরা যাইতেছে। মহারাজ মণীক্রচন্দ্র নন্দী গত পূর্বে সোমবার পরলোকগমন করিরাছেন। বাঙ্গালী হইলে বিশেষতঃ খাঁটি হিন্দু বাঙ্গালী হইলে কিরূপ দানত্রত—কি প্রকার হৃদয়বান্—কি প্রকার পূণ্যপরারণ—কিরূপ সর্বভোলা ত্যাগণীল হয়, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মহারাজ মণীক্রচন্দ্র! দানবীর পূণ্যশ্লোক হরিন্দক্র বে মর্চ্চা জীবনে সভ্য ও

প্রত্যক্ষ, তাহা মহারাজ মণীক্রচক্রকে দেখিয়া অনুধাবন করা বাইত। ঐপর্যাকে অমন তুচ্ছ করা, অকাতরে অমন দান করা, বিত্তবিভবের মাঝে অমন সৌজন্ত ও অমারিকতা বর্ত্তমান বাঙলার একটি বিশেষ সম্পদ ছিল। মহারাজ মণীক্রচক্রের পরলোকগমনে আধুনিক বাঙলার একটি জ্যোতিছ খসিয়া গেল।

বেণু, ( অগ্রহারণ, ১৩৩৬ )—

# পরলোকে মহারাজ মণীক্রচক্র

মান্নবের অন্তর যেথানে সাড়া পায়, সেইস্থানে আঘাত আসিয়া যথন বেদনার স্থিতি করে, তথনই সে চঞ্চল হইয়া উঠে। মণীক্রচক্রও বাঙালীর অন্তরের কোণে এমন প্রীতি ও ভালবাসার স্থান দথল করিয়া লইয়াছিলেন যে, আঘাত যথন নিধারুণ হইয়া সেইখানে মূর্ত্ত হইল—তথন প্রত্যেকের চিত্ত ক্ষুক্তায় ক্লান্ত হইয়া উঠিল।

দেশের বৃক্ বহু লোক জন্মগ্রহণ করিয়া আবার মরণের শীতল স্পর্শ লভিয়া থাকে, কিন্তু কাহারো সে বার্ত্তার খোঁজ রাথিবার প্রয়োজন হয় না। যে মানুষ শুধু আপনার স্বাচ্ছল্য ও স্থথের জন্ম বাঁচিয়া থাকে না, বহুর কল্যাণ ও তৃপ্তির সন্ধান লইতে যাইয়া যাহার তথাকথিত ক্ষতির বোঝা বহিতে হয়—সে মানুষের অভাবও শুধু মৃষ্টিমের ব্যক্তির অনুভব করার বস্তু নয়—বহুর হারাই তাহা অনুভূত হয়। কোটি মুদ্রা দান করিয়াও যিনি কোনদিন ভাগুর ক্ষক করেন নাই, ঋণজালে জড়িত হইয়াও থলি উজাড় করিবারই অন্তর যাহার ছিল—আজ তাঁহার অভাব আমাদিগকে ত চঞ্চল করিবেই। দানের পরিমাণ দিয়া মহারাজকে যদি বিচার করিতে বাই তাহা হইলে সাধারণতঃ উহা আকাজ্জিত সম্মানের বস্তু হইলেও সত্যকে ঠিক স্বীকার করিয়া চলা হইল না—কিন্তু এই দানের মধ্যে ইহার নির্লিপ্ততা ও স্বাভাবিকতার সন্ধান করিলে বৃঝি যে মানুষের মাপকাঠি উহার পরিমাণ করিতে কজন্ম ব্যর্থ। মণীক্রচক্রের চরিত্রের এবংবিধ ব্যাখ্যার সম্মান তাঁহার কতটুকু বৃদ্ধি পাইবে জানি না—কিন্তু ইহা স্থনিশ্চিত যে এই মহৎ-প্রাণকে জানিবার দাবী বদি কেহু করিতে চায়, তবে তাহাকে স্বীকার করিতেই হইবে মে ইহাই তাঁহার সত্য পরিচয়।

# দৈনিক বহুমতী, ( ১৩ই নভেম্বর ১৩৩৬ )— মহারাজ মণীন্দুচন্দ্র

বাদালার স্বর্ণচ্ড়। থসিয়া পড়িল। বাদালীর গর্ব্ব, বাদালীর মান, বাদালীর আপনার হইতেও আপনার বলিয়া অহঙ্কার করিবার যাহা কিছু কালের অমোঘ দণ্ডাঘাতে তাহা ধূল্যবল্ঞিত হইল। সৌজন্ত ও বিনয়েয় অবতার, নিরভিমান, নিরহক্ষার, সাহিত্য ও সমাজের অক্তব্রিম স্ক্রছদ, দক্রিদ্র আতুরের বন্ধু, বিভার্থীর সহায়, স্বজনপ্রতিপালক, স্বদেশ ও স্বজাতিবৎসল, স্বর্ধশ্বনিষ্ঠ, দানবীর মহারাজ শুর মণীক্রচক্র নন্দী বাহাত্বর সপ্রতিতম বর্ষ বয়সে বাদালা ও বাদালীজাতিকে বিয়োগ ব্যথায় অভিভূত করিয়া গত সোমবার তাঁহার সারকুলার রোডস্ক ভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। বাদালা ও বাদালীজাতি আজ যে অমূল্য সম্পদে বঞ্চিত হইল, তাহা কোন অজানা ভবিষ্যতে পূর্ণ হইবে ?

মহারাজ মণীক্রচক্র প্রথম বয়েস সাধারণ গৃহস্থের জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তথনও যে মাসহারা পাইতেন, তাহা হইতেও তাঁহার হারা অভাব প্রস্তের অভাব মোচন হইয়াছে। রাজতক্তে সমাসীন হইবার প্র প্রথম জীবনের সেই মহৎ প্রবৃত্তি বিলুমাত্র লুপ্ত হয় নাই, বয়ং তথন তাহা শতগুণ তেজে প্রজাতত হইয়াছিল। সর্ক্বিধ সৎকার্য্যে দান তাঁহার জীবনের বৈশিষ্ট্য। তাঁহার জীবনে আর এক প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রথম বয়সে তিনি যেমন সহজ আড়য়রহীন জীবন যাপন করিয়াছিলেন, রাজতক্তে আসীন হইয়া যথন তিনি মুক্তহক্তে দান করিয়াছিলেন, তথনও সেইয়প সয়ল অনাড়য়র জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সৌম্য প্রসন্ধ মৃতির বিক্তি কেছ কথন দেখিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। \*

তাঁহার সৌজন্স, বিনর ও সামাঞ্জিকতা এখনকার কালে দৃষ্টান্তের স্থল। তিনি অয়ং বাণীর একনিষ্ঠ সেবকও ছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে কেহ এজন্ত বুথা গর্জা অভিমান উৎকৃত্ন হইয়া ভদ্রতার গণ্ডী অভিক্রম করিতে দেখে নাই। দেশের শিল্প-বাণিজ্য সাহিত্য আদির উৎকর্ষসাধনে তাঁহার আন্তরিক উৎসাহ আগ্রহ ও দান প্রের্ত্তি উপমার স্থল ছিল, অথচ সে জন্ত কখনও তাঁহাকে কেহ বুথা গর্জো ইইতে দেখে নাই, উহাতে তিনি যে আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন, তাহা সঙ্গোপনে তাঁহার হৃদয়ের অস্তস্থলে লুক্কাম্বিত থাকিত, ধনী-নির্ধন-পণ্ডিত-মূর্থনির্বিচারে আম্বিত্ত

অভ্যাগত তাঁহার রাজপ্রাসাদে সমান সমাদর প্রাপ্ত হইত, মহারাজ স্বরং উপস্থিত থাকিয়া সকলকে মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করিয়া পানভোজন করাইয়া আপ্যায়িত করিতেন।

হিন্দুধর্ষে একাস্ত নিষ্ঠা বিশেষতঃ বৈষ্ণবধর্ষে অচলা ভক্তি মহারাজের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। যে কেন্দ্রে তিনি বিচরণ করিতেন, তাহাতে তাঁহার ভিন্নরপ হওয়াই স্বাভাবিক হইত। কিন্তু তিনি শ্রীক্লফটৈতক্তের পরম অমুরক্ত দীনাতিদীন ভক্ত ছিলেন, তাই তিনি তাঁহার আদর্শের অমূল্য বাণী 'তৃণাদপি স্থনীচেন' কথাটীকে নিজ্জীবনে সার্থকতা দান করিয়া গিয়াছেন। শান্তিপুর ও নবন্ধীপে যাহারা তাঁহাকে অসংখ্য ভক্তমগুলীর, সহিত নগ্রপদে কীর্ত্তনানন্দে মাতিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারাই ব্ঝিয়াছেন, এই মামুষ্টির মন কি ধাতুতে গঠিত ছিল। তাঁহার প্রেমানন্দে মন্ততার মধ্যে ক্লব্রিমতার লেশমাত্র ছিল না। হিন্দুর সকল সদমুষ্ঠানে তাঁহার মুক্তহক্তে দানের কথা সকলেরই স্থবিদিত।

ধর্ম্মে কর্ম্মে আচারে অমুষ্ঠানে ভোগবিলাসবেষ্টিত রাজ্যেশ্বর হইয়াও তিনি সাধারণ শ্রেণীর মাহুষের সঙ্গে যোগদান করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন এবং সাধারণকে আনন্দ বিতরণ করিতেন। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ কোমল ব্যবহারের ফলে বে তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছে, সেই তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছে। মাহুষের পক্ষে ইহার অধিক মুখ্যাতির কথা আর কি হইতে পারে জানি না। রাজ্যেশ্বরের পক্ষে অনাড়ম্বর ও নিরহকার হওয়া যে কত বড় গুণের পরিচায়ক, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

মানুষের জীবনে যে গুণ থাকিলে মানুষ প্রেরত 'মানুষের মত মানুষের' পদবী প্রাপ্ত হর, যে গুণলাভ জন্মজন্মার্জিত স্থক্কতির ফল, মহারাজ মণীক্রচক্রে তাহারও অভাব ছিল না। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র অবস্থার মানুষ পরের নিকট যে উপকার প্রাপ্ত হর, ভাগ্যপরিবর্ত্তনের ফলে সে যথন রাজ্যেষর, তথন সে উপকারের কথা প্রাপ্ত হর। মহারাজকে কেহ কথনও এই অপরাধে অপরাধী করিতে পারিবেন না। তাহার প্রথম জীবনের পরিচিত কত লোক যে তাহার সৌভাগ্যোদরকালে তাহার ঘারা উপক্রত হইয়াছে, তাহার ইয়তা করা যায় না। বেখানে উপকারের প্রত্যুপকার করার প্রয়োজন হয় না, সেথানেও তাহার ব্যবহারের কথা শুনিলে আনন্দরসে মন আপ্লুত হয়। একটা দৃষ্টান্ত এ স্থলে অপ্রাসন্ধিক হইবে না। পরলোকপত মূন্সেক যোগেক্রনাথ ঘোষ মহারাজ মণীক্রচক্রের প্রথম

বন্ধনে গৃহশিক্ষক ছিলেন। তিনি যে সময়ে বহরমপুরের প্রথম মূনসেফের পলে সমাসীন, তথন মণীক্রচন্দ্র কাশিমবাজারের রাজ্যেশ্বর হইরাছেন। একদিন মূনসেক্ষ বাব্র কোনও নিকটাত্মীয় যুবক তাঁহার বাসার বৈঠকথানার বসিরা আছে, মূনসেক্ষ বাব্ কাছারী গিয়াছেন, এমন মময়ে একজন বিগতযৌবন ভদ্রলোক সদরে পদার্পণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, 'মা, মা, আমার মা কোথার গেলেন ?' বলিয়াই উত্তরের অপেক্ষা না রাথিয়া একবারে অক্সরের দিকে অগ্রসর হইলেন। যুবক বিশ্বিত! এই অপরিচিত লোক অহুমতি না লইয়াই অক্সরে অগ্রসর হয় কোন্ সাহসে! সে দৌড়াইয়া বাধা দিতে গেল। লোকটি হাসিয়া বলিল, "বাঃ! মার কাছে যাচ্চি থেতে, তুমি বাধা দেবার কে হে ছোকরা? মা মা!" এমন সমরে সজোনিজোখিতা গৃহিণী ভিতর হইতে বলিলেন, 'কে ডাকছে আমার?' বলিয়া আগস্কককে দেখিয়াই শশব্যক্তে বলিলেন, 'এস বাবা, এস'— তাড়াতাড়ি আসন দিবার ধূম পড়িয়া গেল। লোকটি কিন্তু সটানে সানের মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া আবদারের স্করে বলিল, 'ওসব থাক, কি থেতে দেবে বল দিকি? অনেক দিন তোমার হাতের রায়া থাই নি মা' যুবকটি তাহার পর যথন পরিচর পাইল বে, তিনি কাশিমবাজারের মহারাজ মণীক্রচক্র, তথন সে বিশ্বয়ে অভিভূত হইয়া পড়িল।

এই যে শুরুপত্নীর প্রতি জননীর মত বাবহার, তাঁহার নিকট আড়ম্বরশৃষ্ট অহমিকাশৃন্ত আহারের আবদার, ইহার মিষ্ট বাবহারের ও সম্বন্ধের তুলনা অধুনা কোথার খুঁ জিয়া পাইবে ? কবে বাল্যকালে কাহার নিকট কিছুদিনের জক্ত বিভাশিকা করিয়াছেন, কিন্তু সেদিনের কথা মহারাজ দেশভাগ্য-সম্পদের দিনে ত একবারও বিশ্বত হন নাই! ইহাই মহন্ধ, ইহার তুল্য মামুবের মধুর চরিত্র চিত্র আর কি অকিত হইতে পারে, তাহা আমরা জানি না।

মহারাজ মণীক্রচক্র ভূতলে অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া মহাপ্রস্থান করিলেন। তিনি ত বালালা ও বালালীর হুদর জুড়িয়া অধিষ্ঠান করিবেনই। কিন্তু বালালী যদি তাঁহার মত সামাজিক, জনহিত্রত, স্বধর্মনিষ্ঠ ও দানবীর হইতে শিক্ষা করে, তবেই তাঁহার স্থতিরক্ষার সার্থকতা সম্পাদিত হয়।

মকংৰল ও কলিকাতার বহু সামন্ত্রিক ও মাসিক পত্রিকার সম্পাদকণণ নিজ্ঞ নিজ্ঞ পত্রিকার বর্গীর মহারাজের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশপূর্কক আপনাদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন—বাঙ্কলা দেশের বহু স্থানে বহু শোকসভাও আহত হইয়াছিল। সে সকল বিবরণ মৃত্যিত করা সম্ভব হইল না বলিরা উাহাদের কাছে করা প্রার্থনা করিতেছি। —লেখক।

#### The Statesman, Nov., 12, 1929.—

# DEATH OF MAHARAJA OF COSSIMBAZAR

#### PATRIOTIC SERVICES

#### PATRON OF ARTS AND SCIENCES

We regret to announce the death of Maharaja Sir Manindra, Chandra Nandi, K.C.I.E., of Cossimbazar which occurred early this morning at his Calcutta residence in Upper Circular Road. He had been suffering from fever for about a month and was brought down to Calcutta on Saturday.

One of the prominent members of modern Bengali society, the Maharaja was born in 1860 and succeeded to Cossimbazar Raj estate on the death of his maternal aunt, Maharani Swarnamayee whose charities had made her name a household word in Bengal. Since his succession about 32 years ago the Maharaja had added new lustre to the fame of his family as a generous patron of education and a great benefactor to his country. As a matter of fact, no public movement organized for the welfare of his countrymen was denied help by him.

He spent over a crore of rupees in the cause of education in Bengal, the Berhampur Krishnath College alone being maintained at an average annual expenditure of Rs. 30,000. He established a polytechnic institute in Calcutta, a school of mines at Ethora (Asansol), several high and middle schools at Beldanga, Mathrun, Jabagram and other villages. The Bose Institute in Calcutta received a sum of Rs. 2 lakhs from him, while the Hindu University of Benares, the National Council of Education, Bengal, the Bengal Technical Institute. the Association for the Scientific and Industrial Education for Indians, the Deaf and Dumb School, the Blind School, the Daulatpur Hindu Academy, the Ranchi Brahmacharya Vidyalaya and the Rungpur College were among the many institutions which counted him as one of their patrons.

#### PATRON OF LETTERS

A generous patron of letters, the Maharaja made a gift of the land on which the premises of the Bangiya Sahitya Parishad stands in Upper Circular Road. He encouraged *Pandits* for editing Sanskrit books on *Vaishnavism* and liberally helped men engaged in literary work. The Sahitya Sammilan or the literary conference, which has now become an annual affair in Bengal, was first held in 1910 under his auspices at the Cossimbazar Rajbati.

The contributions of the Maharaja towards the industrial regeneration of his country were no less noteworthy. He opened the first industrial exhibition in Calcutta organized by the Indian National Congress, and helped to send many students to England, Japan, America and other countries for technical education. He even undertook to pioneer industries. The Bengal Potteries, Ltd., owes its existence to him, while the Rajgaon Stone Company and the China clay mines testify to his industrial activities. The Maharaja was also one of the largest colliery proprietors in Bengal.

The cause of suffering humanity always appealed to him. He contributed Rs. 15,000 for the building of the Albert Victor Hospital at Belgachia, Calcutta, and established the Curzon Charitable Hospital at Cossimbazar and a well equipped dispensary at Mathrun. The water-works of Berhampur inaugurated by the late Maharani Swarnamayee were completed by him.

#### WAR SERVICES

When the Great War broke out the Maharaja did his share of the work in connexion with the raising of War Loans and organising the resources of the country. In order to afford relief to disabled soldiers in the field he and the members of his family paid for several units, and from August 1915 to November 1918 the Maharaja and the Maharani regularly contributed to the Carmichael Bengal Women's War Fund. He was also associated with the movement in connexion with the organization of the Bengal Volunteer Ambulance Corps and encouraged his tenants

to enlist as soldiers, offering to remit a quarter of the annual rent payable in respect of lands occupied and cultivated by them.

A Liberal in politics, the Maharaja was connected with the Indian National Congress as long as it had not drifted from its old moorings. When the right of nominating a representative to the Bengal Legislative Council was conferred on the Zamindars of the province, the Maharaja had the honour of being nominated as such. He was also elected on two successive occasions as the Bengal Landholders' representative to the old Imperial Legislative Council. After the inauguration of the Montague-Chelmsford Reforms the Maharaja was elected to the Council of State as one of the representatives of Western Bengal. He was twice President of the British Indian Association, Calcutta.

The Maharaja was four years Chairman of the Berhampur Municipality and to the day of his death he was the Chairman of the Murshidabad District Board.

He leaves a son, Maharaja Kumar Sris Chandra Nandi, who was for two terms a member of the Bengal Legislative Council.

#### The Statesman, (Editorial), 13th Nov., 1929.—

The Maharaja, head of one of the families that rose to prominence in Clive's time, was by character and position a leader among the zemindars of the province, and accepted the obligations, political and other, that thus attached to him. He sat in the Legislatures both of Bengal and of India, took his turn at directing the affairs of the British Indian Association, and played his part in Congress activities in days when extremism was less insisted on as the price of welcome. By temperament he was little attracted to the rough and tumble of controversial politics. He was built for a quieter and gentler life; he loved to help all engaged in spreading knowledge and culture and in other interests that promoted the general welfare without rousing passions. Universities, schools and colleges found him

a warm-hearted friend; he showed his belief in the value of technical education; he was a patron of scholars and writers; he identified himself cheerfully if not always expectantly with many attempts to quicken the small industries of the province. He maintained a large school and college of his own at Berhampur; many other schools owed their existence to his generosity; institutions as different as a school of mines and a Bengal Literature Society showed his wide range of interest. Nor were his benefactions confined to his own province. Benares University remembers him with gratitude, while one of his latest services to Indian learning was the establishment of a Sanskrit school after the ancient model in Ranchi. In these things he found pleasure and used his wealth, more lavishly indeed than a strictly business prudence could approve, and there are many who mourn him to-day. \* \*

The Amrita Bazar Patrika, (Editorial),

Nov. 13th 1929.—

# MAHARAJA OF COSSIMBAZAR

By the death of Maharaja Sir Manindra Chandra Nandi India has lost one of her greatest sons. The two noble traits in his character which distinguished him from his fellow men and made his name a household word in Bengal were his extraordinary devotion to God and love of humanity. He was born poor but Providence brought him a fortune, which not many men have ever had the opportunity or occasion to enjoy. But like Rajarsi Janaka of old, he never set any store by wealth or worldly honour. Indeed it is no exaggeration to say that in the midst of pomp and grandeur which sometimes the station in life to which he belonged made it obligatory on him to maintain, he

lived a life of absolute detachment verging even on asceticism. He was a true Vaishnava who heard the enchanting flute of Sri Krishna and regulated his whole life in accordance with the rhythm of that soul-enthralling music. This is why those who came in intimate contact with him could not fail to be impressed with an unusually pious disposition and ineffable sweetness in his manners.

He inherited extensive landed property of his maternal uncle on the death of Maharanee Swarnamoyee of revered memory. But from the moment he came into possession of this vast amount of wealth, he made a sacred determination to spend it not for his personal luxury but for the service of his fellow men. It is an inadequate description of his charities to call him simply an ideal zeminder. He was undoubtedly that—an object lesson to his brother landlords in every part of the country. But he was also much more than that. To tell the truth he always regarded his riches as a sacred trust for humanity at large to be utilised for the purpose of ministering to the various needs of his fellow beings.

For more than thirty-two years he spent money ungrudgingly for his countrymen. There is scarcely any noble cause anywhere in the land which has failed to enlist his active sympathy and support.

The Maharaja was a friend of the poor. His heart melted at the sight of misery. Those who have seen him at the Cossimbazar Rajbati have found him surrounded at all hours of the day by the needy. He was always approachable and never had anyone who came to seek his help to go back disappointed. Indeed, except Iswar Chandra Vidyasagore, there has lived no other man in the nineteenth or the twentieth century in India whose heart has overflowed so much with the milk of human kindness. Indigent student especially had a soft corner in his heart.

It is impossible to dwell on the manifold aspects of the life of the Maharaja. He was a true patriot who did not think of

his country in the abstract. He loved the people and culture and religion of his country as few men have loved them. He was one of the few persons born in any land who regard life as a sacred trust and are deeply conscious of a mission which they are called upon to fulfil in their mortal existence. India has been the poorer to-day by his death and humanity has lost one of the noblest benefactors. May his soul rest in peace.

# Liberty, Editorial, 12th Nov., 1929.— IN MEMORIAM.

A great and good man-a noble soul and an ornament of humanity-has passed away by the death of Maharaja Sir Manindra Chandra Nundy of Cossimbazar. Bengal is distinctly poorer to-day. Coming to inherit the princely fortunes Maharanee Swarnamayee of pious memory, Maharaja Manindra Chandra Nundy also richly inherited her philanthropy and her deep compassion for the poor and the needy. To maintain intact the noble traditions for large-hearted charities left by Maharanee Swarnamayee was the one absorbing passion of his life. And no man was more richly endowed by Nature for the noble task for which he lived and died. The vast wealth he became a heir to was regarded by him as a sacred trust for the proper utilisation of which he was responsible to God and humanity. No wonder, his purse-string was ever open to the calls of suffering humanity. He realized that there could hardly be a greater service to his people than giving them facilities for education, and in pursuance of the ideal of spreading education in the land he spent over a crore of rupees. Finding that mere literary education did not help young men in solving the bread problem, he delighted in nothing more than in opening institutions for vocational training.

The Polytechnic Institute at Bagbazar, the Shorthand Institution at Harrison Road, the Mining School at Ethora, the Ayurveda College at Ramkanta Bose's Street, the Brahmachariya Vidyalaya at Ranchi—all associated with his illustrious name and receiving his kind patronage—testify to his anxiety for imparting the blessing of vocational training to youngmen to give them a start in life. The spread of education did not, however, absorb his herculean energy and his great wealth. He realized that without industrial development no nation could hope to thrive in these days of machinery and mass production, and the Bengal Potteries Ltd., the China Clay Factory, the Rajgaon Stone Works stand as monuments to his deep concern for the industrial development of the country. Nor did his capacious mind fail to perceive that the development of indigenous banking was essential for the growth of indigenous industries, and this consciousness led to the foundation of the Hindusthan Bank with which he was intimately connected.

If patriotism connotes, as Lord Lytton defined it, one's anxiety for promoting the interests of one's own nationals, there hardly breathed a greater patriot than Maharaja Sir Manindra Chandra Nundy. When Swadeshi was adopted as the national cult of Bengal during the anti-Partition days, Maharaja Manindra Chandra was present at the Calcutta Town Hall with Maharaja Surjya Kanta Acharjya and others to lend his whole-hearted support to the movement. Simple and unostentatious by nature, Maharaja Manindra Chandra always delighted in most simple costumes and dishes. He was a democrat in the best sense of the term, and nothing gave him greater pleasure than to pick out and lend a helping hand to his old friends of the days when he had not come to inherit the vast riches of the Cossimbazar Raj. with the least pretension to talents in any field, be it literary, musical, painting had always a warm friend and patron in the magnanimous Maharaja of Cossimbazar, and the number of authors who received substantial help from him in bringing out their literary works is very considerable. Social and amiable, he was the very pink of old world courtsey with kind words for every

man who went to him. To know him was to love him, to admire him for his large-heartedness and for his unalloyed patriotism. The death of Maharaja Manindra Chandra Nundy has left a void in our society which it will be hard to fill up. If sorrow shared gives any consolation to the bereaved family, the Maharanee and Maharaj-kumar Srfs Chandra Nundy can count upon our sincere condonnee in their bereavement.

#### Corporation of Calcutta.—

#### "THE CARNEGIE OF BENGAL"

The Corporation paid glowing tributes to the memories of Maharaja Nundy......at its meeting on Wednesday (Nov. 13). The Mayor Mr. J. M. Sen Gupta was in the chair. Sj. Sachindra Nath Mukherji moved:—

That the Corporation desires to place on record its deep sense of sorrow at the death of Maharajah Sir Manindra Chandra Nundy K.C.I.E., of Cossimbazar who nobly sustained the best traditions of his House sanctified by the pious achievements of Maharanee Swarnomoyee, C.I.E., and made munificent and magnanimous contribution to the advancement of the cause of education, industries, literature and religion, which ever occupied a large place in his heart and whose philanthropic and beneficent activities and the notable part he played in public life with high souled enthusiasm for the progress and welfare of his countrymen have earned for him the respect and regard of all communities and enshrined his name in their grateful recollection.

That the Corporation expresses its sincerest condolence to his son Maharaj Kumar Sris Chandra Nundy, M.A., and other members of his family in their sad bereavement and that to show respect to the memories of the Maharaja.....the business of the Corporation be adjourned.

In moving the resolution Sj. Mukherji dwelt on the various public activities with which the Maharajah was connected—his strenuous opposition to the Rowlatt Act, as a member of the Imperial Council, his courage and ardent patriotism in taking the chair at that historic meeting to protest against the Partition of Bengal.

Though a rigid Hindu, Sj. Mukherji added, he wes still catholic in his views. He gave away several cottahs of land to the Buddhists of Calcutta. Meek, humble, unostentatious in his manner, he had the best traditions of culture, the best things of the East and the West. He was so to say, the Andrew Carnegie of Bengal, and she is decidedly poorer today by his death.

Rev. B. A. Nag supporting the resolution said:—He was never afraid of risking his wealth in embracing even comparative poverty for the sake of the poor. Of him it might well be said that "he made himself poor for the poor."

Messrs. S. K. Roy Chaudhuri, Unsuddowla and Phelps also paid tributes to the deceased.

#### "A MAGNIFICENT MAN"

The Mayor, in putting the resolution for acceptance, associated himself with the "magnificent tributes to a magnificent man" and added:—

He was of the old school but we all know while he kept to the old tradition and lived the life of the old culture he never forgot that he was living in the everchanging present and that his interest lay in every department of progressive life of India. Whether to industry or literature or politics or civics he gave his support monetary or otherwise. It is well said of him that no one who went to him for help for any cause private or public, provided it was good, came away disappointed.

The resolution was passed all standing.

# COPY OF LETTER FROM HIS EXCELLENCY THE GOVERNOR OF BENGAL.

GOVERNMENT HOUSE Calcutta 14th November, 1929.

To

MAHARAJKUMAR SRIS CHANDRA NANDY, 302, Upper Circular Road, Calcutta.

DEAR MAHARAJKUMAR,

I was very sorry to hear of the death of your father. I valued his friendship greatly and had a high regard for him. Through his death Bengal loses an eminent son whose main object in life was to serve her and her people. His innumerable benefactions in the general interests of education can never be forgotten and his kind-hearted generosity in all directions will be remembered with gratitude in countless directions by many who benefitted from it. I offer you my sincere sympathy and with all best wishes.\*

Believe me,
Yours sincerely,
(Sd.) F. STANLEY JACKSON.

# বাংলা গভর্ণরের সমবেদনাস্চক পত্র

( মূল পত্রের অমুবাদ )

গভৰ্ণমেণ্ট হাউস, কলিকাতা ১৪ই নভেম্বর, ১৯২৯।

প্রির মহারাজকুমার,

আপিনার পিতৃবিরোগ সংবাদে আমি বারপর নাই ছ:খিত হইরাছি। মহারাজের বন্ধুছকে আমি বিশেব মূল্যবান বলিরা মনে করিতাম এবং তাঁহার প্রতি আমার সবিশেব শ্রদ্ধা ছিল। বদেশের সেবাই মহারাজের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

আন্ত তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা দেশ একজন শ্রেষ্ঠ সন্তানকে হারাইল। শিকাবিতারের জন্ত তাঁহার অসংখ্য দানের কথা কথনই বিশ্বত হইবার নহে। তাঁহার সর্বতোমুখী সহদের বদাক্ততার কথা অসংখ্য দিকে বহু উপকৃত বাজি কৃতজ্ঞতার সহিত শ্বরণ করিবে। আমার ঐকাজিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। আপনার সর্বাজীন মূলক প্রার্থনীয়।

একান্তই আগনার ( বাঃ ) এফ, ষ্ট্যান্লী জাক্সন্

#### The Basumati, 13th Nov., 1929.—

The Report of the death of Maharaja Sir Manindra Chandra Nandy has come as a rude shock to us; and we have no doubt that the whole of Bengal will mourn for many a long day the loss of this true-hearted noble man. Bengal owes an immense debt of gratitude to him. There was no good cause which did not receive encouragement and support from him. Personally he was a man of frugal habits; but he made enormous expendituret, for public purposes. He was a man of limitless charity and benevolence; and it may be said with confidence that he had no equal in this respect in Bengal. The cause of education was the nearest to his heart; and he never grudged any sacrifice for it.

For education alone he spent over a crore of rupees; and there was no public and humanitarian activity to which he did not render substantial help. He was a generous patron of literature and literary men; and as for students, how many thousands of them owed their education to him cannot indeed be counted. The Maharaja was a true Hindu and devout Vaishnava, and led a pure and simple life all through. It may be said of him that even his weaknesses leant on virtue's side. The Maharaja might not have been an active politician; but his sympathies were always on the right side, and he never sacrificed the interest of the country either for fear or for personal gain. It was he who presided over that memorable Town Hall meeting in which the boycott of British goods was for the first time declared as a protest against the partition of Bengal. He opposed the Rowlatt Bill tooth and nail in the Viceroy's Council and there in the Council of State he never cast a vote against the popular side. The interest of the country and the nation were always safe in his hands. How we wish there had been many more nobles like him amongst us!

# The Late Maharaja Sir Manindra Chandra Nandi, K.C.I.E., of Kasimbazar

(An Appreciation)

By Anath Gopal Sen, B.L.

For over a quarter of a century Maharaja Sir Manindra Chandra Nandy of hallowed memory figured as the fountain head of charity and munificence on a scale hardly surpassed, as a leading patron of the country's industries, art and literature and as a model of humility, simplicity and religiosity, rare and hard to emulate. Having spent a crore of rupees in the cause of education alone he is rightly regarded as the greatest giver of modern Bengal.

When after a brief spell of illness the Maharaja died on the 12th November, 1929, the country as a whole mourned the loss of a great and good soul. In him India and particularly Bengal lost a glorious son, nay a glorious institution. The Maharaja represented a type, which, always rare, had grown exceedingly scare at the beginning of this century. His exit amounted to its virtual extinction.

Born in 1860, Manindra Chandra belonged to an older generation—a generation with an outlook on life and things quite different from that of ours. But although of the old school and adhering to old traditions, he was in no sense irresponsive to modern influences. He never lost sight of the fact that he was living in the ever-changing present and that living implied taking active interest in every sphere of progressive life. This type of men—men of an older generation capable of sympathetic, intelligent appreciation of new ideals and new thoughts—is always rare. Manindra Chandra was a rare specimen of this rare type.

Living faith in God, intense love of religion, altruism—these are ideals which have little appeal for the modern generation. Manindra Chandra had a superabundance of all of them. But along with them he cherished the ideals of love of country, of swadeshi and progress as dearly as any moderner. The very diversity and munificence of his charities were symbolic of that unique union between old ideals and new. He gave freely to Brahmins and pandits, to temples and sadhus and more freely to hospitals and colleges, to scientists and industrialists.

Undoubtedly he was a unique personality—a great and good man. But to what did he owe his goodness and greatness? He lost his mother when he was a baby in arms and his father died when he was in his early teens. He was thus, more or less, an orphan. The path of life was not all strewn with roses for him. Although the heir presumptive to one of the biggest estates in Bengal, he was not, luckily for himself and for Bengal, reared in an atmosphere of ease and luxury. His childhood and early youth were spent in modest surroundings and this, in a way, was the secret of his phenomenal success in later life. succeeded to the Kasimbazar gadi in 1897 and came into possession of vast wealth, he did not lose balance. He had the advantage of a fairly strict upbringing and naturally wealth never made him giddy. He did not, and never could, abandon himself to an idle and wasteful life of ease and luxury. The training of his earlier days had made him averse to such a mode of existence. On the contrary, he modelled his life on the motto noblesse oblige, the greater your possessions the more your responsibility to mankind.

His life was a success—a glorious success—solely because he had lived up to that motto. He never considered his wealth as his private possession. He firmly believed it was in the nature of a trust property entrusted to him by God, for him to administer it in the interests of the needy. He acted according to this belief. Never a penny was wasted on his own self but there was always abundance to spare for the distressed and the deserving. What an irony that a favourite of Fortune should harbour such

ideals at a time when Marxism holds the world in a grip because of the meanness and the selfishness of the idle rich!

In days to come, the historian who will take upon himself the task of recording the chronicles of Bengal during the first quarter of the 20th century will be amazed to find that no matter from what angle he views the period he is confronted with the allpervading personality of Maharaja Manindra Chandra, As a patron of learning and culture there is that towering figure distribating his patronage like Kamadhenu. We mention here only some of the institutions which received his princely munificence:—(1) Benares Hindu University (Rs. 2 lakhs); (2) Sir J. C. Bose's Science Institute (Rs. 2 lakhs); (3) Berhampore K. N. College (Rs. 60,000 annually, in all nearly Rs. 25 lakhs); (4) Berhampore K. N. Collegiate School (for building only. Rs. 11 lakh besides grants for maintenance); (5) National Council of Education; (6) Calcutta University; (7) Bangiya Sahitya Parishad; (8) Rungpur Carmichael College; (9) Belgachia Medical College; (10) Ethora Mining School; (11) Berhampore Commercial and Technical Institutes; (12) Calcutta Polytechnic School; (13) Ranchi Brahmacharyya Vidyalaya; (14) Govinda Sundari Ayurvedic Vidyalaya; (15) Calcutta Deaf and Dumb School; (16) Calcutta Commercial Institute.

He also maintained entirely at his cost, without taking any aid from the Government, nearly fourteen H. E. schools and innumerable M. E. and Primary schools in different localities of his zemindari. He spent several lakhs of rupees for the publication of some standard literary works of a classical and monumental character. We may mention here (1) Indian Medicinal Plants by Major B. D. Bose, I.M.S.; (2) Sreemad Bhagbad Geeta in 5,400 pages with the annotations of Sreedhar Swamy, Sanatan Goswamy and others; (3) Sree Sree Gopalchampu (life of Sree Krishna) in 4,000 pages: (4) Rig-Veda in English and Devanagri; and many books on Vaisnab literature.

His contributions towards the industrial regeneration of the province are too numerous to recount. What he as a private individual did to help the infant industries of Bengal would

have been, we think, difficult for a single first class industrial bank of any country to outdo.

His treasury was open to all those who with some technical or specialised knowledge acquired in this country or abroad wanted to launch out on some industrial venture-let it be pottery, tannery, glass, sand, china clay, stone, insurance, banking, journalism, tin printing, weaving, enamelling, engraving-in knort, any line of activities which might open out fresh fields of employment for his countrymen. Those who had the good fortune of enjoying his unbounded patronage did not always do justice to themselves or to his bounties, and as is only natural for these pioneering ventures, many of them did not prove successful. But it is certain that they paved the way for their successors. He fully realized that it was impossible for swadeshi industries to develop unless there were Indian industrial banks to back and support them. And what did he not do for the Co-operative Hindusthan Bank Ltd.? He, with his colleagues, borrowed about Rs. 7 lakhs and advanced the amount to the Bank to keep it going!

In the field of politics the Maharaja was a towering personality, with indomitable courage and the spirit of independence. Regardless of consequences, he stood heroically by the side of other leaders who led the anti-partition agitation and swadeshi movement. It was he who presided at that memorable Town Hall meeting which entered the now historic protest of united Bengal against her partition. It was he who opened the first Industrial Exhibition in Calcutta organized by the Congress. The result of these activities made him unpopular with the The "black mark" against his Government of Lord Curzon. name in the official papers was, however, removed during the Vicerovalty of Lord Curzon's successor, Lord Hardinge, who as soon as he met Manindra Chandra, instinctively realized the greatness and nobility of the man and came to treat him as a personal friend. It was Lord Hardinge who in 1915 conferred on him the distinction of K. C. I. E. in recognition of his sterling merits.

The cause of suffering humanity always appealed to him. The Albert Victor Hospital of Belgachia, the Curzon Hospital at Kasimbazar, the charitable dispensaries at Mathrun, Ulipur, Chilmari, Kurigram and other places all testify to his unbounded charities. Even before his death, when he had bled himself white and the management of the estate had gone out of his hands, he promised a lakh of rupees for a medical school at Berhampore and paid Rs. 40,000 of the promised sum by borrowing! When his friends dared occasionally to point out the serious consequences to which he was leading himself by his unrestrained generosities, he would smilingly reply that he was born a commoner and was not afraid to go out again into the wide world to live there as such. Rajarshi Manindra Chandra could rightly say so. In the midst of wealth and enormous fortune, he lived an austere, hard life. Simple in his habits and inured to severe physical and mental labour and strain, it was difficult to find a man who could beat him in bearing hardship and privations. Not to speak of his freedom from luxurious habits that cost money, he was free even from the poor man's habit of taking pan and smoking. When we look to this side of his character, as pure as a white lily, and when we remember that he was born in the ordinary environments of a commonplace Bengali life, we wonder how his life could be so uncommonly pure and undefiled. And we believe that his advent was preordained by God to serve His hidden purpose, may be, to serve as a beacon light to his countrymen—the rich and the poor alike.

There are men who consider such goodness to be inseparable from the want of a worldly sense or intelligence. Many have a vague idea that the Maharaja was great, good and noble but was not worldly wise. But one simple fact should give the lie to any such notions. The net income of the Kasimbazar Estate during Maharani Swarnamoyee's time was only Rs. 6 lakhs. It increased to Rs. 18 lakhs a year when he died. This could not certainly be the work of a man who lacked worldly sense or administrative capacity. It was an achievement of which any man could

justly be proud. This he achieved not as a rack-renting land-lord—that was out of the question with his nature. On the contrary, whenever and wherever there was distress amongst his tenantry, he arranged for relief and remissions of rents. In the biggest part of his zemindari—the Baharbund pargana—he once remitted a lakh of rupees in the case of one jotedar alone. The cause of his success lay elsewhere. He had a keen insight and broad outlook and did not remain satisfied with the stereotyped income from zemindaries but explored new avenues. Coal properties there were practically none at the time of Maharani Swarnamoyee but he saw the immense possibilities of this line investment and began buying coal lands, the income from which in normal years came to be not less than Rs. 10 lakhs annually! The Ekra colliery which he puchased at a convenient price is now probably the finest and best equipped colliery in India.

He also conceived a bold scheme to remove the ever-growing poverty of the agriculturists. He saw that on account of buyers' combinations and middlemen's ingenuity, the tillers of the soil could not get proper price for their products, and though others thrived and prospered, their lot was unchanged. It was, therefore, in his contemplation to buy the entire jute production of his Baharbund pargana at a reasonable and fair price from his tenants by setting off the price against their rents as much as possible, and then to sell in a suitable market. This was also the scheme of Deshabandhu Das. Similar was also the object of the Co-operative Jute Sale and Supply Societies started by Rai Bahadur Jamini Mitra but which for mismanagement and want of sympathy came to grief. Sooner or later, something of this nature has to be done if exploitation of the peasants is to be stopped and the Bengal landholders are to exist. Manindra Chandra had the foresight to see this.

As regards zemindari management, he was thoroughly conversant with all its details, so much so that he could himself fill all kinds of forms from rent receipts to ledgers, a task which even many zemindari managers will hesitate to undertake. He used to keep a private account written up by himself, containing

every item of daily income and expenditure which, in view of the amounts involved and their diversity in character, was in itself a herculean task. He had a natural aptitude for going into details and though he had four or five secretaries, he would himself dictate the majority of orders and correspondence and would himself generally sign all of them.

Several estates of Bengal, some representing old and well-known houses, would have become extinct to-day but for his timely intervention and unexampled sacrifice. When the proprietors saw that they were so heavily encumbered that there was no way out of their mahajans' snare, they approached the Data-karna of Bengal and he readily took them under his protecting arms, being appointed their sole trustee. He thus took upon himself all their liabilities and saved them from the immediate clutches of the mahajans. It is really an irony of fate that he who considered himself a trustee for others and always tried to act as such had to hand over the management of his Estate to others! It is really a tragic chapter in his life which this is not the proper place to narrate. It was like the case of a man who heroically saved all drowning men but was himself at last drowned.

He had one great defect we admit. He could not be hard even to the wicked, he could not say "no" to the undeserving. He was all forgiveness. He would say about them, 'let them have a change.' Of him only truly could we say:

तृणाद्पि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुणा अमानिना मानदेन कीर्त्तनीयः सदा हरिः

# ৩৫ পৃষ্ঠার প্রথম প্যারাগ্রাফের পরিশিষ্ট (১)

মুর্শিদীবাদ সম্বাদপত্তী

এই সাপ্তাহিক পত্রথানিকে সকলেই ভূলক্রমে 'মুর্শিদাবাদ পত্রিকা' \* বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণে'র কথা বাদ দিলে 'মূর্নিদাবাদ সম্বাদপত্রী'ই মফ:ম্বল হইতে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র। ১৮৪০ সনের ১০ই মে ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ১৮৪০ সনের 'ক্যালকাটা মন্থলী বর্ণাল'৮এ পাইতেছি.—

"Moorshedabad Sunbad Puttree. - A weekly newspaper in the Bengally language and character, under the above title, made its appearance on the 10th of May, in Moorshedabad. Its opinions are liberal, and clothed in pure Bengally."

(P. 325.)

'মূর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী' কাশিমবাজার-রাজ ক্লফনাথ রায়ের আফুকুল্যে প্রকাশিত হয়। ১৮৪০,১৪ই মে তারিখে 'ক্যালকাটা কুরিমর' লিখিয়াছেন,--

"A New Bengally Newspaper — The first number of a new Bengally paper, called the Moorshedabad Sungbad Putri, has just made its appearance. It is, we believe, published under the auspices of Kowar Kissennauth Roy of Moorshedabad."

কাগজখানি সম্পাদন করিতেন গুরুদয়াল চৌধুরী। এক বৎসর পরে ইহার প্রচার রহিত করিতে হয়। ১৮৪৯ সনের ১০ই এপ্রিল তারিখের 'সম্বাদ ভাস্করে' দেখিতেছি.—

"কলিকাতা নগরে সমাচারপত্র অনেক হইয়াছে, পল্লিগ্রামে অধিক হয় নাই. রাজা রুঞ্চনাথ রায় বাহাত্র সর্বাগ্রে স্বকীয় রাজধানীতে 'মূর্শিদাবাদ সন্বাদপত্রী'

<sup>\*</sup> The Calcutta Review Vol. LVII (1873) তে পাওয়া বাদ-রাজা কুম্বাধ Murshidabad News নামে ইং ১৮৩৮ সালে একথানি সংবাদ পত্ৰ প্ৰকাশ করেন। ব্ৰজেক্সবাবুর লিখিত 'সংবাদ পত্রের ইতিহাস' নামক প্রবন্ধে দেখি রাজা কুক্দনাথ ১৮৪০ সালে একখানি সংবাদ পত্র প্রকাশ করেন—; এতৎসম্পর্কে তাহার প্রবন্ধ হইতে উপরের উদ্ধন্ত অংশ এইবা। ]

নামে এক সংবাদপত্রী করিয়াছিলেন, মুর্শিদাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেটের কোপে উক্ত রাজা বাহাত্বর বর্তমানেই তাহার প্রাণবিয়োগ হয়, তৎপরে রঙ্গপূর নিবাসী বিছাজিলাধি মহাশয়দিগের আফুক্লো রঙ্গপুর বার্ড্লাবিই নামে এক পত্র প্রকাশ হয়।"

'মূর্শিদাবাদ সন্বাদপত্তী'কে 'মূর্শিদাবাদ পত্রিকা'রূপে উল্লেখ করিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, 'মূর্শিদাবাদ পত্রিকা' বহু বৎসর পরে পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্য নহে। 'মূর্শিদাবাদ পত্রিকা' ১২৭৯ সালের ১৫ই বৈশাধ সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়,—পুনর্জ্জীবিত হয় নাই। ১২৭৯ সালের ২রা আবাঢ় তারিখের 'মধ্যস্থ' নামক সাপ্তাহিক পত্রে পাইতেছি,—

"ভারতরঞ্জন ও মুর্শিদাবাদ পত্রিকা।—প্রথমোক্ত পত্রথানি মুর্শিদাবাদের পুরাতন এবং শেষোক্ত পত্রিকাথানি নৃতন। নবোদিতা প্রিয়ভগ্নী মুর্শিদাবাদ পত্রিকা।"

#### ৩৬ পৃষ্ঠার প্রথম প্যারাগ্রাফের পরিশিষ্ট ( ২ )

কাশিমবাজারের রাজা ক্রঞ্চনাথ ও তাঁহার পত্নী সম্বন্ধে কুৎসা প্রচার করার, ১৮৪৩ সনের ১৪ই জানুয়ারি তারিথে ক্রঞ্চনাথ কলিকাতার স্থপ্রীম কোর্টে 'রসরাজ'-সম্পাদকের নামে মানহানির মোকদমা রুজু করেন। 'সম্বাদ ভাস্কর' ও 'সম্বাদ রসরাজ' একই সম্পাদকীয় দায়িত্বে প্রকাশিত হইত। এই কারণে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশই দোবী সাব্যস্ত হইলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামপুরের 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' (১৮৪৩, ১৯এ জানুয়ারি) লিথিয়াছেন,—

"The Editor of the Rasoraj, a native paper, was on Saturday [14 Jany.] found guilty of a libel on Rajah Kishennath Roy. A more infamous libel, has never stained the pages of a Native Journal. It is calculated to throw no little discredit on the Native Press, that this paper, which has been preeminently for its filthy attacks on character, should be published under the same editorial responsibility as the Bhaskur, which is remarkable for its talent. It is no credit to Native society that four hundred copies of this Rusoraj should find purchasers in it."

১৮৪৩ সনের ১৭ই জাত্ম্বারি বিচারপতি ভার জন্ পিটার গ্রাণ্ট এই মানহানির মোকদমার রায় দেন। পরদিন 'বেকল হরকরা' পত্রে এই রারের নকল বাহির হয়; তাহা উদ্ধ ত করিতেছি,—

"The sentence of this court is, that you be imprisoned in the Common Jail for a period of six calendar months, that you pay a fine of Rs, 500 to your Sovereign Lady the Queen, etc. and further, that you be in imprisonment till the fine is paid; and that you enter into recognizance, yourself in the sum of Rs. 1,000, and two sureties in the sum of Rs. 500 each, that you will not, for the space of one year after the date of your imprisonment, write or publish any libel against the prosecutor."

আন্দুল-নিবাসী জ্বমিদার জ্বগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক ও তাঁহার কর্মচারী ঈশ্বরচক্র ঘোষাল জামিন হইয়া গৌরীশঙ্করকে যথাসময়ে কারাগার হইতে মুক্ত করেন। ১৮৪৪ সনের ১৬ই জুলাই (২ প্রাবণ ১২৫১) তারিথের একথানি কীটদন্ত 'সম্বাদ ভাস্কর' হইতে নিমোদ্ধ ত অংশ পাইয়াছি,—

"গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীযুক্ত বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক।

আমার পরম বন্ধু আন্দ্রনবাসি জমিদার উক্ত মল্লিক মহাশয় এবং তাঁহার কর্মকারক শ্রীয়ত বাবু ঈর্মরচন্দ্র ঘোষাল অন্ধ্র স্থ্রীম কোর্টের নিয়ম বন্ধন হইতে মুক্ত হইলোন, গত শ্রা \* \* \* \* \* য় [ ২রা শ্রাবণ ] দিনে জগন্ধাথ বাবু আপন কর্মকারক বাবু ঈর্মরচন্দ্র ঘোষাল সহিত স্থ্রপ্রীমকোর্টে প্রতিভূ অর্থাৎ জামীন হইয়া আমাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে উক্ত বাবু \* \* \* ভূ পত্রে লিথিয়াছিলেন যদি আমি \* \* \* \* সমাচার পত্রে মুর্শিদাবাদের মহারাজা \* \* \* কৃষ্ণনাথের কোন অখ্যাতি প্রকাশ করি তবে ছই বাবু ছই সহস্র টাকা দণ্ড দিবেন এবং স্থপ্রীম কোর্টের উত্তরদিগের আসনধারি বিচারকারি মহাশয় আমার স্থানেও লিথিয়া লইলেন এক বৎসরের মধ্যে কৃষ্ণনাথের নাম করিলে পঞ্চ সহস্র মুর্দা দণ্ড করিবেন, সে এক বৎসর গতকল্য সম্পূর্ণ হইয়াছে, আমার বন্ধরা অন্ধ মুক্ত হইলেন, এবং আমিও পঞ্চ সহস্রি প্রতিজ্ঞা হইতে মুক্ত হইলাম, \* \* \* ঐ বন্ধন মোচনকারী পূর্ব্বোক্ত ছই মহাশয়ের উপকারবন্ধনে যাবজ্জীবন থাকিতে হইল, তাহারা আমার যে উপকার করিয়াছেন আমি তাহা পরিশোধ করিতে পারিব না । • • •

শ্রীগোরীশঙ্কর ভট্টাচার্যা।"

<sup>(</sup>১) ও (২) [ দেশীর সামরিক পত্রের ইতিহাস—শীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যার সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকা, ১৬৬১, ১৯ সংখ্যা ]

# মহারাজের ুসাহিত্য-সেবা <u>/</u>

# সাহিত্যে ভাৰবিপৰ্য্যয়

\* \* \* রাজার এই রাজ্যের মঙ্গলার্থ রাজভক্ত ভারত তাহার দেহের শেষ
শোণিতবিন্দু পর্যান্ত প্রদান করিতে কতসংক্ষর হইয়াছিল। অধর্মের অভ্যুদয় হইলে
স্বর্গে ভগবানের আসন নড়িয়া উঠে বলিয়া যে দেশের বিশ্বাস; হর্বলের প্রতি
প্রবলের অভ্যাচারে সংক্ষ্ ক্রদয়ের স্বতঃ-উচ্ছুদিত অভিসম্পাতে যে দেশে কাব্যের
স্বৃষ্টি; সে দেশের লোক অভ্যাচার প্রপীড়িত ভূমগুলের উদ্ধার-সাধনের জন্ত যে
প্রাণপণে যত্ম করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? এই ভীষণ অগ্নিপরীক্ষায় ভারত যে তাহার ধর্ম্মপ্রাণতার চিরপ্রতিষ্ঠা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে,
ইহাতে প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয় আনন্দে ও গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

বাস্তবিকই গত চারি বৎসরের কথা শ্বরণপথে উদিত হইলে শরীর শিহরিয়া উঠে। স্থরমা সৌধমালা-পরিশোভিত আনন্দম্থর জনপদের তলদেশে লোক-চক্ষুর অন্তরালে আগ্নেয়গিরির যে ভীষণ আলোড়ন আন্দালন চলিতেছিল, তাহা কে জানিত? শত শত বৎসর ধরিয়া যে সম্পদ, যে সৌন্দর্য্য, যে অমূল্য জ্ঞানরত্ম সঞ্চিত হইতেছিল, কে জানিত, তাহা নিশ্চিক্ত করিয়া ভাসাইয়া দিবার জন্ম উত্তাল-তরঙ্গ-ভঙ্গের সহিত অনলামুধি অতর্কিতভাবে আসিয়া উপস্থিত হইবে? যুরোপের এত সভ্যতা, এত বিহ্যা, এত শিক্ষা—যাহার আদর্শে আমরা আমাদের জীবন গঠন করিবার জন্ম ব্যথা—তাহার ভিতরে এত বিষ, এত দাহ, এত উন্মন্ততা! ইহা শহন্তে যাহা গঠন করে, অব্যবস্থিতিতি বালকের স্থায় এক দিনের থেয়ালে তাহাই ভাঙ্গিয়া চুর্ল বিচুর্ণ করে। এ সভ্যতা—এ শিক্ষার সার্থকতা কি? এই প্রশ্নই এখন আমাদের মনে শতঃ উদিত হইয়া থাকে।

এই প্রশ্নের সহিত আমাদের সাহিত্যের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সাহিত্যের আদর্শ লইরা এখন আমাদের মধ্যে মহা আন্দোলন আলোচনা চলিতেছে। সংক্ষেপে

বলিতে গেলে, ভারতীর অর্থাৎ আর্য্য-সাহিত্যের আদর্শ—ত্যাগ, সংযম—ত্যোগবিলাস নহে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ Pessimistic ব্লা ছঃখবাদের সাহিত্য বলিরা আমাদের সাহিত্যের অরথা নিন্দা করিরা থাকেন। তাঁহাইদের অফুকরণে আমাদের দেশেরও এক সম্প্রদার লেখক এখন এই কথা বলিতে আরম্ভ করিরাছেন। কিন্তু যুরোপ যাহাকে Pessimism বলে, আর্মাদের সাহিত্যের আদর্শ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমাদের সাহিত্য স্থথের বা ভোগের বিরোধী নহে; তবে শাস্ত্র ভোগেও সংযত হইবার উপদেশ দিয়াছেন, নতুবা ভোগের পরিণাম বিষময় হইয়া উঠে।

আমাদের কবি ও শাস্ত্রকারগণ স্থায়ী স্থুখলাভের জক্ত পথ নির্দেশ করিয়া গিথাছেন। ভোগ কর—কিন্তু সংযত ও নিন্ধাম হইয়া। তাহার ফলে অনস্ত স্থুখ ও শাস্তির অধিকারী হইবে। আসমুদ্র ধরণীর অধীশ্বর, প্রয়োজন হইলে, অমানবদনে বনে বনে গোচারণ করিতে পারিতেন; মর্ম্মর-প্রাসাদে হগ্মফেননিভ কোমল শ্যা ত্যাগ করিয়া ঋষির উটজ কুশশয়নে নিশাযাপন করিতে পারিতেন। আর্য্য শাস্ত্রকার মরীচিকার স্থিই করিয়া দিগভ্রাস্ত পথিককে ধ্বংসের পথে লইয়া যান না। তিনি তাহাকে প্রকৃত স্থথের অনস্ত ক্ষীরোদ-সমুদ্রের সন্ধান বলিয়া দেন। সেই ক্ষীরোদ-সমুদ্রে উপস্থিত হইতে হইলে বহু প্রলোভন, বাধা বিদ্র এড়াইতে হইবে। কিন্তু ঘোরতর ঐহিকতাপ্রিয় (materialistic) ইহুকাল-সর্ক্রম্ব যুরোপের আদর্শ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহার জীবন-স্থার সমস্ত পান করিবেন, ভোগের কণামাত্রও বাদ দিবেন না। তাঁহাদের কথা—"আমি যা চাই, তা আমি খুবই চাই। তা আমি হুই হাতে করে চটুকাব, ছই পায়ে ক'রে দল্ব। সমস্ত গায়ে তা মাখ্ব, সমস্ত পেট ভরে তা থাব।"

এই উৎকট ভোগলালসার ফল মুরোপ হাতে হাতে পাইয়াছে। কিন্তু ত্ঃথের বিষয়, আধুনিক বালালা-সাহিত্য এই আদর্শে অমুপ্রাণিত হইয়া উঠিতেছে। মুরোপে যে কোনও আন্দোলনের হচনা হয়, আমাদের দেশে তাহারই সমর্থন করিয়া একদল লোক আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন, এবং স্বতঃ পরতঃ তাহারই প্রচার-কয়ে বছপরিকর হন। য়ুরোপীয় সমাজে ঐ আন্দোলনের ফলাফলের প্রতীক্ষা করিবার ধৈয়্য তাঁহাদের থাকে না। দেশের সমস্ত উন্নতি তাঁহারা তাঁহাদের জীবদ্দশাতেই দেখিয়া যাইতে উৎস্কক। কিন্তু পৃথিবীয় স্পষ্ট হইতে আজ্ব পর্যান্ত কত চিন্তা কত ভাবের অভ্যুদম হইয়াছে। তাহাদের কতকগুলি কোরক অবস্থায় শুক্ত হইয়া ঝরিয়া

পড়িয়া গিয়াছে; কতকগুলি ফুটিতে ফুটিতে প্রতিকৃল অবস্থায় নট্ট হইয়া গিয়াছে; কতকগুলি আবার পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে। যে গুলিকে এক সময়ে পৃথিবীর লোক চিন্তা বা ভাবের চরমোৎকর্ষ বলিয়া মনে করিয়াছিল, কালে তাহাদেরই উচ্ছেদের জ্ব্রু কত শত চেন্তা হইয়াছে। অতএব, পুরাতন হইলেই যে সর্বেশংক্রুট্ট হইয়ে, এমন নহে, সেইরূপ নৃতন হইলেই যে তাহা সর্বেদা গ্রহণীয়, এমনও হইতে পারে না। বরং পুরাতনের দোষ গুণ অনেক দিনের পরীক্ষিত বলিয়া উহার স্বপক্ষে বিপক্ষে হই একটি কথা বলিতে পারা যায়; কিন্তু একেবারে অপরীক্ষিত নৃতনকে সম্পূর্ণ অপরিচিত অতিথির ক্রায়্ক কতকটা সন্বেহের চক্ষে দেখা আমাদের স্বভাব। তাহাকে প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন করিতে পারি না, কি জানি যদি তাহার হৃদয়ের অস্তঃস্থলে ছুরিকা লুক্কায়িত থাকে। এই সন্বেহ, সঙ্কোচের জন্ম যাহারা আমাদিগকে উপহাস করেন, করুন; কিন্তু ইহা মাহুবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম।

যুরোপের এক একটা নৃতন মতবাদ গ্রহণ করিতে আমাদের সন্দেহ সঙ্কোচের যথেষ্ট কারণ আছে কিনা, তাহা সেই সকল মতের একটু আলোচনা করিলেই উপলব্ধি হইবে। আজকাল যুরোপীয় সাহিত্যে নীজকে ও ইবসেনের মতের পুব আলোচনা হইতেছে। যে অতিমান্থবাদ (Superman) এখন ওত-প্রোতভাবে যুরোপীয় সাহিত্যকে অন্ধ্রাণিত করিয়াছে, নীজকে সেই মতের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। ইহারই সঙ্গে সঙ্গে "feminist movement" ও থুব প্রবল হইয়াছে। ইব্সেন সেই আন্দোলনের একজন প্রধান সহায়। নীজকে ও তৎসম্প্রদায়ের মত আধুনিক জার্মাণ সাম্রাজ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, এবং গত সর্ব্ধবংশী যুদ্ধের জন্ম ইহারা বছল পরিমাণে দায়ী। আমরা আমাদের উক্তির সমর্থনার্থ এই মতের একটু আলোচনা করিব।

নীজ্কের মতের সারাংশ এই—আজ পর্যান্ত মমুব্যজাতি যে জীবন যাপন করিতেছে, তাহা একেবারে উদ্দেশুহীন। অতএব মমুব্যজাতির সমূথে একটু উদ্দেশু স্থাপন করিতে হইবে। সেই উদ্দেশু হইতেছে—Superman বা 'অতিমান্ত্ব' জাতির স্থাষ্টি; অর্থাৎ এই মনুব্যজাতি ক্রমোন্নতি সহকারে বাহাতে এক শ্রেষ্ঠতম জীবে পরিণত হয়, সেই উদ্দেশ্যেই ইহাকে পরিচালিত করিতে হইবে। যে ধর্মা, যে রাজনীতি বা সমাজনীতি এই উদ্দেশ্যসাধনের প্রতিকৃস, তাহাকে সমূলে

উৎপাটিত করিতে হইবে। স্থানতে কেবল শক্তিশালী লোকেরই প্রয়োজন; কারণ এই সকল শক্তিশালী লোক হইতেই উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতশক্তি আতির স্থাষ্ট হইরা স্থানুর ভবিশ্বতে "অতিমানব" জাতির স্থাষ্ট সম্ভবপর হইবে।

নীব্দকের নীতিশাম্বে দয়াধর্মের স্থান নাই। কারণ ভীরুতা ও তুর্বলতা হইতেই দয়ারুত্তি। দয়া মাহুষকে শক্তিহীন করে। নীক্সকের নিব্দের কথা এই—

"Pity is opposed to the tonic passions which enhance the energy of the feeling of life, its action is depressing. A man loses power when he pities. On the whole, pity thwarts the law of development which is the law of selection. It preserves that which is ripe for death, it fights in favour of the disinherited and the condemned of life. By multiplying misery quite as much as by preserving all that is miserable, it is the principal agent in promoting decadence."

অর্থাৎ হর্ববের উপরেই লোকে দরা করিয়া থাকে। যাহারা হর্বল, তাহারা জগতের আবর্জনা; তাহারা জগতে 'disinherited', অর্থাৎ সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত এবং condemned অর্থাৎ বধ্য। তাহাদের প্রতি দরা প্রকাশ করিলে কেবল হঃখদৈন্তের ভার বর্দ্ধিত করা হয়, তাহাতে মানবজাতির অবনতিই ঘটিবে, জগৎ supermanএর দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে না। অত এব হর্ববেলর প্রতি দরা প্রকাশ অতি অক্সার কার্য্য।

#### আবার—

"The weak and the botched shall perish; first principle of our humanity. And they ought even to be helped to perish."

শর্থাৎ তুর্বল লোকদিগকে ধ্বংস করিতে হইবে। ইহাই মনুযাঞ্জাতির নীতিশাব্দের প্রথম সূলমন্ত্র। ইহারা বাহাতে ধ্বংস প্রাপ্ত হর, তাহার স্থবিধা পর্যন্ত করিরা দিতে হইবে। এই সকল কথা ডারউইনের বোগ্যতমের উদ্বর্জনবাদের (Survival of the fittest) প্রতিধ্বনিমাত্র। তিনিও বর্ত্তমান সভ্যসমাঞ্জে দ্বোগ্য, পীড়িত, করা মানবের রক্ষার্থ বিজ্ঞানের চেষ্টা মানবঞ্জাতির উন্নতির পরিপানী—এইরূপ আক্ষেপ প্রকাশ করিরাছেন।

নির্ভীকতা, রণপ্রিরতা—ইহাই নিজকের মতে উরত মহয়জাতির বিশেষগুণ।

"War and courage have done more great things than charity. What is the good? Ye ask. To be brave is good. Live your life of obedience and of war."

খাহারা জর্মান্ দেনানী Bernhardi প্রণীত "German and the next war" নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা তাহাতে নীজকের কথার প্রতিধ্বনি ভনিতে পাইবেন। Bernhardi লিখিয়াছেন—

"War is a biological necessity, an indispensable regulator in the life of mankind, failing which would result a course of evolution deletorious to the species, and, too, utterly antagonistic to all culture. War, said Heraclitus, is the father of all things. Without war, inferior or demoralised races would only too easily swamp the healthy and vital ones, and a general decadence would be the consequence. War is one of the essential factors of morality. If circumstances require, it is not only the right but the moral and political duty of a statesman to bring about a war!"

সেই একই কথা। অর্থাৎ যুদ্ধে মহুদ্যজাতির মধ্যে যাহারা হর্মকা, অশব্দ্ধ, আবর্জনাস্বরূপ, যুদ্ধ ঘটিলে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হওরার জাতির সারাংশটুকুই অবশিষ্ট থাকে। অতএব যুদ্ধ সংঘটিত করা রাজনীতিকের একটি প্রধান কর্ম্বর।

এই শিক্ষার ফলেই ন্ধার্শাণী হর্বল বেলজিয়মকে পদদলিত করিতে বিন্দুমাত্র কৃষ্টিত হয় নাই।

ধর্ম, পাপ, পুণ্য—এ সমস্তই নিজকের মতে পুরোহিতদের একটা ভরম্বর মিধ্যা চাতুরী—

"All lies through and through, without a shred of psychological reality—a vampirism of pale subterraneain leeches! Sin was invented in order to make science, culture, and every elevation and noble trait in man quite impossible; by means of the invention of Sin the priest is able to rule."

#### জ্বর সম্বন্ধে নীজকের মত পূর্ববর্ত্তী মত সকলেরই অফুরূপ। তিনি বলেন—

"An omniscient and omnipotent God who does not even take care that his intentions shall be understood by his creatures could he be a god of goodness? A God, who for thousands of years

has permitted innumerable doubts and scruples to continue unchecked as if they were of no importance in the salvation of mankind, and who, nevertheless, announces the most dreadful consequences for any one who mistakes his truth,—would he not be a cruel God, if being himself in possession of the truth, he could calmly contemplate mankind, in a state of miserable torment, worrying its mind as to what was truth?"

বিবাহ সম্বন্ধে নীজকের মত—ভবিশ্বতে বিবাহের উদ্দেশ্ত হইবে—এক নৃত্ন জাতির স্বষ্টি করা। এ জন্ত "concubinage" প্রথার প্রচলনের প্রয়োজন হইতে পারে। "Wife" ও "concubine" এর দারা পৃথক্ পৃথক্ উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হইবে। কারণ—

"If, on the ground of his health, the wife is also to serve for the sole satisfaction of the man's sexual needs, a wrong perspective opposed to the aim indicated, will have most influence in the choice of a wife."

নীজকে এমন কি, "Trial marriage" বা "Leasehold marriage" এরও পক্ষপাতী ছিলেন। কিছুকাল একত্র বাস করিয়া যদি অস্থবিধা মনে হয়, উভয় পক্ষ সে বিবাহ বাতিল করিতে পারেন।

আবার সম্ভানোৎপাদন সম্বন্ধেও সমাজকে কঠোর বিধিনিবেধের প্রবর্ত্তন করিতে ছইবে। এমন কি স্থল-বিশেষে বন্ধ্যাত্ত-সম্পাদনও সমাজের কর্ত্তব্য হইবে। —

"Society, as the trustee of life, is responsible for every botched life before it comes into existence, and as society has to suffer for such lives it ought, consequently, to be made impossible for them ever to see the light of day. Society should in many cases actually prevent the act of procreation and may, without any regard for rank, descent, or intellect, hold in readiness the most rigorous forms of compulsion and restriction, and, under certain circumstances, have recourse to sterilisation."

মহাভারতের ও চাণক্যের অর্থশাস্ত্রের পাঠক—ক্ষাগ্রশক্তির অতিবৃদ্ধির দিনে এই সকল ভরাবহ অনার্যজুষ্ট মতবাদের স্থাপ্ট আভাস অবশ্রুই লক্ষ্য করিরা থাকেন। কুক্তকেত্র-বৃদ্ধ সেই সকল মতবাদেরই পরিণতি। এই অনর্থকর মতবাদের সহিত

আমাদের ব্রহ্মচর্ব্য ব্যবস্থার তুলনা করুন। সে উপদেশ কি পবিত্র ও মহান্! এই তুলনা হইতে, সভ্যতার মহন্ত সহস্রেই উপলব্ধি হইবে; আর উপলব্ধি হইবে বে, আমরা অন্ধের স্থায় কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া কাচের সমাদর করিতেছি।

এই সমস্ত ভাব সমাজের কিরুপ অনিষ্টকর, তাহা আধুনিক "Bolshevism"এর 
দারা স্পষ্টীভৃত হইতেছে। Bolshevikরা বিবাহ-পদ্ধতি উঠাইয়া দিয়া
"nationalisation of women", অর্থাৎ স্ত্রীমাত্রকেই সাধারণের সম্পত্তি
করিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহার উপর টীকা অনাবশুক।

ইব্সেনের নাটকগুলির সারমর্ম এই যে, সমাজ স্ত্রীলোকদিগক্তে এমনই চাপিরা রাথিয়াছে যে, তাহারা পুরুষের হত্তে ক্রীড়নকের স্থায় হইয়া আছে, ব্যক্তিষের বিকাশসাধনে একেবারেই সমর্থ নহে।

আমাদের আধুনিক এক শ্রেণীর সাহিত্যে পূর্ব্বাপর এই কথারই প্রতিধ্বনি দেখিতে পাওরা বার ;—

"সমন্ত সমান্ত চারিদিক থেকে আমাদের মেরেদের মনকে যেন ছোট ক'রে বাঁকিয়ে রেখে দিয়েছে। ভাগ্য ওদের জীবনটাকে নিম্নে জুয়া থেল্ছে—দান পড়ার উপরই সমস্ত নির্ভর, নিজের কোন্ অধিকার ওদের আছে।"

ইব্সেনের Doll's Houseএর প্রান্ন দশ বৎসর পূর্ব্বে Millএর Subject of Women প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সময় হইতেই "নারীজাতির উদ্ধার বিষয়ে আন্দোলন দিন দক্তিসঞ্চার করিতে থাকে। ইহার ফলস্বরূপ বিলাতে Suffragisteদের বিদ্রোহ ও উচ্ছু শ্বলতার কথা সকলেই অবগত আছেন।

আমাদের সমাজ, আমাদের শাস্ত্র, নারীজাতির শক্ত। আমাদের প্রাচীন রীতিনীতি সমুদার নারীজাতিকে পাষাণ-পিষ্ট করিয়া রাথিয়াছে, এবং তাহাদের ব্যক্তিষ-বিকাশের প্রবল অন্তরার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গরে, গানে, কবিতার এই কথারই প্রচার করা ও সেই সঙ্গে হিন্দুসমাজের, হিন্দুশাস্ত্রের ও সেই শাস্তপ্রণেতা ব্রাহ্মণগণের নিন্দা, উপহাস প্রভৃতি করা এক সম্প্রদার লেখকের 'কর্ত্তব্য' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাদের কথা মানিতে গেলে স্বীকার করিতে হয় য়ে, য়ে স্রীলোকেরা রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্ত লজ্জা শিষ্টাচার প্রভৃতি বিসর্জন দিরা প্রকাশ্ত রাজপথে দালাহালামা করে, লোকের বাড়ী ঘর ভালিয়া নানাপ্রকার উপদ্রব অত্যাচার করে, তাহাদের ব্যক্তিষ্থ বিকাশ হইয়াছে, বা তাহারা সেই পথে অনেকটা

অগ্রসর হইরাছে; আর সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, রাণী তবানী, অহল্যা বাঁদ প্রভৃতি
নারীগণের হৃদয় সংস্কীর্ণ ও শান্তবিহিত আচার পালনে সংপিট হইরা বাঁকিরা
চুরিয়া ভাদিরা গিরাছ। থাহারা এ কথা স্বীকার করেন, করুন; কিন্তু আমরা
সীতা সাবিত্রী প্রভৃতি নারীগণকে চিরকাল দেবতার আসনে বসাইরা পূজা করিরা
আসিয়াছি, এবং এখনও পূজা করিব। কারণ, আমরা ত্যাগীর পূজা করি,
ভোগবিলাসীর নহে।

পুরুষের সহিত প্রতিষন্দিতাই কি নারীর ব্যক্তিত্ববিকাশের প্রধান সহার?
আমরা তাহা মনে করি না। আমাদের সমাজে নারী—জননী, পত্নী, এমন কি,
সর্ব্বস্থহীনা বিধবা রূপেও ত্যাগের যে মহান্ আদর্শ প্রত্যহ আমাদের সম্মূপে ধরিয়া
রহিয়াছেন, তাহার নিকট অন্ত সমস্ত আদর্শই নিশুভ হইয়া পড়ে।

যুরোপীয়েরা নিজেদের আচার ব্যবহার প্রভৃতিই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা আমাদিগকে ব্ঝিতে পারেন না, ব্ঝিতে চেষ্টাও করেন না। এরূপ অবস্থায় বদ্ধমূল সংস্কার লইয়া একদেশদর্শী যুরোপ যদি আমাদিগকে নারীপীড়ক বলেন, তাহা হইলে আমরা তাহাই বেদবাক্য মনে করিয়া সমাজ-সংস্কারে ব্যগ্র হইব কি ? আমাদের শাস্ত্র কথনও নারীপীড়ক নহে। যে শাস্ত্র বলেন—

"যত্র নার্যান্ত পূজান্তে রমস্তে তত্ত্ব দেবতাঃ। যত্রৈতান্ত ন পূজান্তে সর্ববান্তত্তান্ত তি কুলা। শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশুত্যান্ত তৎ কুলা।।" ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্বদা।।"

সে শান্ত কথনও নারীপীড়ক নহে।

একেবারে দোষপর্শ-শৃশ্ব সমাজ কথনও ছিল না, কোথাও নাই, এবং কোনও স্থারাজ্যে সম্ভব হইলেও বাস্তবজগতে গরিলক্ষিত হইবে না। এক অনর্থের সংস্থারে প্রবৃত্ত হইলে, অক্স অনর্থ আসিরা উপস্থিত হয়। আমরা পূর্বেই দেখিরাছি, সম্ভানজনক প্রভৃতি বিষয়ে সংস্থার করিতে যাইরা তথাক্থিত যুরোপীর সমাজ-সংস্থারকেরা কত বিষম অনর্থের স্পষ্ট করিতে অগ্রসর হইরাছেন। অভএব সংস্থারকের দায়িত্ব কত গুক্তবর, তাহা সহজেই জ্বদরক্ষম হইবে।

তবে কি সংশ্বারের কোনও প্রয়োজন নাই ? নিশ্চরই আছে। সংশ্বার হইরাছে, হইতেছে, হইবে। কিন্তু সেই সংশ্বার আমাদের জাতীরতা, আমাদের মেদমজ্জাগত আদর্শের অমুরূপ হওরা চাই। নচেৎ, তাহা কথনও স্কলপ্রস্থ হুইবে না।

এই সমস্ত উচ্ছুখাল ভাব হইতে সমাজে একটা প্রবল জালান্তি ও অসন্তোবের স্পৃষ্টি হয় ; ইহার ফল অনেক সময় অতি ভীষণ হইয়া থাকে। ভারতে পাশ্চান্তা শিক্ষাপদ্ধতির সমালোচনা প্রসঙ্গে Sir John Woodroffe, Sir George Birdwoodএর মতের সমর্থন করিয়াছেন। তাহা এই—

"It has destroyed in Indians the love of their own literature the quickening soul of a people, and their delight in their own arts, and worst of all their repose in their own traditional and national religion, has disgusted them with their own homes, their parents, and their sisters, their very wives, and brought discontent into every family so far as its baneful influences have reached."

আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্যিকেরা উচ্ছ্ শ্রুল যুরোপীয় ভাবের প্রবর্ত্তন দারা এই আনিষ্টের মাত্রা আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। করেকজন বর্ণনাকুশল লেখক তাঁহাদের গ্রন্থাদিতে কুলভ্রষ্ট নারীগণের চরিত্র এমনই চিন্তাকর্ষকভাবে চিত্রিত করিতেছেন দে, অনেক অপরিণতবয়ত্ব পাঠক-পাঠিকা তাহা পাঠ করিয়া উন্মন্তপ্রায় হইরা উঠিয়াছে। এ সাহিত্য চিরস্থায়ী হইবে, সে আশা অনেকের নাই। কিছ উহার অস্থায়ী জীবিতকালের মধ্যে উহা দারা দে কত দ্ব অনিষ্ট সংঘটিত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? এইরূপ সাহিত্য সাহিত্য-কাননের আবর্জনামাত্র। ইহার উচ্ছেদসাধনে সমাজ্ব ও সাহিত্যের মন্ধলকামী ব্যক্তিমাত্রেরই বন্ধপরিকর হওয়া উচিত।

আধুনিক বাদালা সাহিত্য যে যুরোপীয় ভাবে ছাই হইতেছে, সংক্ষেপে তাহার প্রকৃতির আলোচনা করিলাম। আমি বলিয়াছি, আমরা দেশের মঙ্গলের পরিপন্থী নহি। আমরাও সংশ্বারের পক্ষপাতী। তবে আমাদের মঙ্গলেছার বা সংশ্বারের মূলে অতীতের প্রতি অবজ্ঞা, শাস্ত্রের প্রতি, ধর্ম্মের প্রতি অবমাননা বা বিষেধ নাই। আমরা যে প্রাচীন ভারতের সভ্যতার গর্ম্ম করি, তাহার মূল ধর্মশাস্ত্র। সেই ধর্ম্মশাস্ত্রের স্কুড় ভিত্তির উপরেই আমাদের জাতীয়তার অপূর্ম মর্ম্মরসৌধ যুগ্যুগাস্তর

ব্যাপিয়া, অরাতির আক্রমণপরম্পরা ব্যর্থ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে; যাহা দেখিয়া মুরোপীয়গণও বিশ্বিত হইয়া বলিতেছেন যে, "They have survived in a way, and to a degree, which is not seen in the case of any other country in the world." অর্থাৎ, হিন্দুরা এই সমস্ত আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া আপনাদের অন্তিত্ব যেমন রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, এমন আর পৃথিবীতে দেখা যায় নাই। সেই সৌধের সংস্কারে আমরা ইহকাল সর্ব্বস্থ, অন্থিরচিত্ত পাশ্বান্ত পিকা ও সভ্যতার মুখাপেক্ষী হইব কেন? যে দেশে এ বিশাল সৌধ্ নির্মিত হইতে পারে, সে দেশে ইহার সংস্কারের উপাদান নাই, ইহা কি সম্ভব? একাস্ত প্রয়োজন হইলে বিদেশ হইতে সাহায্য লইব, কিন্তু তাহাদের আদর্শ লইব না। তাহা করিলে আমাদের জাতীয়তা বিলুপ্ত হইবে।

স্থের বিষয়, গত যুদ্ধে যুরোপের চকু কিয়ৎপরিমাণে উন্মীলিত হইরাছে।
ইহাতে আশা করা যায়, আমাদের দেশেও অমুকূল বায়ু প্রবাহিত হইবে। আমাদের
উচ্চ উদার আদর্শের অন্নরণ করিয়া, অধাবদায় ও সাধনার বলে, আমরা আবার
উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়া জগতে পরিচয় দিতে পারিব—"অমৃতস্ত পুত্রা বয়ন্" আমাদের সাহিত্য সেই আদর্শের অনাবিল উৎসম্বরূপ হইয়া আমাদের
জাতীয় জীবনের সমস্ত দৈক্ত-দারিদ্রা, ক্লেদ-কর্দম বিধোত করিয়া দিবে। ভগবৎসমীপে ইহাই আমার প্রার্থনা। কারণ—

"নাক্তঃ পদ্বা বিশ্বতে অয়নায়।" \*

**औ**भगीक्षात्र ननी

স্ব ১৩২৫ সাল, ১৯শে মাধ বহরমপুর সাহিত্যসভার বার্বিক অধিবেশনে সভাপত্তির অভিভাবণ

# শ্রীবিবেকানন্দ উৎসবে

পূজাপাদ সাধু এবং মাননীয় মহোদয়গণ,—

দ্বিশ্বর ইচ্ছায় আমি বছবার বছ সভার নেতৃত্বপদ গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু আন্ত মহাপুরুষের নামসংস্ট এই মহতী সভায় আমার ছায় অযোগ্য ব্যক্তিকে গৌরবের আসনে বরণ করিয়া আপনারা যে সম্মান দান করিয়াছেন, মুখের একটা কথায় ধন্তবাদ দিয়া তাহার প্রতিদান হয় না, এই জন্ত আপনাদিগকে আমি ধন্তবাদ দিতে চাহি না; কেবল বলিতে চাহি য়ে, আপনাদের এই উদার অমুগ্রহে আমিই ধন্ত হইয়াছি। সাধুসন্ধ এবং সংপ্রসন্ধ আলোচনার ম্বযোগলাভ আমাদিগের মত কাম-কাঞ্চনলিপ্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে সাগরসন্ধমে গলাবগাহনের ছায় পাপহর এবং পবিত্রকর। এই জন্ত পূর্ব্ব হইতে আরও একটা কথা বলিয়া রাখি। আমি এখানে কিছু বলিতে আসি নাই, আসিয়াছি—শুনিতে এবং পারি যদি, কিছু শিখিতে। অতএব বাহারা আমার নিকট কোনরূপ বিস্তীর্ণ আলোচনা প্রত্যাশা করিবেন, তাঁহারা নিরতিশয় নিরাশ হইবেন। ইহা আমার দীনতা নহে, প্রকৃত অন্তরের কথা।

আজ যে পূণ্য প্রসঙ্গ আলোচনায় আমরা ব্যাপৃত, তাহার উচ্চতা—গগনভেদী, প্রসার—অনস্ত, গভীরতা—অতশম্পর্ণী।

> "অসিতগিরিসমং স্থাৎ কজ্জলং সিদ্ধ-পাত্রং স্থরতক্র-বরশাথা লেখনী পত্রমূর্কী। লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি॥"

স্থগভীর সাগরের আধারে হিমাচলের স্থায় পুঞ্জীক্বত কজ্জল ভরিয়া পৃথ্বীর স্থায় বিশালায়ত পত্রে কল্লতক শাধার লেখনী ধারা স্বয়ং সারদা থাঁহার গুণ বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারেন না, কোথায় সেই গুণিসিন্ধ শন্ধরপ্রতিম ত্যাগীশ্বর, বাগ্মী, যতিপ্রবর শ্রীবিবেকানন্দ, আর কোথায় আমার মত বিষয়-বিষ-কীট, অধম অজ্জ্জন! আন্দ যে নামের গৌরব-সৌরভ সমগ্র পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়াছে, যাহা উচ্চারণ করিলে জিল্লা পবিত্র হয়, যাহার উচ্চারণে শত শত ক্রদর মাতিয়া উঠে, সেই নামধের

মহাপ্রাণ, প্রেমিক সন্ন্যাসীর কথা আমি কি বলিব? যিনি বলিরাছিলেন, "আমি মৃক্তি চাহি না, ভক্তি চাহি না, আমি লাখ নরকে যাব,—বসস্তবলোকহিতং চরস্কঃ—এই আমার ধর্ম," তাঁহাকে সম্যক উপলব্ধি করা ত দ্রের কথা, তাঁহার এই পবিত্র বাণী কথকিৎ ধারণা করিতে পারিলে মানব ধন্ম হয়। সন্ম্যাসীর মুখে ভক্তি-মুক্তির উপেক্ষা শুনিলে আপাততঃ বিসদৃশ মনে হয় বটে, কিন্তু বুঝিলে বুঝা যায় যে, প্রীবিবেকানন্দের উক্ত লোকহিত-অন্তর্গান এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নারায়ণ-জ্ঞানে নরসেবাধর্ম্ম বেদান্তপ্রতিপান্ম অহৈত সাধনার বিভিন্ন পথ মাত্র।

কালের প্রয়োজন পূর্ণ করিবার নিমিত্ত যে সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন তাঁহাদের পূত চরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে, অহৈতুক প্রেম এবং অলৌকিক লোকহিতৈষণা তাঁহাদের বিশাল বিশ্বব্যাপী হৃদয়ে অম্লান পারিজাতের স্থায় চির পরিক্ট। প্রেম এবং লোকহিতৈষণা ইহাদের সকল কার্য্যের প্রেরণা। পরের জন্ম জীবন ধারণ, ইহাদের প্রতি খাসবায়ু পরার্থে উৎসর্গীকৃত। প্রেমের শক্তি ত্রিলোকে অপরাজেয়। এই কুদ্র জীব নর—ক্ষণভঙ্গুর কলেবর—নিশ্বাস-পবনের উপর যার জীবন নির্ভর সে দেবত্বের উপর ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়—প্রেমে। কেননা, স্বর্গবাসী দেবতা স্বর্গস্থপাভিলাষী, আর ঐশী-বিভৃতিমণ্ডিত প্রেমিক কেবল আত্মদান-প্রবাসী। দেবরাজ ইন্দ্রের প্রধান আয়ুধ বজ্ব—যার বলে তিনি ত্রিলোকবিজ্ঞায়ী সেই অশনি, নরমুনি দধীচির লোকহিতায় অস্থিদানে নির্মিত। আত্মবলিদান প্রেমের নামান্তর মাত্র। মাতা, পিতা, সতী, স্বদেশ প্রেমিক, ভক্ত—যাঁহাদের জন্ত ধূলিধুদরা বস্তব্ধরা রত্নময়ী আখ্যায় ভূষিতা হইয়াছেন—তাঁহারা দকলেই প্রেম স্বার্থত্যাগ বা আত্ম বলিদানের জীবস্ত বিগ্রহ। প্রেমের বন্ধনে সংসার স্থাপিত, নশ্বর মানব-জীবনে প্রেম পরম ঐশ্বর্যা – কেননা এই প্রেমই সাম্য, সৌথ্য স্মল্রাত্তত্ত্বের মূল এবং অবৈত জ্ঞান-পদ্ম বিকাশের তপন স্বরূপ। ত্যাগ-বিবেক-বৈরাগ্য বিভূষিত বিবেকানন্দের এই প্রেমই ছিল শ্রেষ্ঠ সম্পদ। প্রেমিক নরবর নরেক্সনাথ সম্যাসীর বেশে দেশে বিচরণ করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, এই বিপুল মানব-সমাজ স্বার্থপর নরপশুর মৃগরা ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। মাত্রুষ মাত্রুষের হৃদর বিদীর্ণ, কণ্ঠনালী ছেদন করিয়া উষ্ণ শোণিত পান করিতেছে ! কে বলে ইহা তাঁহার প্রাণারাম প্রেমময়ের প্রেমের সংসার ? না-না-কথন না! ইহা নরমেধ য**জ্ঞত্বল! প্রেমিক**হাদয় সন্ন্যাসীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সন্ন্যাসী যে প্রেম

তাঁহার প্রেমাস্পদের পূজার জন্ম প্রাণের নিভ্ত ভাগুরে সঞ্চয় করিয়া রাথিয়া-ছিলেন, তাহা দান করিলেন—নরসেবায়। প্রেম তাঁহার ধর্ম্ম, লোকহিত—সাধনা, মোক্ষ—নরসেবা।

কিন্তু এই সেবাধর্ম কি প্রকৃত পক্ষে মোক্ষধর্মের বিরোধী? যে ভারত শাস্ত্রে মৃক্তিক্ষেত্র বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে; মুমুক্ষু মানব যেখানে শরীর পরিপ্রহ করিবার জন্ম লালায়িত; যাহার জল, স্থল, আকাশ বাতাস, মোক্ষমূলক অবৈতমন্ত্রে অফুপ্রাণিত, অবৈত সাধনা যাহার সনাতন ধর্মা, সেখানে এ নৃতন পন্থা প্রবর্তনের প্রয়োজন কি? প্রয়োজন—কালের। এ দেশে যুগধর্মের প্রবর্তন নৃতন নহে। যুগে যুগে অবতারপ্রথমুথ যুগাচার্য্যগণকর্ত্ত্কক তাহাই সাধিত হইয়াছে এই কঠিন জীবন সংগ্রামের দিনে তপ, জপ, যোগ, সাধনা, বিবেক বিচার দারা বেদান্তপ্রতিপাদ্য অবৈত বৈক্ষজ্ঞান লাভ অতীত হুঃসাধ্য। সর্বাভৃতে নারায়ণ জ্ঞান করিয়া নরসেবা বর্ত্তমান কালোপযোগী প্রকৃষ্ট পন্থা। শিবজ্ঞানে জীবসেবা করিতে করিতে হৃদয়ে বিশ্বপ্রেমের ক্ষুরণ হয়। এই বিশ্বপ্রেম অবৈতপ্রেমের রূপান্তর। মানব মাত্রেই সচ্চিদানন্দের প্রকট বিগ্রহ। যদি মৃত্তিকা, প্রস্তর বা দাক্ষব্রক্ষের পূজা শাস্ত্রবলে অবৈতজ্ঞান লাভের প্রথম সোপান হয়, তবে চেতনবিগ্রহ মানব সেবায় তাহা হইবে না কেন?

ইউরোপে বছস্থানে নরসেবা ধর্ম আচরিত হয় কিন্ত তাহা নারায়ণ জ্ঞানে নহে, দয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। দয়াভাবে সেবাধর্মের আচরণে সেব্য-সেবকের মধ্যে শুরু লঘু ভাবের উদয় করে বলিয়। অবৈত জ্ঞান বাধাপ্রাপ্ত হয়। যাহা ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধ কল্যাণ সাধন করে,—"সা চাতুরী চাতুরী।"

বাস্তবিক পারলোকিক কল্যাণ ছাড়িয়া দিয়া শুদ্ধমাত্র ঐহিক মঙ্গলের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেও স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, শিবজ্ঞানে জীবসেবা নরসমাজের পক্ষেপরম হিতকর। ইউরোপীয় মনস্বিগণের মত,—সংসারের ছঃখ, দৈষ্ঠ দ্ব করিয়া, ভূতলে স্বর্গ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, সাম্য স্বাধীনতা এবং স্থলাভূষের স্থাপনা একান্ত আবশুক। এইরূপ ভূস্বর্গ প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে করাসী দেশে স্থসভ্য মানব যে দানবের ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিল এবং তাহার ফলে যে অবিরল জল্ধারার ন্থায় নররক্তন্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, সে সকর্মণ কাহিনী ইতিহাসপাঠক মাত্রেই অবগত।

# মহারাজ মণীক্রচক্র

বতদিন না প্রেমের প্রতিষ্ঠায় মানবপ্রকৃতি হইতে হিংসা, দ্বেষ, বিঘাংসা প্রভৃতি হিংম্র বৃদ্ধিনিচয় নিঃশেষে নির্মান হইয়া হাদয় নির্মান হইবে ততদিন ভূতলে ভূম্বর্গ প্রতিষ্ঠার আশা আকাশ কুস্থমের মত স্থুদুরপরাহত। একতাবন্ধনে পৃথিবীর হঃখ তাপ দৈল্ল মোচন করা যদি কথন করনা করিতে পারা যায়, তাহা কেবল মাত্র বিশ্বপ্রেম বা অদ্বৈত জ্ঞানে সিদ্ধ হইতে পারে। কারণ সর্বভূতে নারায়ণ জ্ঞানই একতার মূল মন্ত্র। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম মোক্ষ-সাধনের এই তিন সনাতন মার্গ। ভক্তি হল্ল'ভ, জ্ঞান হুঃসাধ্য। প্রায় ষষ্টিবর্ষ এই খোর রহস্তমর সংসারে বিচরণ করিয়া প্রতিপদে প্রতিহত হইয়া বঝিয়াছি যে. ঈষর আত্মা মায়া প্রভৃতিত অনেক দূরের কথা—এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্রমান স্বগতে किছ्र कानिवात वृक्षिवात উপाय नारे। आभि किছ्र कानिना किছ्र वृक्षि ना। এমন কি অস্থাপেক্ষা থাহাকে আমার জানা বুঝা অধিকতর সম্ভব, সেই আমাকেই আমি সর্বাপেকা কম জানি, কম বৃঝি। যে আবাল্য দীর্ঘ সাধনায় শাস্ত উপদিষ্ট আত্মজ্ঞান অথবা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, তাহা অতীব হুঃসাধ্য। এই কঠিন জীবনসংগ্রামের দিনে নিক্ষাম কর্মমার্গ বিশেষতঃ ঐতিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত শিবজ্ঞানে জ্ঞীব-সেবা বে ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধ কল্যাণ সাধনের প্রকৃষ্ট পদ্বা তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।

শ্বিনরেক্রনাথ যে কেবল কর্ম্মার্গাস্থগত নর-নারায়ণ সেবার প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে, তিনি সেবাশ্রম ও অবৈতাশ্রম উভয়েরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি বেমন জ্ঞানী, তেমনি নিঃমার্থ কর্ম্মী এবং জ্ঞান কর্ম আবরণে মহাভক্ত ছিলেন। তাঁহার উপদিষ্ট সেবাধর্মের আচরণ সম্বন্ধে আমি যতদ্র বৃশিয়াছি তাহাতে মনে হয়, তাঁহার অভিপ্রায় ছিল হর্বলকে বল, নিরয়কে অয়, পীজ্তিকে ঔবধ পথ্য শুক্রাবা দাও, থক্সকে চলিতে শিখাও, অদ্ধকে দৃষ্টিদান কর; আত্মা বার মোহতিমিরার্ত, তার অন্ধকার বরে দীপ আলাইয়া দাও, আর ভয়ার্স্তকে বল অভী: ! আমি সেবার কথা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতেছি, এই ক্ষম্ম যে আমার মনে হয় এই নিয়াম কর্মই আমাদের বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম। এই চির ছর্জিক্ষপীজ্তি দেশ ইহার জীর্ণ, শীর্ণ, হর্বল নরনারী, আর সর্ব্বোপরি, জ্ঞান ঐশ্বর্যমন্ধী এই ভূমির বর্ত্তমান আধ্যাত্মিক দৈশ্য দেখিলে কার না মনে হয় বে, এই যুগধর্ম্মের প্রবর্ত্তনে শীন্তরেক্তনাথ ত্রিকালক্ত ক্ষবির জ্ঞানবত্তার পরিচয় দিয়াছেন ? তারপর হিংসা বেষ

কর্জনিত স্বার্থিকলক্ষ্য বিজ্ঞিত ইউরোপের প্রতি দৃষ্টিপাত কর্মন !—বেখানে করাল জত্যাচার আপনার তাগুব-নর্জন শ্রান্তিতে আপনি ক্লান্ত হইরা পজিরাছে। বেখানে শোকের আতিশয়ে হাহাকার ন্তর্জ, বিয়োগবিধুরার উষ্ণশাস বহনে সমীর শ্রান্ত, মহাকাশ ভারাক্রান্ত! বেখানে অন্থিমালিনী মেদিনীর রক্ত কলেবর অশ্রুধারায় ধৌত হইতেছে! সেই শ্রুশানভূমে আর্ত্ত শোকার্ত্ত এখনও বারা জীবিত আছে—সেই হতভাগ্যগণ প্রেমিক সন্ন্যাসীর প্রেমবাণীর জন্ম উৎকর্ণ হইয়া আছে, তাহা আমাদিগকে শুনাইতে হইবে। বলিতে হইবে যে, হিংসায় হিংসা জন্ম করা বায় না, মুণায় ম্বণা জন্ম করা বায় না। বিষেষে বিষেষ জন্ম করা বায় না, মুণা হিংসা বিষেষ জন্ম হয় কেবল প্রেমে। জল্মির গর্জন লভিষয়া গন্তীর মেঘমক্রে অমর সন্ন্যাসীর এই অবিনশ্বর বাণী হলমে ধ্বনিত হউক। সকল স্বার্থ বলি দিয়া সেবান্মিরে দীক্ষিত হইয়া প্রেমের বিজ্ঞমনিশানকরে নির্ভীক অস্তরে শ্রীবিবেকানন্দের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইতে হইবে। জীবন-সংগ্রামে যে ভীত তাহাকে বলিতে হইবে—অভীঃ! ভয় ? কিসের ভয় ? পৃজ্ঞাপাদ স্বামিজী বলিয়াছেন—"ভন্মই মৃত্যু!" বীরের মৃত্যু একবার, কাপুরুষ শতবার মরে।

আজ কোথার তুমি মহাপ্রাণ সন্মাসী! তোমার সেই গৈরিকবসনার্ত গৌরবপু পরিগ্রহ করিয়া যে নির্ভীক দৃষ্টিতে প্রাচ্য পাশ্চান্তা উভন্ন জগত জয় করিয়াছিলে সেই নিঃশঙ্ক দৃষ্টি লইয়া, তোমার আজাত্মলম্বিত বরবাহ তুলিয়া দিঙ্মুখ মুখরিত করিয়া বজ্ঞ নির্ঘোষে আর একবার বল—অভীঃ।

"ব্রন্ধ হতে কীট পরমাণু সর্বভৃতে
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সথে
এ সবার পায়।
বহু রূপে সম্মূধে তোমার, ছাড়ি কোথা
খুঁ জিছু ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন
সেবিছে ঈশ্বর!!"

এস সর্ববিত্যাগী প্রেমিক নরবর ! ভারতের এই যোর আধ্যাজ্মিক নিশার প্রাতঃস্থা্যের ন্থায় আর একবার উদিত হও, আমরা তোমাকে অভিবাদন করিরা জীবন ধক্ত করি।

# যৌবনের আদর্শ

বহরমপুর কলেঞ্চের যুবক সন্মিলনীর অধিবেশনে আমাকে সভাপতি মনোনীত করার জন্ত আমি আপনাদিগকে ধন্তবাদ প্রদান করিতেছি। গত বৎসর হইতে আমাদের ছাত্রবর্গ এই সন্মিলনীর আহ্বান করিতেছেন। এখন দেখা যাইতেছে বঙ্গদেশের ভিভিন্ন জেলার যুবকরন্দও এইরূপ ছাত্র সম্মিলনীর অষ্ঠান করিতেছেন। এইরূপ সম্মিলনের উদ্দেশ্য যে মহান্ তাহার আর मत्मर नारे। এर मिम्निनान উদ্দেশ ছাত্রবর্গের প্রাণে জাগিয়া থাকিলে বর্ষে বর্ষে ইহার উন্নতি সাধিত হইবে। প্রথম বর্ষে চেষ্টার সফলতা কিছু লাভ করা যায়; বর্ষে বর্ষে এইরূপ আন্দোলনে উহা দৃঢ়ীভূত হয় এবং এইরূপ আন্দোলনের উপযুর্পির তরঙ্গ বৃহৎ একটী ভাব-সাগরের স্বষ্টি করে। যদি প্রত্যেক জেলার যুবকদের বার্ষিক সম্মিলনীতে তাঁহাদের চিন্তাশক্তি, কর্ত্তব্য কর্ম এবং উৎসাহ এইরপে বর্দ্ধিত হয় তাহা হইলে কালে সমস্ত বন্ধ এবং ভারতভূমির যুবক্রুন্দ এক নৃতন উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া নৃতন প্রেরণার দ্বারা চালিত হইয়া, নৃতন কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া, নৃতন শিক্ষায় শিক্ষা লাভ করিয়া দেশের প্রকৃত মঙ্গলকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবে এবং তাঁহাদিগের দ্বারা দেশের মঙ্গল ও উন্নতি সাধিত হইতে থাকিবে। এইরূপ সম্মেলনে পরম্পরের ভাববিনিময়ে ছাত্রবর্গের হুদয় উৎকর্ষ লাভ করিবে এবং তাঁহাদের জীবন নৃতন ভাব ও নৃতন আদর্শে গড়িয়া উঠিবে। এইরূপ আন্দোলনে যথন বঙ্গের কিংবা ভারতের সকল ছাত্র এক ভাবাপন্ন হইয়া ভারতের চারিদিক হইতে দেশের কল্যাণকর ও হিতকর কার্য্য করিতে থাকিবে তথনই ভারতের প্রক্বত জাতীয় জীবন লাভ হইবে। এইরূপ নূতন উদ্দীপনায় ধর্ম ও সমাজের প্রভৃত কল্যাণ সাধিত হইবে। বিভিন্ন দেশের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, বাল্যজীবন হইতে উন্নতির চেষ্টা যে জাতি না করে সে জাতি কথনও উন্নত হইতে পারে না। বিভিন্ন জাতির ইতিহাস পাঠ, মহৎ লোকের জীবনী পাঠ, ইহা প্রত্যেক যুবকের কর্ত্তব্য কর্ম। এই হতভাগা वन्नात्म (य मकन महाभूक्य जन्नाश्रहण कतिशाह्न छाहारमत्र कार्यायमी जारना-চনা করিলে কিরপভাবে আমরা উরতি লাভ করিতে পারি তাহা জানা বাইবে।

যুবকেরা যদি এই সকল চিস্তা মনে রাখিয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর না হ'ন তাহা হইলে তাঁহারা মাত্র্য হইতে পারিবেন না এবং তাঁহাদের ছারা দেশের কশ্যাণ সাধিতও হইবে না। বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেই দিকেই আমরা দেখিতে পাই যুবকেরাই জাতিকে নূতন ভাবে উন্নতির পথে গড়িয়া তুলিতেছেন। ভারতের যুবকগণ কি উন্নতির পথে না যাইয়া উদাসীন ভাবে গভীর নিদ্রায় অচেতন থাকিবেন? ভারতের অনেক শিক্ষিত সস্তান জগতের নানাস্থানে গিয়াছেন, অনেক অসাধ্য কর্ম তাঁহাদের দ্বারা সাধিত হইতেছে। তাঁহারা বিভিন্ন দেশে গিয়া বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ হুইয়া উত্তীর্ণ হুইতেছেন। তবে ভারতের শিক্ষিত ছাত্রবর্গ শিক্ষার দ্বারা সকল বিষয় কেন সফলকাম হইবেন না? তাঁহাদের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ করিবার স্থয়োগ পাইলে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দেশসমূহের যুবকশ্রেণীর সর্ব্ববিধ কার্য্যে তাঁহারা পারদর্শী কেন না হইতে পারিবেন। এই জন্য বাংলার, ভারতের যুবকরন্দের জাতীয় কার্য্যকরী শক্তির উদ্বোধন করিতে হইবে। জাতীয় জীবনের নানাবিধ বিভাগের কার্য্যে তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিয়া উন্নতির পথে আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। নিক্রিয়তা এবং অবসাদকে দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে। দেশের জলবায়ু এবং অর্থক্কচ্দুতায় যোগ দিয়া আমাদের উত্তোগ ও উত্তমকে নিজ্জিয় হইতে দিলে চলিবে না। অব্যবস্থচিত্ততা ও ছজুগপ্রিয়তা আমাদের দেশের সর্বনাশ করিতেছে। তাই চিন্তাশক্তি ও বিবেককে সর্বাদা জাগাইয়া রাথিয়া সকল কার্য্য করিতে হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে আমরা পাশ্চান্ত্য দেশ হইতে অনেক শিক্ষার দৃষ্টান্ত দেখিতেছি
—কিন্তু সেই সকল বিষয় আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া রাখিতে পারিতেছি
না। থিয়েটারী অভিনয়, পুতুল নাচ ও ভোজ-বাজির খেলার স্থায় আমরা সকল
কার্য্য করিতেছি। রাজনীতিক্ষেত্রে, সাহিত্য-সভাতে অনেকরপ বক্তৃতা শুনিতে
পাই, কিন্তু সেই সকল বক্তৃতা তৎকালের জন্মই করিয়া থাকি, সেগুলি হৃদয়ে
পোষণ করিয়া প্রকৃত মামুষ হইতে আমরা চাহি না।

যুবকেরা এইরূপ বাহু বক্তৃতাম কালাতিপাত করেন—বৃদ্ধেরা নিব্দের গৃহে গিয়া অবসন্মদেহে শয্যাম আশ্রম গ্রহণ করেন। আমাদের দেশে এই যে হর্দশা উপস্থিত হুইয়াছে তাহা শঙ্কাজনক সন্দেহ নাই। তাই বলিয়া আমরা কি নির্জ্জীব হুইয়া—

# মহারাজ মণীক্রচক্র

নিশ্চেষ্ট হইরা থাকিব? আমাদের দেশ প্রকৃত শিক্ষার অভাবে উদ্ভমবিহীন হইরা পড়িয়াছে। যে সকল যুবকদিগের মধ্যে উন্নতির ইচ্ছা আছে, শিক্ষা ও অর্থের অভাবে তাঁহারা সে উন্নতির পথে যাইতে পারিতেছে না। স্কুল কলেজের শিক্ষার সহিত সাধারণতঃ আমাদের শিক্ষার শেষ হইল—আমরা এই জ্ঞান লইরা সকল বিষরের আলোচনা করি এবং নিজ মতামত প্রকাশ করি, ইহাতে উন্নতির আশা কোথার? আমাদের দেশে সাধারণের জন্ম যে সকল বক্তৃতা দেওরা হর তাহাতে 'সেন্টিমেন্ট' এর শ্রাদ্ধ করা হয়, কেবল বক্তার ভাবপ্রবণতা ও ভাবের উদ্দীপনাই তাহাতে প্রকাশ পায় কিন্তু তাহাতে শ্রোভাদের মন্তিকে নৃতন ভাব প্রবেশ করিতে পায় না। গভীর চিন্তা তাহারা করিতে পারে না। বৈজ্ঞানিক কিংবা চিন্তাশীল বক্তৃতা শ্রোভ্রগণ কেহ ব্রিতে চাহেন না। ইহাতে দেখা যায় যে, এ দেশে আজ্বকাল চিন্তাশীলতার অভাব হইয়া পড়িতেছে, এরপ অবস্থায় আমাদের ছাত্রবর্গ কেবল রঙ্গমঞ্চে নর্তন-কুর্দ্ধন শিক্ষা ভিন্ন অন্ত শিক্ষা লাভ করেন না। তাঁহারা চিন্তাশীল হইতে শিক্ষা করিতেছেন না—কেবলমাত্র ছজুগপ্রিয় হইতেছেন। স্কুতরাং বর্জমান সময়ে যুবকেরা যাহাতে চিন্তাশীল, স্থিরপ্রকৃতি ও বিবেচক হন তাহার জন্ম চেষ্টা করিতে হইবে।

মৌলিক চিন্তার অধিকারী হওয়া একান্ত দরকার। বর্জমান সময়ে যুবকবর্গ বেরপভাবে শিক্ষিত হইতেছেন তাহাতে জাতীয় জীবন গঠিত হয় না এবং জাতীয় স্বাধীনতা পাওয়াও স্ককঠিন। সেজস্থ আমাদের প্রয়োজন গঠনমূলক কার্য্য; এই গঠনমূলক কার্য্য করিতে হইলে যেরপভাবে অগ্রসর হইতে হয় আমাদের ছাত্রবর্গকেও তাহাই শিক্ষা করিতে হইবে। চিন্তা করিয়া কোন্ পথে আমাদের চলা কর্ত্ব্য তাহা স্থির করিতে হইবে। এই প্রশ্লের মীমাংসা এইরপ বক্ষতায় হইবে না। বিশেষ চিন্তা করিয়া দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া তাহা স্থির করিতে হইবে এবং সেই পথেই চলিতে হইবে। যে সকল মহাত্মা এই সকল বিষয়ে চিন্তা করিয়াছেন এবং করিতেছেন তাঁহাদের ঘারা এই সকল পথ উদ্ভাবন করিয়া আমাদের গৃহ, সুক্র ও কলেজের শিক্ষাপ্রগালীর পরিবর্ত্তন করিছে হইবে। উন্ধতির পথে চলিতে হইবে। পুরাতন জ্ঞান হলমে লুকাইয়া রাথিয়া নৃতন জ্ঞানকে জাগাইয়া সমাজকে নৃতন চোপে দেখিতে হইবে, ইতিহাসকে নৃতন আলোকে পাঠ করিতে

হইবে এবং নৃতন উদ্দীপনা লইয়া আমাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে। আমার মনে হয় যে বর্ত্তমান সময়ে রাজনীতিক আন্দোলনে অতিরিক্ত সময় ক্ষেপ না করিয়া সমাজতন্ত্ব, অর্থনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনায় প্রস্তুত্ত হইয়া মৌলিক গবেষণার মনোনিবেশ করিতে হইবে এবং আপনাদিগকে বলশালী ও বৃদ্ধিমান্ করিতে হইবে। বলবান্, ধনবান্ ও বৃদ্ধিমান্ না হইলে আমরা উন্ধতির পথে অগ্রসর হইতে পারিব না। স্কুতরাং আমাদের জাতীয় জীবনের সংগঠন কার্যাও হইয়া উঠিবে না।

আমরা আপনাকে ভালবাসিতে জানি না—আমাদের প্রতিবেশীকে ভালবাসিতে জানি না, ভালবাসা যে কাহাকে বলে তাহাই জানি না—বিশ্বপ্রেম বিশ্বপ্রেম বলিয়া চীৎকার করি কিন্তু বিশ্বপ্রেম কি তাহা ধারণাও করিতে পারি না। যে জাতি আপনাকে ভালবাসিতে জানে না, সে কেমন করিয়া দেশবাসীকে ভালবাসিবে ? ষদি ভালবাসা আমার স্বদয়ে থাকে, তাহা হইলে আমি অন্তকে ভালবাসিতে পারি। আমাদের বর্ত্তমান দেশের এক্ষপ অবস্থা কেন হইয়াছে ? প্রথমত দেখিতে পাই সকল কার্য্য ফ'াকি দিয়া উদ্ধার করিবার চেষ্টা—দ্বিতীয়তঃ সমস্ত ব্যাপারের বিচার না করিয়া কার্য্য করা। তৃতীয়তঃ নিজের স্বার্থ ত্যাগ না করা। এই সকল, কারণেই দেশের বর্ত্তমান হর্দশা ঘটিয়াছে এবং কোনরূপ উন্নতি হইবার উপায় নাই। যদি স্থির চিত্তে বিচার করিয়া এই সমস্ত কথার মীমাংসা করা যায় তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে, এরূপ চেষ্টায় দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে। এখন ধর্ম্ম ও রাজনীতি মিশ্রিত করিয়া কার্য্য উদ্ধার করিবার উপায় নাই। উন্নতির অনেক পথ আছে। রাজনৈতিক, গঠনমূলক কর্ম্ম, জনদেবা ইত্যাদি কান্ধ হাতে লওয়া যাইতে পারে। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় কোন্ পথ অবলম্বন করিলে আমাদের প্রকৃত উন্নতি হইবে তাহা অবধারণ করিতে হইবে। আপনাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে বলবান করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে কারখানায় শ্রমিক ও অক্সাম্প কুলী মজুরদের আর্থিক অবস্থার হয়ত কিছু উন্নতি হইতেছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে ধর্ম্ম শিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষার অভাবে দৈক্ত ঘূচিতেছে না। তাহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার বিশেষ আবশুক। কৃষিজীবীদিগের মধ্যে আর্থিক অবস্থা মনদ নয় কিন্তু কৃষি উন্নতি সম্বন্ধে তাহার। একেবারেই অজ্ঞ। তজ্জ্ম্ম কৃষির উন্নতিকরে বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন।

# মহারাজ মনীক্রচক্র

গরীব চাকুরীঞ্জীবীদিগের অবস্থা কিসে ভাল হয় তাহার উপার উদ্ভাবন করা নিতাম্ভ প্রয়োজন। হিন্দু একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় বে পরিবারস্থ বরোজ্যেষ্ঠ কিংবা যিনি কন্তা তিনিই কেবল উপার্জ্জনের চেষ্টা করিয়া থাকেন। পরিবারস্থ পুরুষ ও স্ত্রী কেহই আর অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করেন না। এ কারণ গরীব চাকুরীজীবিগণের মধ্যে আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইতেছে। ঐ শ্রেণীর মধ্যে অর্থোপার্জ্জনের উপায় যাহাতে বৃদ্ধি হয় সেই প্রথা অবদম্বনের চেষ্টা করা উচিত। আমার বিবেচনায় Vocational education ধাহাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমাদের দেশের একারপরিবারভুক্ত ধনীগণ, একত্রিত হইয়া থাকিলে এবং উক্ত পরিবারের প্রত্যেক বাক্তি ধনাগমের চেষ্টা না করিলে পূর্ব্বপুরুষের উপার্জিত ধন বৃদ্ধি হয় না, অধিকন্ত ঐ ধনী পরিবার ক্রমশঃ নিঃম্ব হইয়া পড়ে, এরপস্থলে ধনী পরিবারগণের মধ্যে ৰাহাতে শিক্ষা বিস্তার এবং ধনাগমের চেষ্টা বুদ্ধি পায় তাহা করা উচিত। পুথিবীর অক্সান্ত জাতির মধ্যে দেখা যায় যে যৌথ কারবারের ছারা সাম্রাজ্য পর্যান্ত স্থাপিত হইয়াছে। এই যৌথ কারবার যাহাতে ভারতবাসীর মধ্যে স্থাপিত হয় তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। শ্রমজীবী, ক্রমিজীবী, মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং ধনী সম্প্রদারের মধ্যে এই যৌথ কারবারের প্রথা ও প্রবৃত্তি জাগাইতে পারিলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ হইবে। বর্ত্তমান সময় বেকারসমস্থা একটা বৃহৎ আন্দোলনের ব্যাপার হুইরা পড়িরাছে। আমাদের মনে হয় যে আমাদের জাতিগত পেশা তুলিয়া দিয়া স্কল জাতিতে স্কল প্রকার পেশা অবলম্বন করা হইলে এই বেকারসমস্যা অনেকাংশে দুরীভূত হইতে পারে ! ঐ সঙ্গে সমবার কর্ম্মপদ্ধতির বারাও এই বেকার-সমন্তা কতকটা দুরীভূত হইতে পারে।

সর্কসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্ম বিজ্ঞালয় স্থাপন, পুস্তকালয় স্থাপন, কৃষির উন্নতির জন্ম এক একটা কেন্দ্রে Laboratory স্থাপন বিশেষ আবশ্রক। ব্রীশিক্ষার জন্ম গ্রামে গাঠাগার স্থাপন, শ্রমজীবিগণের জন্ম নৈশ বিজ্ঞালয় স্থাপন, উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদিগের জন্ম Research Laboratory, Applied Chemistry Laboratory স্থাপনের প্রয়োজন।

সর্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার করিতে না পারিলে ভারতের যুবক্গণের কর্তব্যের শেষ হইবে না ।

# পরিমিট

অক্ততাই দাসত্র এবং সর্বপ্রকার শোষণ-নীতির সহায় ।
শিক্ষাবিত্তারের সঙ্গে সঙ্গে যুবকগণ একটা পাঠাগারকে কেন্দ্র করিয়া জ্ঞানচর্চা
করিলে, জনসাধারণের নিকট বক্তৃতা করিলে, ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের দারা জ্ঞান
বিত্তারের চেষ্টা করিলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। পূর্ব্বে অনেক কথাই
বলিলাম—শেষে একটা প্রধান কথা বলিতেছি যে, নিজের নিজের দেহকে যাহাতে
ক্ষম্ব রাখা যায় তাহার চেষ্টা সর্বাগ্রে করিতে হইবে।

### "नदीदमां अन् धर्ममांधनम्"

এই জন্ম গ্রামে গ্রামে একটা করিয়া ব্যায়ামাগার স্থাপন করা আবশুক।
শরীর স্কন্থ রাখিবার প্রধান উপায় চরিত্রকে বিশুদ্ধ রাখা। তোমরা সকলেই

যুবক—এই তোমাদের প্রকৃত কর্মের সময়—কাজ, কাজ, কাজ, যতই কাজ করিবে

ততই তোমাদের ভবিশ্বৎ জীবন সহজ স্থান্দর এবং উজ্জ্বল হইবে। জীবনকে সফলতামণ্ডিত করিতে হইলে সর্বাদা কার্য্যরত হও—

"যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে, সহস্র শৈবালদাম যেরে আসি তারে। সর্ব্বজ্বন সর্ব্বক্ষণ চলে যেই পথে তৃণ গুল্ম সেথা নাহি জন্মে কোনমতে। যে জাতি চেতনাহীন নিম্পন্দ অসার পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার॥" \*

वीमनीक्षरक ननी

বহরমপুর কৃষ্ণনাপ কলেজ "যুবক-সন্মিলনী"র সন ১৩৩৫ সালের সভাপতির অভিভাবণ।

# গিরিশচন্দ্র

# সমবেত ভদ্রমণ্ডলী,—

মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ও যে ক্ষণজন্ম। পূরুষের শ্বতিকে সম্মান প্রদর্শন করিতে আজ আমরা সমবেত হইয়াছি, সৌভাগ্যক্রমে জীবনে তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। অতএব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অভিমতরূপে যে কয়েকটী কথা আমি আপনাদিগকে নিবেদন করিব, তাহা সভাপতির অভিভাষণ নয়, কবির প্রতি আমার স্থগভীর প্রদ্ধা ও প্রীতির পুশাঞ্জলি।

গিরিশচক্র কবি, মহাকবি, নট ও নাট্যকার। কবি চেষ্টায় বা সাধনায় গঠিত হন না, জন্মগ্রহণ করেন। কর্নাজীবী হইলেও কবি স্বভাবছবির চিত্রকর। প্রভাক্ষ অন্তভ্ত ও অভিজ্ঞতা ব্যতীত তিনি আর কিছুই প্রতায় করেন না ।—প্রকৃতি তাঁহার এই পালিত পুত্রটিকে যেন নাট্যকার রূপেই স্বষ্টি করিয়াছিলেন। যে বিপরীত সংঘর্ষ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, ঘাত-প্রতিঘাত ও অন্তর্দ্ধ নাটকের জীবন, তাহার বীজ গিরিশচক্রের নিজ জীবনেই নিহিত ছিল! সত্য বটে, নাটক রচনায় কবি আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন না, কিন্ত আপনার ছায়াকে লজ্মন করাও মাম্বরের পক্ষে ত্রংসাধ্য। এই জন্মই গিরিশ বলিতেন, "আমাকে যে খুঁজ্বের সে আমাকে আমার নাটকের মধ্যেই পাবে।"

পিতার প্রভৃত আদর এবং মাতার বাহু হতাদর—এই ছই বিপরীত সংঘর্ষে গিরিশচন্দ্রের বাদ্য-জীবন গঠিত। পুরাণ-প্রসঙ্গে প্রগাঢ় আসক্তি তাঁহার জীবন প্রভাতের উপর অক্ষ্ম প্রভাব বিস্তার করে। মানুষ যাহা ভাবে তাহাই হয়। পৌরাণিক উচ্চ আদর্শের ধ্যান যে ভাবী কবির ভাবপ্রবণ হৃদয় ও প্রকৃতি কি ভাবে গঠন করিতেছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু বয়োর্ছির সঙ্গে সঙ্গে একদিকে উচ্চ আদর্শের আকর্ষণ ও অক্সদিকে প্রমোদপ্রবৃত্তির প্রলোভন—এই ছই বিপরীত তরঙ্গ যে ঘাত-প্রতিঘাত স্চিত করে, তাহাও ধারণা করা কঠিন নহে। গিরিশচন্দ্রের হৃদয়-ক্ষেত্রে এই দেব-দানব-হন্দ্র দীর্ঘব্যাপী। কিন্তু তাঁহার জীবনের চরম হন্দ্য—আজিকতা ও নাত্তিকতায়। উপযুগ্পরি ছঃসহ শোক ও নানা অবস্থা

সম্ভটে পরম আশ্রয় লাভের জস্তু একদিকে যেমন তাঁহার হৃদয়ের আকুল প্রেরণা, অক্সদিকে তেমনি সংশয়ের প্রবল তাড়না। তাঁহার বহু নাটকে এই অবস্থার আভাস আছে। তেমনি তেমনি বহু বিসদৃশ ভাবসংর্ঘরে গিরিশচক্রের জীবন গঠিত। অবশেষে ভগবান্ শ্রীরামক্লফের আশ্রয় লাভে তাঁহার সকল ছল্বের অবসান হয়।

গিরিশচন্দ্রের জীবনের ক্যায় তাঁহার নাটা-রস-রচনাও বৈচিত্রাময়। মামুষ মাত্রেই এইরূপ বন্ধ বিরোধী ভাবের আধার, কিন্তু গিরিশের হুদয়ে তাহা পরিষ্ণুট আকার ধারণ করিয়াছিল।

মধুস্দন, দীনবন্ধ প্রভৃতি রূপক-রচনায় তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেও গিরিশচক্রের নাটক বন্ধ-রন্ধ-জগতে এক অভিনব যুগ প্রবর্ত্তিত করিয়াছে।

যে সময় গিরিশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন, ১৮৪৪ খুষ্টাব্দ, বাঙ্গালায় তথন আলোআঁধারী য়্গ। ক্রন্তিবাস, কাশীদাস, কবিকঙ্কণ চণ্ডীদাস, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি প্রাচীন
কবিগণের কণ্ঠন্থর চির-নীরব হইয়াছে, কিন্তু বাংলার হাটে, মাঠে, ঘাটে বাটে,
দোকানে, দালানে, অন্তঃপুরে তাহার প্রতিধ্বনি উঠিতেছে। সে সময় একদিকে
যেমন কীর্ত্তন, কথকতা, কবি, হাফ্-আথড়াই প্রভৃতির প্রাহ্রভাব, অক্সদিকে
তেমনি পাশ্চান্তা শিক্ষা ও আদর্শের আবির্ভাব। প্রাচী ও প্রতীচীর এই ভাবসম্মেলন য়্গে গিরিশচন্দ্রের জন্ম। প্রতিভা ও সাময়িক ভাব ও প্রভাবের
বশবর্তী গিরিশচন্দ্রের রচনাও এই প্রাচ্যের আলোক ও প্রতীচ্যের ছায়া বিক্ষড়িত;
কিন্তু হিন্দুর আদর্শ তিনি কথনও ক্লুয় করেন নাই।

উনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ কবিদিগের যুগ এখন অতীত। বাংলা দেশ এবং সাহিত্য এখন বেরূপ দ্রুতপদবিক্ষেপে ধাবমান, তাহাতে পশ্চাদ্ষ্টিপাত করিবার ইচ্ছা ও অবসর তাহার নাই। আমরা ভূলিয়া গিয়াছি বে, বর্ত্তমান অতীতেরই সস্তান। সাহিত্যে অভিনব সম্পদ অর্জ্জন করিয়া সস্তান গৌরববান্ হউক, তাহা অবশু একান্ত বাস্থনীয়। কিন্তু পিতৃদান উপেক্ষা করা আত্মবঞ্চনা মাত্র।

ইংরাজীতে একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে— History repeats itself. বাংলা-নাহিত্যে এখন ভারতচন্দ্রের যুগ প্রবর্ত্তিত। বিখ্যাত যাত্রা-গারক গোপাল উড়ে তাহাকে পুন: প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সরল এবং সতেজ ভাষায় এখন সেই

# মহারাজ মনীক্রচক্র.

গোপাল উড়ের স্রোতই প্রবহমান। তাহার উপর ইউরোপীয় রূপক্ষ মোহের নগ্ন
চিত্র সকল আমাদের লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া অত্যরকালের মধ্যে বাংলা
সাহিত্যে যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে, তাহা যেমন বিশ্বয়ঞ্জনক, তেমনি অলান্তিকর। গিরিশচক্রের জন্ম ও যৌবনসময়ে এই সন্তোগের সাহিত্য—কবি, হাফ্আপ্ডাই তরজা প্রভৃতি থেঁউড় নামে প্রচালত ছিল; এখনকার সভ্য সাহিত্য বস্ত্রপরিমাণের ক্সায় সেই থেঁউড়কে আবরণ দিয়াছে মাত্র। তবে সান্থনার বিষয় এই যে,
প্রেম ও নীতির আদর্শ ব্যতীত সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। বাল্য ও যৌবনে
মনের উপর যে ছাপ পড়ে, তাহা সহজে মুছে না। কিন্ত দেবী সরস্বতীর রূপায়
এই সন্তোগের সাহিত্য গিরিশের উপর কোন অসক্ষত আধিপত্য স্থাপন করে
নাই। তিনি চিরজীবন স্নেহ-ভালবাসার বন্দে চালিত হইতেন—স্বভাবের প্রভাবে
প্রেম ও ধর্ম্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রেমবাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

যে সঙ্গীত রচনায় তিনি সিদ্ধহক্ত ছিলেন, সেই সঙ্গীতই সাধারণের নিকট তাঁহার প্রথম পরিচয় প্রদান করে। তথন তাঁহার বয়স চতুর্বিংশতি বৎসর। ভাষাকে আন্নত্ত ও নিজ কার্য্যোপযোগী করিবার নিমিত্ত পঞ্চদশবর্ষ বয়সে তিনি সাধনার প্রবুত্ত হন। অনস্তর তাঁহার প্রথমা পত্নীবিয়োগের পর একতিংশ বর্ষ বয়সে তিনি যে সকল শোকগাপা রচনা করেন, তাহাতে এবং এই সময় অনুদিত ম্যাক-বেথের উইচদিগের ভাষায় তাঁহার সিদ্ধির প্রকৃষ্ট পরিচয় আমরা পাই। কিন্তু যে নাটকীয় ভাষা 'গৈরিশী ছন্দ' নামে একণে সর্ব্বসাধারণে স্থপরিচিত, তাহা যে কোন্ সমর হইতে তাঁহার অস্তরে অস্করিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা সঠিক নির্ণয় করা এখন স্থকটিন। তবে দেখা যায় যে, গিরিশচন্দ্রের ৩৭ বর্ষ বয়সে তাহার প্রথম বিকাশ এবং সে বিকাশ গিরি-কন্দর-বাসিনী স্রোভম্বিনীর স্থায় প্রবল, অবাধ এবং অঞ্চতপূর্ব বীণার ঝকারময়। মধুস্দন ও দীনবন্ধ গিরিশের পূর্বে নাটকে পছ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাহা নাটকীয় ভাষা নহে। গৈরিশী ছন্দ বাংলার নাট্য-সাহিত্যে গিরিশচন্দ্রের অতুলনীয় দান। শুনা যায় স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ধ সিংহ মহোদয় এই ছন্দের প্রথম উদগাতা, কিন্তু গিরিশ রক্ষক্ষে অবতীর্ণ হইয়া যে তান তুলিরাছিলেন, তাহার কাছে কালীপ্রসন্নের ছন্দোগীতি সিদ্ধ গায়কের ভৈরব সঙ্গীতের কাছে শিশুর বাকাক্ষরণ! এই অভিনব ছব্দ ও ভাষাকে বচ্ছনগতি-শীল ও প্রাণময় করিবার উপযোগী তাঁহার শবসম্পদ ছিল যেমন অফুরস্ক, তেমনি

দর্শকরন্দকে মোহাবিষ্ট করিবার প্রধান উপকরণ কলনা ও ভাবুকতা ছিল তাঁহার অসীম।

এক একজন ক্ষণজন্ম। পুরুষ জাতির কোন বিশেষ কার্য্য সাধনের নিমিন্ত সংসার-রক্স্মিতে অবতীর্ণ হ'ন। বাংলার রক্ষালয়ের উন্নতি এবং অভিনেতা ও নাট্যকার-দিগকে পথপ্রদর্শনের জন্ম গিরিশের জন্ম। বাল্যকালে পিতৃ-মাতৃহীন ও অভিভাবকশৃত্ম করিয়া বিধাতা তাঁহাকে সংসারের কুটিল ও কণ্টক-কঙ্করময় পথে প্রেরণ করিয়াছিলেন, লোকচরিত্রে অভিজ্ঞতা লাভের জন্ম। তাঁহার কলহাসপূর্ণ গৃহ শালান করিয়াছিলেন সংসারের দারুল শোক-তাপ অমুভৃতির নিমিন্ত। সংসারে এরপ অবস্থায় পতিত হওয়া বিরল নহে। কিন্তু গিরিশচক্রের অন্তর্জ্বতা প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযোগী।

এই স্বভাবসিদ্ধ নটের অভিনয় শক্তি ছিল অনম্রসাধারণ। কিন্তু এখন তাহা কয়েকজন মাত্র প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতি অধিকার করিয়া রহিয়াছে। শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বস্তু মহাশয় বলিয়াছেন :—

"দেহপট সঙ্গে নট সকলি হারায়।"

তাঁহার এই মর্ম্ম-বিগলিত অশ্র-বিন্দু প্রকৃতই প্রাণম্পর্নী। জীবনের স্থানিধিকাল যিনি অভিনয়-কলা প্রদর্শনে আবালর্জ্বনিতার মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহার ক্বতিষের নিদর্শন বিশ্বমান রহিয়াছে, ভাবাভিব্যক্তির মাত্র করেকথানি ছায়াচিত্রে! হায়, কোথায় সে স্থমিষ্ট পুরুষোচিত কণ্ঠম্বর, যাহা শ্রোভ্বৃন্দকে আকৃষ্ট করিয়া মোহাবিষ্ট করিত, আর কোথায় সে ভাবভঙ্গী যাহা পুন: পুন: দেখিয়াও তৃপ্তি হইত না।

গিরিশচন্ত্রের অভিনয়-প্রতিভা ও রচনা-শক্তির মধ্যে কোনরূপ তারতম্য করা হঃসাধ্য। তবে এই হুইশক্তি বে পরম্পরকে প্রবোধিত করিয়া এক অভ্তপূর্ব্ব সমন্বর সাধন করিয়াছিল, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। তাঁহার আবির্ভাবে বন্ধ-রন্ধ্বশ্ব একদিকে যেমন ভাব-ভক্তি, ধর্ম্ম-নীতি ও রসধারায় স্নাত হইয়া অপরূপ কান্তি ও উজ্জ্বল প্রভায় প্রভায়িত হইয়া উঠিল, অন্ত দিকে তেমনি অভিনব পরিকল্পনায় ন্তন ন্তন সাজ-সরঞ্জাম ও দৃশ্রপটে নিত্য নববেশ পরিয়া অপূর্ব্ব শোভা বিকাশ করিতে লাগিল।

# মহারাজ মণীক্রচক্র

নাটকীয় সংস্থান (situation) স্ষ্টিতে, ভাব-রদের পুষ্টিতে, চরিত্রের অভিব্যক্তিতে, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও অন্তর্গন্থের খাত-প্রতিঘাতে. কলা-কৌশলে গিরিশচন্তের লেখনী যেমন দক্ষ, উচ্চ করনার বিকাশ ও মহান আদর্শের প্রতিষ্ঠাও তেমনই তাঁহার মহত্তর লক্ষ্য। শ্রীরামক্লফ ও শ্রীবিবেকানন্দের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিবার পর গিরিশচক্র যে সকল নাটক রচনা করিয়াছেন, তাছা এই মহা-পুরুষধরের ভাবসঙ্গমে পুণা প্রশ্নাগের যুক্তবেণীর মহিমায় মহিমাথিত। জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম-সনাতন ধর্মের এই ত্রিধারা তাঁহার রচনার অনাবিল রসলোভ ও পবিত্র প্রভাব সঞ্চার করিয়া বঙ্গরন্ধ-মঞ্চকে ধর্ম্মের বেদীতে পরিণত করিয়াছিল। তাঁহার নাটকে বর্ণিত মাতৃত্ব, সতীত্ব, প্রেম-ভক্তির সকরুণ চিত্রনিচয়, সংশয় ও প্রতারে নিদারণ সঙ্কটসঙ্কুল চিত্তের অবস্থা, বন্ধ সাহিত্যের অতুল সম্পদ। তাঁহার পৌরাণিক চিত্রসকল রামায়ণ ও মহাভারতের প্রভাবে প্রভাবান্থিত হইলেও অভিনব পরিকল্পনায় অভিনব সম্পদে সমুদ্ধিশালী। কবি পৌরাণিক চরিত্র-বিকাশে যে অন্তত ক্রতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার এবং বাংলা সাহিত্যের গৌরব। গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক চিত্রে যে মদেশ-প্রেম ও মহাপ্রাণতা পরিষ্ণুট হইয়াছে, তাহা সকল জাতির সাহিতো শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারে। তাঁহার সামাজিক নাটক সকল বাঙ্গালীর জাতীয় সম্পত্তি। অবতার এবং মহাপুরুষগণের চরিত্র অবলম্বন করিয়া তিনি যে সকল নাটক রচনা করিন্নাছেন, ভগবান শ্রীরামক্কফের প্রত্যক্ষ প্রভাবে তাহারা প্রাণময় । জাঁহার কল্পনাপ্রস্থত রোমান্টিক নাটক ও গীতিনাট্য সকল উচ্চভাব, রস ও কাব্য সম্পদের পরিপূর্ণ ভাণ্ডার।

নাটক রচনার গিরিশচক্র মহাকবি সেক্সপীয়ারের পদাক্ষ অনুসরণ করিলেও তাহা মৌলিকতাবর্জিত নহে। সকল নাটকেই তাঁহার নিজস্ব ছাপ আছে।

গিরিশচক্রের রচনা যেন ভাব, রস ও ভাষার একতান প্রবাহ। তিনি নিজ্ব হল্তে পুস্তক লিখিতেন না! বলিরা যাইতেন, একজন লিখিয়া লইত। কিছ তাঁহার রচনার প্রতিযোগিতার অতি দ্রুত-চালিত লেখনীও সময় সময় হতাশে নিশ্চল হইত। এমনি ভাবে রূপক, গীতিনাট্য পঞ্চরং ও প্রহুসন সমেত সর্ব্ধ-সাকুল্যে তিনি বিরাশি থানি পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। এতভ্তিয় তাঁহার

উপকাস, ছোটগর, প্রবন্ধ ও থগু কবিতার সংখ্যাও কম নহে। সে সকলের দোষগুণ বিচার আমার শক্তির অতীত। স্রষ্টার এই সকল বিরাট স্থাষ্টর উচ্চতা বিশালতা, গভীরতা, ও মহিমা দর্শনে যেমন আমরা স্তম্ভিত ও উদ্ভাস্ত হই, ইহাদের অন্তর্নিহিত রত্বরাজিও তেমনি আমাদের বিশ্বয় উৎপাদন করে।

সহাস্থভৃতি ব্যতীত কবির মর্ম্মধার উদ্বাটিত হয় না। গিরিশচক্রকে জানিতে —বুঝিতে হইলে যে হৃদয় চণ্ডীদাস, বিছাপতি, ক্বতিবাস ও কাশীদাসের গাথার আজিও অজস্র অস্ত্র বর্ধণ করে, সেই প্রেম-ভক্তিবিগলিত, রস-পিপাস্থ হৃদরের প্রয়োজন। বাংলার প্রকৃতি যেমন স্থামলা ও কোমলা, গিরিশচক্রের ছন্দ, ভাব ভাষাও তেমনি অপরূপ শ্রীসম্পন্ন ও স্থকোমল। পরস্ক তিনি নাটক-রচনার প্রাচীর রুচি ও প্রতীচীর প্রথা সমন্বয় করিয়া অনক্রসাধারণ স্ক্রদৃষ্টি ও প্রতিভার পরিচয় দির্মাছন।

সাধারণের যত্ন, আগ্রহ, উৎসাহ ও আকাজ্জায় জনপ্রিয় নট ও কবির মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু মহাপ্রাণ গিরিশচক্রের শ্বতি আত্মরক্ষার জন্তু প্রাণহীন পাষাণের প্রতীক্ষা করে না। তিনি আপনার শ্বতি আপনি রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। গিরিশ তাঁহায় রচনায় চিরজীবী। বিহ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের মর্ম্মর মূর্ত্তি বা তৈলচিত্র নাই; কিন্তু আজিও তাঁহারা বাশালীর হৃদয়-সিংহাসনে রাজাধিরাজরূপে অধিষ্ঠিত। গিরিশচক্রের নশ্বর দেহ ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত গিরিশচক্র তাঁহার রচনায় অমর। কেবল তাহাই নহে, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, কাশীদাসের স্থায় এই মহাক্বিকে অবলম্বন করিয়া বঙ্কাবা অমর হইয়া থাকিবে। \*

वीमगीकाव्य ननी

পিরিশচন্দ্রের মর্শ্বর মৃর্ত্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সভাপতির অভিভাষণ । २०শে পৌষ, সন ১৩০৫ সাল

# মণীন্দ্ৰ-স্মৃতি

"There is a greater man than the great man—the man who is too great to be great."

আৰু থাহার অন্ধ বাংলার অনেক দীন-দরিত্রের ঘরে মর্মন্ত্রদ হাহাকার উঠিয়াছে, সে প্রশাস্ত হাস্তময় সৌমাদর্শন মণীক্রচক্র আর ইহ-জগতে নাই। নির্চুর কাল বে অমূল্য রত্ম অপহরণ করিয়াছে, গগণভেদী বিলাপরোল তুলিলেও আর তাহা ফিরাইয়া দিবে না। জন্মিলে মরে, মরিলে আর ফিরে না, এ দৈনন্দিন নিত্য সত্যের পুনক্রেথ করিতেছি কেন, তাহার কারণ—এ দেশে তাঁহার ক্লায় মৃক্তহন্ত আদর্শ পুরুষ ও মহৎ চরিত্রের প্রয়োজন আছে বলিয়া। তবে ইহাও জানি—বেমনটি যায়, তেমনটি আর হয় না।

মণীক্রচক্রের পিতা ছিলেন বর্দ্ধমান জেলার মাথরুণ গ্রামনিবাসী নবীনচক্র, মাতা কাশিমবাজারের রাজা হরিনাথের কন্সা গোবিন্দহন্দরী। নবীনচক্রের ক্সায় নির্কিরোধ, সরল, সহায়ভূতি-সম্পন্ন, সাদাসিধে মামুষ আমি দেখি নাই। অক্সদিকে মাতা ছিলেন তেমনি তেজম্বিনী।

নবীনচন্দ্রের তিন পুত্র, পাঁচ কন্সা। মণীক্রচক্র অন্তম গর্ভের সন্তান। তাঁহার জন্ম শ্রামবাজার ২০নং রামকান্ত বস্থর দ্বীটে। ইহার জন্মের অল্পদিন পরে মাতা স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার মধ্যমা কন্সা স্তন্সদানে মণীক্রকে মাত্র্য করিয়াছিলেন। মণীক্রের জন্ম ১৮৬০ খুষ্টাব্দে তিনি মাতামহ রাজা হরিনাথের সম্পত্তি উত্তরাধিকার স্থত্তে প্রোপ্ত হন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উপেক্ষচন্দ্রের বতাব ছিল অতাস্ত 'কুনো' এবং একাস্ত অধ্যরনামুরাগী। তেমন 'রাশতারী' লোক সচরাচর দেখা যায় না। সন্ধ্যার প্রাকালে অন্ধরের পুকুর-পাড়ে বসিয়া মাছকে ময়দারগুলি থাওয়ান ছিল তাঁহার একমাত্র আমোদ ও নিত্য সদ্দী ছিল রাশি রাশি পুস্তক আর এক দেশী কুকুর বাখা। উপেক্রের মৃত্যুর পূর্বে ছুটয়া ছুটিয়া ছাদে আসিয়া আকাশ পানে চাহিয়া সে কুকুরের কি চীৎকার ও কারা! অধ্যরনকীট হইলেও উপেক্র প্রকৃষ্ট পরিমাণে ক্রম্বরান্ ছিলেন।

মধ্যম বোগেন্দ্রচন্দ্রের আক্বতি ও প্রকৃতি রাজপুত্রের মত ছিল। অ্বকালে তাঁহার কাশীপ্রাপ্তি ঘটে। এই হুর্ঘটনার পর ইহাঁরা সপরিবার কলিকাভায় ফিরিয়া আনেন।

ভাষবাজার বন্ধ-বিভাগরে পাঠ সান্ধ করিয়া মণীক্র হিন্দু স্থলে ভর্ত্তি হন।
কিন্তু পঞ্চম শ্রেণী পার না হইতেই তাঁহাকে নিদারুণ শিরংপীড়া আক্রমণ করে। সে
সময় একেবারে অঠৈতক্ত অবস্থার থাকিতেন। এখন হইতে তাঁহাকে বিভাগরের
সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া গৃহ-শিক্ষকের অধীনে বিভাচর্চা করিতে হয়। স্বন্ধ
বঞ্চিত হইয়া শিক্ষা-বিস্তারকরে তিনি বহু বিভাগর স্থাপন করিয়াছিলেন। শিক্ষার
প্রতি তাঁহার অমুরাগ ছিল ঐকান্তিক। এক্ষণে যাঁহারা ক্রতবিভ হইয়া সমাজে
গণামান্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অয়, বস্ত্র এবং পরীক্ষার ফির জক্ত
তাঁহার নিকট ঋণী। কেবল তাহাই নহে, টেক্নিক্যাল এডুকেশনের উন্নতি এবং
কৃতিত্ব লাভ করিবার জক্ত তিনি অনেক শিক্ষার্থীকে পাশ্চান্তা জগতে প্রেরণ
করিয়াছিলেন। কেবল এক সর্ভে—শিক্ষিত হইয়া দেশের কাজে জীবন সমর্পণ
করিতে হইবে। মণীক্র বিভাগরে কঠোর শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি
জ্যেন্ঠ সহোদরকে যমের ক্রায় তয় করিতেন এবং উপেক্রের নির্ম্ম শাসনের তয়ে
সময় সময় তাঁহাকে মিধ্যার আশ্রন্থ গ্রহণ করিতে হইত। এই নিমিত্ত তিনি
বলিতেন, শিক্ষকের দোবে ছাত্র মিধ্যাচার শিক্ষা করে।

বাল্যকাল হইতেই মণীক্রচক্রের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভাব দেখা গিয়াছিল। রামকাস্ক বহুর ব্লীটের বাড়ীতে মণীক্রচক্র ব্যাটবল খেলিতেছিলেন। খেলিতে খেলিতে মণীক্রচক্রের হাত হইতে ব্যাট ফল্কাইয়া আমার বুকে লাগে—মণীক্রচক্র অন্থির হইয়া উঠিলেন। আমি বলিলাম—"ব্যস্ত হয়ো না—তেমন লাগে নি"—মণীক্রচক্র গল্ভীর ভাবে বলিলেন—"ভাই ব্যাঙ, ব্যাটবল খেলা আল হ'তে শেষ।" আর তিনিকখনও ব্যাটবল খেলা করেন নাই। আর একদিনের কথা বলিব। ছেলেবেলার নিক্রের হাতে বান্ধি তৈয়ার করিয়া দেওয়ালীর রাত্রে সেই বান্ধি পোড়াইবার এক আনন্দ ছিল। আশুতোব বহু তথন আমাদেরই বয়লী; মণীক্রচক্র বান্ধি পোড়াইতেন সে আশুনে আশুতোবের গা পুড়িয়া গেলে মণীক্রচক্র প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন "আর কথনও জীবনে বান্ধি পোড়াইব না।" তাঁহার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা চিরদিন তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন।

### মহারাজ মনীক্রচক্র

এই আত্মতাগী পুরুষের সকল কার্যাই ছিল পরার্থে এবং স্বদেশের হিতকরে। মাতামহ রাজা হরিনাথ কন্সার সংসারখরচের নিমিত্ত প্রায় লক্ষ টাকা কলিকাতা হাইকোর্টে গচ্চিত করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, কালক্রমে কোম্পানীর কাগজের স্থদ কমাতে তাহার আরে আর সম্পূর্ণভাবে ব্যয়-নির্বাহ হয় না। এদিকে আত্মীয়-স্বজন-মুখাপেকী মণীক্রচক্র সপরিবারে তাঁহার পৈতৃক বাস মাথকণে স্থানান্তরিত হইলেন। কত লোক কত কথা বলিল, কিন্তু তিনি অটল। মাথরুণে দীন-দরিদ্রের সহিত রাস করিয়া, তাহাদের স্থথ-তঃথের ভাগী হইয়া মণীক্র একটি অমৃদ্য সম্পদ পাইয়াছিলেন—দৈঞ্জের সহিত সহামুভূতি। এই মাথরুণে অবস্থানকালে এক দিন স্থান করিতে যাইবার সময় মণীব্রের পায় একটি বৃহৎ কণ্টক বিদ্ধ হয়। অসহ যন্ত্রণার মণীন্দ্র বসিয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিলেন, কার জন্ম, কিসের জন্ম এত সহ করি? কিন্তু তথনই আত্মীয়-স্বজনের মূখ মনে পড়িল। কলিকাতায় ফিরিবার সঙ্কর ত্যাগ করিলেন। অতি দীন-দরিত্র প্রজারাও তাঁহার কাছে অবারিত ম্বার। বড় লোকের দরবারে দাখিল হইতে হইলে কত বিদ্ন-বাধা অতিক্রম করিতে হয়, তাহা ভুক্তভোগীমাত্রেই অবগত। তাঁহার দরবার হইতে বিদ্রোহী প্রজাও কথন বিমুখ হয় নাই। অন্ত লোক ভয় পাইত, কি জানি কার মনে কি আছে কিন্তু তিনি নিৰ্ভীক ছিলেন। কেবল তাহাই নহে। তাঁহাকে দেখি-লেই মনে হইত, ইহাঁর কাছে কোন ভয় নাই। দরিদ্রের অভাব-অভিযোগ শুনিবার क्क छाँहात कर्न मर्खनाई উৎकर्न हहेग्रा थाकिछ।

পরোপকার, পরদেবার জন্ম তাঁহার চিত্ত দর্মদাই ব্যগ্র ছিল। কৈশোরে দেখিয়াছি, এক বালক—রাতকাণা গাড়ীঘোড়ার ভরে চলিতে পারিতেছে না। এক পালে দাঁড়াইরা কাঁদিতেছে। পথের লোক জিজ্ঞানা করিতেছে ও সম্পূর্ণ উদ্ভর না শুনিয়াই উদাসীনভাবে চলিয়া যাইতেছে। মণীক্র তাহার হাত ধরিয়া গ্যহে পৌছাইরা দিতেছেন।

লক লক মুদ্রা বিনি লোকহিতার্থে ব্যয় করিরাছেন, তাঁহার ত্যাগের কথা আর বলিতে হইবে না। অন্তদিকে তাঁর ক্ষমাও ছিল অসামান্ত, ভৃত্য বা কর্মাচারী অমার্জনীয় অপরাধ করিরাছে; লোক কর্মচ্যুত করিবার ইঙ্গিত করিতেছে। মণীক্র ধীর গন্তীর প্রের বলিলেন, তাই উচিত বটে, কিন্তু তা হ'লে ও থেতে পাবে না। তাঁহার এই উদারতার ইতর লোক আহ্বারা পাইয়া উচ্ছ অল হইয়া উঠিত, ভ্রথাপি ক্ষমার অন্ত নাই।

এমন পৃত সংযত চরিত্র আমি অল্পই দেখিয়াছি। তিনি অনেকবার অনেক পরীক্ষায় পড়িয়াছেন, কিন্তু কোথাও ভাহার পদখলন হয় নাই।

"জীবে দয়া, নামে ক্লচি, বৈঞ্চব-সেবন"—মহাপ্রভুর এই মহানীতি তাঁহাতেই মূর্ড্ড দেখিয়াছি।

মণীক্রচক্রের চরিত্র ব্ঝাইতে আমরা কয়েকটি ছোট ছোট ঘটনার উল্লেখ করিয়াছি, কেন না ছোট কাষেই মামুষ আপনাকে ধরা দেয়। এইবার তাঁহার ছই একটি বড় কাষের কথা বলিব। ১৯০৫ খুষ্টাম্বে ৭ই আগষ্ট তারিথে বঙ্গের অন্ধচ্চেদের প্রতিবাদকরে টাউন হলে মহাসভা আহত হয়়। দেশের কোন ভ্ষামীই এ সভার সভাপতিত্ব গ্রহণে সম্মত হইলেন না। সে সক্কটের অবস্থায় কাশিমবাজারাধিপতি মূল সভাপতির পদ গ্রহণ না করিলে সকল আয়োজনই ব্যর্থ হইত। তিনি কলিকাতায় যাত্রা করিবার পূর্বের আমার বাসুায় আসিয়া বলিলেন, "আর অমত কোরো না। কর্ত্বপক্ষের ব্যবহার সভ্যের সীমা অতিক্রম করেছে।" তাঁহার নির্ভীক তেজঃপৃঞ্জ মূর্ত্তি দেখিয়া আমি আর কোন কথা বলিলাম না। ব্রেলাম, এই কার্য্যের জন্ম যে তাঁহাকে অনেক লাজনা সহ্য করিতে হইবে, সে নিমিত্ত তিনিও প্রস্তুত হইয়াছেন।

তিলি-জাতির বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সমন্বয় মণীন্দ্রের দ্বিতীয় মহদম্প্রচান । এ দেশে সৎকার্য্য-সাধন করিতে গেলে যে সকল প্রতিবন্ধক ঘটে, এ ক্ষেত্রেও তাহার অভাব ছিল না। ছোট লোক ছোট কথা বলিয়া মুখের উপর মণীক্রকে কতই না অপমান করিয়াছে, মণীক্র হাসিয়াছেন মাত্র।

উপাধিব্যাধিগ্রন্ত বলিয়া কত লোক তাঁহার কত অপবাদ খোষণা করিয়াছে। তিনি কোন দিনই কোন প্রতিবাদ করেন নাই। কিন্তু আমি তাঁহার মনের সংবাদ জানি; বলিতেন, কি জান, থেতাবগুলো থাকলে রাজ-দরবারে কথার একটু গুরুত্ব হয়। দেশের কল্যাণ-সাধন ও রাজনীতিসম্বন্ধে তাঁর অভিমত ছিল, First deserve then desire, প্রথম যোগাতা, তার পর কামনা।

মণীক্রচক্রের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, পুন: পুন: নিরাশ হইয়াও
নিরুৎসাহ হইতেন না। অসাফল্য বরং তাঁহাকে অধিকতর উত্তেজনা প্রদান
করিত। কঠিন মাটী ভেদ করিয়া যেমন অন্ধ্রোদগম হয়, তাঁহার কর্ম্ম-প্রেরণাও
তেমনি সর্ব্ধপ্রকার বাধা অতিক্রম করিত।

# মহারাজ মণীক্রচক্র

মণীক্রচক্রের বন্ধ-প্রীতি সম্বন্ধে মহাকবি গিরিশচক্র লিথিরাছেন—
"বাল্য-প্রেম, বাল্য-বন্ধু, বাল্য-সংস্কার।
বেই জন উচ্চাসনে বাল্য দিন রাখি মনে
বাল্য-বন্ধু সনে করে বালক-ব্যাভার।
সেইরূপ একান্তর, নাহি কভু ভাবান্তর,
নিরন্তর সরল নির্মাল প্রেমধার।
প্রেমপুল্প স্থবাসিত হৃদ্য আগার।"

যত দিন স্থতির উদয়, আমি তাঁহার এই নির্মাল স্বার্থন্স্থ সোঁহার্দ্য উপভোগ করিরাছি। আশৈশব স্থানীর্ঘ সংস্রবে তাঁহার সহিত একত্র স্নান, ভ্রমণ, ক্রীড়া, বিহার করিরাও তাঁহার বিশাল হাদয়ের সম্যক্ পরিচয় পাই নাই, এই কয়েক ছত্রে তাঁহার কি চিত্র পরিক্ষট করিব ? তবে সনির্মাণ্ড অমুরোধে পড়িয়াই তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। নহিলে আমার বর্ত্তমান অবস্থা তাহার অমুক্ল নহে।

হার অভিন্ন-হানর সোদরাধিক স্থহান্বর ! একবার রেলগাড়ীর তলদেশ হইতে দৈবরক্ষিত হইরাছিলে; হরিছারে কুস্তমেলায় পরের জীবন রক্ষা করিতে গিরা নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া, তুমি আসন্ত্র-মৃত্যু হইতে দৈববলে রক্ষা পাইরাছিলে, আর আজ সামান্ত ঝড়ে বহু জনাশ্রয় মহাতক্ষ নিপতিত হইল !

মণীক্রচক্র আর নাই! যে মহাপ্রাণ অমুক্ষণ দেশের ও দশের কল্যাণ ধ্যান করিত, তাহা মহাপ্রয়াণ করিয়াছে; যে হৃদর নিরন্তর পরার্থে ম্পান্দিত হইত, তাহা নিম্পান্দ হইয়াছে; প্রান্ত কম্মন্নান্ত জীবন মহানিদ্রা-মগ্ন! উৎসবে, শোকে, সম্পদে, বিপদে তোমাকে সকল অবস্থার দেখিরাছি, উপর্যুগরি শোকে তরন্বের পর তরন্ধ বৃক তান্ধিয়া দিয়া গিয়াছে. লোককল্যাণ-চিন্তার কথন বিরত—কথন তাবান্তর দেখি নাই। আন্ধ এ কি ভাবান্তর? অনাবিল শ্লেহ, অপার্থিব ভালবাসা, অক্সত্রিম প্রীতি, অকপট সৌহার্দ্ধ্য জীবনে বাহা কিছু দিয়াছিলে, মৃত্যুতে সকলই কাড়িয়া লইয়া, রাখিয়া গেলে, কেবল ভোমার ত্বরপনের স্থৃতি আর আমার অমুক্তর অঞ্রা! \*

<sup>\*</sup> বহুমতী, ১৩৩৬ সাল। কার্ত্তিক।

# শোকাষ্টক

মৃত্যু নয়, মৃত্যু নয়—অনস্ত জীবন লভিয়াছে মহাপ্রাণ বরিয়ে শমন ; মাটির মমতা মারা ত্যজি' ছারাহীন কায়া— লভিয়াছে নরবর—নৃতন চেতন, স্থা ভকে নবলোকে নবজাগরণ !

মৃত্যু নয়, মৃত্যু নয়, এ মহাপ্রয়াণ
মরণের জয়-ধাআ, পুণা অভিধান;
কি জানি কি কর্মফলে এসেছিলে ধরাতলে,
গেলে চলে' দান-যজ্ঞ করি সমাধান,
চিতানলে দিয়ে শেষ পূর্ণাছতি প্রাণ।

নিশিদিন শান্তিহীন জীবন-যাপন, কণ্টকিত পথপরে চির বিচরণ সহিবে যন্ত্রণা-জালা জন্মভূমি জপমালা, মহাদার ক্লান্তকার নিজার মগন, বিষব্যাপী চিতাধ্ম চুমিছে গগন!

সত্য বটে মৃত্যু নয়, কিন্ধু তবু হায়,
চির বিরহিত হিয়া করে হায় হায়
যে গেছে সে আসিবে না, হেসে কাছে বসিবে না,
আসে যদি ফিরে সে কি চিনিবে আমায়,
পূর্বাশ্রীতি পূর্বাশ্বতি ফিরে কি সে পায় ?

209

### মহারাজ মনীক্রচক্র

জানি ভালো জলে আলো নিবিলে আবার, জোড়া যায় প্নরায় ছিন্ন পুসহার; অতি অকিঞ্চিত যাহা ফিরে পুন পাই তাহা, ফিরে না কেবল জীয—শিব নাম যার— হারারে হুদয়-নিধি হাহাকার সার।

ঐ ত কুটিছে কুল ল্টিছে পবন,
ছুটিছে তটিনীকুল উঠিছে তপন;
ভরিমে বিরাট ভূমি সবি আছে শুধু তূমি
হলে চির অদর্শন, হে চিরশরণ!
চিরবঞ্চিত্রে চিরবাঞ্চিত রতন।

নাহি আর দোলা-হেলা সংশয়-দোলায়,

থুচে গেছে জন্মশোধ জন্মভূমি দায়;

মান্না মৃগ পিছে ছোটা, পায় পায় কাঁটা ফোটা

অবিশ্রাস্ত নামা-ওঠা, আশা—নিরাশায়,
পরের ভাবনা ভাবা বিনিদ্র নিশায়।

প্রীতি দিরে ভূলাইয়ে প্রীতি-পারাবার,
হেনে গেলে চির শোক-শর-তীক্ষ-ধার;
চলে গেলে, ফেলে একা, আর নাহি পাব দেখা,
পূণ্যলোক, তব লোক অগম্য আমার,
সন্মুখে নির্মি শুধু স্তব্ধ অন্ধকার। \*

খ্রীদেবেন্দ্রনাথ বস্থ

वद्यकी, २०००। अध्यश्यम् ।